# ঐহট্টের ইতিরত।

-\*\*\*----

পূৰ্বাংশ

( প্রথম ও বিতীয় ভাগ।)

-313616-

শ্ৰী<u>ষ্ট্</u>যতচ<u>রণ চৌধ</u>রী তত্ত্বনিধি প্রশীত।

শ্ৰীউপেব্ৰনাথ পাল চৌধুরী। প্রকাশক।

> ক্লিকাভা। ১৩১৭

# ্যে যে প্রেসে মুদ্রিতঃ—

```
(ভৌগোলিক অংশ)
   महिना (क्षेत्र-)। २ कर्मा।
   नन्त्री थिन्हिः अशार्कम--------- । ४। ६। ७। १। ৮। २। २०। २०। २०। २०।
२०। २८। २८। २५। २५। २८। २० कर्मा।
   (ঐতিহাসিক অংশ)।
   বিজয়া প্রেস- > হইতে ৩৮ ফর্মা।
      ততীয় খণ্ড—
   বরিশাল প্রেস-- ১। ২। ৩ ফর্মা।
   সরস্বতী প্রেস--- ৪ হইতে ১৩ ফর্মা পর্যান্ত।
       চতুৰ্থ থণ্ড---
    বিজয়া প্রেস-ত্র হইতে ৫৫ ফর্মা পর্যান্ত।
       (পরিশিষ্ট)
    मन्त्री थिन्हिः । शार्कम-- । । । ।
    বিজয়া প্রেস-ত হইতে প্রথম ভাগের অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।
    সরস্বতী প্রেস-ছিতীয় ভাগের সমগ্র পরিশিষ্ট।
    ভূমিকা—লক্ষী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।
    স্চী পত্র-সরস্বতী প্রেস।
    শুদ্ধিপত্ত—
```

# ভূমিকা ৷

একে গ্রন্থ রচনা করেন অপরে তাহার ভূমিকা লিখেন, এই আজ কালকার এক ফেশন। আমি তদম্বর্জী হইরা এই ভূমিকার অবতারণা
করিতেছি না। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্থনিধি মহাশয় বঙ্গীয়
সাহিত্যজগতে নিতার্গ্ধ অপ্রসিদ্ধ নহেন যে ভূমিকা লিখিয়া তাঁহাকে বাড়াইতে
হইবে,—তবে শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন কার্য্যে আমার অল্প একটু সম্পর্ক
ছিল, অতএব একটা কৈফিরৎ ও দিবার আছে; সেই নিমিত্ত এই প্রয়াস।
প্রায় আট বৎসর হইল নিয়লিখিত চিঠিখানি শ্রীহট্ট জিলার সর্ক্রের
প্রচারিত হইয়াছিল:—

### শ্রীশ্রীকাত্যায়নী শরণম্।

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত

मट्गामय मभीटभयू

বিনীতনিবেদনমিদম-

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের এই একটা অতিশর অগৌরবের কথা যে তাঁহারা অদেশের কাহিনী কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন। কোনও কোনও যেজির আবার এইরূপ মতও আছে যে এদেশে এমন কিছুই নাই বাহা দানিবার উপযুক্ত। এইরূপ অজ্ঞানতা ও উদাসীজ্ঞের মূল আমাদের অভ্যতা এবং ইহার ফল আমাদের অবগ্রন্তাবী অধোগতি। আমরা যে দেশে অনিটিছ তাহা মহিমাফিত, এই চিন্তাটুকু মনে আসিলেও মন উচ্চ আশার জীত রে। সমগ্র ভারতভূমির চিন্তা করা অআদৃশ কুলে ব্যক্তির ক্ষমতারম্ভ নহে,

করিয়াছি, জানি না ভগবতী সেই বাসনা কতদ্র পূর্ণ করিবেন। আপাততঃ ঐ বিবরণ সংগ্রহের নিমিন্ত আপনার নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা যে আপনার জন্মস্থান যে পরগণায় সেই পরগণা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের বিব-রণী যতদ্র পাবেন সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। কিরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা স্বয়ংই অবধারণ করিতে পারেন। যাহা কিছু জানিতে স্বদেশীয় বা বিদেশীয় লোকের উৎস্ক্র জন্মিতে পারে এইরূপ বিবরণই সমাদরণীয় হইবে। দিল্লাত্রপ্রদর্শনিক্ষলে নিয়ে কতিপর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

- ১। প্রসিদ্ধ স্থান ---
- ক) তীর্থ বা দেবালয় বা মাহাত্মায়ুক্ত স্থান (হিন্দু মোদলমান নির্কিশেষে)।
- (খ) দেশ প্রাসিদ্ধ ব্যক্তির জন্মস্থান বা অবস্থিতর স্থ ।
- (গ) প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার স্থল।
- (খ) প্রসিদ্ধ উৎপন্নস্তব্য, আকর, শিল্প, বাণিজ্য প্রস্কৃতির স্থান।
- (ঙ) অন্ত কোনও কারণে প্রসিদ্ধ স্থান; যথা হদ, জলপ্রপাত, ইত্যাদি এবং বিখ্যাত দীর্ঘিকা, মন্দির প্রভৃতি প্রাচীনকীর্ত্তি সংবলিত স্থান।
  - ২। প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি---

(हिन्तू-त्याननयान छक्र-नौहकून व्यथता ज्वी-शूक्रव निर्सित्यतः )

- (क) नाधु वा निष्क পूक्ष वा धर्म मच्छेनाम् ध्ववर्षक ।
- (খ) বিদান্ (যে কোনও ভাষায় হউন) এবং প্রতিভাশীল ব্যক্তি (যে বিষয়েই হউন)।
  - (গ) কবি বা গ্রন্থকার ( যে কোনও ভাষায় হউন )।
  - (খ) সঙ্গীতজ্ঞ, গান রচয়িতা ইত্যাদি।
  - (ঙ) উচ্চ পদবীযুক্ত কিম্বা সম্পত্তি অর্জনকারী।
  - (চ) শিল্পী, কারবারী ইত্যাদি।
  - (ছ) विशां वरायंत्र क्षेत्रक्षं वा श्रीषक्ष भित्रवादात्र चाहि भूक्रव।
- (क) অক্স কোনও কারণে প্রাসিদ্ধ ; যথ। দরার্ভি, বৃদ্ধির তীক্ষতা, শারীরিক সামর্থ্য ইত্যাদি।

৩। ভারতবর্ধের অক্সান্ত স্থলে অপ্রচলিত আচার ব্যবহার; কোনও ভামশাসন বা পুরাতন মুদ্রা ইভ্যাদির বিবরণী; এবং কোনও মর্ব্যাদাশীল সামাজিক সম্প্রদায়ের ইভিহাস।

### দ্রষ্টব্য—

- (>) কোনও প্রসিদ্ধ মাহাত্মাযুক্ত স্থান সম্বন্ধীয় বিবরণে তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা উল্লেখ করা আবশুক। লুপ্ত তীর্বাদি বিষয়েও উল্লেখ থাকিলে ভাল।
- (২) কোনও গ্রাম বা পরগণার নামের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলেও অনেক তত্ত্ব প্রকটিত হয়।
- (৩) কোন দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির বা বিখ্যাত পরিরারের বংশের বা সম্প্রদায়ের বিষয়ে কোনও শাসনপত্র বা ঐতিহাসিক দলিল থাকিলে তাহার উল্লেখ করা এবং উহা কোথায় কি অবস্থায় আছে সেই বিবরণ জানা আবশুক। "বংশরক্তু" থাকিলে ইহার নকল কিন্তা তাহা পাইবার উপান্ন বলাও দরকার।
- (৪) কোনও প্রাচীন অথবা আধুনিক কবি বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে লিখিবার সময়ে তৎপ্রণীত গ্রন্থের বিবরণ. উহা কোন ভাষায় লিখিত, গ্রন্থের বিষয়, গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিনা, হস্তলিখিত হইলে কোথায় কিরূপে প্রাপ্তব্য ইত্যাদি লিখিতে চেষ্টা করিবেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন-নুতন বাললা-সংস্কৃত আরব্যপারস্থ পদ্য-গছ যে কোন গ্রন্থই হউক এই জিলার অধিবাসী কাহারও লিখিত হইলে তাহার বিবরণ সংগৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনও গ্রন্থের লোপ হইয়া থাকিলেও গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ বিষয়ে বিবরণ জানা থাকিলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।
- (৫) কোনও শিল্প বা উৎপন্নত্রব্য বিষয়ে নিধিবার কালে ঐ শিল্প বা ত্রব্য কোন জাতীয় লোকের ব্যবসায়ের অধীন, কিল্পপে উহার ব্যবসায় চলে ইত্যাদি বিবরণ নিধা আবশুক। শিল্প বা ত্রব্য লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইলেও ত্রিষয়ের বিবরণ নিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।
  - (७) প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ লিখিতে খনেক সময় প্রবাদ

বাক্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু যদিও যথাসাধ্য স্থপরীক্ষিত সত্য ঘটনাই নিপিবদ্ধ হওয়া উচিত তথাপি থেন কোনও অনোকিক বা আপাত-দৃষ্টিতে অমূলক ঘটনাবলী উপেক্ষিত না হয়। তবে বিবরণ সংগ্রাহক অবগুই এই সকল সম্বন্ধে স্বীয় মতামত দিতে পারেন।

- (৭) কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বিষয়ে লিখিতে হইলে ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধেও বিশেষ বিবরণ থাকার দরকার।
- (৮) একই স্থানের বিবরণ সংগ্রহ নিমিন্ত একাধিক ব্যক্তিকে লিখা হইরা থাকিলেও প্রত্যেকেই স্বায় সামর্থ্যামুক্ত্রপ সংগ্রহ করিবেন, এবং কোনও বিবরে অন্ত ব্যক্তি লিখিয়া থাকিলেও কেহ যেন সেই বিষয় উপেক্ষা না করেন। বলা বাছল্য এই সম্বন্ধে আপনি অবশুই দেশহিতৈষণাপ্রণোদিত হইরা কার্য্য করিবেন। যে কোনও উপায়ে দেশের গৌরবাম্পদ বিষয় সমূহ সাধারণের নিকট প্রচারিত হয় তৎপক্ষে মনোযোগী হইবেন। আপনি যদি এমন কোনও ব্যক্তির নাম জানেন যাঁহার নিকট এই সকল বিষয়ে বছল তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে, তবে দয়া করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার নাম ধাম (পোঃ সহ) জানাইয়া অমুগৃহীত করিবেন। এতি বিষয়ে মহাশয়ের নিকট অধিক লিখা নিপ্রায়েলন মনে করি। জিজ্ঞাসিত বিবরণ সহ উন্তর যত সত্তর হইতে পারে দিয়া বাধিত করিবেন এই প্রার্থনা। ইতি

সন ১৩ - ৯ সাল। তারিখ ১৫ই আখিন।

অমুগ্রহাকাজ্ফিণঃ

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মণঃ।
(ঠিকানা শ্রীহট্ট)।

এই চিঠি থানি পাইয়া প্রীযুক্ত অচ্যুত্তরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমাকে লিখিয়া জানান যে তিনি ইহার কিছু দিন পূর্বে "প্রীহট্টদীপিকা" নামক একথানি প্রীহট্টের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক লিখিয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ পুস্তক থানি প্রেস্ হইতে ফিরাইয়া আনিতে অমুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাই যে উপরি উদ্ধৃত চিঠির উত্তরে যে

সকল বিবরণী আমার হন্তগত হইবে, তন্তাবৎ তাঁহারই হল্তে সমর্পিত হইবে, এবং তিনিই মৎসংকল্পিত ইতিবৃত্ত লিখিবার জ্বন্ত বৃত্ত হইবেন।

১৩০৯ সালে চিঠি খানি সর্ব্ব বিলি হয়, কিন্তু বৎসর কাল মধ্যেও আশাস্করণ বিবরণী হস্তগত হইল না দেখিয়া পুনশ্চ ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীহট্টস্থ উক্লি ক্রনিক্ল্ সংবাদপত্তে এবং কাছাড়ের শিলচর পত্তে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণ হইতে ঐতিহাসিক মালমসলা প্রার্থনা করা হয়।

তখন আমি ঞীহট্টের স্থল ডিপুটী ইন্ম্পেক্টর ছিলাম। এই নিমিন্ড যাবতীয় মধ্যশ্রেণীর বিস্থালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ এবং সংস্কৃত চতুপাঠী নমূহের অধ্যাপক মহোদয়বুন্দ আমাকে তাঁহাদের আপনার লোক ভাবিয়াই প্রভৃত পরিমাণে নানাস্থানের বিবরণী প্রদান পূর্ব্বক চিরামুগৃহীত করিয়াছেন। এতহাতীত ইটা পাঁচগাও নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত হরকিঙ্কর দাস, তরফ সুধর निवानी चर्गीत्र क्रेमानहन्त्र मञ्जूमनात्र, जूरकचत निवानी श्रीवृक्त श्रीमहन्त्र मञ्जूम-मात्र, देशन निवानी अभिमात्र स्थानवी मार देनम्र अस्माम छन् रक् अवः अम्रेडी-পুর নিবাদী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, এই সকল মহাশয় ব্যক্তিএই কালটি ষেন निष्कत ভाविष्रा विरमय अप शीकात शृक्षक ठाँशामत शत्रग्नात विवतनी मित्रा যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠ নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ धत्र भाननी मरहामग्र महरत्रत्र ७ जिनात चरनक श्राहीन काहिनी श्रामान क्रिया व्याप्त व्याञ्चकृषा ध्रपर्यन क्रियाहिन। विराय ভাবে ইহাদের नाम উল্লেখিত হইলেও, অপর যে সমস্ত ভদ্রলোক রূপা করিয়া বিবরণ সংগ্রহ करब्र ज्यामारनत्र त्रशायुणा विधान कतिप्रारह्म, माज वाह्ना छरत्र जांशास्त्र নাম এন্থলে উল্লেখ করা হইল না। তাঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক কুতজ্ঞতার ভাত্তন।

১০১৩ সাল পর্যান্ত যে সকল উপকরণ হন্তগত হইয়াছিল, তাহাও প্রচুর মনে না করাতে, সংগৃহীত বিবরণাবলীর এক থানি স্থচিপত্র পুল্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া ১৩১৪ সালের প্রারম্ভে বিতরণ করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্ত এই ছিল, যে যদি কেহ ইহাতে কোনও স্থান বা ব্যক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ না দেখেন, তবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় স্বামাদিগকে দিখিয়া পাঠাইবেন। ইহাতেও স্থানক ফল হইয়াছিল, স্থানকে গতবর্ষত্রয়ে এমন কি এই বৎসরেও বহু বিবরণী পাঠাইয়া স্থামাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের কালেক্টরির মোহাফেজ খানায় যে সমস্ত কাগজ পত্র হইতে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা পর্যবেকণার্থ ১৩১০ সালে ডিপুটী কমিশনার সাহেব বাহাত্ব নিকট আবেদন করা হয়। ১৩১১ সালে মহামান্ত শ্রীযুক্ত চিফ্ কমিশনার সাহেবের সেক্রেটরি বাহাত্বর এতিহিময়ে অনুমতি প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুত বাবু স্বয়ং এই কাগজ পত্র তদস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া প্রায় বৎসরার্দ্ধ কাল প্রভৃত পরিশ্রম সহকারে ইতির্ব্তের বহু মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। পারস্তে লিখিত অনেকগুলি সনদের সার সংক্ষেপও সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা বংশ বৃত্তান্ত ভাগ সংক্লেনে বিশেষ সহায়তা করিবে।

শ্রীহটের ইতিরন্ধ চারিভাগে বিভক্ত হইরাছে। ১ম—ভৌগোলিক বজান্ত, ২য়—ঐতিহাসিক বজান্ত, ৩য়—বংশ বজান্ত, ৪র্থ —জীবন বজান্ত। সম্প্রতি এই 'পূর্বাংশে' ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বজান্ত প্রকাশিত হইল। 'উত্তরাংশে' অপর ছইভাগ প্রকাশিত করিবার সংকল্প আছে, ভাহা ভগবদিচ্ছার উপর এবং অনেকটা এই পূর্বাংশ সাধারণ্যে কিরূপে গৃহীত হয় ভাহার উপর নির্ভর করে।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত 'সচিত্র' প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেক স্থানে ফটো চাহিয়াও পাওয়া গেল না। যতটুক সংগ্রহ করিতে পারা গেল, দেওয়া গেল।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইতির্বের লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশদের গুণ কীর্ত্তন এই ভূমিকার উদ্দেশ্ত নহে। তথাপি এইমাত্র বলা উচিত মনে করিতেছি যে, 'শ্রীহট্টের ইতির্ক্ত' এই আকারে প্রকাশিত হওয়া নিতান্তই বিধিনির্দ্ধিষ্ট ছিল, তাই অচ্যুত বাবুকে গ্রন্থপ্রেণ্ড্-রূপে পাওয়া গিয়াছে। এই কার্য্য যদি আমার করিতে হইত তবে অ্যাপি উহা আদো রচিত হইত কি না তাহাই সন্দেহের বিষয় ছিল — রচিত হইলেও

ইহা এত বড় এবং ঈদৃশ স্থপাঠ্য না হইবারই কথা ছিল। অচ্যুত বাবুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়,পুরাতবাভিজ্ঞতা ও লিপিকুশলতা আমার নাই,—যত্র তত্র পাওয়াও ছর্ঘট। তথাপি এমন বলিতেছি না যে এই ইতিবৃদ্ধ সর্বাদ্ধ স্থান্দর হইরাছে। এই প্রদেশে এতাদৃশ জাতীয় ইতিবৃদ্ধ প্রণয়নের বোধ হয় এই প্রথম উভ্ভম; প্রথম বলিয়াই ইহাতে নানা ক্রটি থাকিবার সম্ভাবনা। সহুদয় পাঠকবৃদ্ধ দোষভাগ বর্জন পূর্বক গুণটুকু গ্রহণ করিয়া প্রণেতার উৎসাহ বর্জন করেন, এই প্রার্থনা।

वक्राकाः ১৩১१।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা।

# স্থুচী-পত্ৰ।

#### প্রথম ভাগ ঃ---

### প্রথম অধ্যায়—জিলার সংক্ষিপ্ত কথা।

অবস্থান, সীমা, দেশের প্রকৃতি, শোভা, জনবসতি, বাজার, বিভালর, চিকিৎসালর, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি, বিভাগ ও উপবিভাগ, শাসনকর্তা, আয়। >-৮ পৃষ্ঠা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাকৃতিক বিবরণ।

পাহাড়, নদী ও উপনদী, হাওর, উৎস ও প্রশ্রবণ, প্রপাত, মরু-ভূমি। ... ৮->৯ পৃষ্ঠ।।

### তৃতীয় অধ্যায়—কৃষিজাত দ্ৰব্য।

ধান্তাদি, রবিশস্য, ফলমূল, শাকসজি, মসলাদি, ঔষধাদি, পুপ্প, রক্ষাদি, আকরিক উদ্ভিদ, জুমের চাব, চার চাব। ... ১৯-৩৪ পৃষ্ঠা।

# চতুর্থ অধ্যায়—শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য।

স্ত্রশির, কার্চশির, বংশ ও বেত্রশির, পর্ণ ও তৃণশির, ধাতবশির, মৃৎশির, দস্তশির, বিল্পু-চর্মশির, গন্ধ ও খান্তশির, লাকা ও লাকিক-শির, খণিজ দ্রব্য, চূণ, তৈল, করলা ও লবণ ইত্যাদি। ... ৩৫-৫৩ পৃঠা।

#### পঞ্চম অধ্যায়—বাণিজ্য।

বাণিজ্য স্থান, ষ্টিমার লাইন, রেইল ওয়ে লাইন, কাচা শড়ক, আমদানী, রপ্তানি। ... ৫৩-৬৮ পৃষ্ঠা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়—ইতর প্রাণী।

হন্তী, ধেদা ফাঁস ও পরতালা শিকার, অন্তান্ত জন্ত, 'শিকারী,' পালিত পশু, পক্ষী, ও মৎস্যাদি। ... ... ৫৯-৬৮ পৃষ্ঠা।

#### সপ্তম অধ্যায়--অধিবাসী।

হিন্দুজাতি—(কামার, কায়ন্থ, কাহার, কুমার, কুশিয়ারী, কেওয়ালি, কৈবন্ত, গণক, গগুপাল, গন্ধবণিক, গোয়ালা, চামার, চুণার, চুলি, তাঁতি, তেলী, দাস, ধোপা, [নদীয়াল]—ডোমপাটনি, নমঃশূল, নাপিত, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ (বর্ণ), ভাট, ভূঁই-মালী, ময়রা, মাহারা, যুগী, লোহাইত কুরী, বারুই, বৈছ, শাঁখারি, শুড়ী, সাহা বা সান্থ, স্বর্ণবণিক); পার্কত্য জাতি—(কুকি, খাসিয়া, গারো, চুটিয়া, তিপ্রা মণিপুরী, লালুং মোসলমান জাতি—(কুরেণী, জোলা, নাগারছি, পাঠান, মোগল, বেজ, শেখ, সয়য় ); খৃষ্টান জাতি; কুলি। ... ৬৮-৮৭ পৃষ্ঠা।

### অফ্টম অধ্যায়—ধর্ম ও শিক্ষাদি।

মোসলমান; হিন্দু, শাক্ত, শৈব ও বিষ্ণব, কিশোরী ভজন, জগন্মোহনী; মণিপুরী রাস, কুকিদের রক্ষাদি পূজা, ধর্মোৎসব, বিচ্চাশিক্ষা, পূর্ববর্তী বিবরণ, স্থলাদির বিবরণ, ভাষা, সংবাদ পত্র। ... ৮৭-৯৯ পূর্চা।

#### নবম অধ্যায়—তীর্থ স্থান।

মহাপীঠ, রামক্ষাপীঠ, পীঠপ্রকাশ, রপনাথ গুহা, সাতহাত পানি ও গুপ্ত-গঙ্গা; শ্রীরাপীঠ-পরিচ্রের পছা, মহাপীঠ, ও ভৈরব প্রকাশ, পূজার প্রমাণ ও মাহালা; ঠাকুর বাড়ী ও গোপেশ্বর শিব; পণাতীর্ধ ও অহৈতের আঞ্ডা; নির্মাই শিব, উনকোটী তীর্ধ, সিদ্ধের শিব, পুণ্য সলিলা নদী, হাটকেশ্বর ও তুকেশ্বর মহাদেব, ব্রহ্মকুণ্ড ও তপ্ত কুণ্ড, মাধব তীর্ধ ও শিবলিক্ষ তীর্ধ, বাক্ষ্-দেবের, বাড়ী, বিধক্তার ও মুগলটীলার আখ্ডা; মোসললান তীর্ধ—শাহুক্লালের দরণা প্রভৃতি। ... ৯৯-১৪২ পৃষ্ঠা।

### দশম অধ্যায়-পরগণা সমূহ।

আকবর রাজত্বে শ্রীহট্টের বিভাগ, পরগণার সংখ্যা, কালেক্টরী-বিভাগ, উত্তর শ্রীহট্টের গরগণার নামাদি, করিমগঞ্জের পরগণার নামাদি, দক্ষিণ শ্রীহট্টের পরগণার নামাদি, হবিগঞ্জের পরগণার নামাদি, স্থনাম গঞ্জের পরগণার নামাদি। ... ... ১৪২-১৫৭ পূর্চা।

#### দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম খণ্ড।

# প্রথম অধ্যায়-প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্য।

বঙ্গদেশ কত প্রাচীন, শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব, বঙ্গদেশের গঠন প্রাগ্রেজ্যাতিব রাজ্য, শ্রীহট্টদেশ কামরূপের অধীন, লাউড় পর্বতে ভগদত রাজার বাড়ী, নারীদেশ। ... >->২ পৃষ্ঠা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়—ভাটেরার তাত্রশাসন।

প্রথম প্রশন্তির মর্মার্থ, দ্বিতীয় প্রশন্তির মর্মার্থ, প্রশন্তি কথিত তন্ত্ব।

১৩-২৪ পৃষ্ঠা।

বিতীয় অধ্যায়ের টীকা। ... ২৫-৪৯ পৃষ্ঠা।

# তৃতীয় অধ্যায়—বৈদেশিক উল্লেখ।

"কেরাদিয়া," বাঙ্গালায় আর্য্য নিবাস, সাগর তীরে শ্রীহট্ট, সাগরের উল্লেখ-নিদর্শন, শ্রীহট্টে আর্য্যরাজ্য। ... ৪০-৪৬ পৃষ্ঠা।

# চতুর্থ অধ্যায়—ত্তিপুর বংশীয় রাজগণ।

ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের প্রাচীন রাজ্য—প্রাচীন রাজধানী,আদি ধর্ম্মপা ও ব্রাহ্মণগণ, চৈনিক পরিব্রাজক ও ভারত সাম্রাজ্য, বৈদিকদের উপনিবেশ। ৪৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

## পঞ্চম অধ্যায়--- শ্রীহটের সাম্প্রদায়িকগণ।

কৈলা সহর ও কাতলের গল্প, প্রাচীন রাজবাটী, পরবর্তী ত্রৈপুর নৃপতি-বর্গ, নিধিপতি ও স্থধর্মপার যজ্ঞ। ... ৫৮-৬৭ পৃষ্ঠা। চতুর্থ ও পঞ্চম স্বধ্যারের টীকা। ... ৬৭-৭৩ পৃষ্ঠা।

# यर्छ अक्षांय — (माननमान आक्रमण।

কীর্ত্তিধর ও হীরাবন্ত, মোদলমানের প্রথমাক্রমণ, ও দ্বিতীয় **আক্রমণ,** অপরিচিত বিল্পু রাজ্য, নিষ্কর্ষ। ... ৭৩-৮০ পৃষ্ঠা।

### দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

#### প্রথম অধ্যায়—রাজা গোবিন্দ।

শ্রীহট্টের তিনটী ভিন্ন রাজ্য, রাজা গৌড় গোবিন্দ, চক্রপানি দন্ত ও মহী-পতির কথা, শামস্উদ্দীন ও প্রতাপমাণিক্য, শাহজলাল নামে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্রহান উদ্দীন, স্বলতান সিকান্দর শাহ, শ্রীহট্টে ঘিতীয় আদিনা মসজিদ, অমুরূপ ঘটনাবলী, সিকান্দরের পরাজয়। ... >->৮ পৃষ্ঠা।

### দ্বিতীয় অধ্যায়—দরবেশ শাহজলাল।

দরবেশ শাহজলাল (জীবনী), শাহজলাল ও নসির উদ্দীন সিপাই-সালর, শাহজলাল ও সিকান্দার গাজী, গৌড় গোবিন্দ কর্ড্ক থেওয়া বদ্ধ করা, প্রতিঘন্দী দর্শন ও পলায়ন, শাসনকর্তা নিয়োগাদি, এসলাম ধর্ম প্রচার ও মৃত্যু; মসজিদ ও দরগার দ্রব্যাদি। ... ১৯-৩৮ পৃষ্ঠা দিতীয় অধ্যায়ের টীকা। ... ৩৮-৫১ পৃষ্ঠা

### তৃতীয় অধ্যায়—নবাবী আমল।

নবাব ইস্পেন্দিয়ার,খৃঃ ১৩৮৫—১৪৯৫ পর্যান্ত গোড় রাজ্য, সৈয়দ হুসেন শাহ ও হুসেন শাহ স্থ্যকির সময়ে শ্রীহট্ট, বরশালাগ্রাম ও সর্বানন্দ, শের শাহের সময়ে শ্রীহট্ট, বিজ্ঞোহ দমন,—কান্তুনগো লোদী বাঁ, আকবর শাহের সময়ে শ্রীহট্ট, শ্রীহট্টের আমীল সংখ্যা, নরনারায়ণের শ্রীহট্ট বিজয়, অমর মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়, অনিদিষ্ট কালীয় আমীলদের নাম। ৫১-৬৪ পৃষ্ঠা।

## **हर्जूर्थ** अक्षाय्य---नवावी आमल।

নবাব দোমন ও দৈয়দ ইত্রাহিম খাঁ, আরঙ্গজেবের সমকালবর্তী আমীল-গণ, ঐ বাহাত্বর শাহের সমকালবর্তী, হরক্ষঞ্চ দাসের বংশ পরিচয়, হরক্ষঞ্চর নবাবী প্রাপ্তি, হরক্ষঞ্চর হত্যা,—কর্মচারীদের কথা—পরবর্তী কথা, "সাদেক্ল হরমাণিক," নবাব শমশের খাঁ ''জমা কামেল ভোমার," আহমদ শাহের সমকালবর্তী ফোজদার, ঐ বিতীয় আলমগীরের সমকালবর্তী, সন্ধিপত্রে প্রীহটের চূণার কথা, ইংরেজামলের নবাবগণ। ... ৬৫-৮৫ পৃষ্ঠা। ... নবাবী আমলে দেশের অবস্থা—(কর্মচারী, বৈকুণ্ঠবাস, রায় ও রায় বাহাত্বর, চৌধুরী খেতাব,—দ্রব্যের মূল্যাদি—খোজা, সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার-, মহাপুরুষ ও গ্রন্থকার।) ... ৮৫-১৪ পৃষ্ঠা।

#### পঞ্চম অধ্যায়---তরফের কথা।

রাজা আচাক নারায়ণ, তরফ জয়, নানা স্থানের নামকরণ, ১২শ আউলিয়ার দরগা, নাসিরউদ্দীনের কবর, ইব্রাহিম ও কালিদাস, "মূলক-উলউলামা", বেযোড়ায় ভ্রাতৃহত্যা, অমর মাণিক্যের তরফাক্রমণ, স্থলতান-শি,
আরাকান-পতিসহ পরিচয়, রাজ্য বিভাগ, তরফদার, "কুতব-উল-আউলিয়া;"
—দরগা, গৈলবংশ, "বুলবুলে বাকালা," ক্রমতার হাসতা। ১৪-১১৪ পৃষ্ঠা।

# ষষ্ঠ অধ্যায়—তরফের অবশিষ্ট কথা।

খোন্দাকারদের কথা, তরফে গৃহবিবাদ, —যুদ্ধোন্মোগ ও বুদ্ধ, অভিবোগ,— আপোৰ করণ, তরফের পূর্ব্ব আয়তন, পরবর্ত্তী কথা, বিৰগাও ও বালিশিরা। ১১৪-১৩২ পৃষ্ঠা।

### সপ্তম অধ্যায়—ইটার রাজা।

পূর্ব্ব কথা, রাজা স্থবিদ নারায়ণ,—সমাজ সংস্কার—মাহারাজাতি, রঘুনাথ দিরোমণি, শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ—শ্রীচৈতত্তের পিতামাতা,—রঘুনাথ ও শ্রীচৈতত্ত —রঘুনাথের গ্রন্থ, রাজার পুত্রকত্তাদি, রাজকর্মচারীগণ,—কর্মচ্যুতি, শ্রীহট্টের দেওরান, রাজনগরের যুদ্ধ—পলায়ন। ... ১৩০-১৫৯ পৃষ্ঠা।

# **अरुम अ**क्षाग्र—**ह**िनत পরবর্তী কথা।

খোয়াজ ওসমানের বিজোহ, রাজপুত্রগণ, অধস্তন রাজবংশীয়গণ, রাজা-রামের পরিচয়, ঈশার্থা বংশ। ... ১৬০-১৬৭ পৃষ্ঠা। স্থাম ও অষ্ট্রম অধ্যায়ের টীকা। ... ১৬৭-১৮০ পৃষ্ঠা।

# नवम व्यक्षाय-इंगित विविध कथा।

প্রাচীন সংবাদ, কাণিহাটীর অসম রায়, ইটার দেওয়ান,ও কার্ম্নগোগণ, সম্পদ সেন, ভামরায় দেওয়ান, সদর কার্মনগোগণ, হরবল্লবের বিপত্তি, ভাম-রায়ের দেওয়ানী প্রাপ্তি, দেওয়ান-দীঘী, দেওয়ানের ভাগিনেয় ও লালা বিনোদ রায়। ... ১৮০-১৯৪ পৃষ্ঠা।

### দশম অধ্যায়—প্রতাপগড়ের রাজবাড়ী।

অপরিজ্ঞাত আখ্যান, মালিক মোহাম্মদ ও পোড়ারাজা, মালিক প্রতাব ও রাজবাড়ী, প্রতাপ মাণিক্য, স্থলতান বাজিদ ও হৈড়ম্ব যুদ্ধ, বাজিদের পরাজন্ম, প্রতাপ গড় ধ্বংস। ... ১৯৪-২০৫ পৃষ্ঠা।

### একাদশ অধ্যায়-প্রতাপগড়ের হিন্দু নবাব।

সংশয় সমাচার, স্থলতান মোহামদ, পরবর্তী চৌধুরীগণ, রাধারাম নবাব,
——অত্যাচার,—রাধারামের জয়, কামুরামের পরিচয়,—বিপদ, রাধারামের
পরাজয়, সমাপ্তি। ... ২০৫-২২> প্রা।

# দ্বিতীয় ভাগ—তৃতীয় খণ্ড।

## প্রথম অধ্যায়---পূর্বববর্তী রাজগণ।

প্রাচীন রাজ্যবিবরণ, মহারাজ গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ, রাজা দিব্যসিংহ ও কুবেরাচার্য্য, প্রীমৎ অবৈতাচার্য্য, রুঞ্চদাস, ঈশান নাগর ও অবৈতপ্রকাশ গ্রন্থ। ... ১-১৩ পৃষ্ঠা।

# দিতীয় অধ্যায়—জগন্নাথপুরের কথা।

রাম বা রমা মিশ্র, কেশব মিশ্র, জগন্নাধপুরের কেশব, কর্ণ ধাঁ, গোবিন্দ ধাঁ ও গোবিন্দ সিংহ, হবিব ধাঁ ও বিজয় সিংহ, পরমানন্দ সিংহ ও দাসজাতি, পুনর্বিবাদ, জগন্নাধপুরের পতন। ... ২৪-২৮ পৃষ্ঠা।

## তৃতীয় অধ্যায়—বাণিয়াচঙ্গের কথা।

বাণিয়াচঙ্গ নগর ও কেশব মিশ্র, খাসিরা আক্রমণ ও লাউড় ধ্বংস, বাণিয়াচঙ্গের হাবিলি, "খালিসা ও মোজরাই," "নাওরা মহাল," পরবর্তী কীর্ত্তি, সাধারণ হুটা কথা। ... ১৪-২৮ পৃষ্ঠা।

-\* \*\*-

# দ্বিতীয়ভাগ—চতুর্থ খণ্ড।

## প্রথম অধ্যায়--আদি নৃপতিগণ।

মহল জয়স্তীয়া, জয়স্তীয়ার হিন্দুরাজা, হিন্দুরাজত্বের বিলোপ, পর্বত রায়ের কাল নির্ণয়, বড় গোসাঞি ও মহাপীঠ, ধন মাণিক ও শক্রদমন, প্রতাপসিংহের পরাজয়, জয়স্তেখরী মৃতি। ... ১—১> পৃষ্ঠা।

### দ্বিতীয় অধ্যায়—আহে।ম বিজয়।

যশোমস্ত রায়, বাণসিংহ ও জয়স্তীমূদ্রা, প্রতাপসিংহ ও লক্ষ্মীনারায়ণ, কাছাড় রাজের প্রতি চাতুর্য্য, আহোম. সৈল্পের জয়ান্তীয়া আক্রমণ, প্রজাদের গোলবোগ, আহোমদের পরাজয়, রাম।সংছের মৃত্যু, রাজনৈতিক চিঠি। ... ১২—২১ পৃষ্ঠা।

# তৃতীয় অধ্যায়-পরবর্ত্তী কীর্ত্তি।

জয় নারায়ণ ও হাটকেশ্বর—শ্রদর্প নারায়ণ বড় গোসাঞি ( দ্বিতীয় ):— সন্ন্যাস গ্রহণ, ছত্রসিংহ, যাত্রানারায়ণ ও বিজয় নারায়ণ, রাণী কাদাসতী, রাম সিংহ ( দ্বিতীয় ), ঢ়ুপির মঠ, সন্ধি, —রাজগণের ক্রমিক নামাবলী। ২২— ২০ পৃষ্ঠা।

# চতুর্থ অধ্যায়--রটিশাধিকার।

"থোজকর", রাজেন্তানিংহ ও নরবলির কথা, কুচক্রীর চক্রান্ত ও ভীষণ বলি, জয়ন্তীয়া গ্রহণ, রাজা নরেন্দ্রনিংহ, রাজবাটীর অবস্থা। ৩৪-৩৯ পৃষ্ঠা।

#### পঞ্চম অধ্যায়--রাজস্বাদির কথা।

সীমা, পূর্ব্বকার রাজস্ব, স্থবিধা-অস্থবিধা ও বাঙ্গালী-কর্মচারী, ভূমি বন্দো-বস্তু, জয়স্তীয়ার উপবিভাগ, রাজস্বের পরিমাণ। ৪০—৪৮ পৃষ্ঠা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়—বিবিধ কথা।

নদী, উৎপন্নত্রব্য, বাজার ইত্যাদি, চা বাগান, ডিপোন্সারি ও স্থ্যাদি, বাঙ্গালা গ্রন্থ, ভাষা ও সংজ্ঞাদি, রমণী সঙ্গীত ও রাসগান, সামাজিকতা ও বিবাহপ্রথা, ধর্ম, দেববিগ্রহাদি। ১৮০০ ৪৮—৫৬ পৃষ্ঠা।

# দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড।

#### প্রথম অধ্যায়--প্রথম অবস্থা।

পাশ্চাত্যজাতির ভারতাগমন, শ্রীহট্টে প্রথম ইংরেজ শাসনকর্ত্তা, শ্রীহট্টের দেওয়ান, লিশুসে সাহেবের শাসনকাল—গ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য, শ্রীহট্ট সহর ও দরগা, অশান্তি দমন, শ্রীহট্টে কৌড়ি মুদ্রা ও রাজস্ব, রেসিডেন্টের বেতন, ও তথনকার বাণিজ্য, লিশুদ্রে সাহেবের চুণার ব্যবসায়, দেশী সৈক্য, ভীষণ বক্তা, শ্রীহট্ট ইজারা, মোহরমের হাঙ্গামা, থাসিয়া আক্রমণ, চাউলের মূল্য, সীমাস্তে গোলযোগ, গম ও কাফি, জাহাজ নির্মাণ ও শিকার, পুক্তাহ, জল ও অগ্নি পরীক্ষা, সৈমদউল্লার অধ্যবসায়।

### দ্বিতীয় অধ্যায়—দশসনা বন্দোবস্ত।

গঙ্গা সিংহের আক্রমণ, জন-হিতকর কার্য্য, শেষ কান্থনগো ও জিলা জরিপ, চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত, জনৈক ফরাসীর অদম্যতা, উইলিসের পরবর্ত্তী শাসনকর্তাগণ, হস্তবোধ জরিপ, এলাম, হালাবাদি, মুমাদি প্রভৃতি চিরস্থায়ী মহাল, গৃহকর স্থাপন ও বন্দর বাজার গঠন, এইট সহর, কল্যাণসিংহের অকল্যাণ, হালাবাদি জরিপ, খাসিয়া আক্রমণ, নিষ্কর ও থাক জরিপ । ২৮—৪৬ পৃষ্ঠা।

### তৃতীয় অধ্যায়—বিবিধ।

কুকি জাতী, প্রথম কুকি আক্রমণ, লালচুক্লার আক্রমণ, বিদ্রোহী দিপাহি, ও লাতুর লড়াই, আদমপুরের আক্রমণ, ধেলাত দান, শেব আক্রমণ, লুসাই প্রদেশ, হামিদ বথত মজ্মদার, এলাম ভূমি, গ্রীহট্ট আসামে, চারি সবাডিভিশন ও মিউনিসিপালিটি স্থাপন, প্রতাপগড় তহদিল, মহালের অধিকারী, ভূকম্প।

# চতুর্থঅধ্যায়—ইংলিশ কোম্পানী।

ইংলিশ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, জর্জ ইংলিশ, খাসিয়া পর্বতে রটিশ কর্মচারী, চুণের একচেটিয়া, কোম্পানীর অত্যাচার. কোম্পানীর লোকামুরাগ লাভ, কোম্পানীর বিরাগ লাভ. আমলাদের লভ্য, মেনেজার নিযুক্তি ও হারি সাহেবের মেনেজারি, কোম্পানীর অবনতি, বিলোপ। ৬৫—৭৯ পৃষ্ঠা।

#### পক্ষম অধ্যায়—ইংরেজ আমলের প্রথম শতাব্দী।

বাবসায়, পবিত্রতা, জমিদার, মিরাশদার ও জমির পরিমাণ, বাড়ী ঘর ও জব্যের মৃল্য, ভ্রমণে ভয়, ঘুষ প্রথা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার, বিবাহ ও ভোজন, পরিচ্ছদ ও আমোদ, দাসদাসী (দাসদাসী ক্রন্ন বিক্রেরে দলিল) ও যোসলমান মাহি, দেবকার্য্য, গ্রাম্যবন্ধন, সৎক্রিয়া ও স্থশিকা। ৭৯—৯২ পৃষ্ঠা।

### উপসংহার—কাছাড়ের কথা।

ভৌগোলিক বিবরণ, পূর্ব্ব বিবরণ, চিলারায়ের আক্রমণ, নির্ভয় নারায়ণ, ও রণচণ্ডি এবং পরবর্তী রাজগণ, মহারাজ রক্ষচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র, মারজিতের কাছাড় আক্রমণ, ব্রহ্মযুদ্ধ ও বদরপুরের সন্ধি, শ্রীহট্টে গন্ধীর সিংহ, গোবিন্দ চন্দ্র কাছাড়ে, উত্তর কাছাড়। ৯৩—১১৯ পৃষ্ঠা। উপসংহারাধ্যায়ের টীকা (প্রাচীন আইন) ১২০--১৬৮ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট--->ম ও ২য়।

গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা।

( শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত।)



# শ্রীহট্টের ইতিরত্ত।

প্রথমভাগ**—ভৌ**গোলিক বৃত্তান্ত।

( ১**ম হ**ইতে ১•ম অধ্যায়।)



# প্রীপ্রভেন্ন ইতিহ্বস্ত। প্রথম ভাগ—ভৌগোলিক রতান্ত।

### প্রথম অধ্যায়—জিলার সংক্ষিপ্ত কথা।

স্থান স্থান ক্ষা শাস শ্রামণা বঙ্গভূমির উত্তর-পূর্ব প্রান্তভাগে

অবহান শ্রীহট্ট অবস্থিত; শ্রীহট্ট প্রাচীন বঙ্গভূমির অংশ বিশেষ।

কিন্তু ১৮৭৪ খুষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশ ভূক্ত করা হয়। \* আসাম প্রদেশের ( ছাদশটি জিলা † ) মধ্যে শ্রীহট্ট সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল।

এক ত্রিংশৎ বর্ষ কাল শ্রীহট্ট আসাম সংস্কৃষ্ট ছিল, অধুনা (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিথ হইতে ) বঙ্গদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, (দারজিলিঙ ব্যতীত সমগ্র) রাজশাহী বিভাগ, এবং ভাগলপুর বিভাগের মালছহ জিলা, আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়া (সাতাইশটি জিলাতে) পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক

( উত্তর কাছাড় পর্ববভমর বলিরা পার্ববভ্য প্রদেশের অংশরূপে গণ্য করা বার।)

সমগ্র আসাম প্রদেশের পরিমাণকল ৫৬২৪৩ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনামুসারে) ৬১২৬৩৪৩ জন হইরাছিল। আসাম প্রদেশ এক জন চিক্ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইত।
শিলং সহরই আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল।

<sup>\*</sup> আইন-ই-আকবরি ও রিরাজ-উস-সালাতিন প্রভৃতি পারস্ত গ্রন্থে শীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিরা লিখিত আছে। ভক্তিরত্বাকর নামক গ্রন্থে দেখা বার যে, 'বঙ্গদেশ' বলিতে পূর্ব্যবন্ধ— প্রধানতঃ শীহট, মরমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতিই বুঝাইত।

<sup>†</sup> আসাম প্রদেশ তিনভাগে বিভক্ত ছিল ; যথা :— স্থরমা উপত্যকা—শ্রীষ্ট ও কাছাড় জিলা।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—গোরালণাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দরঙ্গ, শিবসাগর, ও লল্লীমপুর বিলা। পার্বিত্য প্রদেশ—গারো পাহাড়, খাসিরা ও তরস্তীরা পাহাড়, নাগা পাহাড়, এবং লুশাই পাহাড়।

নব প্রদেশ গঠিত হওয়ায় শ্রীহট্ট ও তদস্তর্ভুক্ত হইয়াছে। \* স্কুতরাং ত্রিশ বৎসরের পর শ্রীহট্ট আবার পূর্ববঙ্গের অঙ্গীভূত হইল বলিতে হইবে। এই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পরিমাণ ফল ১০৬৫৪০ বর্গমাইল, এবং লোক সংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনামুসারে) প্রায় ৩১৭০০০০। এই প্রদেশ একজন লেফ্টোনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইয়াছে।

শ্রীহট্ট জিলার উত্তর সীমাস্থলে থাসিয়া ও জয়স্তীয়া পাহাড়,
সীমা। পূর্বাদিকে কাছাড় জিলা, দক্ষিণে পার্বান্ত্য ত্রিপুরা, এবং পশ্চিমে
ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা। শ্রীহট্ট জিলা উত্তর অক্ষাংশ
২৩ ৫৯' হইতে ২৫ ১৩' এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯০ ৫৮' হইতে ৯২ ৩৮' মধ্যে অবস্থিত।
শ্রীহট্ট সমুদ্রগর্ত্ত হইতে ৫৫ ফিট উর্দ্ধে স্থিত।

পরিমাণ ফল শ্রীহট্ট জিলার পরিমাণ ফল ( জ্বয়স্তীয়া সহ ) ৫৪৪৩ বর্গমাইল। ও লোক সংখ্যা। এই জিলার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রায় ৯০ মাইল এবং প্রস্থৃত্ত উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৭৫ মাইল। সমগ্র জ্বিলার লোক সংখ্যা (১৯০১ খুষ্টাব্দের গণনামুসারে ) ২২৪১৮৪৮ জন। †

শ্রীহট্ট জিলার অধিকাংশ ভূমিই সমতল প্রাপ্তর। স্থানে স্থানে দেশের প্রকৃতি। জ্বন্ধ লাচ্ছাদিত বালুকামর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীলা আছে। প্রাপ্তরে বহুতর নদী প্রবাহিত; সাধারণতঃ নদীগুলির তীরদেশেই জ্বন বসতি দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টে হাওরের সংখ্যাও কম নহে, § বর্ধাকালে হাওর

মণিপুর ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এই নবপ্রদেশের করদ রাজ্য।

+ লোকসংখা। সম্বনীর বিবিধ বিষয় ক—পরিণিষ্টে ক্রষ্টবা।

§ হাওর শব্দের অর্থ প্রান্তর। বর্ধাকালে জলমগ্ন অবস্থার ইহা সাগরের স্থার হইরা পড়ে, বোধ হয়, সাগর হইতে হাওর শব্দটি হইরা থাকিবে।

পূর্ববন্ধ ও আসাম প্রদেশ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত হইরাছে :—

ঢাকা বিভাগ—ঢাকা, ফরিদপুর, বাধরগঞ্জ ও মরমনসিংহ জিলা।

চট্টগ্রাম বিভাগ—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্ববত্য চট্টগ্রাম ও নোরাধালি জিলা।

রাজশাহী বিভাগ—দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জিলা।

স্থরমা উপত্যকা বিভাগ—শ্রীহট, কাছাড়, ধাসিরা ও জরস্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড়, লৃশাই পাহাড়।

জাসাম উপত্যকা বিভাগ—গোরাল পাড়া, কামরূপ, দরঙ্গ, নগ্রগা, লক্ষীমপুর, শিবসাগর এবং

গারো পাহাড়।

গুলিতে অনেক জল হয়। শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিক্ ক্রমোন্নত এবং পশ্চিমাংশ নিম। শ্রীহট্টের ভূমি অতি উর্ব্বরা, বৃষ্টিপাত মাত্রেই মাটী কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কাকার ধারণ করে।

শ্রীহট্ট ঘন বসতি সমাজ্য়ে জনপদ হইলেও ইহার অনেক হান
শোভা। জল ও জঙ্গলাবৃত। উত্তরে থাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্বত এবং
দক্ষিণে ত্রিপুরা পর্বত উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়
দিক্ রক্ষা করিতেছে। পূর্বিদিগ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দণ্ডায়মান, এবং স্কুরমা
ও বরাক নদী পূর্বে হইতে পশ্চিমাভিমুথে প্রবাহিত হইতেছে; স্কুরমা উপত্যকার
স্কুরম্য প্রান্তর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। জঙ্গলাবৃত ভূমি পশ্চিমাংশে ক্রমশঃ
হ্রাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে ক্রলা ভূমির বাছল্য পরিলক্ষিত হয়।
শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন-মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের নীরব গভীর ভাবের

শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন-মনোমুগ্ধকর। পাহাড়ের নীরব গভীর ভাবের বিশদ বর্ণনা, বিস্তৃত বন-স্থমার মাধুর্যা প্রকীর্ত্তন, সহজ সাধ্য নহে। বনে বৃক্তের সারি—বৃক্তের পর বৃক্ষ, সরল সতেজ স্থদীর্ঘ, শাখায় শাখায় আকাশ সমাচ্ছয়। কোন কোন পুটাঙ্গ বৃক্তে স্থ্লাঙ্গী লতা; লতায় লতায় ফুল,—স্থলর দৃশ্য।

পাহাড়ের যে অংশে বংশবন, তথাকার শোভা অবর্ণনীয়,—গুধু অমুভব গম্য। ঈষং হরিদ্রাভ নবীন নধর শ্রামল পত্রাবলী বিশোভিত বংশদণ্ডশ্রোণী সঙ্গীবতা ও সৌন্দর্য্যের জীবস্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ—দৃষ্টি যতদূর চলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অতুল জলধির স্থায় চলিয়াছে। পার নাই—সীমা নাই, দেখিতে দেখিতে দর্শকের চিত্ত অজ্ঞাতে অভিভূত,—স্তম্ভিত হইয়া পড়ে; দর্শককে আত্মহারা হইতে হয়। উদ্বে দৃষ্টিপাত করিলে আর একরূপ দৃশ্য, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহার পর আরও উন্নত শৃঙ্গ, তহুপরি বিশাল বুক্ষরাজি,—মহামহিমাময় দৃশ্য।

শ্রীহট্টের এই অতুলনীয় প্রাক্কতিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত-চিত্ত কবি যথার্থ ই গাইয়াচেন :—

> ''প্রকৃতির ভাণ্ডারেতে শ্রীহট্টের মাঝে; কত শোভা মনোলোভা সর্ব্বত্ত বিরাজে। প্রতিভা প্রস্থত নয়, প্রকৃত বিষয়, দেখনা পথিক গিয়ে যদি মনে লয়?

"যে দেশের বন শোভা অঙুলন ভবে, প্রকাণ্ড দীঘল ক্রম আপন গৌরবে উচ্চ শিরঃ ; ঝোপ ঝাড়ে স্থ্যমার সীমা বিভূষণা বনবধূ লতার মহিমা।

"কত শত বনফুল কাননে ফলিত, কত শত পূপাকলি কলরে কলিত। বিপিনের কলকণ্ঠ স্থগায়কগণ নিত্য প্রাতে বিভূ গুণ করে সংকীর্ত্তন

"অদ্রে পাহাড় শোভে নীল নভঃ তলে
কত নদী নির্মরিণী উপবীত গলে,
অপূর্ব্ব গন্তীর মূর্ত্তি প্রশান্ত দর্শন
দেখ দ্রে, যেন যোগী যোগে নিমগন।" ইত্যাদি।
৮ প্যারি চরণ দাস ক্বত গন্ত পৃত্তক ৩র ভাগ।

বর্ধাকালে হাওরের দৃশ্য তজ্রপই গাস্তার্য্য ময়। যতদ্র দৃষ্টির সীমা,—বহু যোজন ব্যাপী অনস্ত জলের রাশি,—কুল নাই, কিনারা নাই, যেন বিশাল সমূদ্র। স্থনীল সিলিল রাশি টলটল করিতেছে; বায়ুবেগে চলচল চলিতেছে। কথন বা হুন্ধার করিয়া, স্থণ্ডন্ত ফুৎকার ছাড়িয়া, উর্ম্মিরাজি প্রধাবিত হইতেছে। কোথাও বা দ্বির সলিলে, নীলাস্তরণে কুমুদ কহলারাদি জলজ পুপারাশি প্রক্টিত রহিয়াছে; যেন নীলাকাশে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ।

হেমন্ত ঋতুতে মাঠের শোভা ,—খ্যামল হর্মাদল বিলসিত মাঠগুলির মাধুর্য্যময় দৃষ্ঠাই বা কি মনোরম ! কিন্তু সর্কোপরি যথন শশু খ্রামল ক্ষেত্রগুলি বায়্তরঙ্গে লহরে লহরে ক্রমোরত ভাবে থেলিতে থাকে, জলের স্থ্যমা যথন হলে প্রতিভাসিত হয়, তথন লন্ধীর মেহামৃত বৈভবা, গৌরবশালিনী সেই ক্ষেত্র-সম্পত্তির মাধুর্য্যে মন মোহিত না হইয়া যায় না । তথন কবির ভাবে মন যেন গাইতে থাকে—

''শ্রীহট্ট লক্ষীর হাট আনন্দের ধাম ; স্বর্গাপেকা প্রিয়তর এ ভূমির নাম।" গান্ধি চরণের পদ্য পুস্তক।) শ্রীহট্টের এই সৌভাগ্য সম্পদের, প্রক্কতির এই শুভাশীর্বাদের বর্ণনা বাছল্যের সম্প্রতি আবশ্যকতা নাই; বিষয় প্রসঙ্গে তাহা ক্রমে পরিব্যক্ত হইবে।

শ্রীহট্টের জল বায়ু কিঞ্চিৎ আর্দ্র ইইলেও ইহা স্বাস্থ্যকর।
জল বায়। স্বাস্থ্যকারিতার একটি প্রমাণ এই বে, শ্রীহট্টের লোককে
স্থানাস্তরে গেলে পেটের পীড়া বা জরাদিতে কিছুদিন ভুগিরা
তথাকার জল বায়ু সহু করিতে হয়, কিন্তু অফ্রন্থানের লোক শ্রীহট্টে আসিলে
তাহাদিগকে কিছুমাত্র ভূগিতে হয় না। শ্রীহট্টে গ্রীমাপেকা শীতের প্রভাবই
অধিক। এ জিলার প্রচুর পরিমাণে রৃষ্টিপাত হয়। রৃষ্টির গড় বার্ষিক ১০০ ইঞ্চির
কম নহে। \* ইহার কারণ, শ্রীহট্ট চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী, চেরাপুঞ্জি অতি রৃষ্টির
জন্ম পথিবী থ্যাত। এই জন্মই শ্রীহট্টের জল বায়ু কথঞ্চিত আর্দ্র ভাবাপর।

বৈশাখ হইতে ভাদ্রমাস পর্যান্তই সাধারণতঃ বৃষ্টি হয়। কার্ত্তিক হইতেই শীত অন্থভূত হইতে থাকে, এবং পৌষ মাঘ মাসে শীতের প্রাচুর্য্য উপলব্ধ হয়। কান্তুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রৌদ্রের তাপ তীক্ষতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীহটু জিলায় রোগের সংখ্যা অপেক্ষাক্রত অল্প, কিন্তু বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জন বসতি শ্রীহট্ট জিলার (জরস্তীরা সহ ) > > ১টি পরগণা আছে। \* শ্রীহট্ট ও বাজার। জিলার গ্রামের সংখ্যা প্রায় অষ্ট সহস্র। অধিবাসীর বসতিবাটীর সংখ্যা পঞ্চ লক্ষের কম নহে।

শ্রীহট্টের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রেয় বিক্রয়ের জন্ম প্রায় চারিশত বাজার আছে। বাজারের সংখ্যা শ্রীহট্টে ৩৬৪টি, এবং জয়স্তীয়ায় ২৮টি। †

বিদ্যালয় শ্রীহউবাসী জন সাধারণের স্থাশিকার জন্য শ্রীহটে একটি দ্বিতীয় ও চিকিৎসালয়। শ্রেণীর কলেজ ও সাতটি এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২টি, এবং মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি

<sup>\*</sup> স্থনাম গঞ্জ সবডিভিশনেই বৃষ্টির পরিমাণ অধিক; ১৯০৪ খৃষ্টান্দে তথার প্রার ২১০ ইঞ্চি
বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর শ্রীহট্রে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ১৫৭ ইঞ্চি ও করিম গঞ্জে ১৬০ ইঞ্চি। দক্ষিণ
শ্রীহট্রে বৃষ্টির গড় ১০৪ ইঞ্চি এবং হবিগঞ্জে ৯৪ ইঞ্চি মাত্র।

<sup>(</sup>See Assam District Gazetteer Vol. II. (Sylhet) P. 12.)

<sup>\*</sup> পরবর্তী ১০ম অধ্যারে পরগণার নামাদি বিবরণ লিখিত হইবে।

মাত্র। প্রীহট্ট জিলায় বর্ত্তমানে ৩৮টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তন্মতীত সদরে একটি মধ্য-বন্ধ বালিকা বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে। § "শিক্ষা প্রকরণে" বিশেষ বিবরণ লিখিত रुहेन।

সর্ব্ব সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্থচিকিৎসার জন্ম শ্রীহট্ট জিলায় গবর্ণমেন্ট ৪ খটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। সহরের প্রধান দাতব্য চিকিৎসা-লয় ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

পোষ্ট আফিদ প্রীহট্ট জিলায় পোষ্ট আফিদের সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৩৮টি। ইহার ও টেলিগ্রাফ আফিস। মধ্যে একটি হেড আফিস, ৩৪টি সব আফিস

১০০ ব্রাঞ্চ আফিস আছে। ‡ এই ১৩৮টি পোষ্ট আফিসের মধ্যে কম্বাইণ্ড আফিস ৩২টি। কম্বাইণ্ড আফিসে টেলিগ্রাফের তার সংযুক্ত থাকায় ডাকের কাব্রু ও টেলিগ্রাফের কাব্রু উভয়ই হইতে পারে। শ্রীহট্টের পোষ্ট আফিস সমূহের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীহট্টে টেলিগ্রাফের একটি হেড আফিস আছে। 'তথা হইতে টেলিগ্রাফ লাইন নিম শাথাগুলিতে বিভক্ত হইয়াছে।

- (১) প্রীহট্ট হইতে চেরাপুঞ্জি হইয়া শিলং ও তথা হইতে গৌহাটী হইয়া ভারতবর্ষের অন্তান্ত স্থানে গিয়াছে।
  - (২) প্রীহট্ট হইতে ছাতক হইয়া স্থনামগঞ্জ পর্যান্ত গিয়াছে।
  - ( ৩ ) শ্রীহট্ট হইতে ফেঁচুগঞ্জ হইয়া বালাগঞ্জ পর্যাস্ত গিয়াছে।
  - ( 8 ) শ্রীহট্ট হইতে পূর্ব্বদিকে শিলচর পর্য্যন্ত গিয়াছে।
- ( ৪--- ক ) শিলচর হইতে বদরপুর ও করিমগঞ্জ গিয়াছে এবং তৎপরে দক্ষিণদিকে পাথরকান্দি ও হর্লভছড়া পর্যান্ত গিয়াছে।
- ( ৫ ) শ্রীহট্ট হইতে কাজলদাড়া, শমশের নগর, মোনশীর বাজার. মৌলবী বাজার ও কালীঘাট হইয়া হবিগঞ্জ পর্যান্ত এবং হবিগঞ্জ হইতে এক-শাখা মাদনা পর্যান্ত এবং অপর শাখা বাণিয়াচঙ্গ হইয়া মারকলি পর্যান্ত গিয়াছে।

<sup>§</sup> এ সব সংখ্যা স্থিরতর থাকার সম্ভাবনা নাই ; ১৯০৬ থৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত এইরূপ সংখ্যা ছিল। र्रं देशीष्टे व्यक्तिम ममुद्दत्र नामापि शै--शतिभिद्धे खेडेंग ।

বিভাগ ও শাসন কার্য্যের স্থবিধার জন্ম শ্রীহট্ট জিলাকে পাঁচভাগে বিভক্ত উপবিভাগ। করা হইয়াছে। যথা:—

| নাম                   |     | পরিমাণ          |         |     | জন সংখ্যা।      |
|-----------------------|-----|-----------------|---------|-----|-----------------|
| ( ১ ) উত্তর শ্রীহট্ট  | ••• | ৮৬৩.६• ব        | ৰ্গমাইল | ••• | 8 <b>७७8१</b> १ |
| (২) করিমগঞ্জ          | ••• | ১৽৬৬•৽৽         | "       | ••• | 483686          |
| (৩) দক্ষিণ শ্ৰীহট্ট   | ••• | >∘#8. <b>••</b> | ,,      | ••• | 436660          |
| ( ৪ ) হবিগ <b>ঞ্জ</b> | ••• | >>>.••          | ,,      | ••• | @@@oo>          |
| (৫) স্থনাম গঞ্জ       | ••• | 28¢•            | ,,      | ••• | 8७७१४२          |

এই পাঁচটি সবডিভিশনের অধীনে ১৬টি পোলিস্ ষ্টেশন বা থানা ও তদধীনে ১৫টি আউট্ পোষ্ট বা ফাড়ি থানা আছে। (বর্ত্তমান পোলিস্ থানা সমূহের নামাদি ঘ—পরিশিষ্টে দ্রষ্টবা।)

শ্রীইট্ট জিলা একজন ডিপুটী কমিশনার কর্তৃক শাসিত ইইতেছে।
শাসন কর্ত্তা এই ডিপুটী কমিশনার স্থরমা উপত্যকার কমিশনার সাহেবের
অধীন। তদ্যতীত পুলিদ্ হুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার
সহকারী, জেইল স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি উচ্চ কর্মচারিগণ আছেন। বিচার
বিভাগে ডিষ্টিই জজ ও তদীয় সহকারী এবং সবজজ ও এডিশনেল সবজজ প্রভৃতি
কর্মচারী আছেন।

প্রত্যেক সবডিভিশনের ভার এক এক জন এসিষ্টেণ্ট বা এক্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনারের উপর অর্পিত। সবডিভিশনেল আফিসারের অধীনে এক্ট্রা এসিষ্টাণ্ট ও সবডিপ্টাগণ আছেন। মোহকুমা গুলিতে দেওয়ানী বিচার কার্য্য মোন্সেফগণ কর্ত্তক সম্পাদিত হয়।

মোহকুমা গুলিতে গোলিসের ইনিসপেক্টর প্রভৃতি অবস্থিতি করেন। শ্রীহট্ট জিলার পোলিসের ৬ জন ইনস্পেক্টর, ৪৯ জন সবইনস্পেক্টর, ৪ জন হেড্ কনেট্রেল, ও ২৬৭ জন কনেট্রেল বর্ত্তমান আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা বর্ত্তমানে ৫১৫৮টি। \*

<sup>\*</sup> এই সকল সংখ্যা ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত হয়। এইগুলি অবশ্বই পরিবর্ত্তনশীল। একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার নিমিত্ত এই সকল দেওরা হইল।

আর।

| শ্রীহট্টে গবর্ণমের্ণে      | টর নানা | विवदत्र आत्र रहेना शास्त्र । ১৯०৪ | 3 |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|---|
| খুষ্টাব্দের মোটায়         | ্টা আর  | निम् अनर्निङ रहेन :               |   |
| ভূরাজ <b>স্ব</b>           | •••     | ৮८२८८० होका।                      |   |
| ঐ ( विविध )                | •••     | <b>७७२</b> ३८ ,,                  |   |
|                            |         | ৯০৫৭৩৮ ,,                         |   |
| জ্লকর                      | •••     | <b>6</b> 6300 ,,                  |   |
| বনকর                       | •••     | 9•8 <b>૨</b> ৫ ,,                 |   |
| আবগারী                     | •••     | २७:१०४ ,,                         |   |
| ষ্টাম্প                    | •••     | cec177 ,,                         |   |
| রে <b>জে</b> প্টারী        | •••     | ৫৩৭০৯ ,,                          |   |
| প্রভিন্সিয়েল্রেট <b>্</b> | •••     | ২৩৭৪১৫ ,,                         |   |
| हेन्कम् टिका               | •••     | e9e>a ,,                          |   |
|                            |         | <b>२२०</b> 8२०७ ू,,               |   |
|                            |         | -                                 |   |

## দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রাকৃতিক বিবরণ।

### (পাহাড়।)

প্রস্তরময় ও বৃক্ষাদি পূর্ণ অত্যুক্ত স্থানকে পর্বত অথবা পাহাড় বলে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানকে পর্বত শৃঙ্গ বলিয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন পাহাড় থণ্ডের নাম টীলা।

শ্রীহট্ট জিলার উত্তরে থাসিয়া ও জয়স্তীয়া পাহাড় শ্রেণী উন্নত শীর্ষে যেন শ্রীহট্টের পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিক্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই অত্যুক্ত পর্ব্বত শ্রেণী শ্রীহট্ট জিলার সীমা বহিন্তু ত হইলেও বড় আধিয়া ও পাঞ্চ্যা পরগণা এবং মূলাগোলে ঐ পর্ব্বতের অংশ বিশেষ শ্রীহট্ট জিলা ভৃক্ত হইয়াছে।

শ্রীহট জিলার অনেকটি পাহাড় আছে, তন্মধ্যে নিমলিথিত গুলি বিখ্যাত। এই পাহাড় গুলির মূল, শ্রীহট জিলার দক্ষিণ দীমাবর্জী ত্রিপুরা পর্বত শ্রেণী। (১) পল্ডহরের বা সরসপ্রের পাহাড়— শ্রীহট্ট জিলার পূর্ব্ব সীমার, শ্রীহট্ট জ কাছাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ; প্রস্থ কোন কোন স্থলে ১৩ মাইল। ইহার পূর্ব্বে কাছাড় জিলা, পশ্চিমে পল্ডহর, এগারসতী ও চাপঘাট পরগণা। ইহার উচ্চ শুক্ত ছত্ত্রভূড়া (ছাতাচূড়া) ২০৩৪ ফিট উচ্চ।

ত্ত্বিপুরার ইতিহাস লেখক শ্রীযুত কৈলাস চক্র সিংহ বলেন যে, ত্ত্বিপুরার মহারাজ ছত্র মাণিক্যের নামান্ত্রকমে এই অত্যুচ্চ শৃঙ্গটীর নামকরণ হয়। ছত্ত্বচ্ছা হইতে পর্বতের উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাসতা প্রাপ্ত হইরা, উত্তরাভিমুখে বদরপুর পর্যাপ্ত চলিরা আসিরাছে। মধ্যস্থানের নাম সরসপুর, এস্থানের উচ্চতা প্রায় ১০০০ ফিট; বদরপুরের নিকট উক্চতা ৪০০ ফিটের অধিক নহে।

- (২) ছ-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়—প্রতাপগড় পরগণার মধ্যে, উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ। ইহা পল্ডহরের পাহাড়ের প্রায় পাঁচ মাইল মাত্র পশ্চিমে অবস্থিত; সর্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট।
- (৩) আদম আইল বা পাথারিয়ার পাহাড়—ছ-আলিয়া পাহাড়ের অর
  করেক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ২৮ মাইল দীর্ঘ এবং
  প্রস্থ প্রায় সাত আট মাইল। ইহার পূর্বে প্রতাপগড়, জফরগড় ও রফিনগর
  পরগণা; পশ্চিমে পাথারিয়া ও শাহবাজপুর প্রভৃতি। সর্ব্বোচ্চ শৃক্ষ—৮০০ ফিট
  উত্ত। মাধবতীর্থ নামক জলপ্রপাত এই পাহাড়ে অবস্থিত।
- ( । ) বাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড়—ইহা আদম আইল পাহাড়ের পশ্চিম দিকে করেক মাইল দূরে অবস্থিত। বৃষের ককুদের স্থায় ইহার আক্রতি বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ। ইহার পূর্বে পাথারিয়া প্রগণা, পশ্চিমে লংলা। উচ্চ শুক্ত—বাঁড়ের গজ, ১১০০ ফিট উচ্চ।
- (৫) আদমপুরের পাহাড়—লংলার পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে; উদ্ভরে দক্ষিণে প্রায় ২৩ মাইল দীর্ঘ। ইহার পুর্বের আদমপুর, ইটা ও পশ্চিমে চৌরালিশ। সর্বাধিক উক্ততা ৬০০ ফিট। ইহা ধাঁড়ের গজ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।
- (৬) বড়নী যোড়া বা বালিশিরার পাহাড়—ইহা আদমপুর পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে। ইহার দৈখ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল, প্রস্তু ৪ মাইল। ইহার

পূর্বে ভাহগাছ ও ছরচিরি পরগণা, পশ্চিমে বালিশিরা ও চৌয়ালিশ প্রভৃতি।

এই পাহাড় জন্মশ: উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা ১৫০ ফিট হইতে ৩০০

কিট মাজ উচ্চ, শৃলের নাম—চূড়ামণি টীলা, ইহা ৭০০ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ে

অনেকটি চা বাগান আছে।

- ( १ ) সাত গাঁও ও বিষ গাঁরের পাহাড়—বালিশিরার পাহাড় হইতে ৮ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ , সর্বাধিক উচ্চতা ৩০০ ফিট ; ইহার পূর্বে বালিশিরা, সাতগাও, ও পচাউন প্রভৃতি পরগণা। পশ্চিম তর্মক, ফৈয়জাবাদ প্রভৃতি। এই পাহাড় ধীরভাবে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহার উপর অনেক চা বাগান আছে।
- (৮) রছুনন্দন পাহাড়—ইহা জিলার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বিষ গামের পাহাড় হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দৈর্ঘ্য ব্যাপিরা অবস্থিত; সর্কোচ্চ শৃঙ্গ ৭০০ ফিট। বিষ গায়ের পাহাড়ের স্থায় রছুনন্দন পাহাড়ও অভ্যুক্ত নহে।

্ৰ সকল ভিন্ন বাড়ুয়া বা ইটার পাহাড়, লাউড়েন্ত পাহাড় প্রভৃতি আরও পাহাড় আছে। লাউড়ের পাহাড়ের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত।

টীলা সকলের মধ্যে সদরের মিনারের (মনারায়ের) টীলা, করিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেউলীর টীলা প্রাভৃতি বিশেষ খ্যাত।

### (नमी)

বে জনস্রোতঃ পর্বতাদি হইতে নির্গত হইরা সাগরে পতিত হয়, তাহার নাম
নদী। কোন নদী বৃহৎ নদীতে নিপতিত হইলে তাহা উপনদী নামে কথিত হয়।
শ্রীহট্ট জিলার প্রকৃত পক্ষে সকলটিই উপনদী।

শীহটে প্রধান নদী বরাক বা বরবক্র, তাহার উপনদী সমূহ লইয়া, এক বৃহৎ কল প্রবাহ স্টি করিয়াছে। বরবক্র বা বরাক নদী মণিপুরের উত্তরে আঙ্গামীনাগা পাহাড়
বরবক্র
হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুধে মণিপুর দিরা
প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে; তৎপন্ন কাছাড় জিলার

প্রবেশ করিয়াছে। কাছাড় জিলার পূর্ব্ব সীমা পর্যান্ত নৌকা চলিভে পারে, তাহার উপর দিক নৌগম্য নহে। বরাক নদী কাছাড় জিলা ভেদ করিয়া, ক্ষরেপ্রের কাছে শ্রীহট্ট জিলার প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে সাভ মাইল প্রবাহিছ হইয়া ছই প্রধান শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর শাখা স্থরম্যা বা স্থরমা নামে খ্যাত এবং দক্ষিণ শাখার নাম কুশিয়ারা বা বরাক।

- (১) কুশিয়ারা বা বরাক—ভালার বাজারের নিকট মূল বরাক নদী হইতে নির্গত হইয়া, স্থানে স্থানে বিভিন্ন নাম ধারণ পূর্বক বাহাত্রপুরের নিকট পুরুঃ দিশাথায় বিভক্ত হইয়াছে।
- (ক) উত্তর বা প্রথম শাখা বিবিয়ানা নাম ধারণ পূর্ব্বক কালনীর সহ মিশিয়া ধলেশ্বরী নদীতে পড়িতেছে।
- (থ) দক্ষিণ বা দিতীয় শাখা বরাক নামেই নবিগ**ঞ্জ, হরিগঞ্জ হইরা** ঐ ধলেখরীভেই পড়িতেছে।

কুশিরারা বা বরাক নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ মাইল। মূল নদী জীরে—ভাল্পা বাজার, করিমগঞ্জ, ফেঁচুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, মন্তুমুথ প্রভৃতি।

বিবিয়ানা তীরে—শেরপুর, ইনারেৎগঞ্জ, মারকলি প্রভৃতি। এই পথে শিলচার পর্যাস্ত বারমাদ ষ্টিমার চলিতে পারে। দক্ষিণ শাখা (বরাক) তীরে—নবিগঞ্জ, কালিয়ার ভাঙ্গা, হবিগঞ্জ, রতনপুর, স্কুজাতপুর, বাজুকা।

- (২) স্থরমা—হকটিকরের নিকট মূল বরাক নদী হইতে বিভক্ত হইয়া উত্তর
  পশ্চিম ও পশ্চিমাভিমুথে স্থনামগঞ্জ পর্যন্ত গিরাছে, তৎপর দক্ষিণাভিমুখী হইরা
  দিরাই দিরা মারকলির নিকট বিবিরানার সহিত মিলিত হইরাছে। ইহার
  তীরে—আটগ্রাম, কানাইরবাট, রামদা, গোলাপগঞ্জ, শ্রীহটু, সাহাগঞ্জ, প্রের্বিন্দর্মশ্র,
  ছাতক, ত্র্হালিরা, আমবাড়ী, স্থনামগঞ্জ, পাথারিরা, দিরাই প্রভৃতি। স্থ্রমার
  দৈর্ঘ্য তুইশত মাইলেরও অধিক।
- (ক) কালনী—বিবিরানার সহিত স্থরমা সংমিলিত হইরা কালনী নাম ধারণ করিরাছে। ভীরে—রণভূঞি।

- ( থ ) স্থরমার দিতীয় এক শাখা চরণার চর, শ্যামার চর হইয়া ময়মন-সিংহে প্রবেশ করতঃ আজমীরগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।
- (৩) ধলেশ্বরী বা ভেড়ামোহানা—ইহা মূল নদী নহে, কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতির সংমিশ্রণে আজমীরগঞ্জ হইতে এক বিশাল জল প্রবাহ প্রায় ৪৫ মাইল ধাবিত হইয়া পরে মেঘনা নদীতে পরিণত হইয়াছে। ইহা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্য সীমারূপে প্রবাহিত হইতেছে।

তীরবর্ত্তী স্থান—আজমীরগঞ্জ, কাকাইলছেও, বিথঙ্গল, মাদনা প্রস্তৃতি। ইহাদের উপনদী সমূহ :—

- (১) লঙ্গাই—ত্রিপুরা পর্বতান্তর্গত জম্পাই পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইরা উত্তরাভিমুখে করিমগঞ্জের তিনমাইল দক্ষিণে (লঙ্গাই ষ্টেশন) পর্যান্ত আদিয়াছে, তৎপর দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে হাকালুকি হাওরের মধ্যে দিয়া জুড়ী নদীর সহিত একত্রে ফেঁচুগঞ্জের নিকট কুশিয়ারাতে পতিত হইতেছে। হাকালুকিতে লঙ্গাই নদীর নিতান্ত হরবস্থা ঘটিয়াছে। বর্ষাকালুল তথায় লঙ্গাইর অন্তিছ লুপ্তপ্রায় হইয়া যায় এবং হেমস্তে জল শুক্ত হইলে, হাওয়ের বিভিন্ন থাতে ক্ষীণ কলেবরে অবস্থান করে। ইহার দৈর্ঘ্য জুড়ী সন্মিলন পর্যান্ত প্রায় ৯৫ মাইল। তীরবর্ত্ত্রী স্থান—হাতীথিরা, বৈঠাথাল, চান্দথিরা, পাথারকান্দি, নিলামের বাজার, লাডু, জলডুব প্রভৃতি।
- (২) মন্ধ্—ত্রিপুরা পর্কাতান্তর্গত সম্খলং পাহাড় হইতে নির্গত হইরা উত্তর পশ্চিমাভিমুথে প্রবাহিত হইরা মন্ধুমুথে কুশিয়ারাতে পতিত হইতেছে। উৎ-পত্তি স্থান হইতে ইহার দৈখ্য প্রার ১০০ মাইল।

তীরবর্ত্তী স্থান—কৈলাসহর, তীরপাশা, কদমহাটা, <sup>†</sup> মৌলবী বাজার, আথাইল কুড়া প্রভৃতি।

- ক) ইহার প্রধান উপনদী—ধলাই। ধলাই নদী ত্রিপুরা পর্বত হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুধে ধাবিত হইয়া মন্তর সহিত মিলিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মাইল। তীরে—কম্বাগঞ্জ।
- ( ॰ ) থোরাই—প্রাচীন ক্ষমা নদী। ত্রিপুরা পর্বত হইতে নির্গত হইরা, উত্তর পশ্চিমাভিমুথে প্রবাহিত হইয়া হবিগঞ্জের সন্নিকটে বরাক নদীতে পতিত

হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল। তীরে—মুচিকান্দি, গাজীগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি।

- (৪) গোয়াইন-জয়ম্ভীয়া পর্বত হইতে সারি নদী নামে উৎপন্ন হইয়া, কুইগাঙ্গ নামক উপনদীর সন্মিলনে গোয়াইন নাম ধারণ করিয়াছে ও দক্ষিণ পশ্চিমা-ভিমুথে প্রবাহিত হইয়া চেঙ্গের থাল নামে ছাতকের উত্তরে স্থরমাতে পতিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। তীরে—জয়ন্তীয়াপুর, গোয়াইনঘাট প্রভৃতি।
- (৫) পিয়াইন-জন্মন্তীয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া, দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ছাতকের উত্তরে স্থরমাতে পতিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ মাইল। তীরে---রস্তমপুর, কোম্পানীগঞ্জ প্রভৃতি।
- (৬) বৌলাই-খাসিয়া পূর্বত হইতে নির্গত হইয়া, দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কংস নদের সহ সন্মিলনে ধহু নাম ধারণে ময়মনসিংহ জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল। তীরবন্তী স্থান—তাহিরপুর, জগদীশপুর, হরিহরপুর প্রভৃতি। যাত্নকাটা নদী ও রক্তি নদী ইহার উপনদী।
- (৭) কংস—গারৌ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে (ধর্ম্ম-পাশার নিকট ) শ্রীহট্টের সীমা রেথা রূপে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বৌলাইর সহিত সন্মিলনে ধন্ম নামে পুনঃ ময়মনসিংহে প্রবেশ করিয়াছে। দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল। তীরে—ধর্ম্মপাশা, তাজপুর প্রভৃতি।/

শ্রীহট্ট জিলায় আরও বহুতর নদী আছে। তন্মধ্যে:— ( উত্তর শ্রীহট্টে )—লুবা, বার, কুইগাঙ্গ। ( করিম গঞ্জে )—লুলা, শিংলা, কচুগাঙ্গ! ( দক্ষিণ শ্রীহট্ট )—জুড়ী, গোপলা। ( হবিগঞ্জে )---করঙ্গী, স্থতাং কলকলিয়া। ( ऋनाम गरक )-धामानिया, श्रीनि, महानिश्ह ( मानिश )। এই সকল নদী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

শিংলা নদী ত্রিপুরা পর্বত হইতে বাহির হইয়া শণ বিলে পতিত হইতেছে। কচু গাঙ্গ শণ বিল হইতে বাহির হইয়া কুশিয়ারাতে পড়িতেছে। 🙍

জুড়ী ত্রিপুরা পর্বত হইতে বাহির হইয়া হাকালুকি হাওরের মধ্যণিয়া লঙ্গাই সন্মিলনে কুশিরারাভে পতিত হইতেছে। তীরে—ঘিলাছড়া বান্ধার।

মাসিং নদী ভরল বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থরমায় পড়িতেছে।

ছড়াও থালা-পর্বত নিংস্ত ক্ষীণকায় স্রোতকে ছড়া (Brook) বলে। 🕮 হট্টে অগণ্য পার্ব্বত্য ছড়া আছে। 🛮 উদাহরণ স্থলে—উত্তর শ্রীহট্টে ( সদরে )— গোদ্বালি ছড়া, করিমগঞ্জে ( জাফর গড়ে )—বড় ছড়া, দক্ষিণ শ্রীহট্টে ( লংলায় )— পালকী ছড়া, হবিগঞ্জে ( মুচিকান্দি )—বেয়াছড়ার নাম করা যাইতে পারে।

मानव कुछ त्यांजरक थान ( थांज ) वरन। यथा—सोनवी थान,—सोनवी আবহর রহিম কর্তৃক থনিত। এই থাল স্থরমা নদীর সহিত কুশিয়ারাকে সংযুক্ত করে। ইহাতে করিমগঞ্জ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল হইতে শ্রীহট্ট সহরে যাওয়ার রাস্তা **সংক্ষেপ হয়।** 

আমিরউদ্দীন থাল-বরাকের সহিত ইটাখলা নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই থালে শ্রীহট্ট হইতে ঢাকা ষাওয়ার পথ সংক্ষেপ হয়।

নটী থাল—ইহা মানবকৃত নহে। করিম গঞ্জে কুশিয়ারার সহিত লঙ্গাই নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই থালের নাম তত্ত্বে একটু কবিত্ব বা রসিকতা আছে। यथन नशारे नमीट जन वृक्षि रम्न, उथन रेश नमारेटक कूर्निमानात महिछ সংযোগ করে, তথন এই স্রোতস্বতী উত্তরবাহিনী হইয়া কুশিয়ারাতে আত্মসমর্পণ করে। আবার কুশিয়ারাতে জল বৃদ্ধি হইলে নটীথাল লঙ্গাইর দিকে ফিরিয়া যায়, দক্ষিণবাহিনী হইয়া লঙ্গাইর সহিত মিলিত হয়। নটীখাল হেমন্তে শুকাইয়া যায়।

শ্রীহট্ট জিলায় থালের সংখ্যা অগণ্য। প্রায় সমস্ত খালই হেমস্তে শুষ্ক रुरेन्ना योत्र ।

**এ**ইট্র জিলার জোরারের বেগ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অল্প দূর পর্য্যস্ত যৎসামান্য অফুভব হয়। নদীর বেগ প্রথর কিন্তু হেমন্ত কালে অপেক্ষাকৃত অল্প।

#### ( হাওর বা প্রান্তর )

হাওর শব্দটি শীহটেই শুনা যায়, প্রান্তর ইহার ঠিক অমুবাদ না হইলেও উহার অনেকটা ভাব প্রকাশ করিতে পারে। বর্ধার অনতি গভীর জলমগ্প ভূভাগ—যাহার অধিকাংশই হেমস্তে শুক্ষ হইয়া যায়, তাহাকেই এতদঞ্চলে হাওর বলে। হাওরের যে অংশে হেমন্তে জল থাকে, সেই গভীর অংশকে বিল বলা যায়। বিলই প্রকৃত পক্ষে হ্রদ।

#### উত্তর শ্রীহট্টে নিম্ন লিখিত হাওর গুলি প্রসিদ্ধ:---

- (১) জিলুকার হাওর ও ঝিন্কার হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে ইছাকল্স পরগণার মধ্যে অবস্থিত।
- (২) বাড়ুয়া ও হাইল্কা হাঁওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে রেঙ্গা পরগণার মধ্যে এই ছই হাওর অবস্থিত।
- (৩) চাতল ও মৈজল। এইট সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে গ্রুরপুর পরগণায় অবস্থিত।
- (৪) বড় হাওর। •শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মোক্তারপুর পরগণায় অবস্থিত।
- (৫) বানাইয়া হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে তুলালী পরগণায় অবস্থিত।
- (৬) শউলা হাওর। শ্রীহট্ট হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে বরায়া পরগণায় অবস্থিত i

### করিম গঞ্জের প্রসিদ্ধ হাওর:---

- (১) শণ বিল। ইহার উত্তরাংশের নাম রাতা বিল। † শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে এগারসতী পরগণা মধ্যে অবস্থিত।
- (২) হাকালুকি হাওর। শ্রীহট্ট সহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে পাথারিয়া পরগণায় অবস্থিত। শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশে ইহাই বুহত্তম হাওর।

### দক্ষিণ শ্রীহট্টের প্রধান হাওর:---

( > ) হাইল হাওর—এই প্রসিদ্ধ হাওর শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রান্ন ৪৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চৌয়ালিশ পরগণা মধ্যে অবস্থিত।

- माञ्चल विम मास्मित्र वर्ष गर्छ। 'शाखत' मामि वाध श्र 'मागाबत' वामवाम। मामिकः বর্ধার হাওর গুলিকে এক একটি কুন্ত সাগরের স্থার দেখার।
- † পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই ছুই দিকে পাছাড় থাকার এ <sup>চ</sup> বিল অপ্রসর ও স্থদীর্ঘ এবং গভীর ও তরক সকল হইরাছে। এই বিল সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য এই ---

''শণ বিলে নড়ে চড়ে, রাতার পরাণে মারে।''

(২) কাওয়া দীঘীর হাওর—এই হাওর শ্রীহট্ট সহর হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইটা ও শমশের নগর এই উভয় পরগণায় অবস্থিত।

#### হবিগঞ্জের প্রসিদ্ধ হাওর গুলি:---

- (১) মাকাল কান্দির হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাণিয়া চঙ্গ পরগণায় অবস্থিত।
- (২) কাগাপাশা ও গোলডুবার হাওর—এইট সহর হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বাণিয়া চঙ্গ পরগণায় অবস্থিত।
- (৩) ঘুঙ্গিয়া জুরি-শ্রীহট্ট সহর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে তরফ ও মান্দার কান্দি পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

#### মুনাম গঞ্জের অধীন হাওর গুলি :-

- (১) দেখার হাওর—শ্রীহট্ট হইতে ৩০ মাইল পশ্চিম উত্তরে পাগলা পর-গণায় অবস্থিত।
- (২) শনির হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৫০ মাইল পশ্চিম উত্তরে লাউড় পরগণার অবস্থিত।
- (৩)জ্বার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে পশ্চিম উত্তরে ৩০ মাইল দূরে শক্ষণ শ্রী ( শক্ষণ ছিরি ) পরগণায় অবস্থিত।
- ( 8 ) जामारे कांगा, ननूसा, भक्षा, मरारे राउत—धीर्छ मरुत रहेरा २० মাইল পশ্চিম দক্ষিণে আতুয়াজান পরগণাতে এই হাওরগুলি অবস্থিত।
- (৫) টেক্সার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৫৫ মাইল পশ্চিম উত্তরে বংশী-কুণ্ডা পরগণায় অবস্থিত।
- (৬) টগার হাওর—শ্রীহট্ট সহর হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে সেল বরষ পর-গণায় এই হাওর অবস্থিত।

এতত্তির উত্তর শ্রীহট্টে—লেকুরার হাওর; করিমগঞ্জে—মুড়িরা; দক্ষিণ শ্রীহট্টে—ডেকার হাওর; হবিগঞ্জে—হরিপুরের হাওর এবং স্থনামগঞ্জে মাটী আইন প্রভৃতি আরও বহুতর হাওর আছে।

হাকানুকি হাওরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক আশ্রুষ্ঠা জনশ্রুতি হাকালুকি আছে ;--অতি প্রাচীন কালে ঐ স্থান সমভূমি ছিল। তথা- কার অধিবাদী কয়েকটি ব্রাহ্মণ সদাচার সম্পন্ন না থাকায় যথেচ্ছাচারে শিবপূজা করিতেন। একটি নীচ জাতীয়া দাদী অশুচি ভাবে পুশ্চরন করিত; কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ এই সকল ব্যবহারে অন্তরে ব্যথা পাইতেন ও শুদ্ধ ভাবে শিবপূজা করিতেন। অবশেষে যখন তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন একদা দেই শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণকে স্থানাস্তরে পলাইয়া যাইতে দৈবাদেশ হইল। এ দিকে হঠাৎ দৈব উৎপাত উপস্থিত হইল, এক সঙ্গে ও ভূকম্প ভীমবেণে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিল, দেখিতে দেখিতে দেই স্থান অদৃগ্য হইয়া গেল। প্রবাদাম্পারে সেই স্থানেই হাকালুকি হাওর হইয়াছে। \*

ডেকার হাওর সম্বন্ধেও একটা গল্প প্রচলিত আছে, এ গল্পটি আরও

অলোকিক। প্রবাদ এই:—বরণীযোড়া পাহাড়ের নিকডেকার হাওর

সম্বন্ধে গল।

ইত ও নিকটয় সম্পরনাথ নামক ব্যক্তির পালিত একটা
রবের সহিত যুদ্ধ করিত। একদা স্থাপরনাথের রবের শৃঙ্গাঘাতে আতিবাহিক
বা দৈব দেহধারী সেই রব পরাজিত হয় ও দশহাল গ্রামের পশ্চিমদিকে মৃতের
ভায় পড়িয়া রহে। তদবধি আর তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখা
যায় নাই। অল্পবয়্ধয় র্যকে এতদঞ্চলে 'ডেকা' বলে; ছইটী ডেকার যুদ্ধ
হইতে এই হাওরের নাম ডেকার হাওর হইয়াছে।

শ্রীহট্টে প্রক্বত হ্রদ নাই। নবিগঞ্জের নিকটস্থ "অমৃত কুণ্ড" শ্রীহট্ট বিশার
প্রক্বত হ্রদপদবাচ্য হইতে পারে। অমৃতকুণ্ডের জল অতি

হ্রদ। পরিষ্কার, চতুর্দিকের যে সকল লোকে তাহা পান করে,
তাহাদের ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধি প্রায়ই হয় না। ইহা

<sup>\*</sup> হাইল হাওর সম্বন্ধেও তদ্মুরপ গর গুনা যায়। এবং পলায়িত ব্রাহ্মণই ছত্রবটের চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ বলিয়া উক্ত হন।

হাকাণুকি (খুটীয় গম শতাব্দীর) বৈদিক তামকলকোক্ত "হাৰুলা কৌকিকাং পুরীং" বারা নির্দেশিত ভূভাগ। তথন বোধ হয়, উহা অনপদ ছিল। ভূকপ্শাদিতে বে উচ্চ নীচ হয়, তাহার প্রমাণ ১৩-৪ সালেই পাওয়া পিয়াছে।

একটি পবিত্র জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে; বারুণী যোগে বহুতর লোক অমৃতকুতে সান তর্পণাদি করিয়া থাকে। বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশীয়গণ পুর্ব্বে অমৃত কুণ্ডের জল নেওয়াইয়া পান করিতেন।

## ( উৎদ ও প্রস্রবণ। )

পণা—লাউড়ের পণা একটি প্রসিদ্ধ ঝরণা, ইহা একটি তীর্থ বিশেষ: বারুণী যোগে বহুলোক পণাঙ্গানে যায়।

ফুলতলীর প্রস্রবণ--দিনারপুরের ফুলতলির প্রস্রবণটিও বিশেষ বিখ্যাত। ঠাণ্ডাকুয়া—বারপাড়া পরগণায়। এই উৎসের জল শীতল বলিয়া ঠাণ্ডা-কুয়া নামে আখ্যাত।

দরগা মহলার উৎস—এই উৎসটি বিশেষ বিখ্যাত, মোদলমানগণ ইহার कन चिंठ পवित मान करतन। हेश हेईक वाता वांधान। भारकनान এই **উংগের জল ব্যবহার করিতেন**।

नशा म्हा कर छे ५ म- এই छे ५ दिन इ क्रम के वर छे १

এই হুইটি উৎদ দদরে অবস্থিত, দদরের গাণিছভার কাছে আর একটি উৎস আছে।

তথকুগু—জয়ন্তীয়ার হরিপুরে (সরকারী ডাক বাঙ্গালার সন্নিকট) আর একটি আশ্চর্য্য উৎস আছে। ইহার আয়তন প্রায় দেড় কেদার ভূমি ব্যাপী। কুণ্ডটি সমতল বিশিষ্ট নহে, পশ্চিমোত্তরাংশে গভীরতা অধিক। কুণ্ডের জল উষ্ণ নহে—শীতল, কিন্তু জলতলস্থ ভূমি অতি উত্তপ্ত —মুহূর্ত্তকালও দাঁড়ান যায় না। ভূমিতে পদসংলগ না করিয়া সম্ভরণ করিলে কোনও কট্ট হয় না। সম্ভবতঃ কুণ্ডতলে ভূগৰ্ত্তে কোনরূপ উত্তাপযুক্ত দাহ্য পদার্থ আছে। বর্ষাকালে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জল হয়, এবং কুগুটি ১০।১২ হাত জলের নীচে পড়িয়া যায়। বারুণীযোগে এ স্থানেও কেহ কেহ স্নান তর্পণ করে।

### ( প্রপাত। )

শ্রীহটের পাহাড়গুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রপাত আছে। আদম আইল

পাহাড়ের "মাধব" নামক প্রপাতটি বিশেষ বিখ্যাত। প্রায় শতাধিক হন্ত উর্দ্ধ হইতে প্রবলবেগে জল পতিত হইতেছে। বৃষ্টি হইলে বহুদুর হইতে জল পতন শব্দ শ্রুত হওয়া যায়।

## ( মরুভূমি। )

প্রকৃতির লীলানিকেতন শ্রীহটে, মরুভূমিরও একটা নমুনা ক্ষেত্র আছে।
লাউড় পরগণায় যাত্নকাটা নদীর পার্যদেশে কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপী এক
থণ্ড বালুকাময় ভূমি আছে; তাহাতে বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না। শ্রীহটে
এইরপ বালুকাময় স্থান আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে ক্ষুদ্রায়তন
মরুভূমির নমুনা বলা যাইতে পারে।

# তৃতীয় অধ্যায়—কৃষিজাত দ্রব্য।

#### ( ধান্তাদি )

শ্রীহট রাষ্ট-মাতৃক দেশ। রাষ্টর জলই এখানে কৃষি কার্য্যের পক্ষে প্রচুর হয়। শ্রীহট জিলার ভূমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন স্থলে চারা ভূমিতে ও রবিশস্তের জন্ম সামান্তরূপ সার ব্যবহারের প্রচলন আছে। এক মাত্র গোবরই সার্রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীহট্টের সর্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান্ত ; বহু জাতীয় ধান্ত শ্রীহট্টের উর্বর ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। অনতি উচ্চভূমিতে নানা জাতি শালি আও ও শালি ধান্ত। ধান্ত ও আও ধান্ত জন্মে। বৈশাধ হইতে শ্রাবণ মাস পর্যান্ত আও ধান্তের সময়; শীঘ্র উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম আও ধান্ত। 'হুমাই' নামক আও ধান্ত হুই মাসে জনিয়া থাকে।

নিয়ভূমিতে আছরা, বাগদার, প্রভৃতি ধান্ত, জন্মে। জলাভূমে আমন

কাভারিয়া, আমনবাদাল জন্মে। জল বৃদ্ধির সহিত ধান্তের চারাও বৃদ্ধি পাইতে পাকে। কোন কোন স্থলে ১৫।২০ হাত পর্য্যস্ত বাড়িয়া পাকে।

যে নিমৃত্মিতে হেমন্ত কালেও কিছু কিছু খল থাকে, তথায় "শাইল-বোর" জন্মিয়া থাকে। এ ধান্ত পৌষ মাসে রোপণ করতঃ চৈত্র বৈশাধ মাসে কাটিয়া থাকে। স্থনামগঞ্জে ও হবিগঞ্জেই ইহা অধিক রূপে জন্মিয়া থাকে।

বিরণী ধান্ত অনতি উচ্চভূমে জন্মে। বিরণী কেবল পিষ্টকাল্ল প্রস্তুত জন্মই ব্যবহৃত হয়।

धार्च राजौज मर्थभ, जिमि, मृनारीक, जिन, कनारे, मूभ, রবি শস্ত ও ইকু। প্রভৃতি রবিশস্ত মধ্যে প্রধান ও প্রায় সর্বব্রেই জন্ম।

ইক্ষুর চার্যও মন্দ হয় না, করিমগঞ্জ সবডিভিশনের দক্ষিণে, দক্ষিণ শ্রীহট্টে এবং হবিগঞ্জে প্রধানতঃ ইক্ষুর চাষ হয়। খাগড়া, ধল ও বোম্বাই এই তিন জাতীয় ইক্ষু সচরাচর চাষ করা হয়।\*

শণ নদীতীরেই সামান্তরূপ উৎপন্ন হয়, ইহার স্ত্র স্থুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। শণস্ত্র জ্ঞাল প্রস্তুত কার্য্যেই শণ ও পাট। বায়িত হইয়া যায়।

শ্রীহট্ট জিনায় পাটের চাষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। উত্তর শ্রীহট্ট, ছবিগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টে এবং কুশিয়ারা ও মন্থুতীরেই ইহার চাব অধিক হইয়া পাকে। ১৯০৩—৪ খুষ্টাব্দে প্রায় ৩০০০ একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল।

তামাক—তামাক তরফ পরগণায় এবং অক্যান্ত স্থানেও কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

### (ফল সুল।)

শ্রীহট্টের কমলা অতি বিখ্যাত। এরপ মিষ্ট রসাত্মক কমলা ভারতবর্ষের

<sup>\*</sup> ১৯٠٠-> थुः ट्टेंट्ड ১৯০৩-- ८ थुः পर्याख छाति वर्त्रात वाकामि हात्वत्र किन्नण হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, নিমে তাহা প্রদর্শিত করা হইল

অক্সত্র জন্মেনা। কমলার গাছ ১২। ৪ ফিটের অধিক উচ্চ হইতে দেখা
যায় না, কমলার পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; গাছ দেখিতে অতি
কমলা। স্থলর। চেলা প্রভৃতি স্থানে কমলার রহৎ রহৎ বাগান
আছে। ফলবান কমলা বাগানের সৌন্দর্য্যে মোহিত
হইবে না এরপ লোক অতি বিরল। কমলা প্রধানতঃ খাসিয়া পাহাড়ে
জন্মিয়া থাকিলেও শ্রীহট্রের জয়স্তীয়া, পঞ্চখণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ইহা নু্আধিক
জন্মিয়া থাকে। পৌষ ও মাঘ মাস কমলা পাকিবার সময়; স্থপক কমলা
দেখিতে অতি স্থলর। কমলার শত বার আনা হইতে হুই টাকা পর্যান্ত মূল্যে
বিক্রেয় হয়।\* বর্ত্তমান রেইলওয়ে যোগে বহুপরিমাণে কমলা রপ্তানি হওয়ায়
মূল্য বন্ধিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গ শাসন বিবরণীতে দৃষ্ট হয় যে, ১৯০৬ খন্টান্দে
শ্রীহট্ন হইতে ১৩৫২ ১৩ মন কমলা বিদেশে রপ্তানি হইয়া ছিল।

| শশু      | ১৯•• ১ অবে যতএকার   | ১৯০৩ ৪ অব্দে যত একর | <u> মস্তব্য</u> |  |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| ধান্ত    | • 0 6 8 8 6 6       | ÷820•4•             | বৃদ্ধি          |  |
| সর্যপ    | <b>৩৮</b> ৪৩৩       | 99000               | হ্রাস           |  |
| তিসি     | <b>6</b> F803       | <b>\$2000</b>       | বৃদ্ধি          |  |
| ইকু      | <b>&gt;&gt;</b> 086 | >0000               | ,,              |  |
| কলাই মুগ | 4654                | 0000                | হ্রাস           |  |
| नानाविध  | 8>•849              | <b>3245</b>         |                 |  |

\* আইন—ই – আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে কনলার মিষ্টতার স্ব্যাতি লিখিত হইরাছে ! শ্রীহট্টের স্কবি ৮ প্যারীচরণ দাস শ্রীহট্টের গৌরব খোষণা উপলক্ষে কমলার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন;

> "যে দেশেতে কমলার শোভা চমৎকার লোহিত ললাম লাম বর্ণের বাহার,

া কি কোমল অঙ্গ! আর সুরস সঞ্চার,

কি মধুর রস! পানে তৃপ্তি সবাকার।" ইত্যাদি।

শ্রীহট্টের আনারস বন্ধ বিখ্যাত। আনারস যে এত স্থুমিষ্ট উপাদের হইতে পারে, ইহা বিদেশীরের ধারনাতীত।\* এই মিষ্ট রসাত্মক ফলের জন্মস্থান শ্রীহট্টের জলজুব ও পঞ্চপত। টীলা ভূমিতে আনারসের বাগান হয়। আনারস আঘাঢ়, শ্রবণ মাসে পরিপক হইয়া থাকে। আনারসের শত সাধারণতঃ ছই টাকা হইতে চারি টাকা পর্যন্ত বিক্রেয় হয়। বর্ত্তমানে রেইলওয়ে যোগে আনারসের রপ্তানি ব্দিত হওয়ায় মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনত্ব, পঞ্চথণ্ড ও কুশিয়ার কুল প্রভৃতি স্থানের ভূবিফল ও উত্তম বটে।
ভূবি একরূপ বক্ত ফল বিশেষ। ইহা ঈষৎ অমুমধুররসাত্মক,
ভূবিবা লটকাফল
আকার স্থপারি সদৃশ। পাইকারী মূল্য প্রতিধামা বা
টুকরি তিন চারি আনা মাত্র।

শ্রীহট্ট জিলায় অনেক জাতি কদলী আছে। (১) 'অমৃত কদলী সাগর' কদলী অতি বৃহৎ, সুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুখাদ্য।

- (২) 'ডিকামানিক' কলা সর্কাপেকা লম্বা, সর্কপেকা কোমল, কিন্তু অধিক পাকিয়া গেলে অমু স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া যায়। এই জন্ম বাকল ঈষৎ সবুজ পাকিতেই সংগৃহীত হইয়া বিক্রয় করা হয়।
- (৩) 'কুল-পতি' বা 'দাফরি কলাই কললীর মধ্যেদর্কোৎকৃষ্ট, ও খাইতে অতি উত্তম। ইহা যথার্থ ই কলা-কুলপতি।
- (৪) 'চিনি চাঁপা' বা 'চাঁপা কলা' আরুতিতে কুলপতি কলার মত, গুণে প্রায় 'ডিক্সা মাণিক' প্রকৃতি বিশিষ্ট।
- (৫) 'মন্তমান' 'শাইল' বা 'ভূষা' কলা দেখিতে যেমন, খাইতে তেমন উৎক্ষু নতে। মূল্যও অপেকা ক্নত স্থলত।
- (৬) 'আঠিয়া' কলা ছই জাতীয়,—বি আঠি ও ভীম আঠি। এই কললী আক্ততিতে বৃহৎ, কিন্তু আঠি থাকায় খাইতে তেমন স্থবিধা জনক নহে

শানারদের গুণে মোহিত হইয়া পুর্বেরাক্ত কবি সপৌরবে বলিতেছেন;
 "বে দেশে জনমে অতি মিট্ট আনারস,
 সিল্পুম্থা স্থাসম মিট্ট যার রস।" ইত্যাদি।

ঘি আঠিতে বাক্ত কম থাকে। আঠি কলা অতি শীতল এবং ইহার পত্ত কোমল ও বৃহৎ। ভোজনাদি উৎসবে সাধারণতঃ ইহার পত্রেই লোকে ভোজন করে।

শ্রীহটে সাধাণতঃ পুষ্করিণীর তীরে ও বাড়ীর চারিধারে কদলী রক্ষ রোপণ করা হয়। কলা একটি আয়কর ফল হইলেও ধান ব্যতীত অপর ফল মাঠে রোপণ করা প্রীহট্টবাসিগণ উপযুক্ত মনে করেন না।

ষাত্র ও কাঁটাল গ্রীহট্টের সর্ব্বত্রই জন্মে। চৌকি ও বাণিয়া চঙ্গের ষ্মাত্র অপেক্ষাকৃত মিষ্ট, ও তাহাতে পোকাও কিঞ্চিৎ অল্প হয়। আত্র ও কাঁটাল তরফ,জলডুব, কুসিয়ার কুল প্রস্তৃতি স্থানের কাঁটাল মিষ্টতর, কদলীর স্থায় আম ও কাঁটালের গাছ সাধারণতঃ বাড়ীর চারি পাশেই লাগান হইয়া থাকে।

শ্রীহটে বহুজাতীয় জামির আছে। (১) 'মাথো' বা 'জাস্বুরা, (বাতাপি-লেবু), ভিতরে লাল ও সাদা ভেদে হুই জাতীয়। ইহার লেবু বা জামির। এক 'একটা খুব বড় হইয়া থাকে।

- (২) 'পাণি' বা 'ঝুটা জামির'—খাইতে প্রায় মাথো জামিরের মত, ইহাতে শীতলতা গুণ অধিক এবং আক্বতি মাথোর মত গোল নহে।
- (৩) 'জাড়া জামির' ও 'জাজি জামির' জাড়া জামিরের পুরু বাকলের সরুজ বর্ণ অংশ ফেলিয়া দিয়া, অবশিষ্ট নারিকেলের মত খাওয়া যায়; ইহা শীতলতা গুণবিশিষ্ট। 'জাজি' আকৃতিতে ক্ষুদ্র, গুণে সামাক্ত ইতর বিশেষে মাখোর মত।
- (৪) 'এলাচি জামির' 'আদা জামির' এবং 'চস্নি বা কলম্বক জামির' ভক্ষ্য নহে, অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্থুগদ্ধ করিবার জন্ম ইহা ব্যবহৃত হয়। এলাচি ও আদা कांभिरतत गन्न छे ५ कुछ । देश नश्ना, ঢाकमिक्न भत्रग्नात्र व्यक्षिक भत्रिभार জন্মে। তদ্ভিন্ন---
- (৫) 'সাতকড়া' 'কাটা' 'করুণ' প্রভৃতি আরও অনেক জাতি জামির আছে। সাতকড়া জয়স্তীয়ায় বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(गानारकाम, कानकाम, काम न, এওना वा वामनकी, वनती, (वन, वन-

বাদাম, কয়ফল (পেঁপে), শফরি আম (পেয়ারা), দাড়িম (দাড়িম্ব) नर्सबरे बनिया थाक । (उँजून, চাन्তा, रेथकन, एकन, আমড়া এবং লেওইর ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। विविध कन। চান্তা, থৈকন, ডেফল ও লেওইর বক্তফল বিশেষ। ইহা অন্নরদাত্মক ও কেবল টক প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হয়।

পাহাড় হইতে পানিয়ালা বা লুকলুকি (ত্রিপুরা অঞ্চলে বেকইর), ও পিঠাকরা নামে বালক বালিকার প্রিয় তুই জাতীয় ফল সংগৃহীত হইয়া সন্ধি-কটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করা হয়। প্রাবণ মাদে লুকলুকি পাকে। পিঠা-করার পুং রক্ষেই 'আগর' প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চাপঘাট পরগণায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গুবাক উৎপন্ন হয়, সাধারণতঃ নদী-তীরবর্ত্তী বাড়ীগুলিতে গুবাক বক্ষের সারি দেখিতে পাওয়া যায়,—একত্রে বহুরক্ষের সারি সমন্বিত বাড়ীগুলির গুৰাক। দৃশু অতি সুন্দর। চাপদাট ব্যতীত জয়স্তীয়া, কুশিয়ারকুল প্রভৃতি পরগণাতেও বেশ স্থপারি জন্মে। তাল ও নারিকেল যৎসামান্তরূপই জনিয়া থাকে।

তরমুজ, চিনার, ও শদা এবং খীরা বহু পরিমাণে চাষ করা হয়। তরমুজ ও চিনার কুকি জাতীয়েরা 'জুমে' চাষ করে। আখাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রতাপগড় ও লংলা প্রভৃতি স্থানে ইহা ক্রয় চিনারাদি। করিতে পাওয়া যায়:—উভয় ফলই অতিশয় শীতল। চিনারের মধ্যে 'বালিচিনার' স্থপক হইলে আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়। শ্সা জ্যৈষ্ঠমাসে মিলে, ইহা বাড়ীতেই জন্মান হয়। শীত ঋতুতে খীরা পাওয়া যায়, ইহা সাধারণতঃ মাঠে উৎপন্ন করা হয়।

পানিফল বা সিঙ্গাইর হাওর বা বিলাদিতে আপনা আপনি পানিফল ও মূল। জলে জনিয়া থাকে এবং আবাঢ় প্রাবণ মাসে সংগৃহীত হইয়া বিক্রেয় হয়।

মূলের মধ্যে 'দাকরকন্দ' আলুই প্রসিদ্ধ, নদীতীরে ইহা প্রচুর রূপে চাষ করা হয়। শীতল গুণবিশিষ্ট 'শাঁকআলু' ও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

### ( শাক সজ্জি। )

শীহট জিলার উর্বর ভূমিতে সর্বপ্রকার শাক সজিই প্রচুরব্ধপে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে গোলআলুই প্রধান। গোল আলু জয়ন্তীয়া, ভোলাগঞ্জ ও তরফ প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে জন্মে। বেগুণ সর্বত্তই জন্মে, তবে লংলার বেগুণ সর্ব্বেংকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। মূলক বা মূলা সর্ব্বেই জন্মে, তবে তরফের মূলা সর্ব্বেংকৃষ্ট। তরফের গোলগাও নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মূলা উৎপন্ন হয়। শীহট ও জলচুবের কচুরমূপী উৎকৃষ্টতর।

প্রতাপগড় ও লংলা প্রভৃতি স্থানে কুকিরমুখী (pulp) ক্রন্ন করিতে মিলে। ইহার এক একটী ১০।১৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে।

কচুর মুড়া (মূল), মানকচু, ও ওলকচু সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিবিধ রকম 'উরি' (সীম), মিঠা লাউ, পানিলাউ, কুমড়া (কুমাও ) বছলরপে সর্বত্র জন্ম।

তদ্যতীত উদাইয়া (উচ্ছে) ও করালা, কাকরোল ও কাকুরা, পুরল ও চিচিন্সা এবং ঝিন্সা ও ডেড়েশ তরকারির জন্ম পাওয়া যায়। (উদাইয়া ও করালা একজাতীয়, বিতীয়টি আকারে রহৎ, এবং সাধারণতঃ কুকিয়া জুমে ফলাইয়া থাকে। কাকরোল ও কাকুরাও এক জাতীয় এবং বিতীয়টি রহতর। এই তুইটিকে বন্ম তরকারি, বিশেষ বোধ করা অসম্বত নহে। চিচিন্সা অতিশয় লম্বা ভইয়া থাকে।)

শাকের মধ্যে নালিশাক, নটে বা ডেঙ্গাশাক, লাইশাক ( সর্বপ জাতীয় ) প্রধান। ক্ষুদ্র শাক ও পালইশাক টিলাভূমের সন্নিকটে স্বভাবজাতরূপে পাওয়া যায়। অমরসাত্মক খুঙ্গাশাক (টকপালং), সলিফা শাক সর্বত্রই পাওয়া যায়।

গন্ধিডাটা (গন্ধমাতৃকের ডাটা), রামকলার পোড়, ও করিল (সংস্কৃত করির বা বাঁশের কচি অন্ত্র) কোন কোন স্থানে পাহাড় হইতে সংগৃহীত হইয়া উপাদেয় তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়।

কপি, শালগম, বিট, গাজর প্রস্তৃতি অনেক লোকে স্যত্নে উৎপাদন করেন।

## ( यमाझानि । )

তেজপত্র—মসন্নার মধ্যে তেজপত্র শ্রীহট্টের চিহ্নিত প্রাসিদ্ধ মসন্না। আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। খাসিয়া পাহাড়, ছাতক ও জয়স্বীয়ায় অত্যধিকরূপে তেজপত্র পাওয়া যায়।

পাণ—জয়ন্তীয়ায় উৎপন্ন 'পাণ' উৎকৃষ্টতর; খাসিয়াগণ ইহা প্রচররূপে উৎপন্ন করে বলিয়া 'খাসিয়া-পাণ' বলিয়া খ্যাত। 'বাঙ্গালা পাণ' জিলার সর্ব্বত্রই জনিয়া থাকিলেও, বারুই জাতীর ব্যক্তিগণ স্থরনা, মতু, কুশিয়ারা ও (बाग्राह जीदाह हैहा अधिक क्रांत्र छे ९ शामन क्रिया थारक।

মরিচ-লালমরিচ বা লক্ষা সর্বত্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। গোল-बर्तिह यर्ष्ट्रे कर्म ना।

ঝলাক — জয়ন্তীয়ায় রম্থন জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি ঝলাক্ উৎপন্ন হয়। ঝলা-েশর গন্ধ, পেঁয়াজ অথবা রমুনাপেকা অতিশয় মৃত্। উগ্রগন্ধী পেঁয়াজাদি **हरेए हेरा** এই क्लारे जानवनीय। श्रीराष्ट्रेत वाकात हेरा कथन कथन कय করিতে পাওয়া যায়।

এতদ্যতীত আদা, হরিদ্রা, ধনিয়া, পাটনাই জীরা, পেঁয়াজ, রস্থন প্রভৃতি সর্বতেই জন্মে।

পাহাড়ে গন্ধনাতৃক (গন্ধি) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

## ( ॐयधानि )

**এছিটের পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে হরিতকী পাও**য়া যায়। ইহা কখন কখন সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু এ ব্যবসায়ে বিশেষ ভাবে এ পর্যান্ত কেহ यत्नारयांग तमन नाहे।

চালমূগরার গোটা সম্বন্ধেও প্রায় তত্রপ। ইহাও কথন কথন পাহাড় হইতে সংগৃহীত করিয়া সামান্তরূপ তৈল প্রস্তুত করা যায়। পাহাড়ে মুসব্বর গাছও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

🕮 হট্টের বংশলোচন বা বাঁশের চূণ প্রাসিদ্ধ। সাধারণ লোকের মধ্যে জ্বরে নিম্বপত্র ও বলা, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। চিরতা পত্রও অনেকে ব্যবহার করে। ইহা **দর্কত্তই** উৎপন্ন হয়।

বিরেচক ঔষধরূপে সাধারণ লোকে 'জামালগোটা' প্রান্থই ব্যবহার করে। আমাশয়ে সচরাচর 'বেলগুট' 'ওলটকম্বলের ডাটা' ও 'কাষ্টবরুক্ব' (কৃটজ) ব্যবহৃত হয়। ইহা সর্বত্রি স্থলন্ত।

গুলঞ্চ ('আমবরুঙ্গ') কথন কথন অবের ব্যবস্থত হয়। কফে শ্বেতবাসক পত্র সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকে।

দন্তরোগে আমছাল ও নিম্বছাল এবং স্ত্রীরোগে অশোকছালের ব্যবহার দেখা গিয়া থাকে!

তদ্যতীত গঁদ, ধাতৃফল ('এওলা') প্রভৃতি পরিচিত ঔষধ পাহাড়েও গ্রামাদিতে প্রচুররূপে পাওয়া যায়। শতমূল ও অনস্তমূল প্রভৃতিও নানা স্থানে স্বভাবজাতরূপে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্টের জললে প্রায় সর্ব্যেকার বনজাত ('বনাজ') ঔষধ বহুলরূপে পাওয়া যায় i

## ( পুষ্প । )

শ্রীহট্ট জিলায় বছল প্রচারিত পুশগুলির নাম:—
বড়রক জাতীয়—চম্পক,বকুল, কদম, কাঞ্চন, অশোক প্রভৃতি।
ছোটরক জাতীয় —সেফালিকা, করবীর, কামিনী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি।
চারা জাতীয় —টগর, গন্ধরাজ, বিবিধ জবা, গাঁদাফুল প্রভৃতি।
গুন্ম জাতীয় - গোলাপ, সেউতি (শ্বেতগোলাপ), বুধি (জুই), জাতি ( বৃহৎ
জাতীয় জুই), বেলি, চামেলি, কুন্দ, কেতকী, রঙ্গন ও নেয়ারি প্রভৃতি।

লতা জাতীয়—লবঙ্গ (লংফুল), মাধবী, বনমালতী, ঝুমকালতা, কুললতা প্রেছতি।

কন্দজাতীয়—রজনীগন্ধা চণ্ডীফুল, চন্দ্রকলা, সর্বজয়া ভূইটাপা প্রভৃতি। জলজ পুল্পের মধ্যে খেত ও রক্তপদ্ম এবং খেত ও রক্ত কুমুদ (সাপলাফুল) এবং ঐ জাতীয় নীলাভ সালুক ফুলই প্রধান। এতব্যতীত বিবিধ বনফুল প্রোপ্ত হওয়া বায়। জায়কর ফুলের মধ্যে, মণিপুরী জাতি কুসুম ফুলের চাব

করিয়া থাকে। কুস্থম্বের বীবে তৈল হয় ও ফুলে কাপড়ে গোলাপি রং **रम्र । कून्रस्थत्र देश्य अवस्थ तात्रशाया ।** 

#### त्रकामि।

শ্রীহট্টের বিস্তৃত জঙ্গল অকর্মণ্য নহে। জঙ্গলগুলি আয়ের এক পত্না বিশেষ। গবর্ণমেন্ট এই জঙ্গল হইতে প্রতিবর্ধে অনেক টাকা রাজস্ব আদায় করেন। প্রতাপগড় পরগণায় গবর্ণমেন্ট রক্ষিত ১০৩ বর্গমাইল জললভূমি আছে, ইহার নাম "রিজার্ভ ফরেষ্ট"। এতদ্যতী ১৭৭ বর্গ मारेल 'व्यानक्रामंहे करतहे, व्यादह ; - रेशांत्र পतिमान क्रमुखीया পরগানায় অধিক। গবর্ণমেণ্টের বনকর সম্বন্ধে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় সপ্ততি সহস্র টাকা আয় হইয়াছিল।

্ এছটের কার্চের কারবার আধুনিক নহে, আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, মোগল সমাট আকবরের সময়েও শ্রীহট্ট হইতে প্রচুর কাষ্ঠ ব্যবসায়ি গণ লইয়া যাইত।

**জীহট্ট (সদর), করিমগঞ্জ, ভাঙ্গা পাধারকান্দি, মৌলবী বাজার,** হবিগঞ্জ, লাধাই, আজমীরগঞ্জ কার্চকারবারের প্রধান স্থান। নিম্নলিখিত বৃক্ষের কাষ্ঠ বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও প্রতিবৎসরেই প্রচুর পরিমাণে পাহাড় হইতে নামাইয়া আনা হয়। চাম ও আম (বন্য), রাতা ও কুর্ত্তা, পীং ও পোংতা, শিমইল ও জারইল, গদ্ধরই ও সুতরং, পুমা ও তুলা, কদম ও করিস, কাওয়া ঠোটি ও কাই-মূলা, স্থান্দি ও বনাক প্রান্ততি। তত্তির নাগেশর ও গাম্বারি, কাঁটাল ও পালান প্রস্তৃতিও নানা কার্য্যে লাগে।

জারইল রক্ষ একত্র অনেকটা বছস্থান ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয় : গাছ গুলি বখন গোলাপি রঙ্গের কুমুমে সুশোভিত হয়, তখন বনম্বল অতি শোভ-নীয় দৃশ্ব ধারণ করে। স্থারইল পুমা প্রভৃতিতে নৌকা প্রস্তুত হয়।

চাম, কাঁটাল জাতীয় বৃহৎ বন্ত বৃক্ষ। চাম, কাঁটাল, সুন্দি, গন্ধবৃষ্ট अकृष्टिष्ठ উৎकृष्ठे छक्षा दम्र। क्रोकि, चानमाम्नता, निम्कृत, क्रिविन, বেঞ্চ প্রস্তৃতি ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এই সকল কার্চে প্রস্তৃত হয়। ঐ সকল এবং বনাক, গাম্বারি প্রস্তৃতির তক্তা গৃহ প্রস্তৃত কার্য্যেও ব্যবস্থৃত হয়। তম্বৃত্তীত গৃহের বরগা প্রস্তৃতি প্রস্তুত হয়।

স্তরং ত্লা প্রভৃতির তক্তাতে চা-র বাক্স প্রস্তুত হইরা থাকে। কাঁটাল, কাইমূলা, কাওয়াঠোটি, কুর্ত্তা প্রভৃতিতে বরের খুঁটা হয়।

কদম্ব ও নাগেশ্বর (নাগকেশর) খনাম প্রসিদ্ধ পুশারক্ষ। নাগেশরের সুগদ্ধি পুশা হইতে একরূপ আতর ও ফল হইতে তৈল হয়। ইহার কার্চ অতিশয় দৃঢ় বলিয়া দালানের কড়ি (বিম) বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। পুমা ও পালানের কার্চ হালকা বলিয়া কেদারা দোলা ও খেলনা প্রস্তুতি প্রস্তুত হয়।

পাহাড়ে রবার রক্ষ আছে, রবারের ব্যবদায়ে অগ্রদর হইতে কাহাকেও দেখা যার না। অশ্বত্ম ও বট রক্ষাদি সর্বত্রেই দৃষ্ট হয়। উচাইলের অন্তর্গত উজ্জ্বল পুরের মাঠে প্রায় ছয় কেদার ভূব্যাপী এক মহা বটরক্ষ আছে।

প্রায় সর্ব্ব প্রাপ্য উদাল (উদালক) রক্ষের বন্ধল দারা উৎকৃষ্ট স্মৃত্ত রজ্জু প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত কাইমূলার নির্যাস দারা বিবিধ বৃক্ষ গঁদ বা আঠার কার্য্য চলে। মহাল রক্ষের নির্যাস হইতে ধুনা হয়। ধূনা দেবকার্য্যে লাগে। বলওয়া ও বনচাল্তা রক্ষের পত্র রৌদ্র-শুদ্ধ করতঃ কার্চ পালিশ করার রীতি ছিল, এখন শিরিস কাগজ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তথাপি খেলানা প্রভৃতির পালিশ কার্য্যে এখনও ঐ সব পত্র ব্যবহৃত হয়।

কীরতা পাতা, কন্দ জাতীয় একরপ উদ্ভিদের পত্র, ভোজনাদি উৎসবে ইহার পত্র বহুলরপে ব্যবহৃত হয়। 'ছাতাপাতি'ও কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের পত্র, ইহা দারা ছত্র প্রস্তুত হয়। 'আনরকলি' একরপ স্বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ, ইহা পাহাড়ে জন্মে; ইহার পাতা এত বৃহৎ যে একজন মহুষ্য তাহার উপরে সক্ষন্দে শয়ন করিতে পারে।

বাঁশের মধ্যে মূলি, খাং, ডলু, জাই, বরুয়া, পেঁচা, বাঁশকাল, বাঁশ ও বেত। মুভিঙ্গা প্রভৃতি নানা জাতীয় বাঁশ আছে।

জাই, বরুয়া, পেঁচা বৃহৎ জাতীয় বাঁশ। তন্মধ্যে বরুয়া সর্বাপেকা দৃঢ়। পেঁচা বাঁশ পাহাড় ব্যতীত অক্তব্ৰ জন্মে না। জাই, বরুয়া এবং বেতো বাঁশ গ্রামাদিত জন্মে। বেতো বাঁশ পরিপক না হওয়া পর্যান্ত তদ্যারা বেতের স্থায় গৃহের চালার বন্ধনাদি কার্য্য করা যায়। বাঁশকে চিরিয়া তদ্ধারা বেত প্রস্তুত করিতে হয়।

मृनिवाँ न नाशात्र कार्या वहन ऋत्भ वावश्र हम । थाः ७ छन् गृहकार्या (অর্থাৎ ঘরের চালের "রুয়া ও খাপ" প্রস্তুতে) ব্যবহৃত হয়। জাই ও বরুয়াতে খরের থুঁটী হয়।

করিমগঞ্জ সবডিভিশন ও লংলা প্রভৃতি স্থানে কচি ডলু বাঁশের চোলা কাটিয়া তন্মধ্যে বিরণীর চাল ও জল ভরিয়া চোলার মুধ বন্ধ ক্রমে পোড়ান হয়। পোড়ান হইলে চালগুলি পরু হইয়া একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ পৌষ ও মাঘ মাসে এই পিষ্টক লোকে আগ্রহের সহিত ব্যবহার করে।

বেতের মধ্যে গলা, জালি ও স্থানি প্রভৃতি নানারপ বেত্র পাওয়া বায়। গল্লা বেত্র বৃহৎ জাতীয় এবং স্থন্দি ক্ষুদ্র জাতীয় ; উৎকৃষ্ট সক্ষ কার্য্যে স্থন্দিবেড ব্যবহৃত হয়।

ছনের মধ্যে বড়লুথা ও উলু নামক ছন চালছাওয়ার কার্য্যে অধিকরপে ব্যবহৃত হয়। যে স্থানে ছন উৎপন্ন হয়, তাহাকে "ছনের খলা" বলিয়া থাকে। বড় নুধা ছন পাহাড়ে জন্ম।

নল ও মুর্ত্তা পাহাড়ের পঞ্চিল স্থানে জন্মিয়া থাকে। নল চিরিয়া চাটি ও মুর্ত্তার বেত্র দারা উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হয়।

সুনামগ্রের হাওরগুলির মধ্যে ও হবিগঞ্জের অনেক স্থলে ( মকার হাওর, দোলাগড় প্রভৃতি স্থানে) পঙ্কের নীচে (ভূগর্ভে) এক প্রকার অন্ত আকরিক অন্ত উন্তিদ্ উৎপন্ন হয়। অহা কোন দেশে এই প্রকার উন্তিদ। चार्क्या উদ্ভিদের কথা শুনা যায় না; এই উদ্ভিদের নাম "কচম বৃক্ষ"। এই উদ্ভিদ শাখা পত্রাদি বিহীন। জলতলে পঙ্কের নিয়ে चवक बनाव नजात कात्र मीर्यजात देश र्याक रहा। अक अकी नाशायगणः ১২:১৪ হাত লম্বা ও ৩।৪ হাত পরিনি (বেড়) বিশিট্ট হয়। তদপেকা লম্বা ও বড় কচমও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কচম কাঠের দামান্ত একটা অংশ বা খণ্ড কাঁচা অবস্থায় মাটীর নাচে রাখিলে তাহাও বর্ধিত হইয়া রক্ষে পরিণত হয়। কচম কাঠ সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় লোক শুছ করতঃ আলোনি কাঠয়পে ব্যবহার করে। হেমন্তে জলাভূমি শুছ হইলে কাঠসংগ্রহকারীয়া লৌহ-শলাকা বিলের ধারে পজের মধ্যে প্রোধিত করিয়া; তরিয়ে কচম আছে কিনা দেখে। সন্ধান পাইলে খুঁদিয়া বা টানিয়া রক্ষ বাহির করিয়া লয়। এই কাঠের বর্ণ হরিদ্রাভ লোহিত। কচম একবার শুক হইয়া গেলে তন্মধ্যে সহক্ষে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

## (জুমের চাষ।)

ভূম চাবের উরেধ পূর্বেক করা গিয়াছে, ভূম চাব কি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। খাদিয়া, কুকি. নাগা, কাছাড়া প্রভৃতি পার্বব্য জাতীয় লোকেরা টীলার উপরে ভূম আবাদ করে। আবাদের জ্ব্য স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া, এক এক পুঞ্জির বা পাড়ার লোক একত্র ভূমের জ্ব্য কাজ করিতে থাকে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ ও পৌব মাসে সকলে মিলিয়া জ্বল কাটিয়া ফেলে; ঐ জ্বল শুক হইয়া গেলে, ফাল্পন বা চৈত্র মাসে তাছাতে আগুণ লাগাইয়া জ্বালাইয়া ফেলে; তৎপরে বৈশাধ মাসেই সাধারণতঃ বীজাদি রোপণ করা হয়। "টাকল" নামক দা দিয়া ছোট ছোট গর্ত্ত করতঃ তাহাতে ধায়্য, ভূট্টা (কুকিরদানা—Maze), কার্পাস, তিল, লক্ষামরিচ, তরমুত্ব, চিনার প্রভৃতির বীজ্ব একত্রে রোপণ করা হয়। থাবা নামক বেত্র নির্দ্মিত দীর্ঘাকার চাঙ্গারি:ত ঐ সমস্ত বীজ্ব একত্রে মিশ্রিত ভাবে থাকে। রোপণ কালে তাহার এক এক মৃষ্টি এক এক গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন জাতীয় বীজ্ব অন্ধুরিত হইয়া, কালক্রমে ফ্লবান হয়।

কৈয়ৰ্চ আবাঢ় মাদে জুম একবার পরিকার করিয়া দেওয়া হয়, এই সময় ভূটা ও চিনার পরিপক হইয়া থাকে। চিনার সাধারণতঃ টাকায় ২০।২২টি

করিয়া পাওয়া যায়। যধন যে শস্ত পরু হয়, তখনই তাহা সংগৃহীত হইয়া পাকে। ধাত্ত সাধারণতঃ প্রাবণ মাসে এবং কার্পাস ও তিল আখিন মাসে সংগৃহীত হয়। তিলের গাছ কাটিয়া তিল সংগ্রহ করা হয় না, তিল পাকিলে বস্ত্রখণ্ড নীচে ধরিয়া; তাহার উপরে গাছ ঝাড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র। বলা বাহুল্য যে ইহাতে অনেক অপচয় হয় ও অনেক তিল গাছে থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত শস্ত ব্যতীত লাউ, কুমড়, পেঁয়াজ ও কচুরমুখী জুমে ফলিত হয়। জুমের লাউ, কুমড় ও কচুরমুখী ইত্যাদি অতি উত্তম, কিন্তু ধান্ত সুখাত্ত নহে। কচুরমুখী এক একটা খুব বড় হয়, দেখিতেও সুন্দর। লুসাই জাতি তদ্ধারা একরপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে।

**मीर्चकान এक স্থানে জুম করিলে ভাল ফদল হয় না বলিয়া, হুই বৎসর** कान এक এक ञ्रान जूम कत्रात अथा (मधा यात्र । इहे व अतार जूर मत জ্ঞ নূতন স্থান নির্দ্ধারিত হয়। জুমের স্থান এইরূপে দূরে চলিয়া গেলে পুঞ্জি বা পাড়ার লোকও তথায় উঠিয়া গিয়ান্তন পুঞ্জি স্থাপন করে। কারণ ফসলের সময় প্রায়ই জুম পাহারা দিতে হয়।

### ( চার চাষ। )

চা এক জাতীয় চারা বৃক্ষের পত্র। প্রথমে রৌদ্রে শুষ্ক, তৎপর অগ্নি তপ্ত করতঃ ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

১৮২৩ পৃষ্টাব্দে আসামে সর্ব্ধপ্রথম বক্ত চা বৃক্ষ পাওয়া যায়। ভাছাতে স্মাসামের ভূমি চা আবাদের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হইলে, ১৮৩৫ খুষ্টান্দে লক্ষীপুরে সর্বপ্রথম এক চা বাগান প্রস্তুত করা হয়।

**এছিট্টে চা-র চাব হ'ইতে পারে কি না, অনুসন্ধান চলিলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে** শ্রীহট্টের জন্মলেও স্বভাব জাত চা বৃক্ষসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপর "নর্থ সিলেট টি কোম্পানী" স্থাপিত হইয়া, ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে "মালনী ছড়া চা বাগান" নামে একটি চা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। ইহার পর হইতেই শ্রীহট্টে ক্রমশ: চার চাব বর্দ্ধিত হইতেছে।

हेरदब्क क्लाम्लामीभगरे नाबाद्य का वाद कित्र वादक्त।

জিলায় দেশীয়গণের পরিচালিত অনেকটি চা ক্ষেত্র আছে। দেশীয়গণের পরিচালিত চা বাগানগুলি এক এক ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি, তন্মধ্যে স্বর্গীয় রাজ। গিরীশচক্রের বিদ্যানগর চা-বাগান বিশেষ বিধ্যাত। হুইটি বাগান দেশীয়গণের যৌথ মূলধনে পরিচালিত। "ইন্দেধর টি এগু ট্রেডিং কোম্পানীর" উত্তর ভাগ চা-বাগান ও "ভারত-সমিতির" কালীনগর চা-বাগানের নাম উল্লেখিত্ব্য।

শ্রীহট্টে বর্ত্তমানে যোলটি চাক্ষেত্র দেশীয় লোক কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে; 
ভ —পরিশিষ্টে ঐ সকল এবং অপর সমস্ত চা-বাগানের অধিকারীদের নামাদি
লিখিত হইবে।

ইংরেজ চালিত চা বাগানসমূহ মধ্যে —এক বা একাধিক ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি স্বরূপও প্রায় পনরটি বাগান এখন এই জিলায় আছে। চা-করের সম্মান দেশীয় জমিদারাপেকা কোন অংশে হান নহে। এতাদৃশ স্বাধীন ব্যবদায়ে অগ্রদর হওয়া শ্রীহট্টবাদীর গৌরবের কথা। শ্রীহট্টজিলায় বর্ত্তমান ১৫৪টি চা বাগান আছে শি

বিস্তৃত ভূতাগে সারি সারি সতেজ চা-রক্ষ সমন্তি চা-বাগানের শোভা নয়ন তৃপ্তিকর। চা-রক্ষের কচি পাতাতেই চা প্রস্তুত হয় বলিয়া গাছগুলি ছাটিয়া দেয়, এজ ম উচ্চ রক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বীজ সংগ্রহের জন্ম সামান্ত হুই চারিটি গাছ কলম দেওয়া হয় না।

শীহটের উর্বর ক্ষেত্র চা চাবের উপযুক্ত হইলেও ১৮৮ঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যান্ত উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্ন দেওয়া হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ২০৫০ একর ভূমিতে মাত্র চা আবাদ হইয়াছিল এবং ২৫১০০০ পাউণ্ড চা চালান হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চা চালানের পরিমাণ ৫৫৬১০০০ পাউগু হইয়াছিল।
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চা চালানের পরিমাণ ২০৬২৭০০০ পাউগু পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়,
বিগত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবাদের পরিমাণ ৭১৪৯০ একর ভূমি এবং চা চালা-নের পরিমাণ ৩৫০৪২০০০ পাউগু। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১৩০৩৫৮ একর
ভূমি আবাদ হইয়াছে। সার্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ব্বে তথার ফ্লানেল বস্ত্রের থান প্রস্তুত হইত, কিন্তু এখন আর হয় না! অপকৃষ্ট হইলেও মূল্য অধিক দিয়া, দেশীয় দ্রব্যের আদর করা ও উৎসাহ দেওয়া উচিত, এ কথা সকলের বৃদ্ধিতে প্রবেশ করে না; কালেই ইহা লোপ পাইয়াছে।

#### এণ্ডি বস্ত্র।

হবিগঞ্জের উত্তর মাছুলিয়া গ্রামের নমঃশুদ্র জাতীয় লোকেরা ২০।২৫ বৎসর পূর্বে গুটিপোকা পোষিয়া, তাহার হত্তে এক প্রকার মোটা এণ্ডি বস্ত্র প্রস্তুত্ত করিত। স্বভাবজাত এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) বৃক্ষে পোকা ধরান হইত, এরণ্ড পত্র ভক্ষণ করিয়া গুটিপোকা বাঁচে। এণ্ডি রেসম হত্তের ধূতি মুগার ধূতি নামে কথিত হইত। \* ইহার এক এক ধান ৮।১০ বৎসর কাল অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত। ইহাও দেশের লোকের উৎসাহ অভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে তত্রত্য হিয়ালাগ্রামে এখনও ২।৪ ঘর নমঃশৃদ্র গুটীপোকা পোষিয়া এণ্ডি বস্তু বয়ন করিয়া থাকে। ফলস্থার সন্নিকটেও ২।৪ ঘর নমঃশৃদ্র ঐরপ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। যদি স্বদেশবৎসল শিক্ষিত ও ধনীদের অন্তুক্ত দৃষ্টি সত্তর এদিকে পতিত না হয়, তবে অচিরে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

জয়ন্তীয়াতেও এণ্ডি প্রস্তুত হইত, দেশীয় লোকের অবহেলা ও অনাদরে তাহাও বিলুপ্ত প্রায়; এখনও তথায় তুইজন শিল্পী বাঁচিয়া আছে এবং নিজ ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করতঃ এই শিল্পের নাম রক্ষা করিতেছে। †

## মণিপুরী খেদ—

বস্ত্রবন্ধন বিষয়ে মণিপুরীদের উভ্তম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। মাঞ্চেষ্টারের স্থলভ বস্ত্র, খেস প্রস্তুত বিষয়ে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারে

<sup>\*</sup> East Indian Gazetteer Vol. II. (London-1828) p. 552.

<sup>+ &</sup>quot;The Erisilk work is reared by Assamese immigrants who have settled at the foot of the Khasi and Jaintia Hills, and by a few poor Namasundra widows, but the cloth produced is generally intended for home wear and very little comes to market." Assam District Gezetteers (Sylhet) vol II. p. 154.

নাই। নিজেদের প্রস্তুত ধেস ফেলিয়া তাহারা বিদেশী সুলত বন্ধ ক্রম করিতে অগ্রসর হয় না। মণিপুরী দ্বীলোকেরা সর্ব্ধদাই এই ধেস ব্যবহার করে। সদর, প্রতাপগড় ও ভামুগাছ প্রভৃতি স্থানের মণিপুরীরা উৎকৃষ্ট ধেস ও পাতল মশারি প্রস্তুত করে। ধেসের মূল্য ১০ টাকা হইতে ৫।৭ পাঁচ সাত টাকা পর্যান্ত হয়। ভিতরে তুলা ভরিয়া মণিপুরিগণ "লাইচাং" নামে একরূপ শীতবন্ত্র বয়ন করে, লাইচাঙ্কের মূল্য ৪।৫ টাকা হইয়া থাকে। মণিপুরীদের প্রস্তুত গামোছা সুলভ অথচ ভাল।

# যুগীয়ানা গিলাপ---

যুগীয়ানা কাপড় এক সময় এ জিলায় সকলেই সাদরে ব্যবহার করিত; লজ্জানিবারক মোটা বস্ত্র পরিতে তখন কেইই লজ্জা বোধ করিত না। কিস্তু যে বিদেশী বস্ত্র পরিধান করা না করা প্রায়্ত সমান, তদ্রুপ স্কল্প বস্ত্র সমধিক আদরণীয় হওয়ায়, য়ুগীদের বস্ত্র ব্যবসায় নিতাস্ত মন্দীভূত ভাবে চলিতেছে। য়ুগীদের প্রস্তুত কাপড়ের মধ্যে 'গিলাপ' বা যোড়াচাদর শীত নিবারণোপ-যোগী; শীত ঋতুতে অনেকেই এই 'গিলাপ' ব্যবহার করেন; বিলাতি মূল্যানা সার্জ্ঞ প্রভৃতি হইতে অল্পমূল্যের এই গিলাপ শীত নিবারণ পক্ষে কম্ম উপযোগী নহে। গিলাপের থান ২২।২৪ হাত দীর্ঘ ও ১২ হাত প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিতে হয়। গিলাপের মূল্য ১০ টাকা হইতে ত্ টাকা পর্যান্ত হইয়া থাকে। য়ুগীয়ানা মুতি প্রভৃতির এখন আর আদর নাই; ইহার ব্যবহার একবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি নহে; তাহা না হইলে মুণী জাতির এ তুর্গতি কেন ?

পূর্ব্বে এদেশীর স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলেই স্থতা কাটিত, এখন তাহা প্রায় ভূলিয়া গিয়াছে। বিধবার স্থতা তখন যুগীরা ক্রয় করিয়া লইত। এখন তাঁতি এবং যুগীরা আমদানী ক্রত বিদেশীয় স্ত্রে দ্বারাই প্রায়শঃ বস্ত্র প্রস্তুত করে।

<u> এহটের দাবিংশতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৩৮৩ ব্যক্তি মাত্র স্থতা</u>

কাটার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এবং পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি মাত্র এখন বস্তু বয়ন ব্যবদায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে ; কিন্তু তাহাতেও চলে না—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষি চালাইতে হয়। না হইবে কেন ? ইতর-জন ভদ্রলোকেরই অমুকরণ করিয়া থাকে; সভ্য ভদ্র লোকের অমুকরণে দেশের ক্রকেরাও এখন বিদে-শীয় বস্ত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহার করে। মাঞ্চেষ্টার, দেশের অর্থ শোষণ করিয়া লইতেছে; সরকারী গ্রন্থ পত্রেই একথা প্রকাশ। । মণিপুরীগণ পূর্বে বিদেশীয় বস্ত্র স্পর্শ করিত না, এখন পুরুষদের মধ্যে এরোগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

মৎস্থ শিকারের জন্ম শণস্ত্রের দারা নানারূপ জাল य९एअत कोल। প্রস্তুত করা হয়, এম্বলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাজাল-সর্বপ্রকার জালের মধ্যে মহাজাল সর্বাপেক্ষা রহৎ, ইহার এক এক খানা শতাধিক টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। এবং একাধিক নৌকা সাহায্যে বহু স্থান ব্যপ্ত করিয়া এককালে বহুসংখ্যক মুৎস্থ ধৃত করা হয়।

বড় জাল—অথবা গল্কা জাল—ইহার এক এক থানা ১৩,—২০, টাকা পর্যান্ত মূল্যে বিক্রেয় হয়। ইহা প্রায় ৭০ হাত দীর্ঘ ও ৬ হাতের কম পরিসর যুক্ত হয় না। জালের উপরে বংশদণ্ড খণ্ড সমূহ বাঁধা থাকায় জালের উপরি-ভাগ ভাগিয়া থাকে; তাহাতে উপর দিয়া মৎস্থ পলায়ন করিতে পারে না। পায়ের সাহায্যে এই জালের নিমভাগ চালিত করিতে হয়।

ঝাঁকি জাল--ঝাঁকি জালের প্রান্তভাগে সীসক থণ্ড সমূহ সংলগ্ন থাকে। জাল হাতে লইলে সম্কুচিত থাকে, এবং ছুড়িয়া জলে ফেলিতে বিস্তৃত হইয়া পডে। তথন প্রান্ত সংলগ্ন এক গাছি দড়ি দারা টানিয়া উঠাইয়া থাকে।

হুরাজান—ইহাও অতি লম্বা হয়। হুই দিকে হুই ব্যক্তি জালের উভয়

\* "The great mass of the rural population are dressed in the cheap fabrics of manchester and not in home-made eloth. The Jugi caste is strongly represented, but few of them touch, the loom......In 1901, there were only 5009 persons in Sylhet whose principal means of main tenance was the loom."

Asssm District Gazetteers vol II (Syihet) chap V. p. 154.

প্রান্তে ধরিয়া, জাল টানিয়া লইয়া মৎস্ত শিকার করে। হুরাজালের মূল্য ৬—৮১ টাকা পর্যান্ত হয়।

খেত জাল — এই জাল চতুক্ষোণ বিশিষ্ট। — আরুতি বংশদণ্ডে জালের চারি কোণ বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দেয়, ও দড়ির সাহায্যে ক্লণে ক্রে টানিয়া তুলিয়া মৎস্ত শিকার করে। ইহার এক এক ধানা ৪— ৭ টাকা মূল্যে বিক্রেয় হয়।

হেফাজাল—ইহা ত্রিকোণাকার। Y ইংরেজী ওয়াই আরুতি বংশদণ্ডে, ইহার তিন প্রাপ্ত বন্ধন করতঃ, নৌকায় বদিয়া মংস্ত শিকার করে। ইহার মূল্য ৩—৪১ টাকা হইয়া থাকে।

আরুতিতে ইহা ক্ষুদ্রতর হইলে 'ছাটজাল' বলে, এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে 'পেলুইন' বলিয়া থাকে। পেলুইন জালের মূল্য। ৮০—৮০ আনা পর্যান্ত হয়, এবং অর্ক হস্ত পরিমিত অল্প জলে ঠেলিয়া, তদ্বারা গুড়া মৎস্তই শিকার করে।

তদ্যতীত 'উথাল জালঁ,' 'সঙ্গা জাল,' 'কান্তি জাল' প্রভৃতি নামে মংস্ত শিকারের জন্ম আরও অনেক জাতি জাল আছে।

ব্যাঘ্র শিকারের জন্মও দড়ির জাল প্রস্তুত হয়। ব্যাঘ্র শিকারের জালের আকৃতি অনেকটা হরাজালের মত। বংশদণ্ড দ্বারা জাল খাটাইয়া ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করে। তাহাতে পলায়ন করিতে গিয়া ব্যাঘ্র জালে জড়িত হইয়া পড়ে। শুকরাদি জন্তু শিকারের জন্ম তুল্যাকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট জাল ব্যবহৃত হয়। পক্ষী শিকারের জন্মও জাল প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। তুই দিকে হুখানা জাল মাটীতে বিস্তৃত থাকে, মধ্যস্থলে খাত্ম ছড়ান হয়। খাত্মের লোভে পাখী গুলি পতিত হইলে, দড়ির সাহায্যে সেই জাল হঠাৎ টানিয়া পক্ষীদের উপর ফেলান হয়।

শ্রীহট্টের কার্চ অতি উত্তম। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালেও শ্রীহট্ট হইতে কার্চ বিদেশে রপ্তানি হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত কার্চ শিল। হওয়া যায়। যে দেশে কার্চের এরূপ প্রাচুর্য্য এবং বৃহৎ নদী ও হাওরের বাহুল্য, সে দেশ নৌ-নির্মাণ বিষয়ে যে দক্ষতা প্রদর্শন করিবে, তাহাতে দন্দেহ নাই। গ্রীহটে প্রাচীনকালে দমর তরি প্রস্তুত হইত। তাটেরার তামফলকোল্লেথিত রাজা ঈশানদেবের দমর তরি ছিল, মোগল রাজত্বের দমর লাউড়াধিপতিকে রাজত্বের পরিবর্ত্তে দমরতরি যোগাইতে হইত। এই দমরতরি উৎরুষ্ট সন্তুক নৌকা বিশেষ।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টে সমুদ্র যানও নির্মিত হইত। মিঃ লিগু সে সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রায় একাদশ সহস্র মন বাহী এক জাহাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তথ্যতীত তিনি বিংশতি সংখ্যক জাহাজের এক বহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মাল্রাজে ত্তিক্ষ উপস্থিত হইলে ধান্ত বোঝাই হইয়া ঐ বহর তথায় গিয়াছিল।\* এখন যদিও তজ্রপ উৎক্লম্ভ তরি নির্ম্মাতা নাই, তথাপি হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের স্কুদীর্ঘ 'পলওয়ার' নৌকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। †

বালাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নৌকাও স্থলর ও স্থবিস্তৃত। পাণ্ডুয়ার 'বারকী' নৌকা অল্প জলে চলার পক্ষে বিশেব উপযোগী ও অভিনব আকৃতি বিশিষ্ট।

ভাঙ্গা, মন্তুমুখ, আজমীর গঞ্চ প্রভৃতি অনেক স্থানেই কার্চ চিরিয়া তক্তা দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করা হয়।

কড়ি (বিম), বরগা, গৃহের খুঁটি, চৌকাট, কপাট, ইত্যাদি স্থদূঢ় কার্চের দারা প্রস্তুত করা হয়।

কাষ্ঠ নির্শ্বিত 'পালঙ্গ,' চৌকি, টুল, টেবিল, সিন্দুক, আলময়রা, অক্তান্ত ত্রব্য। শেল্ফ, কেদারা, আল্না প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলি

স্ত্রধরেরা স্থন্দর মত প্রস্তুত করিতে পারে।

\* "Boat building has always been important industry in Sylhet Mr. Lindsay, who was collector fhere in 1780, built one ship of 400 tons burden, which drew 17 feet of water when fully loaded; and experienced considerable difficulty in navigating her to the sea. He also built a fleet of 20 ships, and sent them to Madras, loaded with rice on the occasion of a scarcity in that Presidency.

Assam District Gazetters, vol. II (Sylhet) p 155.

+ "The subdivision Habigang possesses at least two kinds of boats not found elsewhere, the Lakhai Palwar and Khawai boad.

General Administration Report for 1880-81.

চাপঘাট, লংলা, রাজনগর, ও লম্বরপুরে উৎকৃষ্ট পালকী প্রস্তুত হয়। প্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও পঞ্চখণ্ডে উৎকৃষ্ট কেদারা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ঢাকা দক্ষিণে কাঠের খাঞ্চা বা বাটা ( কাঠ নির্দ্মিত থালা ) এবং চাড়ী নামক কাঠপাত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীহট্ট, লাতু ও করিমগঞ্জে উৎকৃষ্ট কার্চপাত্কা (খড়ম) প্রস্তুত হয়। কার্চ পাত্কার জন্ম কার্চনির্মিত বলুয়া এবং শিশুদের জন্ম, কার্চনির্মিত স্বরশ্রিত ধেলানা শ্রীহট্টের বিশেষ কার্চ-শিল্প। ধেলানা প্রস্তুত বিষয়ে স্ত্রেধরগণ
বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ইহার পালিশ কার্য্যে ও রঙ্গের বাহারে সকলেরই মন মোহিত হয়। সাধারণতঃ ২০টি ধেলানার সেট ১০০ মূল্যে বিক্রেয় হয়। বলুয়া, এবং দাবা ও পাশাধেলার গুটিতেও রং দেওয়া হয়। তদ্যতীত শ্রীহট্টে হুকার নারিচা, নারিকেল কুরানি প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লাউড়ের প্রস্তুত হুঁকার নল প্রসিদ্ধ।

সদরে কাঠের লাঠি ও খেলার বেট প্রস্তুত হয়। তরফের কচুয়াদি গ্রামের হত্ত্রধর উৎরুষ্ট বেহালা প্রস্তুত করিতে পারে।\*

প্রীহটে মণিপুরী জাতীয় স্তর্ধরেরা কার্চের কার্যেণ, বিশেষতঃ গৃহ নির্মা-ণাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

কাঠের রথ নির্মাণে স্ত্রধরগণ যথেষ্ট শিল্প চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে; নবিগঞ্জ ও আধাইল কুড়ার রথ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বে স্থতারের কার্য্য জাতিগত ছিল, এখন শিক্ষাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রধরের বেতন সাধারণতঃ দৈনিক আট আনা হইতে বার আনা পর্যান্ত হইয়া থাকে।

ইন্দেশরের রাধাকিশোর সিংহ পাধাটানার কল আবিদ্ধার করিরাছেন; পঞ্চরণের এক ব্যক্তি কার্চ-নির্মিত স্ক্র বেত্র-কাড়া কল প্রস্তুত করিরাছেন। ভত্রতা শ্রীবিপিনচন্দ্র দে কার্চের উপর উৎকৃষ্ট স্থায়ী নামের মোহর, চিত্র-ব্লক ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ, তাহা কোন অংশেই কলিকাতা নির্মিত রবারষ্টাপ্প প্রভৃতি হইতে নিকৃষ্ট নহে; ইনি ওয়াটার-পেইন্টিং চিত্র আছিত করিতে পারেন।

<sup>\*</sup> সদরের মটাই কোম্পানীর প্রস্তুত বেট ও লাঠি প্রসিদ্ধ ।

क्रुवािमत स्वध्य निगारेंगा वश्माञ्कास तरामा श्रेष्ठ विषय स्मिकिछ।

এই শিল্পের মধ্যে শীতল পাটি সর্বপ্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত। মৃত্তা নামক এক জাতীয় গুলোর বেত্র দারা ইহা প্রস্তুত হয়। বংশ ও বেত্রশিল। ইহা শীতল, মহণ ও আরামজনক বলিয়া সর্বত্ত আদৃত। বঙ্গদেশের অন্ত কোথায়ও এইরূপ উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হইতে পারে না।

পাটির বেত্র রঞ্জিত ক্রমে পাশা, দাবা প্রভৃতি বিবিধ খেলার ছক ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়। পাটির মূল্য গুণামুসারে ॥ পানা হইতে ১০ দশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। বেত্র যত চিকণ হয়, মূল্য ততই বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে নবাবের আমলে ২০৷২৫ টাকা হইতে ৮০৷৯০ টাকা, এমন কি শত দ্বিশত টাকা পর্যান্ত মূল্যের পাটি প্রস্তুত হইত বলিয়াও শুনা যায়। ২০৷২১ হাত দীর্ঘ পাটিকে 'সফ' বলিয়া থাকে। ইটা ও চৌয়ালিশ পরগণাতেই সর্ব্বোৎ-ক্লষ্ট শীতল পাটি প্রস্তুত হয়। \* করিমগঞ্জের অন্তর্গত কোন কোন স্থানেও পার্টি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাটি প্রস্তুতকারকগণ 'পাটিয়ারা দাস' নামে খ্যাত। ১৮৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ৩৯২৭, টাকা মূল্যের পাটি রপ্তানি হইয়াছিল।

নল নামক গুল্ম দারা চাটি প্রস্তুত হয়; মূর্ত্তাতেও চাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাটি প্রস্তুতের বেত্র, পাটির স্থায় স্ক্র নহে; কাব্দেই চাট, পাটি অপেক্ষা মোটা এবং অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। সর্ক্ষোৎকৃষ্ট চাটির মূল্য বার আনার অধিক হয় না; জনসুধা ও জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে চাটি প্রস্তুত হয়, জ্ফরগড় ও প্রতাপগড়ের চাটি উৎকৃষ্ট।

চাপঘাট ও তরফ পরগণায় বাঁশের ছিন্ধা ঘারা 'নেউলি' প্রস্তুত হয়, নেউলি দেখিতে শীতল পাটির অফুরপ এবং দীর্ঘতর। নেউলিতে সাধারণতঃ ভাল গৃহের বেড়া প্রস্তুত করা হয়। আজ কাল নেউলির ব্যবহারটা পূর্ব্ববৎ षुष्ठे दश्र ना ।

<sup>\*</sup> এই উৎকৃষ্ট শিল্পটি ভগবানের কুপায় এখন সমভাবে চলিয়াছে। ইটার ধুলীজুরা ও চৌরালিশের আট্যর আমেই উৎকৃষ্ট পাটি প্রস্তুত হয়। ধুলীজুরার শিলী যদুরাম দাস বিগত ১৯٠७ बृष्टी क् किकाजात कृषि-नित्र अपर्भनीएं ३०० होका मृत्नात अक शाहि क्षित्र করিয়া প্রসংশাপত্র ও স্বর্ণদক প্রাপ্ত হন

শীহটের চাঁচ বা ধাড়া ( দরমা ) প্রাসিদ্ধ; ইহা দ্রবর্তী স্থানেও রপ্তানি হয়। করিমগঞ্জের অধীন লন্ধীর-বাজার, সেওলা, পঞ্চপণ্ড, জফরগড়, এবং জলস্থাও জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে চাঁচ প্রস্তুত হয়। বিগত ১৯০২—৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট হইতে ষ্টিমার যোগে ১৪০০০০ মন ওজনের চাঁচ ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল।

এতদ্যতীত শ্রীহট্ট সদরের বেত্র নির্মিত পেটারা, বাক্স, মূড়া এবং বাঁশের চেয়ার ও ইন্ধিচেয়ার অতি প্রসিদ্ধ। বাক্স ও চেয়ার ইউরোপীয়ানগণের বিশেষ আদৃত। সদরের পক্ষীর পিঞ্জর বেশ স্থুন্দর ও স্থুলভ।

বাঁশের টুকরি বা ধামা, ধান্ত রক্ষার জন্ত স্থরহৎ 'টালি' বা 'আগুলি' এবং চালনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সর্বত্তই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই শিল্পে শ্রীহট্টের ক।রিকরগণ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে। সদরের শেখঘাটস্থ ছাপরবন্দ পাড়ার কারিকরগণের প্রস্তুত বংশ-বেত্র নির্ম্মিত এক ছোট গৃহ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই গৃহ বিশেষ প্রশংসিত ও পার্রিতোষিক প্রাপ্ত হয়।

এই শিল্পের মধ্যে শ্রীহট্টের পাতার ছাতি অতি বিখ্যাত। 'ছাতাপাতি'
নামক একরূপ পত্রের দারা ইহা প্রস্তুত করা হয়। বংশপর্ব ও ত্ন-শিল্প।
বেত্রের ফ্রেইমের ভিতরে 'ছাতাপাতি' রাধিয়া ছত্র প্রস্তুত
করে। ইহার মূল্য সাধারণতঃ তিন আনা হইতে সাত আনা পর্যান্ত হয়।
পূর্ব্বে রহদাকার 'বেহারা ছাতি' প্রস্তুত হইত; বেহারাগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির
উপর তাহা ধারণ করিয়া যাইত; এখন ইহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে বিলয়া
প্রস্তুত হয় না।

পাতার ছাতি রোদ্র রষ্টি বারণ পক্ষে অতি উপযোগী। এই আবশুকীয় দ্রব্যটির ব্যবহার অনেকেই লজ্জাকর মনে করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই পাতার ছাতি ও বাঁশের মুড়ার সুধ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।\*

<sup>\* &</sup>quot;The cane and bamboo furniture of Sylhet is cheap and of a good quality, a serviceable chair costing as little as As 6. Really cane baskets are also to be obtained in the bazar and the leaf umbrella of Sylhet are quite a speciality. They are made of what is known as 'Chatapatti'

পত্র নির্দ্ধিত ক্ষুদ্রাকার ছত্র ক্ষকেরা মস্তকে বাঁধিয়া কাজ কর্ম করে, ঐক্প ছত্ত্রের নাম "ছাতা"। ইহার মূল্য তিন পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা পর্যাস্ত ।

কুশ নামক তৃণ দারা ভাস্থগাছ পরগণায় কুশাসন প্রস্তুত হয়। ঢাকা দক্ষিণ ও পঞ্চধণ্ডের কুশাসন অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

শ্রীহট্ট সদরের তালপত্রের পাধা বিখাত ও অত্যুৎকৃষ্ট।

তৈৰুসপত্ৰাদির মধ্যে শ্রীহট্ট জিন্দাবাজারের প্রস্তুত পিতলের লোটা (ঘটি)

উৎকৃষ্ট ও বেশ ব্যবহারোপযোগী। ব্রহ্মচালে পিতলের বাসন ও পিটা কাঁসার কটোরা (বাটি) এবং করতাল প্রস্তুত হয়। প্রীহট্ট, ব্রহ্মচাল, বদরপুর, মাধবপুর, আধাইলকুরা ও প্রীমঙ্গল প্রস্তুতি স্থানে পিতল ও ভরত-কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। পিতল দারা সাধারণতঃ লোটা, কলস, তাগেরা, ডেগ, তসলা প্রস্তুতি প্রস্তুত হয়। কাঁসাতে বাটি বাট্লই (তসলা বিশেষ), লোটা ও চুণের কোঁটা প্রস্তুত হয়।

বদরপুরে মণিপুরীরা ভরত-কাঁদার লোটা ও ভরত-পিতলের বর্ত্তুল (বাট্লই)ও করতাল প্রস্তুত করে। গলিত ধাতুই ভরত নামে কথিত হইয়া ধাকে।

ইটার পাঁচগাও ও রাজনগরের লোহদ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট। পাঁচগার কর্ম-কারগণ বহু পূর্ব হইতেই লোহশিল্পে বন্ধ বিখ্যাত হইয়াছিল, প্রাসিদ্ধ জাহান-কোষা তোপ ইহাঁদেরই কীর্ত্তি।

জাহানকোষা তোপ—কাঠরার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে এক অশ্বর্থ তরুর সংলগ্ন কাণ্ড মধ্যে এই প্রসিদ্ধ তোপ অভাপি অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি ৩ হাত, মুখের বেড় দেড় হাত ও অগ্নি সংযোগ ছিদ্র দেড় ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। কামান সংলগ্ন পিত্তলফলক পাঠে জ্বানা যায় যে, জাহাঙ্গীর নগরে জনার্দ্দন কর্মকার কর্ত্বক ১০৪৭ হিঃ সনে ইহা নির্মিত হয়। হরবল্লভ

on a frame work of bamboo, but, though they only cost about three annas each, they are being ousted by the imported article which is more convenient, in that it can be closed, and lasts much longer."—Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) Chap. V. p. 158.

নামক এক ব্যক্তির তন্ত্বাধীনে পাঁচগার জনার্দ্ধন কর্মকার এই কামান নির্মাণ করেন। এই কামান নির্মাণ করায় জনার্দ্ধনের বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং কুলোজ্জ্বকারী জনার্দ্ধনের নামে তাহার বংশ "জনাইর গোটী" নামে খ্যাত হয়। আজ পর্যান্ত জনাইর গোটীর লোকেরা জাহান কোষার উল্লেখে গৌরব করিয়া থাকে। জনার্দ্ধনের বংশে পরেও অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীর উদ্ভব হয়।\*

পাঁচগাও, রাজনগর থানার অধীন বলিয়া পাঁচগার প্রস্তুত লোহ দ্রব্যও রাজনগরের জিনিষ বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে খড়গ, বুকি দা, বটি দা, জাতি বা ছরতা প্রভৃতি বিখ্যাত। খড়গ উৎকৃষ্ট ও বড় হইলে ১০ — ১৫১ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। খড়গ প্রভৃতির উপর রোপ্য ও পিতলের স্থূন্দর কারুকার্য্য করা হয়।†

শীহটে সোণারূপার কার্য্য দেশীয় স্বর্ণকার ও মণিপুরীগণ করিয়া থাকে; সহরে ঢাকাবাদা স্বর্ণকারদের দোকানও দৃষ্ট হয়। জ্বয়ন্তীয়ায় স্বর্ণকারের প্রস্তুত বিশেষ বিশেষ দুবা প্রশংসনীয়। লস্করপুরের সোণারূপার গিল্টির কার্য্য অতি চমৎকার ও প্রসিদ্ধ। ও কারিকরের। লবঙ্গ প্রভৃতি মসলার উপরও গিল্টি করিয়া দিতে পারে।

<sup>\*</sup> এই वश्रम वर्षमात्न श्रीयुक्त विक्रू हत्र पा वि এ वर्षमान चाहिन।

<sup>†</sup> পাঁচ গার কর্মকারগণ পূর্ব্বে তরবারি ও বন্দুক প্রস্তুত করিত। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনীতে পাঁচগারের কমলচরণ ধর, কিশোররাম ধর কর্মকার লোছ জব্য প্রেরণ করিয়া বিশেষ পারিতোষিক লাভ করেন। ১৯০৬ খুষ্টাব্দের কলিকাতা ক্ষিশিল্প প্রদর্শনীতেও তত্রতা প্রাণকৃষ্ণ ধর, মধুস্থান ধর ও শস্তুনাথ ধর কর্মকার অনেক লোই জব্য প্রেরণ করতঃ প্রসংশিত ও পুরক্ত ইইয়াছেন। তত্রতা গোবিন্দরাম ধর এক-প্রকার তালা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এই তালা যুক্ত বাক্সের ডালা ক্লেলিয়া দিলেই বাক্স আপনা ইইতে বন্ধ হয়;—চাবি ব্যবহারের আবশ্যক করে না, বাক্স খুলিতেই মাত্র চাবির প্রয়োজন।

<sup>§ &</sup>quot;At Laskarpur, there are a few Musalmans who inlay silver scorll work upon iron with great skill. There are numerous workers in brass and iron scattered throughout the District."

Statistical Accounts of Assam Vol. II (sylhet) P. 22,

হিন্দু কুমার জাতিরা এবং খুসকী নামক মোসলমানেরা মাটীর বাসন প্রস্তুত করে। কলসী, ঘট, পাতিল, সরা, কাই, সানকি, गु९--भिहा। কুজা, কলকি, ও কাছলা এবং মটকা প্রভৃতিই অধিকরূপে প্রস্তুত হয়। মটকাও কাছলা অতি বৃহৎ পাত্র। তন্যতীত সময় বিশেষে দেবমূর্ত্তি ও হাতী বোড়া প্রভৃতি খেলানাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেব দেবীর মৃর্ত্তি গঠন উপলক্ষে কুন্তকার ও গণকগণ মধ্যে মধ্যে শিল্পের চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে।

বেষোড়া পরগণার বেঙ্গাড়ুবা গ্রামে পাক কার্য্যের উপযোগী স্থূদৃঢ় পাতিল প্রস্তুত হয়; ঐ সকল পাত্র 'বেঙ্গাড়বি পাতিল' নামে পরিচিত। রিচি পর-গণার লুকরা গ্রামও মাটীর বাসন প্রস্তুত জন্ম বিধ্যাত। তরফের মাটীর বাসনও অতি উৎকৃষ্ট। তথায় কলসী, কলকি, সানকি, কুজা প্রভৃতি বহু-প্রকার বাসন প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে কুঞ্চা ও কলকি প্রভৃতি দেখিতে চিনা-বাসন বলিয়া বোধ হয়। এই সদরেও মাটীর বাসন তৈয়ার হয়। বস্তুতঃ জিলার সর্বত্রই অল্প বিশুর মাটীর বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রীহট্ট জিলার মাটীর বাসন দুঢ়তর, ব্যবহারোপযোগী ও সুন্দর।

পূর্মকালে এইটে যে প্রস্তর-শিল্প উৎকর্য প্রাপ্ত হইন্নাছিল, উনকোট তীর্থের প্রস্তর-মূর্ত্তি, জয়স্তীয়া ও অক্তান্ত স্থানর দেবমূর্ত্তি প্রস্তর-শিল্প। এবং প্রতাপগড়ের রাজবাটীতে প্রাপ্ত প্রস্তর-চিত্র তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমানে শ্রীহট্টে এই শিল্পের কোনরূপ কার্য্য দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র ধ্বয়স্তীয়ায় প্রস্তারের 'পাটা' ( শিল নোড়া ) শ্রীহট্টের প্রস্তার শিল্পের কন্ধাল মাত্র রক্ষা করিতেছে।

শ্রীহট্টের হস্তী দস্তের পাটি ভারত বিখ্যাত। সদর ও পাথারিয়া পরগণায় ইহার কারিকরগণ ছিল, এখনও হুই একটি আছে। হস্তী-দন্ত-শিল্প। দন্তের বেত্র চূলের ন্যায় চিকণ করিয়া, তমারা পাটি প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন ইহার সহিত স্বর্ণতারের ফুল পাতা তুলিয়া সৌন্দর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এইরূপ এক একটি পাটি ৩--৬ শত টাকা মূল্যেও বিক্রের হয়।

হস্তীদন্তে অতি সুন্দর ও উৎকৃষ্ট পাখা প্রস্তুত হয়। কলিকাতার যাহ্মরে প্রীহট্টের কারিকর প্রস্তুত একখানা হস্তীদন্তের পাখা সমত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তদ্যতীত হস্তীদন্তের চূড়ী, চিরুণী, বাক্স, কোটা, লাঠি, খড়মের খুঁটি ও দাবা এবং পাশাখেলার শুটি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।\*

হস্তীদন্তের কারিকরকে 'খণ্ডিকর' বলে। বড়ই ছংখের বিষয়, এই অত্যুৎক্ষ দেশীয় শিল্পটি উৎসাহের অভাবে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ধনবান বিলাসী ব্যক্তিগণ বিদেশদাত কাচ খণ্ড বহুমূল্যে ক্রয় করিবেন, কিন্তু
অদেশদাত রত্নেরও যত্ন করিবেন না, দেশীয় শিল্পের অধঃপতন না ঘটিবে
কেন ?

মহিষ-সিংএর চিরুণী শ্রীহট্টে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরিণের সিং কাটা-রীর বাঁট নির্মাণ প্রভৃতি সামান্ত কাব্দে লাগিয়া থাকে। শ্রীহট্ট সহরের শাধারীরা দক্ষতার সহিত স্থুন্দর শাধা প্রস্তুত করিয়া থাকে। †

শীহটের ঢাল ভারত বিখ্যাত ছিল; শীহট সহরের লামা বাজারের পশ্চিমে ঢালকর পাড়া মহলার পূর্বে ঢাল প্রস্তুত হইরা বিনুপ্ত চর্ম-শিল্প। ভারতবর্ধের সর্ব্বে রপ্তানি হইত। পাথারিয়া পরগণাও উৎকৃষ্ট ঢালের জ্ব্য প্রসিদ্ধ। ঢাল প্রস্তুত কারীরা 'ঢালকর' নামে খ্যাত। লামা বাজারের ঢালকর বংশ এখন প্রায় নির্ম্পূল; ঢাল ব্যবসায়ও বিলুপ্ত। বিয়াজ-উস-সালাতিন প্রভৃতি পারস্থ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উৎকৃষ্ট ঢালের জ্ব্য শীহট সমস্ত হিলুম্বানে বিধ্যাত। অনেক ইংরেজ লেখকও ইহার উল্লেখ

- \* "Another speciality of Sylhet manufacture is ivory-ware, the carvers of which characterised by which ingenuity and taste. These work consists of ivory mats, which are sold at price from £ 20 to 60 each, fans from £ 1-12 to £ 2-10, sticks from £ 1-12 to £ 2, chesman from £ 3 to £ 5 a set, dice from 3 s to 6 s a set, and khutis from 2 s to 3 s a set. Hunter's Statistical Accounts of Assam. (Sylhet part).
- † "The manufacture of Shell bracelets gives employment to a number of artificers in the town of sylhet. These bracelets are cut out as solid rings from large white conch shells.

Hunter's statistical Accounts of Assam (Sylhet part ).

করিয়া গিয়াছেন। \* ইটার কেওয়ালীরা পূর্ব্বে জুতা প্রস্তুত করিত, দেশীয় লোক ভাছাই বাবহার করিত।

শ্রীহট্ট জিলার আতর প্রসিদ্ধ। পাধারিয়া পরগণায় আগর কার্চ হইতে উৎকৃষ্ট আতর প্রস্তুত হয়। পিঠাকরা নামক এক জাতীয় রক্ষের সার কাষ্ঠ চূর্ণ করতঃ তাহা চোয়াইয়া আতর প্রস্তুত করে। † আতর প্রস্তুতের কার্চ পরিচয় করা সহজ নহে, সকল রক্ষেই আতর হয় না.। অনেক বৃক্ষই আগরের ন্তায় গন্ধবিশিষ্ট হইলেও চোয়াইলে আতর বাহির হয় না, এইরূপ কাষ্ঠকে 'আষ্টাং' বলে। আতর প্রস্তুত হইয়া গেলে আগরচূর্ণ রাশি ফেলিয়া দেয় না, ইহাও কাব্লে লাগে। আগর-চূর্ণে মণ্ড মিশাইয়া উৎকৃষ্ট 'ধূপ' প্রস্তুত করা হয়। দেবার্চনাকালে ধূপ ও আগর-চুর্ণ, উভয়ই জালান হয়। ইহার গন্ধ মনোহর। আগরের আতর মোদল-মানদের অতি প্রিয় পদার্থ ; প্রাচীন কালাবধি ইহার আদর সমভাবে আছে। আরব প্রভৃতি দেশেও আগরের আতর প্রশংসনীয়।

আগর ব্যতীত নাগেশ্বর ফুল হইতে একরপ আতর প্রস্তুত হয়; বিশুদ্ধ নাগেশ্বরী আতরের গন্ধ স্থদীর্ঘকাল স্থায়ী।

ঢালের উৎকর্ষ বিষয়ে হামিণ্টন সাহেব লিখিয়াছেন।--

<sup>\*</sup> ১৮०৫ थुट्टोस्न नक्तीवात्री त्मत्र जानी काफत ' जारमन-इ-माश्यमण नामक छर्द গ্রন্থে জীহট্টের বিবরণে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন:-সিলেট, ইহা একটি পার্ববত্য নগর। এথাকার গণ্ডার চর্মের ঢালের স্থায় স্থন্দর ঢাল ভারতবর্ষের কৌন স্থানে প্রস্তুত হয় না। এখানকার কমলা লেবু প্রসিদ্ধ। পাহাড়ে মুসকরে গাছ আছে। ইত্যাদি।

<sup>&</sup>quot;Shields made in sylhet have long been noted throughout India for their lustre and durability of the black varnish with which they are covered."

W. Humilton's East India Cazetteer vol 11-1828, p552.

<sup>+ &</sup>quot;In Patharia, a kind of Athar is prepared of the wood called Agor, which exported to Calcutta for despatch to Arabia and Turkey. Agor is found on trees called Pithakara."

Hunter's Statistical Accounts vol II (sylhet) p 23.

পাধারিয়া ও ঢাকাদকিণেই আগর চোয়ান হয়। আজিমগঞ্জের হামিদ আলী চৌধুরীর আতর প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তরফের বালি গুড় অতি প্রসিদ্ধ। ইহাকে একরপ অপরুষ্ট চিনি বলিলেই হয়। এই গুড়ের দানা বড় বড় হয় এবং খাইতে উত্তম। চরগোলা প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে গুড় রপ্তানি হইরা থাকে।

তরফ, ভামুগাছ, পাধারকান্দি প্রস্তৃতি স্থানের মণিপুরীগণ ভাগ টিড়া প্রস্তুত করে।

মধু মহ্ব্য শিল্পির প্রস্তুত না হইলেও এই স্থলেই তাহার উল্লেখ পাবপ্রক।
ইন্দেশর, চরগোলা প্রস্তুতি স্থান হইতে মধু সংগৃহীত হয়। কমলা-মধু এক
দেব-হল্ল ত বস্তু, ছাতক হইতে শ্রীহট্টের বাজারে ইহা সংগৃহীত হয়। ক
বংশীকুণ্ডা, নবিগঞ্জ, আজমীরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে শ্বত প্রস্তুত হয়; এবং
স্থানগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিশনের শুক মৎস্তু দ্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কুশিয়ার কুল, ভাটেরা, বরমচাল (ব্রহ্মচাল), লংলা, ইন্দেশ্বর, কাণিহাটী
প্রভৃতি স্থানে বটরকে লা-পোকা (পিণীলিকা বিশেষ)
লাকাও লাকিক
শিল্প।
পদার্থ প্রস্তুত করে, ঐ পদার্থের বর্ণ লোহিত। প্রশাধা
কর্ত্তন করতঃ ইহা সংগৃহীত হয়; ইহারই নাম 'লার ঝুরি।'

"ভারতে কোথাও আর খুঁলে বিলা ভার,
কমলা মধুর সম ক্রব্যে মিষ্ট ভার।
হার বৃথা পুরাকালে নয়নের নীরে,
তিতিলা দানবকূল'জলবির তীরে;
না পাইরা ক্র্থা ( ববে ঈষদ্ হাসিয়া,
ভুবন মোহিনী মুখে দিলেন বাটিয়া,
মোহিনী মোহন কান্তি,—দেবে দেব সীধু),
ছিল না কি এ সংসারে কমলার মধু?"—পদ্য পুস্তক।

कमना मधू था छे छे छे छे के दिव धारे स्मान वर्गनां स्था हिए। इस नाहे।

<sup>\*</sup> ভিন্ন দেশীয় কেহ কেহ মনে করেন ষে,কমলার রসে কমলা মধু প্রস্তুত হয়, পথী নামক পত্রিকায় এইরূপ একটা কথা প্রকাশিত হইরাছিল; এ ধারণা ভূল;—মধুমকিকারাই কমলার ফুল-রেণু ধারা কমলা বাগানে মধুচক্র প্রস্তুত করে। ইহার উপানেরতা সক্ষেক্তিব প্রায়ীচরণ দাস লিখিয়াছেন ং—

লার কাল যাহারা করে, তাহাদিগকে 'লাহারি' বলে এবং কার্য্য 'কুপ্তের কাল' বলিয়া কথিত হয়। লঙ্করপুরের নিকটস্থ লাকুড়িপাড়া উর্দুগ্রামের মোসলমানগণ লাক্ষারঞ্জিত লাঠি, রঙ্গীন বান্ধ, বদ্ধম ও ছাতির বাঁট প্রস্তুত করে। এক সময় ছাতির রঞ্জিত বাঁট ও বল্লম বিশেষ আদরনীয় ছিল, এখন উভয়ই অনাবশুক হইয়া পড়ায় আর প্রস্তুত হয় না।

লম্বরপুরের লার চূড়ি এখন মোসলমান রমণীগণ অতি আদরের সহিত ব্যবহার করেন, ইহা বিখ্যাত ও বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

লার ব্যবসায় ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন তাহার চতুর্বাংশও নাই। \* চাকরী ব্যতীত যে কোন আয়কর স্বাধীন ব্যবসায় করিলেই বাঙ্গালীর সম্রমের হানি হয়!!

## (খনিজ দ্রব্য)।

শ্রীহট্টভূমি রক্ষপ্রহতি। নানাস্থানে নানাবিধ পদার্থ আছে, কিন্তু ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত নাই। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ের

চূর্ণ।
মধ্যে শ্রীহট্টের চূণের ব্যবসায়ই বিশেষ বিখ্যাত। মোগল
রাজ্বের সময়েও ইহার ব্যবসায় চলিত, সে সমস্ত কথা যথাস্থানে উক্ত

ইইবে। ছাতকের নিকটবর্ত্তা উতম (উতমা) ও ব্রহ্ম পাহাড়ে প্রচুর
পরিমাণে চূণা পাথর পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান হইতে "চূণা পাথর"
সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং ছাতক হইতে স্থ্নামগঞ্জ পর্যান্ত স্বরমা নদীর
ধারে ভাটায় জ্ঞালাইয়া তাহা ব্যবহারোপ্রােগ্যি করিয়া লয়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে, রেসিডেণ্ট ( কালেক্টর ) লিগু সে সাহেব চুণার কারবার করেন। তৎপর "ইংলিশ কোম্পানী" বহুকাল যাবৎ ছাতকে চুণার কারবার করিয়া আসিতেছিলেন; সম্প্রতি (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) ময়মনসিংহের গৌরীপুরস্থ স্বদেশবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী ঐ ব্যব-

<sup>\* &</sup>quot;About 25 years ago, lac was produced in considerable quantities, but the industry is now in a very lanquishing condition. The insect is reared on the banian, but, for reasons, which the cultivators have not yet succeeded in discovering, it no longer thrives upon the tree."

Assam District Gazetteers vol II (sylhet) chap V. p 166,

শায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ ঐহটের ইতিহন্ত ২য় ভাগ পঞ্চম খণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বত করা যাইবে।

১৯০২—৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২০ লক্ষ মণ চুণা রপ্তানি হইয়াছিল, কলিকাতায় প্রতি সহস্র মণের মূল্য ২৯০১ টাকা হইতে ৪০০১ টাকা পর্যান্ত হইয়া থাকে।\* জ্বয়ন্তীয়ার জাফললের পাহাড়েও চুণাপাথর আছে।

লাউড়ের পাহাড়ে লোহা আছে, কিন্তু তাহা উঠাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার মধ্যস্থ ঝালনা ছড়ায় মেটে তৈল মিলে।

১৯০৫—৬ খৃষ্টাব্দের 'পূর্ব্বন্ধ ও আসামের এড্মিনিষ্ট্রেশন
ভৈল।

রিপোর্টে' দৃষ্ট হয় যে, বদরপুরে বরাক নদীতীরে পিট্রিলিয়াম তৈল পাওয়া যায়। এই তৈলে স্নেহ পদার্থ অধিক থাকায় কিঞ্চিৎ
ভারি।

জয়ন্তীয়া পাহাড়েও মুম্প্রতি একরূপ ধনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে।†
কয়লা শ্রীহট্টের পাহাড়ে পাওয়া যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে **অমুসদ্ধান**হইলে, জানা যায় যে, শ্রীহট্টে কয়লার ধনির অভাব নাই।
কয়লা।
জয়ন্তীয়া ও লংলার পাহাড়ে কয়লা আছে। লংলা পাহাড়স্থ কয়লার ধনি ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ কয়লা

\* প্রতি সংস্র মণ চুণা ছাতকে আনয়ন করার ব্যয় নিয়লিবিত রূপ:--

| খনন কার্য্যের মজুরি       | ••• | ••• | ৩৽৻ টাক। |
|---------------------------|-----|-----|----------|
| <b></b> जिनामा <b>र</b> े | ••• | ••• | ۸ ،      |
| নৌকা বোঝাই বাবতে          | ••• | ••• | >-/ "    |
| নোকা ভাড়া                | ••• | ••• | 40/ 11   |
| সরকারী রাজ্য              | ••• | ••• | २० ,,    |
|                           |     |     | 225/ 11  |

এতঘ্যতীত চুণাপাধর ভাটায় পোড়াইতে প্রায় ১২০১ টাকা পর্যান্ত বায় হয়।

<sup>† &#</sup>x27;The discovery of a new but unpromising patraleum oil springs in the Jaintia Hills by Mr. Bose in also recorded."

The Anual Report on the work of the Geological Survey of India-

উদ্বোলনের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই।

গাণারিয়ার পাহাড়েও কয়লা আছে
বিলয়া জানা গিয়াছে, ইহাও উদ্ধারের কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয় নাই।

‡

বছ পূর্ব্বে দেশীয় লবণই লোকে ব্যবহার করিত বলিয়া জানা যায়।
নবাবি আমলেও এদেশের লবণের খনি হইতে লবণাক্ত
লবণ।
কল সংগ্রহ পূর্বেক লবণ প্রস্তুত করা হইত। লবণের
খনিকে এদেশে 'খুলি' বলিয়া থাকে। খুলির জল দেখিতে কর্দমাক্ত বোধ
হয়, ইহাই সংগ্রহ করতঃ জাল দিলে লবণ পাওয়া যায়। খুলির লবণ ঈষৎ
করায়।

লকাই ও শিংলা উজানের পাহাড়ে লবণের খুলি আছে। লকাই— আটিল গালের মুখ নামক স্থানের ও বাজারিছড়ার খুলি প্রসিদ্ধ; শিংলা উজানের গুদগুদি ছড়ার খুলি বিখ্যাত।

ছ-আলিয়া পাহাড়ের স্থুটাছড়ার উৎপত্তি স্থলে লবণের খুলি থাকায় উহার কল লবণাক্ত ছিল; যে বংশীয় লোকেরা তদারা লবণ প্রস্তুত করিত, অভাপি ভাহারা "মুনির বংশীয়" বলিয়া কথিত হয়েন।

আদম আইল পাহাড়ের উত্তর পূর্ব প্রান্তে দাসগ্রামের নিকট লবণের এক বৃহৎ খুলি ছিল, ঐ খুলির লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত; অঙা-দশ শতাকীর প্রথম ভাগে ঐ খুলি পাণর চাপা দিয়া নষ্ট করা হয়।

শ্রীহট্টের নিকটস্থ পর্বতের প্রস্তর গুলিতে (ঝাওয়া পাধর) লোহ প্রচুর
পরিমাণে দেখা যায়। পূর্ব্বে এই দেশী লোহ "ঢেলিলোহা"
লোহাদি।
নামে কথিত হইত, ও তদ্বারা লোকে দ্রব্যাদি প্রস্তুত
করিত।

<sup>&</sup>quot;Coal has recently (1876) been discovered at Langla, but no experiments have yet been made, to test the value of the discovery."

Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II (Sylhet) p 21.

<sup>† &</sup>quot;Diposits of Coal exist near Patharia in the Langai valley, but no attempt has yet been made to work them."

Assam District Cazetteers vol II (Sylhet) chap I 11.

শুক্তি ও মুক্তা— ঘূলিয়া জুরির হাওরে উৎকৃষ্ট শুক্তি মিলে। তরকের করঙ্গী নামক ক্ষুদ্র নদীর ঝিঙ্কুক হইতে মুক্তা পাওয়া যাইত বলিয়া কথিত আছে।

প্রস্তর ও মাটী — শ্রীহট্ট জিলার নানাস্থানে বহু পরিমাণে প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ প্রস্তর সমূহ ইমারত ও ঘাট ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। জয়স্তীয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর রাশিই অপেকাকৃত উৎকৃষ্ট।

'ঢেউমাটী' নামে কথিত লোহমিশ্র রঞ্জিত মৃত্তিকা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিনারপুরের ঢেউমাটী উৎকৃষ্ট।

# পঞ্চন অধ্যায়—বাণিজ্য।

শীহটের বাণিজ্য নিতান্ত অবহেলনীয় নহে। প্রায় অর্দ্ধ শতাকী পূর্বের পাশ্চাত্য বণিকগণ এক রহৎ কোম্পানী গঠিত করিয়া চীন যাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য করিতে মনস্থ করেন, তাহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে, এই শ্রীহট্ট নগরীই সেই প্রাচ্য বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইত, বণিক সমিতির মন্তব্যে ইহা অবগত হওয়! যায়।\* তখনও ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে শ্রীহট্ট সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল।

নদীতীরবর্ত্তী কয়েকটি প্রধান গঞ্জ বা বাজারই শ্রীহট্টের প্রধান বাণিজ্য স্থান। শ্রীহট্ট (কাজির বাজার ও বন্দর বাজার), বালা-<sup>বাণিজ্য স্থান।</sup> গঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নবিগঞ্জ, সমসের গঞ্জ, হবিগঞ্জ, আজমীরগঞ্জ ও বাণিয়াচঙ্গ প্রধান বাণিজ্য স্থান। এতদ্যতীত

<sup>\* &</sup>quot;That the market place for this new trade would be at Sylhet, consequently in our own country:" fc.

The Journal of the Asiatic Society of Bengal-1847 sept

বহুতর বাজার অন্তর্ণণিজ্যের জন্ম বিখ্যাত; খ-পরিশিষ্টে বাজার গুলর नामानि निधिष्ठ बहेन। अस्वर्गानिका जाशायनणः त्नोका ও ভারবাহী মজুর-দের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিদেশের সহিত নৌকা, ষ্টিমার ও রেইল-ওয়ে, এই ত্রিবিধ উপায়েই বাণিজ্য কার্য্য চলিয়া থাকে।

ঢাকার অন্তর্গত নারামণগঞ্জ বন্দর হইতে 'ইণ্ডিয়া ক্লেনারেল ষ্টিম নেভি-গেশন কোম্পানীর' একখানি ষ্টিমার প্রত্যহ শ্রীহট্টের জন্ম যাত্রা করিয়া, তথা হইতে ১৭টি ষ্টেশন অতিক্রম করতঃ প্রীহট্ট জিলায় ষ্টিমার লাইন। প্রবেশ করে। প্রীহট্ট জিলায় যথাক্রমে মাদনা, (এস্থান হইতে জলপথে এবং স্থলপথে হবিগঞ্জ যাইতে হয়।) বিপঙ্গল, আজমীর গঞ্জ, মহাকুলি, ইনায়েতগঞ্জ, শেরপুর, মন্তু-মুখ, (এস্থান হইতে স্থলপথে মৌলবীবাজার যাওয়া যায়।) বালাগঞ্জ, ফেঁচুগঞ্জ, (এস্থান হইতে স্থলপথে শ্রীহট্ট সহরে যাইবার শড়ক আছে।) নায়ের ঘাট, (এস্থান হইতে ঠাকুরবাড়ী অল্পদূরে।) বৈরাগীবান্ধার, সেওলা, লক্ষীবান্ধার, করিমগঞ্জ, ভাঙ্গাবাজার ও বদরপুর, এই ১৬টি ঔেশন অতিক্রম করিয়া, কাছাড় জিলায় প্রবেশ করে ও তিনটি ষ্টেশনের পরই শিলচর পৌছে। এই ষ্টিমার ষণাক্রমে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনি-বিবিয়ানা ও কুশিয়ারা-বরাক **जिया भिन्दित यात्र ।** 

উক্ত কোম্পানীর আর একখানা ষ্টিমার পূর্ব্বোক্ত পথে মহাকুলি পর্য্যস্ত আসিয়া, ভিন্ন পথে দিয়াই, পাসাইয়া কলস, সুনামগঞ্জ, দোয়ারাবাজার, হরি-পুর, ছাতক, কলারুকা, গোবিম্পপুর, লামা কাজিরবাজার, বাইয়ার মুধ ষ্টেশন হইয়া প্রীহট সহরে পৌছে। এই ষ্টিমার পদ্মা, মেঘনা, ধ্লেখরী, কালনি বিবিয়ানা ও স্থরমা দিয়া औহট্টে পৌছে।

একথানা ক্ষুদ্র ষ্টিমারলঞ্চ অধিক বর্ধা হইলে, করিমগঞ্জ হইতে নটী খাল ও লঙ্গাই দিয়া প্রতাপগড়ের চান্দ্ধিরা বাগান পর্যান্ত গমন করে। ফেঁচ-গঞ্জ ষ্টেশন এই কোম্পানীর সমস্ত ষ্টেশন হইতে বৃহত্তর। ষ্টিমারের কলকজা হঠাৎ নষ্ট হইয়া গেলে তাহা মেরামত করিয়া লইবার জন্ম এখানে একটা কুত্র কারধানা আছে।

আমাম বেঙ্গল রেইলওয়ের কার্য্য ১৮৯২ খুষ্টাব্দে আরম্ভ হইরা, ১৮৯৯
খুষ্টাব্দে প্রথমতঃ শিলচর পর্যন্ত গাড়ী চলিয়া ছিল। এই
রেইলওয়ে লাইন শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ দিক দিয়া সমস্ত
শ্রীহট্ট জিলা ভেদ করতঃ চলিয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ১৩৫ মাইল
দ্রে, কাশিমনগর পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া, বদরপুরে ২৫০ মাইল চিচ্ছের
নিকট শ্রীহট্ট জিলা ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে যে সকল ষ্টেশন
পড়িয়াছে, পশ্চিম হইতে তাহাদের নাম যথাক্রমে লিখিত হইলঃ—

मर्क व्यथम (हेमन ( दिनिगक्षित च्युर्गक ) मनक्ना ( > 8 २ माहेन हिरू ), कर्भत हेरोधना ( > 8 २ माहेन हिरू ), माराखोगक्षा ( > 8 ० माहेन हिरू ), माराखोगक्षा ( > 8 ० माहेन हिरू ), माराखोगक्ष ( > 8 ० माहेन हिरू ), माराजांध ( > 8 ० माहेन हिरू ), तिमम्भूत ( > 8 ० माहेन हिरू ); ( मिक्षन और छोखर्गक ) माराजांध ( > 9 ० माहेन हिरू ), औमलन ( > 9 ० माहेन हिरू ), खानोनगंत ( > 8 ० माहेन हिरू ), ममस्मत नगंत ( > > भाहेन हिरू ), होनागांध ( > > १ माहेन हिरू ), क्नांधेषा । २ ० ० माहेन हिरू ), क्ष्णी ( २ > २ गाहेन हिरू ); ( क्तिमगक्षाखर्गक ) मिक्नंखांग ( २ ० ० माहेन हिरू ), वर्षान्यां ( २ २ ० माहेन हिरू ), नांक्ष् ( २ ० ० माहेन हिरू ), नांक्ष ( २ ० ० माहेन हिरू ), नांक्ष ( २ ० ० माहेन हिरू ), क्तांचा ( २ ० ० माहेन हिरू ), खाना ( २ ० ० माहेन हिरू )। वस्त्रभूत व्यक्षन और छोना भाराना कर्मा कर्मा छोना था कर्मा अर्थ । और क्षा माहेन हिर्ण । भाराना कर्मा कर्मा अर्थ । भाराना कर्मा कर्मा अर्थ । अर्थ ।

কে চুগঞ্জ হইতে এইট্ট পর্যান্ত খোড়ার গাড়ী চলিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট জিলায় কয়েকটি শড়ক ছিল, তাহার ভগাবশেষ এখনও আছে। তন্মধ্যে (প্রতাপগড়, জফরগড় প্রভৃতি
কাচা শড়ক।
পরগণায়) পিঠাখাউরীর জাঙ্গাল, (ঢাকা দক্ষিণে) দেওয়ানের শড়ক, (লংলায়) রাজ্বশড়ক প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইংরেজ
আগমনের পূর্বেই ঐ সকল শড়ক নপ্ত হইয়া যায়। শ্রীহট্টের কালেক্টর
মিঃ লোজ সাহেবের (১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) রিপোর্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে,
তাঁহার পূর্ববর্ত্তী শাসনকর্তা (মিঃ আমুটীর) নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত একটি মাত্র

শড়ক ছিল। হণ্টার সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ১৮৫৩ পৃষ্টাব্দে প্রীহট্ট হইতে কাছাড় পর্যান্ত ৮২ মাইল দীর্ঘ একটি মাত্র পথ ছিল। ১৮৭৬ পৃষ্টাদে প্রীহট্ট-ছাতক রাস্তা আরম্ভ হয়। এই ছুইটি শড়কই স্থপ্রাচীন। ইদানীং বহুতর শড়ক প্রস্তুত হইয়াছে। চ—পরিশিষ্টে প্রধান প্রধান শড়ক গুলির বিবরণ লিখিত হইবে।

শ্রীহট্ট বিলায় সম্প্রতি পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্ট মেণ্টের অধীনে প্রায় ১২০
মাইল এবং লোকেল বোর্ডের অধীনে প্রায় ১২০০ মাইল শড়ক সংরক্ষিত
আছে।

শ্রীহট হইতে শিলং ৭২ মাইল। শিলং যাওয়ার পথে একটু বিশেবত্ব আছে। শ্রীহট সহর হইতে স্থলপথে হাঁটিয়া বা নৌকাযোগে ছাতক হইয়া কোম্পানীগঞ্জ, তথা হইতে থারিয়া ঘাট যাইতে হয়। থারিয়া ঘাট ইইতে উর্দ্ধদিকে পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। পদত্রজে যাওয়া কষ্টকর বিবেচনায় অধিকাংশ লোকই 'থাবা' আরোহণে শিলং যায়। থারিয়াঘাটে থাবা পাওয়া যায়। থাবা ছই প্রকার; ঝুড়িবৎ দীর্ঘাকার থাবা জ্ব্যাদি বহনের জন্ত ব্যবহৃত হয়। মহুয়্ম বহনোপযোগী থাবা বাশের একরপ মোড়া বা চেয়ার বিশেষ। থাসিয়ারা এই থাবা সংলগ্ন রজ্জু মাথায় দিয়া থাবা পৃষ্ঠদেশে লয়, আরোহী তত্পরি উপবেশন করে। থাসিয়ারা আরোহী সহিত থাবা পৃষ্ঠে লইয়া অনায়াসে পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। শ্রীহট্ট ইইতে শিলং যাইতে রাজারগাও, কোম্পানীগঞ্জ, ভোলাগঞ্জ, থারিয়াখাট, চেরাপুঞ্জী, চেরাভিম, ডম্পেপ, মালিম প্রভৃতি প্রধান আজ্ঞা অতিক্রম করিতে হয়।

## ( আমদানী রপ্তানি )।

শ্রীহট্ট জিলায় প্রতিবর্ষে লবণ, তৈল, নানাজাতি দাইল, ঔষধ, চিনি,
মিছরি, ময়দা প্রস্তৃতি খাল দ্রব্য ; কাপড়, কাগল, দেশেআমদানী।
লাই প্রস্তৃতি ব্যবহার্থ দ্রব্য ; স্কুতা ও জিন প্রস্তৃতি চর্ম্মজাত
দ্রব্য ; কড়াই বর্গা প্রস্তৃতি লোহ নির্মিত দ্রব্য ; মদ, গাঁজা, আফিম প্রস্তৃতি

প্রভৃতি রপ্তানি হয়।

মাদক দ্রব্য ; চীনাবাসন, এনামেল্ড বাসন, পিতল ও কাঁসার বাসন ; স্থপারি ও নারিকেল: এলাচ ও লবক প্রভৃতি ম্যালা; পেঁয়াজ, তামাক ও মৌরী প্রভৃতি; করণেটেড় আয়রণ, আলকাতরা, বিলাতী মাটী প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানির মধ্যে নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি প্রধান :--চাল ও ধান: (করিম-গঞ্জ, দক্ষিণ প্রীহট্ট, হবিগঞ্জ ও স্থনামগঞ্জ হইতে অধিক।) রপ্তানি। চা. ( कतिमगक्ष ও দক্ষিণ औरहे हरेट अधिक।) छिनि, স্বপ্, কমলা ও কমলামধু, ( অধিকাংশই ছাতক হইতে প্রেরিত হয়।) মধু, মোম, লা, আগরকার্চ ও আতর ; ( করিমগঞ্জ সবডিভিশন হইতে ) ; তেজ-পত্র, মরিচ, মধু, ( জয়স্তীয়া হইতে ); কার্পাস, চর্ম্ম, মৃত, ( আব্দমীরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ হইতে); পুরাতন মৃত (জলসুখা হইতে); চুণা (ছাতক ও লাউডের অন্তর্গত তেলিগা হইতে রপ্তানি হয়।) শীতলপাটি, সফ ও খড়গ, (দক্ষিণ এইট হইতে); আনারস, বাশ, বেত, ছন, কার্ছ, চাঁচ, চাটি, ( করিমগঞ্জ সবডিভিশন হইতে প্রেরিত হয়।) পাতার ছাতি ও বাঁশের মুড়া (সদর এহিট হইতে) এবং আলু (ভোলাগঞ্ব ও জয়ন্তীয়া হইতে); ও শুক মৎস্ত ( সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ হইতেই প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। প্রতি বৎসর

ঔষধের মধ্যে দারুচিনি, চালম্গরার তৈল, বংশলোচন, এবং পশুর মধ্যে হন্তী বিদেশে প্রেরিত হয়। ছাপরা জিলার হরিহরছত্ত্রের মেলায় শ্রীহটের হন্তী বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রায় লক্ষ টাকার শুষ্ক মৎস্থ রপ্তানি হইয়া থাকে।) তদ্যতীত সর্ধপ তৈল, মাছের তৈল, হস্তীদন্ত, মহিষের সিং, হরিণের সিং, চর্ম্ম, মৃত জল্পর হাড়

ঢাকা, কলিকাতার সহিত পরোক্ষভাবে এবং ধাসিয়া পর্বত, পার্বত্য-ত্রিপুরা ও কাছাড় জিলার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ধাসিয়া পর্বত হইতে, চুণা, আলু, কমলা, মধুও পাণ এবং হতা আমদানী হয়। ধাসিয়ারা ইহা বহন করিয়া আনিয়া থাকে, এবং প্রত্যাগমনকালে ধান্ত, তৈল, ও শুদ্ধ মৎস্য লইয়া চলিয়া যায়।

পার্মত্য ত্রিপুরা হইতে হতা, তিল, বেত ও কার্চ প্রভৃতি ললাই ও শিংলা

নদীপথে এবং জ্ড়ী, মন্থ ও খোরাই নদী দিয়া আসিরা থাকে ও শ্রীহট্ট হইরা বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এই সমস্ত দ্রব্য মন্ত্রমুখ ও মুছিকান্দিতে রিজে-্ ইরী হইরা থাকে।

শীহট হইতে পার্কত্য ত্রিপুরায়, তামাক, মদাল্লা ও শুষ্ক মৎক্স রপ্তানি হয়।
১৯০০ – ৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২০০০ টাকার শুষ্ক মৎক্স পার্কত্য
ত্রিপুরায় রপ্তানি হয়। ১৯০৫—৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে ১৩৫২১৩ মণ কয়লা
বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। নৌকাষোগে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমদানী ও
রপ্তানি হয়, ভৈরব বাজারে তাহার রেজেইরী হইয়া থাকে।\*

শ্রীহটের বনজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন নদী পথে রপ্তানি হইয়া থাকে, ঐ সকল দ্রব্যের কর আদায়ের জন্ম গ্রবর্ণমেণ্টের ১১টি ফরস্তে আফিস আছে। †

আবগারী সম্বন্ধীয় দোকানের সংখ্যা শ্রীহট্ট জিলায় প্রায় ১৬২টির ন্যুন নহে। ‡

\* ১৯০৭ প্রষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের জামদানী রপ্তানির গড়পড়তা মণ করা ( সহস্র মণের হিসাবে ) প্রদর্শিত হইতেছে :—

| আমদানী কৃত দ্ৰব্য |    | পাঁচ বৎসরের গড় |    | রপ্তানি কৃত জব্য |         | পাঁচ বৎসরের গড় |       |    |
|-------------------|----|-----------------|----|------------------|---------|-----------------|-------|----|
| আলু               | 11 | ৩৫ সহস্র মণ     | ,, | কাৰ্ছ            | 11      | >8              | সহস্র | মণ |
| কয়লা             | 17 | २>৯             | 19 | চর্ম ও শৃঙ্গ     | 17      | 39              |       | "  |
| তণ্ডল             | 10 | २७৮             | 17 | চূৰ৷             | 11      | 3489            |       | 17 |
| তামাক             | ** | F>              | 17 | कुना             | 19      | 33              |       | 17 |
| তৈল               | 17 | २५५             | "  | তণ্ডুল           | 19      | 2290            |       | 11 |
| ধাতু              | ** | 49              | 77 | পাট              | **      | >9              |       | 19 |
| মটর ইত্যাদি       | ** | 749             | "  | গাঁট ও বাঁণি     | ইত্যাদি | 204             |       | 19 |
| মসালা             | "  | >65             | 19 | <b>মসাল্লা</b>   | 17      | २৮              |       | ** |
| লবণ               | 17 | 248             | 19 | नर्यशामि वीख     | 19      | 3.6             |       | 11 |

<sup>†</sup> পাথারকান্দি, লঙ্গাই, শিলুয়া, মোলবীবাজার, মতুমুধ, কানাইরঘাট, ছাতক, তুনামগঞ্জ লাউড়েরগড়, মুচিকান্দি ও দিনারপুর।

আফিম ২১টি দোকান। (১৯০০—৪ খুষ্টাব্দে বিক্রয় ১৬/০ মণ্) গাঁজা ৯৪টি '' (১৯০৩—৪ খুষ্টাব্দে বিক্রয় ২৩২/॥০ মণ্) দেশীয় মদ ৪৭টি '' ...

<sup>‡</sup> দোকান সংখ্যা ও বিক্রয়ের পরিমাণ :—

# ষষ্ঠ অধ্যায়—ইতর প্রাণী।

শীহটের জনলে প্রায় সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তই আছে। আরণ্য জন্তর মধ্যে সর্বাগ্রে শীহটে হস্তীর বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য।

হন্তীরা দলবদ্ধ ভাবে বিচরণ করে। প্রতি দলেই চরাল কুন্কী নামে কথিতা এক একটি রহৎকার হন্তিনী এবং গুণ্ডা নামে হন্তী।

কথিত এক একটি দাঁতাল হন্তী থাকে। ইহারাই দলপতি সরপ। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে চরালকুন্কী সর্বাগ্রেও গুণ্ডা সর্ব্ব পশ্চাতে থাকে। সাধারণতঃ হন্তিনীদিগকে কুন্কী বলা হয়। দন্তবিহীন হন্তীর নাম মাক্না। মধ্যে মধ্যে মুখ্নই হন্তীও প্রাপ্ত হণ্ডরা যায়, ইহাদের ক্ষুদ্র দলে হন্তিনীরা থাকে না; এইরূপ দলে কখন কখন ৭।৮টি মাক্না ও গুণ্ডা হন্তী মাত্র পাত্র নাম থাকে। গুণ্ডার দল নির্ভীক এবং শিকারীরা সহজে ইহা-দিগকে গুত্ত করিতে পারে না।

ছই ভিন্ন দলে পরস্পর দেখা হইলে কখন কখন উভয় দলের দলপতি গুঙা হস্তী মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া থাকে। এক দলের মধ্যেও কখন কখন বলবান কোন মাক্না, দলপতি গুঙার প্রতিঘন্দী হইলে উভয়ে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ইহাতে যে পরাজিত হয়, দে দল ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই রূপ মুধ্রত্ত কয়েকটি একত্র মিলিয়া 'গুঙার দল' হয়।

বর্ষাকালে হস্তীযুধ তুর্গম উচ্চতর পর্বতে চলিয়া যায়। শীতাগমে নিয়-প্রদেশে প্রত্যাগমন করে। এক প্রান্তরের বনজঙ্গল ভক্ষিত হইলে সমস্ত যুথ অন্ত প্রান্তরে চলিয়া যায়। গমনকালে অগ্রবর্ত্তীগণ পথাবরোধক বৃক্ষ-শাখা ভাঙ্গিয়া, লতা ছিল্ল করিয়া স্থন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া যায়। এইরপ পথকে 'দোয়াল' বলে। তুর্গম পাহাড়ে হস্তীর দোয়ালই বন কামলাদের চলাচলের প্রধান রাস্তারূপে গণ্য হয়।

বত্ত হন্তীর চলাচলের একটি কারদা আছে, ইহারা 'এক পাড়ার' যায়;
অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তিনী চরাল কুন্কীর পদচিছের উপর পদ বিক্লেপ করিয়া দলের

তাবৎ হাতীই চৰিয়া যায়, ইহাতে পদচিহ্ন দৃষ্টে সেই পথে মাত্র একটি হাতী গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। তবে শাবকগণ 'এক পাড়ায়' যাইতে পারে না ; এই জন্ম শাবকের পদচিহ্ন দৃষ্টে দলের রহত্ত অমুমান করিয়া লওয়া হয়।

তিনরপ উপায়ে হাতী ধরা হয়, যথা—খেদা, ফাঁস ও পরতালা; যে नकन ज्ञात्न প্রায়শঃ হস্তী ধৃত করা হয়, সে স্থানকে রম্না বলে। প্রীহট विनाय ছয়ট রম্না প্রসিদ্ধ। \* য়য়া—(১) শিংলা, (২) লঙ্গাই, (৩) লাউড়, (8) ভাকুগাছ: (৫) मृनार्शान ও (৬) তারাপুর। এই রম্নাগুলির মধ্যে শিংলা ও লঙ্গাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে বহুদূর পর্য্যন্ত আবাদ হইয়া যাওয়াতে হন্তী পূর্ববৎ আগমন করে না।

খেদার প্রধান কার্য্যকারকের নাম পাঞ্জালী। পাঞ্জালীগণই প্রথমতঃ জঙ্গলে গিয়া হাতীর সন্ধান করে; পদচিহ্ন পরীক্ষায় তাহা-(थमा। দের গতি ও আহুমানিক সংখ্যা নির্দেশ করে। প্রতাপগড় গরগণায় অনেক মোদলমান এই কার্য্যে দক্ষতা লাভ করে, ইহাদের নামে গ্রাম ও তারুক প্রভৃতি আছে। পাঞ্জালীরা সুবিধাজনক স্থানে হস্তীযুথকে দেখিতে পাইলে, অপর লোকের সাহায্যে বেরাও করিয়া লয়। যে সকল লোক এইরূপে হস্তীযুথকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে 'গড়ওয়া' বলে। প্রতি খেদায় পাঞ্জালী সংখ্যা অন্যুন ১৬ জন এবং গড়ওয়া সংখ্যা ৩০০ শত জন হওয়া চাই।

প্রথমতঃ এইরূপ বেষ্টন করিয়া, সকলে একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠে. ইহাতে হস্তীযুপ ভীত হইয়া, একস্থানে নিঃশব্দে দাঁডাইয়া রহে। এই অবকাশে পাঞ্জালীরা কয়েক হাত অন্তর অন্তরে ছই ছই এন লোক পাহারার কার্য্যে, রাধিয়া দেয় । ছই জনের একজন, নিকট হইতে বক্ষাদি কাটিয়া পাঞ্জা-नीरमंत्र निर्फ्रमास्त्र रखीरमंत्र गमन शर्यत्र मृत्यं এक स्वत्रहर "र्थायाध"

<sup>\* &</sup>quot;Six tracts are now resumed for elephant hunting Mahals in Sylhet.

Hunter's statistical Accounts of Assam vol. 11. (Sylhet.)

পাত বেড় সম্মুখ দিক। PARTY PIEM भार्का हुएं। TO WAR গড়ের দুয়ার। গ্রম তৃন পথাদি। शर्ड्न अहे मित्क रखी स्थ शर्दकः।

প্রস্তুত করিতে থাকে । যাহারা প্রহরায় থাকে, তাহাদের সন্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্ঞানত রহে।

এই খোঁয়াড়ের বহির্ভাগে রক্ষের ঠেকান দেওয়া হয়, যেন ভিতর হইতে ঠেলিয়া ধরিলে কোন অনিষ্ট না ঘটে । উক্ত খোঁয়াড়ের নাম "গড়।"

যধন যে স্থানে হস্তীযুধকে, ঘেরাও করিয়া, অগ্নি জ্ঞালিয়া আবদ্ধ রাধা হয়, তাহার নাম "পাতবেড়।" এই পাতবেড়ের মধ্যেই গড় বাদ্ধা হয়। গড়ের মধ্যে একটি ছড়া থাকা চাই; হস্তীরা আবশ্যক মত তাহার জল পান করিবে। পাতবেড়ের পেছন দিকে অর্থাৎ হস্তী যে দিকে থাকে, সেই দিকে গড়ের মুখ রাধা হয়। মুখ হইতে হুই বিপরীত দিকে হুইটা বাছ বিস্তৃত করা হয়, ইহার নাম "পাইরালা।" গড়ের মুখ আবশ্যক মত বন্ধ করিবার জন্ম বড় বড় বজ় নির্মিত হুয়ার কৌশল ক্রমে রক্ষা করা হয়। পইরালার সম্মুখে ( এবং ত্বার দেশেও ) শুদ্ধ বংশ পত্রাদি রাখিয়া দেয়। এঘ্যতীত গড়ের ভিতরে ৭।৮ হাত বিস্তার ও প্রায় হুই হাত গভীর এক পরিখা (খালা) খনন করা হয়। '

গড় বাঁধনের কার্য্য শেষ হইলে, যথা নির্দিষ্ট সময় পাতবেড়ের পশ্চাৎ দিক হইতে চিৎকার ধ্বনি, বন্দুকের আওয়াজ, ও ঢাকের শব্দে তুমূল কোলা-হল করিয়া, হস্তীযূপকে বিতাড়িত করে। হস্তীরা সম্মুপ দিক নিরাপদ ভাবিয়া গড়ের দিকে বিত্যুৎগতিতে ধাবিত হয়। সমস্ত হস্তী পইরালার সীমায় যাওয়া মাত্রই তাহাদের পশ্চাতে, পূর্ব্ব রক্ষিত শুক্ষ পত্র সমূহে অগ্নিদান করা হয়, অগ্নি দৃষ্টে তাহারা অধিকতর ভীত হইয়া গড়ে প্রবেশ করে। দলের শেষ হস্তীটি ত্রারের সীমা পার হওয়া মাত্র, স্কোশল রক্ষিত কপাট বা বৃক্ষ সমূহ দারা পথ বন্ধ করিয়া দেওয়। হয় ও এই স্থানেও শুক্ষ পত্র রক্ষিত খাকিলে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

সাধারণতঃ হস্তীরা পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি না করিয়া পলায়ন, জন্ম সন্মুধে ধারিত হয়, কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই শুদ্ধ পরিধা দৃষ্টে ভীত ও পশ্চাৎ পদ হয়। কোন কোন হুরস্ত হস্তী পরিধা পার হইয়া, গড় ঠেলিয়া কেলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু গড়ের বহির্ভাগ হইতে ঠেকান ধাকায়

ও বাহিরের লোক বল্লম দারা আঘাত করায় হস্তীকে নিরুগুম হইতে হয়।
ইহাকে "গড়দাখিল" করা বলে। খেদার পক্ষে এই সময়টাই মূল্যবান ও
বিপদ জনক। খেদার লোকদিগকে এই সময় অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত
কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। গড়ের হুয়ার বন্ধকরণ, শুদ্ধ পত্রে অগ্নিদান
ইত্যাদি নিমেষ মধ্যে সমাধা করিতে হয়। হস্তী সমূহ গড়ে আবদ্ধ হইলে,
সম্ভবতঃ যত সত্তর পারা যায়, এক একটি শিক্ষিতা পোষা কুন্কী স্থবিধা মত
গড়ে প্রবেশ করাইয়া, তৎসহায়তায় বক্ত হস্তী বন্ধন করিয়া ফেলা হয়়।
ইহারই নাম হাতী খেদা। খেদাইয়া অর্থাৎ বিতাড়িত করিয়া হাতীকে
আবদ্ধ করা হয় বলিয়া, ইহা খেদা নামে কথিত হয়। খেদায় প্রায় সমস্ত
দলকেই এক সঙ্গে আবদ্ধ করা যায়।

কিন্তু কাঁস শিকারে প্রতিবারে একটি হাতীর অধিক ধরা ফাঁস শিকার।

যায় না। যথন কোন কারণ বশতঃ অথবা আহারাথেষণে একাকী একটি কুন্কী হাতী বিচরণ করিতে দেখা যায়, তথন মাহতগণ ছইটি শিক্ষিত পোষা কুন্কী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। পোষা হস্তিণীদের দেহলগ্ন একগাছি রজ্জুর এক পার্থে ফাঁদ আটা থাকে। পোষা হস্তিণী বক্তটির নিকটবর্তী হইয়া শুগুলারা নিমেষে তাহার মাথায় ফাঁসটি তুলিয়া দেয়। বক্ত হস্তী স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস বশে তথন শুগুটি গুটাইয়া লয়, তাহাতে তাহার গলদেশে ফাঁস লাগিয়া যায়। দিতীয় হস্তিণীটিও তৎক্ষণাৎ নিজ দেহলগ্ন ফাঁস বক্তটির গলায় তুলিয়া দিয়া, উভয়ে পেছন ফিরিয়া ছই পার্থ হইতে টানিতে থাকে, উভয়ের টানাটানিতে বক্ত হস্তী পরিশ্রান্ত ও "কাবু" হইয়া পড়িলে, মাহত তাহার পশ্চাদ্দিকের পদে রজ্জু সংলগ্ধ করিয়া রকে বাধিয়া ফেলে।

কাঁস শিকারে এক উন্থমে ৪।৫ টি হাতীর অধিক ধরা হয় না। মূলাগোল প্রভৃতি স্থানে কাঁস শিকার করা হয়। কাঁস শিকারে মাক্না কি গুণু। হাতী ধরা অতি বিপদ জনক।

যৃপ্তত মাকনা কি গুণ্ডা হাতী ধরিবার উপায় পরতলা। পরতালা শিকার। যথন ইহারা মদমন্ত হয়, তথন মাহতগণ চারিটি কুম্কী তাহার কাছে শইয়া যায়। হস্তিণী দেখিলেই মদমন্ত হস্তী তাহার কাছে আদে, হস্তিণীগণ তখন তাহার মূখের দিকে পাছা রাখিয়া দাঁড়ায়, প্রাণাস্তেও সন্মুখে যায় না; গেলে জাবন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে। একটি হস্তিণী সর্বা পশ্চাৎ থাকে, তাহার উপরে উঠিবার জ্ব্যু রক্ষ্মিত সিঁড়ি রহে। মাছত অতি সতর্ক তাবে বক্য হস্তার পায়ে রজ্জু বাঁধিয়া এই সিঁড়ির সাহায্য হাতীর উপরে উঠিয়া যায়। এই সময়ে হস্তিণীগণ শুগু ঘারা স্পর্শাদি করিয়া মদমন্ত হস্তাকে ভুলাইয়া রাখে।

শ্রীহট্টে পরতালা শিকারের প্রধা প্রচলিত নাই, খেদা করিয়াই প্রধাণতঃ হাতী ধরা হয়।

হস্তা ব্যতীত শ্রীহটের জন্মলে বড় বাঘ ( Royal Tiger ),

অভাত জন্ত ।

চিতা বাঘ ( Leopard ), খুপিবাঘ ( wolf ), প্রভৃতি
হিংম্র জন্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। দূরবর্তী জন্মলে গণ্ডার ও ক্ষণভন্নক আছে।
পূর্বে শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণাংশে গণ্ডারের পাল বিচরণ করিত, বর্ত্তমানে
লঙ্গাই ও শিংলা উজানের দূরবর্তী জন্মলেই হস্তীযূপের ভায়, তাহাদিগকে
পালে পালে লমণ করিতে দেখা যায়।

পায় চল্লিশবর্ষ পূর্বেই জঙ্গল সনিহিত পল্লিতে বক্ত মহিষের উপদ্রব ছিল, লোকে বক্ত মহিব শিকার করিয়া আত্মরকা করিত; কিন্তু এখন আর বক্ত মহিষের নাম শুনা যায় না। তুর্গম পাহাড়ে এখনও মহিষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মেট্না নামধের বন্তগো শ্রীহট্টের ব্লঙ্গলে আছে। কুকি ব্লাতি উহা পোবিয়া থাকে। ব্লয়স্তীয়ার ব্লঙ্গলে গবয় (বন গরু) আছে।

হরিণের মধ্যে "শিঙ্গাল" ও "থাটলী বা আমড়াথাউরী" নামক হুই জাতি হরিণই সচরাচর দৃষ্ট হয়। শিঙ্গালের রহৎ শৃঙ্গ হয় ও ইহারা আকারে গরুর মত রহৎ। খাট্লীর আকার ছাগলেরই মত, লোহিত ও রুফ্ডেদে ইহারা ছুই প্রকার।

জঙ্গল সন্নিহিত গ্রামাদিতে বন্ত শৃকরের উৎপাত আছে; তত্তৎ স্থানে লোকে পাহারা দিয়া শস্তাদি রক্ষা করে।

এতব্যতীত লক্ষাবতীবিড়াল, বনবিড়াল, কাৰ্চবিড়াল, উদবিড়াল,

ক্রতধাবণ শীল "বাড়ল" নামক বিড়াল জাতীয় জন্ত, শজারু, শশক, শুগাল, বম্মরোহিত, নকুল (নেউল) প্রভৃতি বিবিধ বস্তু আছে।

"শিকারী" নামক এক অন্তত জন্তুর নাম গ্রীহট্ট জিলার পূর্বাঞ্চলে শুনা যায়। ইহাদের আকৃতি কুকুরের মত, বর্ণ লোহিত এবং "শিকারী"। লেজ প্রায় দুই হাত পরিমিত হয়। ইহারা বৃক্ষারোহণে সক্ষম। ইহাদের প্রস্রাব এরপ তেজস্কর যে, কোন প্রাণীর চক্ষে কণামাত্র পতিত হইলে; তৎক্ষণাৎ চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ইহারা মাংসাসী এবং দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। বক্ত শূকরের পাল প্রভৃতি দেখিতে পাইলে ইহারা ব্বহ্মারোহণপূর্বক তাহাদের চক্ষে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া থাকে ও কয়েকটিতে মিলিয়া অন্ধ পশুকে পশ্চাৎ বধ করতঃ ভক্ষণ করে।

শ্রীহট্টের জন্মলে বিবিধ জাতীয় বানর আছে। তন্মধ্যে 'হমুমান' জাতী-য়েরা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদের মুধ্বওল মণীক্বক এবং শব্দ গভীর। ইহা-मिश्रादक সাধারণতঃ इल्लूक वरण। षिठोয় लाक्नुलविशेन वानत, ইহারা क्रथकाয়, আফুডিও নিতান্ত ছোট নহে। তৃতীয় দীর্ঘ লামূল বানর, ইহাদের বর্ণ অল্প খেতাভ ও লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং কপাল রেখবিশিষ্ট। এই জাতীয় বানর লোকা-লয়েও আসিয়া থাকে। চতুর্থ মৰ্কট জাতীয় ক্ষুদ্রাকার বানর সাধারণতঃ লোকালয় সন্নিধানে বাস করে। শ্রীহট্টের জগলে বনমাত্রবও মধ্যে মধ্যে पृष्ठे হয়।

পালিত পশুর মধ্যে হস্তী, অখ, মহিষ (মণিপুরী ও ভাঙ্গড় ভেদে ছুই জাতীয়), গো, মেষ, ছাগল, কুরুর, বিড়ালই প্রধান। শ্রীহট্টে গোজাতির অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। গোচারণের ভূমির অভাব এবং বংশ রৃদ্ধির জন্ত পৃথক বাঁড় রক্ষা বিষয়ে অবহেলাই ইহার কারণ বলিয়া অমুমিত হয়। গো-রক্ষা বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আফুট হওয়া কর্তব্য। বংশরক্ষাকল্পে বিশেষ বঁড়ি রক্ষা না করাই গো-কুলের অবনতির মূল কারণ বলিয়া গবর্ণমেন্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।\*

<sup>\* &</sup>quot;The cattle of Sylhet are some of the sorriest of their kind, and

#### ত্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

# ( পক্ষী। )

প্রীহট্ট জিলায় নানাজাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। মকুষ্য ভাষা অফুকারী পক্ষীর মধ্যে, প্রীহট্ট জিলায় ময়না, তোতা (শুক), ও শারি (শালিক) প্রভৃতি প্রধান। ময়নার কথা ধীর গন্তীর ও স্পষ্ট। ময়নার মধ্যে "সোণাকাণি" অর্থাৎ স্বর্ণকর্ণবিশিষ্ট ময়নাই শ্রেষ্ঠ।

বিঙ্গরান্ধ (বিংঙ্গরান্ধ ) নামক বিখ্যাত পক্ষী শ্রীহট্টেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।
আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্টের বিংঙ্গরান্ধ পক্ষীর সুখ্যাতি লিখিত
আছে। ইহারা কঞ্চবর্ণ এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলবিশিষ্ট। ইহাদের বর্ণ বৈচিত্র না
থাকিলেও স্বর বৈচিত্রের জ্লু তাহারা বিখ্যাত। যথন ইহাদের স্থমিষ্ট স্বর
লহরীতে কানন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন প্রাণীমাত্রই মুগ্ধ হইয়া
থাকে। ইহারা বিবিধ জ্লুর স্বর অবিকল অফুকরণ করিতে পারে বলিয়াই
"হরবোলা" নামেও আখ্যাত হয়। ইহাদের মিষ্ট স্বরে আক্রন্ট হইয়া, অক্যান্থ
বন্ধ পক্ষীরা ঝাকে ঝাকে ইহাদের সঙ্গে থাকে; এই জন্মই ইহাদিগকে 'বিহঙ্গরাজ' বলা হয়। ইহারা মাংসাসী পক্ষী; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ পক্ষী ইহাদের
সঙ্গে সঙ্গে ফিরাতে, তাহাদের আহারের অভাব হয় না; আবশ্যক হইলে
অপর পক্ষী ধরিয়া, তাহার মাংস ভক্ষণ করে।

শেরগঞ্জ নামক পক্ষীর বিষয়ও আইন-ই-আকবরি ও রিয়াজ-উস্-সালা-তিন প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। শেরগঞ্জ নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং দেখিতে স্থন্দর, ইহাদের স্বরও স্থমিষ্ট। বিহঙ্গরাজ ও শেরগঞ্জ শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়।

are undersized, half starved, and not unfrequently diseased. \* \* \* No attention is paid breeding, cows, bulls alike excercise their reproductive powers at the earliest possible moment, and continue to do so without intermission. The parents of the calf are often close relations and no attempt is ever made to effect any improvement in stock."

Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap IV p 132.

গৌজাতির অবনতির মূল কোথায়, উদ্ভ বিবরণে তাহা ব্যক্ত আছে, এ বিবয়ে সম-ভাবে অবহেলা অফুটিত হইলে গে:-কুল যে নির্মূল প্রায় না হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

স্থমিষ্ট স্বরবিশিষ্ট খামা, দৈয়েল, ক্ষুদ্রকায় তুতিয়া প্রভৃতি আরও অনেক পক্ষী আছে। এ সকল পক্ষীই স্বত্নে লোকে পোৰিয়া থাকে এবং বাজারেও বিক্রম হয়।

(कांकिन, वर्छ-कथा-क (कांकिन शाबी), श्नुदम शाबी, कांकेटिशंकत्रा, মেছোলারাঙ্গা (মৎস্থরঙ্গ), প্রভৃতি পক্ষী স্ব্রেই দৃষ্ট হয়। পালক ব্যব-गायोजा **(सर्हाया) जाथान निकात क**रिया नहेशा यात्र । এই नकन পाथी बन्न हरेलि कथन कथन लाकानारा आतिया थाकि।

পাহাড়ে "ধনেশ্বর" নামক এক প্রকার পক্ষী পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি বৃহৎকাকের মত, কিন্তু ঠোঁটটা শরীর হইতেও বড়, এজন্স দেখিতে কদাকার। ইহাদের দেহে চর্ব্বির পরিমাণ অতাধিক থাকায় রোদ্রে বাহির হইতে পারে না। লোকে আগ্রহ সহকারে ধনেশ্বর শিকার করিয়া ইহার তৈল সংগ্রহ করে। স্থতিকারোগে ইহার তৈল অতি উপকারী। ক্ষুদ্র ও ব্রহৎ ভেদে ধনেশ্বর দ্বিভিদ।

चुच् ( ঢুপী ) কয়েক জাতীয়ই দৃষ্ট হয়। 'ঘুড়মাকড়' নামীয় বৃহৎ জাতীয় ঘুবু লোকে আগ্রহ সহকারে শিকার করতঃ তাহার মাংস উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে।

"মধুরা" নামে এক প্রকার পক্ষী পাহাড়ে থাকে, ইহাদের আকার বন্ত कुकृष्ठे जूना किन्न भन ठिक द्याघ गर्ब्बनवर। देशाम्ब भर्म कथन कथन পার্বত্য প্রদেশের পথিককে বিত্রন্ত হইতে হয়। ময়ুরাকৃতি 'পরকদম্ব' পক্ষী, তিতর ও বন্ত কুকুট প্রায় সর্বব্রেই আছে।

চিল, বলহা প্রভৃতি বৃহৎ মৎস্থাসী পক্ষী ও বুলবুল, বাবুই, খঞ্জন প্রভৃতি ক্ষুদ্র পক্ষী এবং বিবিধ প্রকার বন্ত পক্ষী সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

क्लाहत शकीत यादा ताकहरमा शालिशाम, मतालि (हरमितान्य), विविध জাতীয় বক, ডাউক (ফাতুহ) প্রভৃতি বিস্তৃত হাওরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রাম্য পক্ষীর মধ্যে কাক, চড়ই, শালিক প্রভৃতি প্রধান। জলালী কবুতরকেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। জলালী কবুতর পূর্বে এদেশে ছিল না। দিল্লীনগরে পীর নেজামউদ্দীন, শাহজলালকে এক জোড়া কাজলা (নীল) রঙ্গের কপোত উপহার দেন। শাহজলাল এই যোড়া কবুতর সহ প্রীহট্টে আগমন করেন, ইহাদেরই বংশধর জলালী কবুতর নামে খ্যাত। ইহাদিগকে হিলু মোসলমান কেহই হিংসা করে না।

পালিত পক্ষীর মধ্যে—রাজ্বংস, পাতিহাঁস, কব্তর ও কুরুটই দৃষ্ট হয়।
ময়না. তোতা প্রভৃতি বন্ত পক্ষী পোষ মানিলেও পিঞ্জরাবদ্ধ ভাবে
রাখিতে হয়।

## (মৎস্থাদি।)

মৎস্থের মধ্যে রউ (রোহিত), বাউ (কাতল), চিতল, বোয়াল, খাঘট, শউল প্রভৃতি প্রধান ও সর্বত্তই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পার্কত্য নদীর জঙ্গলাংশে মহাশউল ও পালান নামে ছুই জাতীয় মৎস্থ মিলে। মহাশউলের আকার দীর্ঘাকৃতি রোহিতের স্থায়, এবং ধাইতে স্থাত্ব ও মৃত্ (মোলায়েম); আদামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর উইলসন সাহেব, লাউড়ের পণাতীর্থে এক সময় একটা মহাশউলগৃত করেন, উহা ওজনে একমণ পয়ত্তিশ সের হইয়াছিল।

শউল জাতীয় পীপলা নামক মৎশুও পাহাড়ের নদীতে পাওয়া যায়। স্থরমা, কুশিয়ারা, বিবিয়ানা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীতে প্রতি বৎসর অনেক ইলিশ মৎশু ধৃত হয়। তম্ব্যতীত ঘনিয়া, গঙ্গার, শউল, কানলা, পাবিয়া, বাচা, বাইন, মাগুর, কই, চেঙ্গু, চিংড়ি (ইচা ', রাণী, টেংরা, পুঁঠি প্রভৃতি বহু প্রকার মৎশু পাওয়া যায়।

খাঘট জাতীয় "বাঘমাছ" আকারে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। আট জনের কম লোকে বহন করিয়া নিতে পারে না, এরূপ বৃহৎ আকারের বাঘমাছও ধৃত হয়। বাঘমাছ, গজার, নানিন্দ ও শিঙ্গী প্রভৃতি মৎস্থ হিন্দুগণ আহার করেন না।

স্থনামগঞ্জ সবডিভিশনেই প্রতি বৎসর সর্বপেক্ষা অধিক মৎস্ত ধৃত হয়।
মৎস্ত ব্যতীত প্রতিবর্ষে অনেক কচ্ছপ ও কমট ধৃত হইয়া থাকে। "বাস্কা"
নামীয় কচ্ছপের আদর অধিক। মোসলমানগণ কচ্ছপ স্পর্শপ্ত করে না।

সময় সময় অনেক বৃহৎ মৎস্তের সংবাদ গুনা যায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাদে ইনায়েত গঞ্জের নিকট কাতিয়া গ্রামে ১৩।১৪ বৎসরের একটি বালক হাওরের জলে ডুব দিয়া ঘাদ কাটিয়া ভাদাইয়া দিতেছিল; তদবস্থায় এক রহৎ বোয়ালমাছ বালকের মস্তক হইতে কটি পর্যান্ত গ্রাস করিয়াছিল; পরদিন উভয়েরই মৃত্যুদেহ ভা সিয়া উঠিয়াছিল।

সর্পের মধ্যে রুঞ্চর্প বা আলদ ত্রিপুরায় পানক দর্প) অতি ভয়ন্ধর। ইহাদেরই ফণের উপর গোক্ষুরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দাড়াইস, বেকাত্রিশ ও শাঁখানি প্রভৃতি অনেক জাতীয় বিষাক্ত সর্প আছে। বুড়া সাপও অনেক রূপ আছে। পাহাড়ে ওলোবুড়া নামক অজগর জাতীয় সুরুহৎ সর্পও পাওয়া যায়। অজগরেরা হরিণ ও শৃকর প্রভৃতি অনায়াসে গিলিয়া ফেলে।

বিবিয়ানা ও ধনেশ্বরীতে ঘড়িয়াল ও কুন্তীর মধ্যে মধ্যেদেখা যায়।

নদী ও হাওর হইতে বহু উদ্বিড়াল (উদ) ধৃত করিয়া গড়োয়ালেরা অনেক চর্ম কলিকাতায় চালান দেয় এবং প্রতি বৎসর বহু অর্থ উপার্জন কবে।

#### সপ্তম অধ্যায়—অধিবাসী।

শ্রীহট্টের অধিবাসী মধ্যে হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম, খুষ্টান, দৈত্য উপাসক প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আছে। কয়েক সম্প্রদায় পার্বত্য জাতি ভিন্ন সকলই বাঙ্গালী জাতি। নিম্নে প্রধান জাতি সমূহের সংক্ষেপ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল। কোনু জাতীয় লোক কিন্ধপ সন্মান ভাজন এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় তৃতীয়ভাগে সামাজিক বিবরণে পশ্চাৎ বির্ত हरेत, এर श्वात ठलाव निषिठ हरेन ना। এ व्यशास विভिন्न क्रांठि-(मत्र (व कनमःथा) निश्चिष्ठ ट्रेन, তाहा ১৯০১ थृष्टीत्मत्र गगनाकूमादत आश्व, বুঝিতে হইবে।

কামার—কামার নবশায়ক জাতির অন্তর্গত । লোহ দ্রব্য প্রস্তুতকরা ইহাদের ব্যবসায়, ইদানীং অনেকে স্বর্ণ রোপ্যের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে । শ্রীহট্টে ইহাদের সংখ্যা ১৪৯০ জন হয়, (তন্মধ্যে পুং ৪৯৯১ এবং স্ত্রী ৪৫০৪ জন।) ছোট নাগ পুরাদি অঞ্চলে ইহারা লোহার নামে পরিচিত, গত গণনা কালে ২০০৩ জন লোহার নামে পরিচয় দেয়। লোহারদের অধিকাংশই চাবাগানের কুলির কর্য্যে আমদানী কৃত।

কারস্থ – কারস্থ জাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি হইতে অভিন্ন। কারস্থ জাতি অতি সম্মাননীয়। লিপি বিভাই তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায়। শ্রীহটে বৈছা ও কারস্থের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত আছে। \* শ্রীহট্টে কারস্থ অধি-বাসীর সংখ্যা ৬৩৮৮৩ জন। এতন্মধ্যে পুং ৩২৬৭৬ এবং স্ত্রী ৩১২০৭ জন।)

কাহার—চাষ ও পালকী বহন করাই কাহারদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্টে ২২০৭ জন। (তন্মধ্যে পুং ১১৫৫ এবং স্ত্রী ১১৫২ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে চাবাগানের কুলির সংখ্যাও কতক সামিল হইয়াছে।

কুমার—ইহারাও ন'বশায়ক শ্রেণী ভুক্ত।

"গোপ তিলীচ মালীচ তন্ত্ৰীমোদক বারুজী। কুলালঃ কর্ম্মকার চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

ইহাদের মধ্যে কুলালই কুমার নামে কথিত। সংখ্যা ১২২৭৮ জন; (তন্মধ্যে পুং ৬১৮৫ এবং স্ত্রী ৬০৯৩ জন।)

কুশিয়ারী—ইহারা "রাঢ়" নামেও কথিত হয় । ইহারা ইক্ষু অর্থাৎ কুশিয়ারের চাষ করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। এই জাতীয় লোক বঙ্গের অক্ত কোন জিলায় নাই। ইহাদের আকার প্রকার দৃষ্টে অমুমিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ইহারা কোন পার্ব্বত্য জাতির শাখা বিশেব ছিল।† ইহারা বলবান, সাহসী ও অত্যন্ত পরিশ্রমী। বর্ণ

<sup>\*</sup> এছানে সাহিত্য পরিষদ পত্তিকা ১৪শ খণ্ড ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন। নগেন্দ্রবারু বলেন, সর্ব্যন্তই পূর্ব্বে বৈদ্য কায়ছে যৌন সম্বন্ধ ছিল।

<sup>† &</sup>quot;The Kusiaris are a caste indigenous to Sylhet, \* \* \* Their

সাধারণতঃ ক্লঞ । ইহাদের জল অচল ছিল, সম্প্রতি চল হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা ১৩৯০ জন ; (তন্মধ্যে পুং ৫৯৫ এবং স্ত্রী ৬০৫ জন।) শ্রীহট্টের জ্বভুব গ্রামেই ইহাদের বাদ অধিক; তাহাদের ব্রাহ্মণগণই জ্বভুবের অগ্রতম জমিদার । কুশিয়ার, ভূবি, কাঁটাল ও আনারসের চাব ও বিক্রয়ই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়।

কেওয়ালী বা কপালী—প্রবাদামুসারে ব্রাহ্মণের দ্বারা শূড়ার গর্ডে ইহাদের উৎপত্তি, এবং ক্রিয়াহীনতায় পতিত। ইহাদের জল চল নহে, এবং ব্যবসার বস্ত্র বয়নই ছিল, এখন পরি গ্রন্ত হইয়াছে। সংখ্যা ১১২৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫২২ এবং স্ত্রী ৬০৪ জন।)

কৈবর্ত্ত –মিঃ রিজ্ঞলী সাহেবের মতে ইহার।ই বাঙ্গালার আদি অধিবাসী । ইহারাই জালিক দাস। আসাম প্রভৃতি স্থানে হালিক নামক তাহাদের আর এক শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্রা মাতা হইতে ইহাদের উৎপত্তি ও তীবর সংসর্গে ইহাদের পাতিত্য কথিত হইয়াছে। ∗ শ্রীহট্টে জালিক কৈবর্ত্ত দাসের সংখ্যা ৪৪৭০১ জন: ( তন্মধ্যে পুং ২৩১২৬ এवः श्वी २>७> छन्।)

গণক —গ্রহবিপ্র ও গণক শাস্ত্রে ছুই পূণক জাতি। ভবিষ্য পুরাণের মতে স্ব্যদেবের ঔরসে, ব্রাহ্মণীর গর্ত্তে গ্রহ নক্ষত্রাদির তত্ত্বালোচনার জন্ত গ্রহ বিপ্রের উদ্ভব হয় । ইহারাই শাক্ষীপী বিশুদ্ধ বিপ্র। উক্ত পুরাণের ১৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ইহাদিগকে শাক্ষীপ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। ইহাঁদের বিশুদ্ধতা ও গৌরব কাহিণী

complexion in generally dark, and they are supposed to be descended from some hill tribe."

Report on the census of Assam-1901. Part I p. 136.

<sup>&</sup>quot;কত্র বীর্য্যেন বৈশ্বায়াং কৈবর্দ্ত: পরিকীর্দ্তিত: । কলো তীরব সংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভূবি।"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। বটতলা মুদ্রিত জাতি মালায় লিখিত হইয়াছে---

<sup>&</sup>quot;তার কেহ তীবর সঙ্গেতে সঙ্গ করি। কলিতে পতিত হলে। মংস্ত আদি ধরি।"

ভবিশ্ব পুরাণে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু গণক জাতি এই গ্রহবিপ্র হইতে বিভিন্ন। শাকদীপী দেবলের উরসে বৈশ্যার গর্ত্তে গণকের জন্ম হয়।\* মৃলে উভরে তুই জাতি হইলেও, উভন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ "গণক" এই সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্গত হওয়াতে প্রকৃত গণক হইতে শাকদীপী গ্রহবিপ্র গণকে প্রাংভদ করা কঠিন। এইরপ নাম মাহাত্মে আরও অনেক জাতির অধঃপতন এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হর। সমাজে গণকের সন্মান অধিক নহে, ইহাদের জল অচল। শ্রীহট্ট জিলায় সংখ্যা ৫৬১০ জন; (তন্মধ্যে পুং ২৮৪৭ জন এবং স্ত্রী ২৭৬৩ জন।)

গন্ধবণিক—প্রাচীন গন্ধবণিক জাতির ব্যবদায় সুগন্ধি দ্রব্যের বিক্রয়। বৈশ্ববর্ণ সম্ভূত বণিকগণ ব্রন্তিভেদে পাঁচ প্রকার:—গন্ধবণিক, শন্ধবণিক, কাংসবণিক, স্বর্ণবণিক, মণিবণিক। ৪ এই পঞ্চবণিক মধ্যে গন্ধবণিক শ্রেষ্ঠ। বল্লালচরিত লেখক আনন্দ ভট্ট বলেন যে, ক্রিয়া লোপ হেতু ইহারা

"শাকৰীপাৎ স্থপর্নেন চাণীতো ষশ্চদেবল:।
তন্মাবৈগণকোজাতো বৈশ্যায়াং বাদকোহপি চ।"

বৃহদ্ধর্মপুরাণে উত্তর থণ্ডে ১ম আ:।

t "One theory of their (Gandapal's) origin is that they were hilmen who were employed as guards on boats navigating the haors of western Sylhet."

Report on the canses of Assam—1901, part I p 129.

- ‡ সেলালের সময় ইংারা বোধ হয় অন্ত জিলায় নৌকাবাহনে নিযুক্ত ছিল; তাই পুং সংখ্যা এত কম ১ইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।
  - ১ "গান্ধিক শাথিকশৈতৰ কাংখ্যক মণিকারক।

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ পর্টেশতে বণিজঃ স্বতাঃ।"

    পরগুরাম সংহিতা।

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতে বণিজঃ স্বতাঃ।"

    পরগুরাম সংহিতা।

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতে বণিজঃ স্বতাঃ।

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতে বণিজঃ

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতিক

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতিক

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ প্রতিশতিক

    স্বর্ণ জীবিকশৈতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশৈতৰ স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্ণ জীবিকশৈতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশৈতিক

    স্বর্ণ জীবিকশৈতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশিতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশিতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশৈতিক

    স্বর্ণ জীবিকশিতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্ণ জীবিকশিতে বণিজ

    স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্ণ জীবিকশিক

    স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্ণ জীবিকশিতিক

    স্বর্

শুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। \* ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'বাণিয়া' বলা হয়। বর্ত্তমানে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রন্নাদি ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা এখন 'নবশায়ক' শ্রেণীর ক্যায় পরিগণিত। সংখ্যা ১০৬৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৫৮০ এবং क्षी ८৮७ छन।)

গোয়ালা — শ্রীহট্টে গোয়ালাদের সংখ্যা অতি অধিক নহে; ইহাদের জল চল আছে। সংখ্যা ১৪১২৭ জন। এই সংখ্যা মধ্যে চা বাগানের কুলি সংখ্যাও আছে।

চামার—ইহারা অস্তাঞ্চ জাতি, হিন্দু সমাজের নিম্নন্তরে ইহাদের স্থান। চর্ম প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় ও চর্মের কাজই ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় বিদহস্র পাওয়া গেলেও, এইটে চামার অধিবাসার সংখ্যা অতি গল। মুচিগণ পৃথকরপে গণিত হইলেও, মুচি ও চামার হুই পৃথক জাতি নহে; ইহাদের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চ সহস্র। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে চা বাগানের কুলি সংখ্যাই অধিক। মৃচিদের ভিন্ন পুরোহিত নাই।

চুণার –চুণপোড়া ও বিক্র ইহাদের ব্যবসায়, শ্রীহট্টে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা ২৭০ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ১১৬ এবং স্ত্রী ১৫৪ জন। )

ঢোলি বা বাছকর —ডোম, পাটনি, বা কৈবর্ত্ত ইহাদের উদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। † ইহাদের সংখ্যা ১০২৫৫ জন; ( তন্মধ্যে পুং ৪৯৮১ এবং স্ত্রী ৫২৭৪ জন। ) যাহারা বাভাকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫২ জন পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার মধ্যে ধৃত হইয়াছে।

তাঁতি –তত্ত্বায়ণণ মধ্যে সাধারণতঃ ক্ষীর তাঁতি আচরণীয় : অক্যান্ত নহে। তাঁতিগণ নবশায়ক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—

"গোপ তিলিচ মালীচ তন্ত্রীমোদক বারজী।"

এই লোকোক্ত তন্ত্রীই তাঁতি। এইটে গত লোক গণনার কালে ইহা-

<sup>\* &</sup>quot;निशमक शिक्षित्कक दिकावर्ग ममुख्यः। भटेनः भृज्यमाशवः किशालाशानि ८१ जूना ।"-- ब्रान চরিত।

<sup>+ &</sup>quot;A functional caste which has possibly sprung from the Dom, patni or Kaibarta."—Report on the census of Assam. p 128.

দের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র হয়, এই সংখ্যামধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমাঞ্চলের লোক ও চা-বাগানের কুলির কাজে আমদানী ক্লত ।

তেলী—তেলী বা তিলা জাতি নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীষুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ যোগে ইহাদিগকে বৈশ্ব-বর্ণ বিলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তৈল প্রস্তুত ও বিক্রেয় ইহাদের ব্যব-সায়; ইহাদের জল আচরণীয়। সংখ্যা ৩০৩২ জন; তন্মধ্যে পুং ১৫৫২১ এবং স্ত্রী ১৪২৯১ জন।)

দাস—দাস জাতীয়েরা বঙ্গের সামরিক জাতি বলিয়া কথিত হয়। ১৮৯১
খুষ্টান্দের গণনাকালে শ্রীহট জিলায় ইহারা, হালুয়াদাস বলিয়া জাতীয় পরিচয়
লিখাইয়াছিল; কিন্তু গত ১৯৽১ খুষ্টান্দের গণনায় হালুয়াদাস, দাস, ও
শুদ্রদাস এই তিন নামে জাতীয় পরিচয় দেয়। পূর্ব্বে ইহাদের জল চল
ছিল না, এখন তাহাদের জল চল হইয়াছে। শ্রীহটে ইহাদের সামাজিক
সম্মান কম নহে, নবশায়ুক শ্রেণীয় উপরে ইহাদের স্থান নির্দেশ করিতে
কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহাদের ব্রাহ্মণদের স্মান সমাজে
নিতান্ত অল্প। \*

দাস ব্লাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোকও আছেন—তাঁহারা সমাব্দেও বেশ সম্মাননীয় হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা ১৪৩-৪৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ৭২১৮৯ এবং স্ত্রী ৭১৮৫৪ জন।)

এই সংখ্যার ভিতর দাস পরিচয়ে পুং ৩৬৩৬৪ স্ত্রী ৩৪ ১২৪ জন; শূল পরিচয়ে পুং ২২০২০ স্ত্রী ২৩০২২ জন, এবং হাল্যাদাস পরিচয়ে পুং ১৩৮০৫ স্ত্রী ১৩৫০৮ জন।

<sup>\* &</sup>quot;The people who have returned themselves under this name (Das) were called Halwa Das in 1891. According to their own account, the Das were originally a warlike race of Bengal, who had great power and influence in Sylhet, and they now claim to rank above the Nabasakh and in some parts of the Surma valley to be superior to Kayasthas, but this claims are not admitted by the higher castes of Hindus." fc.

Report on the census of Assam-1901. p 127.

গত লোক গণনাকালে "শূদ্রদাস" বলিয়া অনেক ব্যক্তি (পুং সংখ্যা ১০৬৩২ এবং স্ত্রী ১০৫৮৮ জন ) জাতীয় পরিচয় দিয়াছিল, শুদ্রদাদের মধ্যে "ভাগুারি" শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি থাকিলেও, অধিকাংশ সংখ্যাই দাস জাতীয় লোকের षाता পूर्व इहेमाहिल विलया निःमः भारत वला यात्र । तमहे मः था। यात्र कतित्व শ্রীহট্ট জিলায় দাসজাতীয় লোক ১৬৪২৬৩ জন হয়। দাসেরা পরিশ্রমী ও বলবান; চাষ বাসই তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ।

ধোপা বা ধোবি-- রক্তক জাতীয়গণ ধোপা বা ধোবি নামে কথিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের মতে তীবর কন্সার গর্ডেও ধীবরের ওরদে রঙ্গকের উৎপত্তি। \* হিন্দুজাতির শুচিত্ব লাভের ইহারা একটি অবলম্বন। বস্ত্র ধৌত করাই ইহাদের ব্যবসায়। শ্রাদ্ধাদিতে ইহাদের সাহায্য ব্যতীত পবি-ত্রতা প্রাপ্তির পথ থাকে না। গত দেকাদের সময় শ্রীহট্ট জিলায় ধোপা ও ধোবি এই হুই সংজ্ঞায় ইহারা জাতীয় পরিচয় দিয়া থাকিলেও, ইহারা এক জাতি। মোট সংখ্যা ২৩৫০৮ জন; (তন্মধ্যে পুং,১১৮৬৯ এবং স্ত্রী ১১৬৩৯ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের লোকও কতক আছে।

(নদীয়াল) † ডোম ও পাটনি—মৎস্ত ধরা ও জাল, দাম, চাটি, চাঁচ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই ইহাদের কর্ম। পাটনিরা নৌকার কাজও করিয়া পাকে। রামচন্দ্র জনকভবন গমন কালীন মাধ্ব পাটনির নৌকায় নদী পার হন বলিয়া কথিত আছে। অল্লামঙ্গলেও ঘাটিয়াল ঈশ্বর পাটনরি নাম পাওয়া ষায়। পাটনি আধুনিক জাতি নহে। ডোম ও পাটনি মূলতঃ একই জাতি হইলেও পাটনিরা এক্ষণে ডোম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। ইহাদের সংখ্যা ৭৩২৪৬ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৭১৬৮ এবং স্ত্রী ৩৬০৭৮ জন।)

নমংশূদ্র ( চণ্ডাল )--নমংশূদ্র ও চণ্ডাল একজাতি বলিয়াই খ্যাত। কিন্তু

"তীবর্গ্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব বন্ধক: স্মৃতঃ।"

बक्तदेववर्छ भूताए।

🕂 সেম্মাসরিপোর্টে ডোম ও পাটনি জাতিকে নদীয়াল সংজ্ঞায় অভিহিত করায় ঐ नस्की रक्तनी गर्था ताथा रश्न ।

মূলতঃ ইহারা এক জাতীয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডালাপেক্ষা নমঃশূজ জাতীয়গণ আচার ব্যবহারে অনেকাংশে উন্নত ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। বিষ্ণুসংহিতায়—"বধ্য ঘাতিজং চণ্ডালানাম্" বলিয়া উল্লেখ আছে। অর্থাৎ রাজাজায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করাই চণ্ডালের কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণীর গর্ব্তে শ্বের ঔরদে চণ্ডালের উৎপত্তি হয় বলিয়াই নির্ণীত আছে। \*

নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্বপুরাণে লিখিত আছে যে, ঋতুর প্রথম দিবসে ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্প্তে ইহাদের উদ্ভব হয়। ক্ৎসিত উদরে জাত প্রযুক্ত ইহারা 'ক্দর' নামে কথিত। † নমঃশূদ্রগণ সকলেই
কাশুপ গোত্রীয়; তাহারা কশুপ ঋষির সস্তান বলিয়া প্রকাশ করে। পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, ঋতুর প্রথমবাসরে নারীগণ চণ্ডালীর স্থায়
পরিগণিত হয়। ‡ স্কতরাং ঋতুর প্রথম দিবসে (কুৎসিত বা অপবিত্র উদরে)
গর্ত্তোৎপত্তি হওয়ায় সেই গর্ত্তোসস্কৃত নমঃশৃদ্রগণ চণ্ডাল বলিয়া কথিত হইয়া
থাকিবে। বস্ততঃ ইহারা ছই পৃথক জাতি। সংখ্যা ১৩২৩০৭ জন; ইহারা
পরিশ্রমী, কার্য্য তৎপর ও সহিষ্ণু জাতি। মৎস্থা শিকার এবং নৌকা
চালনাদি ইহাদের ব্যবসায়। চণ্ডালেরা হীনতম জাতি।

নাপিত—ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত। শ্রাদ্ধ, বিবাহাদিতে ইহাদের সাহায্য ব্যতীত হিন্দুসমাজ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না। ভগবতীর ইচ্ছা ক্রমে স্বষ্টর আদিতে ইহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া কথিত আছে। শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর সময়ে নাপিতের মোদক রন্তি অবলম্বন করার উদাহরণ পাওয়া যায়। ক্ষোরকর্মাই ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা এ জিলায় ২১২২৪ জন হয়; (তন্মধ্যে পুং ১০৭৭৫ এবং স্ত্রী ১০৪৪৯ জন।)

> "বাহ্মগ্যাং শৃদ্ধবীর্ধ্যেণ প ততো জারদোষতঃ। সড়ো বভূব চণ্ডাল সর্বস্থাধমশ্চাগুচি।" পরশুরাম সংহিতা। "বাহ্মগ্যাং মৃষিবীর্ধ্যেণ ঋতোঃ প্রথম বাসরে। কুৎসিত্দোদরে জাতঃ কুদর স্তেন কীর্ষ্তিতঃ। তদাশোচং বিপ্রত্ন্যাং পতিত ঋতু দোষতঃ॥" বহ্মবৈবর্ত পুরাণ। "প্রথমেহনি চণ্ডালা হিতীয়ে বহ্মখাতিনী। ছতীয়ে রক্ষকী প্রোক্তা চতুর্ধেহনি শুদ্ধাতি॥" পরাশর সংহিতা।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ জাতি ভারতবর্ষে হিন্দুজাতীয় সকলের শীর্ষস্থাণীয় ও নমস্ত। শ্রীহট্টে অতি প্রাচীন কালাবধি ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির প্রমাণ ধাকিলেও, খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাদীতে সম্মানিত সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণ আগমন করেন; ইহাঁদের আগমনের সহিত শ্রীহট্টে মৈথিল বাচপ্সতি মিশ্রের মত বিশেষ রূপে প্রচলিত হয়। সাম্প্রদায়িক গণের পরে, পশ্চিম দেশ হইতে আরও বহুতর উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন। অবস্থাতেদে গুরুতা, জমিদারী ও পৌরোহিত্যই ইহাঁদের জীবনোপায়ের প্রধান পম্বা। অনেকে সরকারী চাকরীও করিয়া থাকেন। ত্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপক, শাসক ও সমান্ত পরিচালক। ইহাদের উন্নতি অবনতির উপরে হিন্দুসমান্তের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ সমাজের পোষণ জন্ম তীব্র দৃষ্টি রাখিত, এবং দাক্ষাৎভাবে তাহার শুভফল প্রাপ্ত হইতে ; এখন দময়ের গতিতে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সদুব্রাহ্মণের সংখ্যা শ্রীহট্টে ৩৯৭৬১ बन ; ( जन्नारा पूर २)२७० এवर ১৮৪৯२ कन। )

ব্রাহ্মণ (বর্ণ্য)—যে সকল জাতির জল সমাজের চল নহে, তাহাদের পৌরোহিত্য করিয়া যে ব্রাহ্মণেরা স্বসমাব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাহারাই "বর্ণ ব্রাহ্মণ" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২৪০০ জন; ( তন্মধ্যে পুং ১২৬০ এবং স্ত্রী ১১৪০ জন।)

ভাট বা ভট্টকবি-কবিতা রচনা ও কবিতা গানই ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয় জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। <u>জীহট্টে ইহাদের সামাজিক সম্মান কম নহে । ইহাদের সংখ্যা ৭৭৮ জন ;</u> ( তন্মধ্যে পুং ৩৩২ এবং স্ত্রী ৪৪৬ জন। )

ভুঁইমালী-পাল্কী আদি বহন ও মাটী ধনন প্রভৃতি কার্য্য ইহাদের জাতিগত ব্যবসায়। এইট জিলায় হাড়ি বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহারা ও ভূঁই মালীরা এক জাতীয় লোক হইলেও হাড়ি আখ্যা ধারণ করিতে অনেকেই কজা বোধ করে। গত মেন্সাসে এইটে ১৭৪৯ ব্যক্তি হাড়ি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিল। এই জাতীয়ের মোট সংখ্যা ৪১১৮৪ জন

<sup>\*</sup> बीहरहे. बक्क गरेका हैहात स्थानक स्थिक गर्मह माहै। रमनारम स्थानक जून स्थादह ।

t

(তন্মধ্যে পুং ২০৫৬৪ এবং স্ত্রী ২০৬২০ জন। ) ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ মতে লেট জাতির ঔরসে চণ্ডালিণীর গর্ভে হাড়ি জাতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভূঁইমালী বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোন জাতির উল্লেখ পাওয়া বায় না।

মন্বরা—মোদক বা ময়রাদের ব্যবসায় সন্দেশাদি মিষ্টার প্রস্তুত ও বিক্রয়। ইহারা নবশায়ক শ্রেণীর অন্তর্গত শুদ্ধ জ্ঞাতি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সংখ্যা ৮৫২ জন; (তন্মধ্যে পুং ৪৩৪ এবং স্ত্রী ৪১৮ জন। )

মাহারা—পাল্কী বহন ইহাদের কার্য। সম্প্রতি চাব আবাদ করিতেছে। ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণ এই জাতির স্ষ্টিকর্তা বিদিয়া কথিত আছে। ইহাদের জল চল না হইলেও হঁকা চল আছে (অন্তান্ত জিলায় কাহার জাতীয়গণ অনেকাংশে মাহারাদের তুল্য। ) সংখ্যা ৩৪৮১ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৪৪৮ এবং স্ত্রী ২০২৩ জন।)

মালো—ইহার মংস্কুজীবী জাতি। হিন্দু সমজে কৈবর্ত্তের পরেই ইহাদের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। \* শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ১৫৯৮২ প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, ইহার মধ্যে প্রকৃত শ্রীহট্টবাসীর সংখ্যা অতি সামান্ত। পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অধিকাংশই চাবাগানের কুলিদের প্রাপ্য।

যুগী – গঙ্গাপুত্র কন্সার গর্প্তে বেশধারীরপুত্র রূপে যুগী জাতির উৎপত্তি হয়। বিলাল চরিত লেখক গোপালভট্ট বলেন যে, রাজকোপে ও আচার ভ্রন্ততা হেতু ইহায়া অনাচরণীয় হইয়াছে। যুগীগণ আপনাদের আদি পুরুষের নাম গোরক্ষনাথ বলিয়া উল্লেখ করে, এবং নিজের। 'নাথ' উপাধি ধারণ করে। ‡ তাহার। ধোগীর সস্তান বলিয়া, মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসীর ক্যায় দেহ সমাহিত করে।

মত্নগংহিতায় বল্ল মল্লের উল্লেখ আছে:—বাল ও মালো একই জাতি।

"গঙ্গাপুত্ৰস্ত কন্তায়াং বীর্ষেন বেশধারিণ। বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীন্তিতঃ।"—বন্ধবৈবর্দ্ত পুরাণ।

<sup>\* &</sup>quot;Malo—A fisher caste, ranking below the Kaibarta."—Report on the Census of Assam—1901. p. 138.

<sup>‡ &</sup>quot;In Surma valley they (Jugis) style themselves Nath, and claim descent from Goraksha nath, a devotee of Gorak pur."—Report on the Cunsus of Assam—1901. p. 131.

ভ ভী—শে ভিক বা ভ ভী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈশ্য পুরুষ ও তীবর কন্সার যোগে শুঁড়ীর উৎপত্তি । \* পরশুরাম সংহিতার মতে কৈবর্ত্ত পিতা গাণিক মাতার যোগে ইহাদের উদ্ভব হয়।† শুশু। বা সুরা প্রশুত ও বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়। বৈদিক যুগে যখন সোম সুরা পবিত্র বস্তু মধ্যে পরিগণিত ছিল, তখন ভঁড়ী জাতি অনাদৃত ছিল না, পরে কাল ক্রমে নীচ ব্যবসায়ী বলিয়া নীচ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মৃত্য ব্যবসাসী শুঁড়ীর সংস্রবে গেলে, মদের প্রলোভনে পড়িতে হয়, এই দ্বন্ত হিন্দু সমান্তের এই সতর্কতা। হস্তীপদতলে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি শুণ্ডিকালয়ে যাইবে না. ‡ ইতি বাক্যের উৎপত্তি এই জ্বন্তই হইয়াছিল। ভাঁড়ীগণ প্রায়শঃ সাহা উপাধি ধারণ করে; এই জ্বন্ত যাহারা নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে বৈশু-সাহা জাতি হইতে পরিচয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে বৈশু সাহা জাতি হইতে পৃথক্, তাহারা নিজেই মুদ্রিত পুস্তকাদি প্রচার করতঃ তাহা স্পষ্টা-ক্ষরে ব্যক্ত করিতেছে।

সাহা বা সাহ-পরশুরাম সংহিতায় "গান্ধিক শাঙ্খিক শৈচব কাংসক মণিকারক, স্থবর্ণজীবিকদৈচব পঞ্চৈতে বণিজস্মতাঃ;" বলিয়া যে পঞ্চবণিকের উল্লেখ আছে, শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় "সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৬৯ খণ্ডে এবং শ্রীযুক্ত রুফনাথ ঘোষ মহাশয় "কুলপ্রতিভা" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, বছতর অকাট্য প্রমাণ সহযোগে সাহাজাতিকে সেই পঞ্চ বণিকের অন্তর্গত মণিবণিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুলপ্রতিভায় লিখিত হইয়াছে যে, মণি বণিকেরা পরবর্ত্তীকালে শস্তাদি বিক্রয় ব্যবসায়ে রত হওয়ায় খন্ধবণিক বলিয়া খ্যাত হয়। স্কুতরাং ইহারা বৈশুবর্ণ সম্ভূত। প্রায় দাদশবর্ষ যাবৎ ঢাকার সাহাগণ "স্বন্ধাতি হিত্যাধন সমিতি" প্রতিষ্ঠা করতঃ আপনাদিগকে বৈশ্রবর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সাহা উপাধিটা প্রকৃত পক্ষে বৈশুদের উপাধি।

 <sup>&</sup>quot;বৈশ্ব তীবর কল্পায়াং সন্তঃ গুণ্ডী বভূবহ।"—ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

<sup>† &</sup>quot;ততো গাণিক কল্পায়াং কৈবর্তাদেব শৌগুকঃ।"

<sup>া &</sup>quot;হন্তিনা পীডামানোপি ন গচ্ছেৎ শৌগুকালয়ং।"

অমরকোৰ অভিধানে বৈশুদিগকে "সার্থবাহো" বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সাহা भक्ष **এই 'नार्थवार' भक्ष रहे** एउँ निष्णन्न रहेग्ना शांकित्व। व्यशांशक **वी**तृक्त পল্লনাথ বিভাবিনোদ মহাশয় বলেন যে, বণিক্দিগকে সাধু বলিত, তৎপর সাত্ত এবং তাহার পর সাহা উপাধি দাঁড়াইয়াছে। সাহাদের আরুতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে কখনই নীচ শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ করা যায় না। "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্রা বা বেদিতব্যা স্বকর্মভিঃ ;" मसूत्रश्हिलाक है जि अभाग जाहारमत्र कार्यामि मर्गन कतिरम, शृक्षकिषठ সিদ্ধান্তে অবিধাস করিবার হেতু পাওয়া যায় না। "সাহাকুল পরিচয়" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বৈশ্ৰ জাতীয় ধন্ধবণিকগণ বঙ্গভূমে আদিয়া বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হওয়ায়, সমাজে অচল হয়; আবার কেহ কেহ, বল্লালের কোপে সুবর্ণবণিকের ক্যার দশাগ্রন্ত হওরার কথাও বলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফরেকাবাদে এবং আসাম—কামরূপে সাহাদের জল অচল নহে। যাহা হউক, সাহা উপাধিটাই বর্তুমানে তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ প্রকৃত শুঁড়ীরাও সাহা উপাধি ধারণ করায়, এবং তনাধ্যে যাহারা মন্ত প্রস্তুত ইত্যাদি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, বৈশ্ব সাহা জাতি হ'ইতে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হ'ইয়া পড়ে। এই এক উপাধির অন্তর্ভু ক্ত হওয়ায় সাধারণতঃ ইহারা অনেকাংশে অবজ্ঞাত হইয়াছে।

শীহটে সাহাশ্রেণীর বহুতর লোক আছেন। সাধারণ সম্মানে কারছের পরেই তাহাদের স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে, ইহা (মিঃ ওরালটন প্রভৃতি) বহুতর রাজপুরুষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উন্তর শ্রীহট, করিমগঞ্জ, ও দক্ষিণ শ্রীহট্ট (পূর্বাংশ) বাসী সাহুগণ, সিদ্ধান্তসমৃদ্ধ, কুল-প্রতিভা, সাহাকুল পরিচয় প্রভৃতি মৃদ্ধিত পুলুকগুলির প্রতিপাদিত ঠিক বৈশুবর্ণ ছিল না, ইহারা উক্ত বৈশু সাহা-বিণিকগণ হইতেও বিভিন্ন ছিল। রাজা স্থবিদ নারায়ণের সময়, পূর্বোক্ত বৈশু-সাহার সংস্রবে, বৈদ্ধ ও কারছ সমাজ হইতে ইহারা পৃথক হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে আপনাদিগকে বৈশ্র-সাহা জ্ঞানে তদক্ষরপই চলিয়া আসিতেছে। 'কুলাঞ্জলী' নামে হন্তালিভি

এক পুথিতে ইহাদের উৎপত্তি কথা সংক্ষেপে লিখিত পাওয়া গিয়াছে।\* ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্ত এবং ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে; অফুমান ছয় সহস্রের অধিক হইবে না; ইহারাও সাধু ( সাউধ ) বা সাহু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত হইবে it সমগ্র শ্রীহট্ট জিলায় সাহাদের সংখ্যা ৩৪৪০৬ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ১৬৮৫৫ এবং স্ত্রী ১৭৫৫১ জন। )

স্থবৰ্ণ বণিক বা সোণার-স্থবৰ্ণবণিকগণ, বৈশ্ববৰ্ণ সম্ভূত পঞ্চবণিকের একতম। কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন স্থবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের বল্লভানন্দ नामक करेनक धनाछा व। क्लित निकर्छ कार्षि वर्गमूखा ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করেন: বল্লভানন্দ বিনা 'বন্ধকে' ঋণদানে অসমত হওয়ায় বল্লাল ক্রোধভরে জ্বলিয়া উঠেন এবং প্রতিফল স্বরূপ ইহাদিগকে সমাজে অচল করেন। কেহ বলেন যে স্বর্ণ অপহরণ দোষেই ইহারা পতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা ব্রান্ধণের অভিসম্পাতকে ইহাদের পাতিত্যের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। শ্রীহট্ট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ৭৭৫ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩০৮ এবং আছেন।

## (পাৰ্ববত্য জাতি)।

**এইট জিলায় কয়েকটি প'র্বত্যজাতির বাদ আছে, ইহাদের মধ্যে** অনেকটি হিন্দুধর্মাবলম্বী। যাহারা হিন্দু নহে, তাহারা ভূত, দৈত্য, রুক্ষ বা

<sup>\*</sup> শীহটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ বিতীয় থণ্ড ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব । ইহাদের উৎপত্তি বুভান্ত এখনও অতি প্রাচীন ঘটনা হইয়া দাঁড়ায় নাই, এখনও বছতর ব্যক্তি পরম্পরায় সে সংবাদ জ্ঞাত আছেন। বৈশ্ব-সাহা সংস্রবের পর তাহারা পরপোর কি ভাবে চলিতেছে, সামাজিক বুন্তান্তে সে কথা জ্বষ্টব্য।

<sup>†</sup> হবিগঞ্জ প্রভৃতি ভাটী অঞ্চলের সাহাবণিক্পণ পূর্ববঙ্গের অপরাপর জিলাবাসী সাহা ঞাতি অপেকা অনেক উন্নত হইলেও মূলত: বল্পেণীয় তাবৎ সাহাবণিকই বৈশ্ববৰ্ণ সম্ভত। বিহারাদি অঞ্চলের বৈশ্রজাতীয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ ইহা স্বীকার করেন। (see the Report on the census of Bengal-1901.)

পশুউপাদক। কেহ কেহ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে এবং কেহ কেহ বা এক-বারে হিন্দুভাব বঙ্জিত। নিমে তাহাদের বিষয় লিখিত হইল।

কুকি—কুকিগণ পাহাড়ে বাদ করে। অনেকে বলেন যে, ইহারাই অতি প্রাচীনকালে দেশের মালীক ছিল, আর্য্যজাতি দেশ হইতে ইহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ইহাদের অধিকাংশই হিল্পুর্য অবলম্বন করতঃ হালাম ও তিপ্রা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশ সংখ্যা জিপ্রা-দের সংখ্যার অন্তর্ভু হইয়াছে। বিগত লোক গণনা কালে কেবল মাত্র ৩৬১ জন ব্যক্তি কুকি বলিয়া জাতীয় পরিচয় দিয়াছিল; (তন্মধ্যে পুং ১৫৭ এবং স্ত্রী ২০৪ জন।)

थानिया ও निर्णिং—ইহারা খানিয়া ও জয়য়ীয়া পর্কতের অধিবাদী। ইহাদের সংখ্যা ৩০৮০ জন; (তন্মধ্যে পুং ১৬০৪ এবং স্ত্রী ১৪৭৯ জন।) এই সংখ্যা মধ্যে হি দু সংখ্যা ১৬৯৪ এবং নিন্টেং ৪২ জন মাত্র। খানিয়াদের অনেকেই খুষ্ট ধর্ম অবলম্বন,করিয়াছে।

শ্রীহট্টে কয়লা প্রভৃতি বিক্রয়কারী পাতরজাতীয় ব্যক্তিগণ হিন্দুমতাবলস্থী ধাসিয়া জাতি হইতে পৃথক নহে।

গারো —গারো পাহাড়ের দৈত্যাদি ও পশু উপাসকদিগের নাম গারো। শ্রীহটে ইহাদের সংখ্যা ৭৪৬ জন মাত্র; (তন্মধ্যে পুং ৪১৩ এবং স্ত্রী ৩৩৩ জন।) এতন্মধ্যে হিন্দু গারো সংখ্যা ৯৪ জন মাত্র।

তিপ্রা—ইহারা বোদো জাতীয়। ত্রিপুরা বা তিপ্রাগণ হিন্দু। তিপ্রারা বালালী সংস্রবে অনেকটা উন্নত হইতেছে এবং মণিপুরীদের আচার
ব্যবহার অমুকরণ করতঃ তাহাদের জায় বেশভূবা ধারণ করিতে যত্ন করিয়া
থাকে। তিপ্রা কুমারীগণকে অনেক সময় মণিপুরী "লাইচাবী" হইতে
চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রীহট্টে বহুতর কুকি তিপ্রা পরিচয়ে
আম্বণোপন করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৮২৬১ জন; (তন্মধ্যে পুং ৪০১৩
এবং স্ত্রী ৪১৬৮ জন)।

মণিপুরী –মণিপুরীরা প্রীহট্টের ঔপনিবেশিক জাতি। ইহারা অর্জ্ঞ্ন পুত্র বক্রবাহনকে আদিপুরুষ বনিয়া ক্ষত্তিয়াছের দাবি করে ও উপদীত ধারণ করে। কিন্তু পূর্ব্বে এইরপ পরিচয় দিত না। মণিপুররাজ চিংতোম্থোম্বার শাসনকালে প্রীহটের ব্রাহ্মণ অধিকারীগণ তাহাদিগকে বৈশুবার্মন দীক্ষিত করতঃ উপবাত প্রদান করেন।\* বিশুপুরীয়া ও কালাচাই ভেদে ইহারা দিবিধ। বিশুপুরীয়ারা রুঞ্চবর্ণ এবং পার্ব্বত্য জাতীয় বলিয়া সহজেই বোধ হয়। মণিপুরীয়া পূর্বে যে পার্ব্বত্য জাতীয় ছিল, তাহার বহুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু প্রীহট অঞ্চলের মণিপুরীয়া বহুদিন বালালী সংস্রবে থাকায়, অনেক পরিমাণে বালালী সভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। মণিপুরীয়া বলবান, সাহসী ও বীর। ইহাদের একতা অতি প্রশংসনীয়। । কন্তু ইহাদের স্বভাব উদ্ধৃত এবং তাহারা আইনের ধার বড় অধিক ধারে না।† প্রীহট সদর, প্রতাপগড়ন্থ পাথারকান্দি, জফরগড়ের লক্ষ্মপুর, ডলু, শিংলা, লংলা, ধামাই, গৌর নগর, পাথারিয়া, তরফ, আসামপাড়া ও স্থনামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস আছে। ব্রহ্মপুদ্ধের পরই মণিপুরীয়া প্রীহট ও কাছাড়ে আগমন করতঃ উপনিবেশ স্থাপন করে। মণিপুরীদের পৃথক এক কথ্য ভাষা আছে। ইহা-দের সংখ্যা ১৬০৪০ জন; (তন্মধ্যে পুং ৮০৮৫ এবং স্ত্রা ৭৯৫৮ জন।)

লালং —ইহারা খাদিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে শ্রীহটের সমতল কেত্রে আসিয়া বসতি করিতেছে। কবিত আছে যে, প্রাচীনকালে ইহারা ডিমা-পুরের (কাছাড়ের) নিকট বাস করিত, তথাকার রাজা মানবহৃদ্ধ পান করি-তেন এবং ইহাদিগকে প্রত্যহ ছয়সের হৃদ্ধ যুগাইতে আদেশ করেন। ইহারা রোজ ছয়সের নারাহৃদ্ধ যুগান অসাধ্য ভাবিয়া, ভয়ে পলায়ন পূর্বক জয়ন্তীয়ায় আদিয়া বাস করে। ইহারা বিবাহান্তে জ্রীর পিতৃবংশভূক্ত হয়, কিন্তু জ্রীর মরণান্তে আবার নিজবংশত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীহট জিলায় ইহাদের সংখ্যা ৬৩৯ জন; (তয়ধ্যে পুং ৩১৫ এবং জ্রী ৩২৪ জন)।

 <sup>\*</sup> বলদর্শন পত্রিকা—১২৮৪ সাল। এবং জীঘুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার
 ইতিহাস দেব।

<sup>† &</sup>quot;The Manipuris are by nature a turbulent and unruly people, and have little respect for the majesty of the low." etc.

<sup>.</sup> The Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 78.

## (মোদলমান জাতি।)

क्रिति -हेर। এक वश्य विश्वत। रक्षत्र सारायान अवर और छित्र नारक्षणान अहे वश्य क्या थर। क्रित्रा क्रित्रा क्रित्रा क्रित्र क्रित्र क्रित्र वश्योत्र प्रंत्र्व वश्योत्र क्रित्र क्रित्र क्रित्र वश्योत्र प्रंत्र्व सकात मिर्हिक द्यान रहेरा चारायन करतन। हेरा क्रित्र प्रथा ७१८ कन; (ज्या था प्रः ১৮৪ अवर द्यो ১৯১ कन।)

গাইন—ইহারা নিয়শ্রেণীর গায়ক সম্প্রদায়। কখন কখন পুতির মালা প্রস্তৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। সংখ্যা ২২০ জন; (তন্মধ্যে পুং ১০৫ এবং স্ত্রী ১১৫ জন।)

জোলা—নিয়শ্রেণীর বন্ধ ব্যবসায়ী। ইহাদের সংখ্যা ৪৯১ জন<sup>®</sup>, (তন্মধ্যে পুং ২১৫ এবং স্ত্রী ১৭৬ জন।)

নাগারছি—ইহারা বান্তকর, কাড়া, ডোল সহকারে বান্ত করিয়া থাকে। সংখ্যা ৪৯৪ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ২৫২ এবং স্ত্রী ২৪২ জন।)

পাঠান—শেখ, দৈয়দ, পাঠান, মোগল, এই চারি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠান একতম। ইহাদের সংখ্যা প্রীহট্টে ৬৪২০ জন; (তন্মধ্যে পুং ৩৪৩৬ এবং স্ত্রী ২৯৮৪ জন।)

মাহিমাল —ইহারা মৎস্তজীবা । সংখ্যা ৩৫১৯৫ জন ; (তন্মধ্যে পুং ১৭৫৫৬ এবং স্ত্রী ১৭৬৩৯ জন। )

মীর শিকারি –নিয়শ্রেণীর শিকারি জাতি । পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া ভ্রমণ করে । সংখ্যা ৩৯৫ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ১৭১ এবং স্ত্রী ২২৪ জন। )

মোগল – দিল্লীর বাদশাহগণ এই জাতীয়, ছিলেন। ইহাদের সংখ্যা ৪৯৩ জন; (তন্মধ্যে পুং ২৪৯ এবং স্ত্রী ২৪৪ জন।)

বেজ —পক্ষী শিকার ও দর্প ক্রী ছা প্রভৃতিই বেজদের ব্যবসায়। ইহাদের সংখ্যা ২২৩ জন ; (তন্মধ্যে পু: ১১১ জন এবং স্ত্রী ১১২ জন। ) এই এক ব্যবসায়ী বেদিয়া জাতির বাসও গ্রীহট্টে আছে; ইহাদের সংখ্যা ৫৮ জন মাত্র। বেদিয়ারা হিন্দুধর্ম মানিয়া চলে।

(मथ—बाद्रदित गांधाद्रण त्यांगन्यांनत्त्व छेशांध (मथ । ब्रीहर्षे (मथ উপাণি বিশিষ্ট মোদলমানের সংখ্যা ১১২৬ १৪৯ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ৫৭৩৬১৫ এবং স্ত্রী ৫৫৩०৩৪ জন।) লোক গণনা কালে অনেক মাহিমাল জাতীয় লোক শেখ সাজ্ঞায় আত্মগোপন করিয়াছিল।

সৈয়দ—যাঁহারা হজরত মোহাম্মদের জামাতা আলীর বংশ জাত তাঁহারাই সৈয়দ। মোসলমান সমাব্দে ইহারা অতি সম্মানিত। ইংাদের সংখ্যা ৬৫৯৮ জন ; (তন্মধ্যে পুং ৩৩১: এবং স্ত্রী ৩২৮৩ জন। )

# ( খৃষ্টীয়ান জাতি। )

খুষীয়ান্ জাতি মধ্যে বুন্দাশিলের নেটিভ খুষীয়ানগণ খুষীয় অষ্টাদশ শতা-कोत आतरह करेनक नवाव कर्ड़क शानकाक रिनम्रताल औरएं बानीण रहा; স্থতরাং তাহার। বহুদিনের ঔপনিবেশিক জাতি। \* শ্রীহটে ছড়ার পারে কতক খুটীয়ান অধিবাদী আছে । সংখ্যা ৩৯৪ জন ; ( তন্মধ্যে পুং ১৮৬ এवः औ २०४ छन ।)

উপরের লিখিত অধিবাসীদের সংখ্যা কোনু সবডিভিশনে কত, তাহা ছ-পরিশিষ্টে ড্রন্টব্য।

# (কুল।)

চাবাগানের কাব্দে ছোটনাগপুর, হান্ধারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে হিন্দু, মোদগমান মধ্যে বহুতর বিভিন্ন জাতীয় লোক শ্রীহট্টে মাগমন করিয়াছে, ইহাদের মোট সংখ্যা ১৯০১ খুষ্টাদের গণনায় ১৪৪৮৭৬ জন হইয়াছিল। ইহাদের জন্মভূমি শ্রীহট্ট নহে বলিয়া, অধিবাসীদের পরিচয় বর্ণনে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই । পরিচয় প্রসঙ্গে কেবল শ্রীহট্টে যাহাদের জন্মভূমি, তাহাদেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অল্প সংখ্যক, এক জাতীয় লোক, অন্ত উচ্চতর জাতীয়ের পরিচয়ে সম্পূর্ণ আত্মগোপন না

Assam District Gazetteers vol 11 (sylhet) chap. 111. P. 90.

<sup>\* &</sup>quot;Their forefathers are said to have been settled there at the beginning of the 18th century by a Muhammadan Nowab. " &.

করিয়াছে, এমন বলা যায় না। দৃষ্টাম্ভ স্বরূপ শ্রীহট্টের ঢালকর জাতি ও কাঁদারী জাতির উল্লেখ এম্বলে করা যাইতে পারে। কাঁদারীরা বৈশু বর্ণ, ইহারা কায়স্থ পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা শ্রীহট্টে এত অল্ল যে, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই।

ভিন্ন দেশাগত প্রত্যেক জাতির সংখ্যা পুং স্ত্রী অনুসারে জ-পরিশিষ্টে প্রদন্ত হইবে।

#### অষ্টম অধ্যায়—ধর্ম ও শিক্ষাদি।

#### ( धर्म्म । )

#### মোদলমান-

শীহটের প্রায় প্রমন্ত অধিবাসীই বাঙ্গালী। পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সমস্ত অধিবাসীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল, তন্মধ্যে মোসলমান সংখ্যাই অধিক। উত্তর শ্রীহট্ট বহুপূর্ব্বে মোসলমান কর্ত্ত্বক বিজিত হয় বলিয়া উক্ত সব-ডিভিশনেই মোসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। নীচ জাতীয় হিন্দুগণের ধর্মপরিবর্ত্তন ও মোসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বহুপ্রচলনই এই সংখ্যা-ধিক্যের অক্যতম কারণ। শ্রীহট্টীর মোসলমানদের মধ্যে সিয়া ও স্কৃত্তির, এই ছই সম্প্রদারের লোকই প্রধান। তন্মধ্যে সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্ত, স্কৃত্তিবের ত্লনায় নাই বলিলেই চলে। ১৯০১ খৃষ্টান্দের গণনাম্বসারে শ্রীহট্ট জিলায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মোসলমান সংখ্যা ১১৮০২৪ জন হইয়াছে।

#### हिन्दू---

শ্রীহট্টে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যে শাক্ত, শৈব, ও বৈশ্বব ধর্মই প্রধান।
শীহট্ট জিলায় ১৯০১ খৃষ্টান্দের গণনায় শক্তি উপাসক ৩১৩৫২২ ব্যক্তি, লৈবের
সংখ্যা ৫৭৫৭১ জন, এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৫৬০৩৭৯ প্রাপ্ত হওরা
বায়। মোট হিন্দু সংখ্যা ১০৪৯২৪৮ জন।

যাহারা রক্ষ, পশু বা দৈত্য দানবের উপাসন। করে, তাহাদের সংখ্যা ১১৩৩৭ व्यन এবং शृष्टेशर्यायमधीत সংখ্যা ৩৯৪ व्यन माज ।

শাক্ত, শৈব ও বৈঞ্চব---

শাক্তদের মধ্যে প্রধাচার ও বামাচার উভর মতই প্রচলিত আছে। বামাচারী মতে মম্প্রপান দোষণীয় নহে।

শৈবদের মধ্যে শ্রীহটে যুগী জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ত্রিনার্থ দেবতার অর্চনা বা সেবা ইহাদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত। ত্রিনাথের সেবায় গাঞ্জা ভোগই প্রধান। উপাসকগণ রাত্তে শিবের দীলাত্মক গান গাইয়া শেষে প্রসাদ ভক্ষণ করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূকা উপলক্ষে কাণফোড়া প্রভৃতি ইহাদের ক্রিয়া ছিল।

বৈষ্ণবেরা শাস্ত ও মদ মাংসাহার বিরত। অনেক উপধর্মক্রান্ত ব্যক্তি व्यापनानिगरक देवक्षव विनिया थारक; छाहारनत मःश्रा नहेम्राहे देवक्षव সংখ্যা পুষ্ট হইয়াছ।

এই উপধর্মাক্রান্ত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে কিশোরীভঙ্কন মত কিশোরী ভঙ্গন। অবলম্বিগণের সংখ্যাই অধিক। শুদ্ধ বৈষ্ণব মতের সহিত সহজ্ব বা কিশোরীভজন মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। ইহারা পঞ্চরসিকের মতে

\* এই সংখ্যা প্রত্যেক সবডিভিশনাত্ম্সারে বিভাগ ক্রমে নিয়েপ্রদর্শিত হইল :--

| धर्मादनथी            | উত্তর 🗐 ট্ট | করিমগঞ্জ                        | (भोनवी वाकात | <b>হবিগ</b> ঞ্জ | সুনামগঞ্জ  |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| শাক্ত                | ৩৩১৩        | 8: 128                          | 25486        | 84115           | 99966      |
| শৈব                  | ७२२ ह       | >+>+ <b>6</b>                   | ۹۱8۱۹        | ०८७५            | ¢89)       |
| दिक्ष                | 1866        | <b>১२७२৮</b> ०                  | <b>6788</b>  | 205F8¢          | 06:48      |
| বৃক্ষাদি উপাসক       | २००१        | २৮১৮                            | 79.4         | 8•>>            | P>•        |
| খুটীয়ান             | :43         | <b>२</b> :•                     |              |                 | •••        |
| ্ৰা <b>ট</b> যোসলমান | 3.F33F      | २३२१••                          | :84.44       | 364008          | 304696     |
| (गाँठ हिन्सू         | >6>9•A      | <b>२</b> > <b>¢२</b> 8 <b>२</b> | 30.445       | 244333          | \$\$\$\$\$ |

চলে বলিয়া ক্ষিত আছে। প্রত্যেকেই উপাসনার জন্ত এক এক জন সঙ্গিনীর সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাকেই প্রেমশিকার গুরু রূপে কল্পনা कता इयु । এই धर्म्यत्र अधान व्यवनयनहे (अयु । हेहाता छेशामना कारन জাতি বিচার করে না ; নিয় শ্রেণীর সহিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও অবাধে তাহাদের উপাসনা কার্য্য ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অসাক্ষাতে গভীর রাত্রে সম্পাদিত হয়। তৎকালে দলপতি ও দলে যিনি প্রধানা রমণী, ভারাদের বিশেষ সম্বর্ধনা করা হয় । যে ভোজা দ্রব্য উপস্থিত করা হয়. প্রথমে তিনি তাহার আস্থাদ করতঃ ভক্তবর্গকে প্রসাদ বিতরণ করেন। বাধার্ম লীলাত্মক সঙ্গীতাদি সহকারে উপাসনার অক্সান্ত অঙ্গ অমুষ্ঠিত হয়। † কিশোরী ভব্দন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আদর করেন না। दिक्कव धर्मावनश्रीतित मर्था क्रशायांच्नी दिक्कवश्व ज्रुख च शत्या हमी। হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নৃতন একটি ধর্মসম্প্র-এই ধর্মের উৎপদ্ধি স্থান এই দিলা। স্মৃতরাং ইহা এইটের বিশেষত্ব জ্ঞাপক ঘটনার অন্যতম। প্রায় তিন শত বৎসর হইল, এই সম্প্র-হয়। গোপীনাথের শিশু বাঘাসুরাবাসী অগমোহন উৎপত্তি গোসাঞি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, ইহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক উপসম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারা ত্রহ্মবাদী, প্রতিমা পূজায় তাহাদের স্পূহা নাই। "গুরু সত্য, এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, গুরুকেই ইহারা প্রত্যক্ষ দেবতা

<sup>\* &</sup>quot;Each worshipper devotes himself to a woman whom he considers as his spiritual guide and with whose help he expects to secure salvation of his soul. His religion is a religion of love, and is not confined to any dogmas, the caste prejudice with him is much shaken, and in his festivals he mixes with all the low caste Hindus freely.—Report on the census of Assam—1901. Chap iv. p 41."

<sup>+ &</sup>quot;The members of his sect are said to have assembled secretly at night and to worship the mistress of their priest, who is supposed to represent Radha. The food is offered to her, and after she has taken a little, the Prasad are distributed amongst the congregation."—Assam District Gazetteers vol II. Chap. III P. 84.

विना श्रीकात । विश्राप्त करता । \* ইहाता खीछाती, बक्कार्या भागन कराई তাহাদের ধর্মসঙ্গত বিধি। তাহারা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করেন না; † এবং স্বদম্প্রদায়ের "নির্বাণ সংক্ষীত" গান করাই উপাসনার অক মনে করেন। জগনোহন গোদাঞির শিয়ের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোদাঞি হইতে এই धर्म वहन প্রচারিত হয়। বিথদলের আখড়াই ইহাদের প্রধান তীর্থ-স্থান। তদ্যতীত মাছুলিয়া ও ঢাকার ফরিদাবাদে আরও হুই আথড়া আছে। ইহাদের শিশু সংখ্যা প্রায় পঞ্চসহস্র।

চাপঘাট পরগণাধীন কচুয়ার পার নামক স্থাননিবাসী ত্রহ্মানন্দ বৈষ্ণব তদঞ্চলে এইরূপ মত প্রচার করেন; ভাহার শিশু সম্প্রদায় তথায় "ব্রহ্মানন্দী" নামে কথিত হয়। জগন্মোহনী মতের সহিত এমতের বিশেষ অনৈক্য নাই। ইহারা জাতিভেদের প্রাত দৃষ্টি রাখেন না। ব্রহ্মানন্দীরা সংখ্যায় যৎসামাক্ত।

মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসী। রাস্যাত্রা উপ-মণিপুরী রাস। লক্ষে তাহারা আগ্রহ সহকারে 'লাইচাবী' অর্থাৎ কুমারী-দের সহায়ে নৃত্যগীতসহকারে রাস গান করে। মণিপুরী রাস-নৃত্য স্থব্দর বটে। ইহারা বৈঞ্চব ধর্মের গাঢ় অন্তরাগী হইলেও, হিন্দু সমাজের অঞ্চাত একটি জাতীয় দেবতার পূজা প্রত্যেক বংশে প্রচলিত আছে। ইনি মংস্ত-প্রিয় বলিয়া এই দেবতাকে বোয়াল মৎস্থাদি উপহার দেওয়া হয়; এবং তিনি বংশের প্রধান ব্যক্তির জিম্বায়, বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে অনাদৃত ভাবে বাদ করেন। মণিপুরীদের এই দেবতা, তাহাদের ভূতপূর্ব্ব পার্ব্বত্য যুগের উপাস্ত দেবতার ত্যক্তাবশেষবিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ১৭১৫ খুষ্টাব্দের পর চিতোম খোমা রাজার সময়ে, এইটবাদী 'অধিকারী' ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। ‡ যৌবন বিবাহ ইহারা ধর্মবিরুদ্ধ

<sup>\*</sup> ভারতবর্বীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ ২১• পৃষ্টা।

<sup>+</sup> বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে চলিতেছে।

<sup>‡</sup> वक्रमर्भन পত्रिका-->२৮৪ मान ; এবং 🎒 युक्त किनामहक्त निश्र धनीज "जिनुतात ইতিহাস" জইব্য।

मत्न करत ना ; काष्ट्रहे वाना विवाद्यत श्रीतन अवर व्यवसाय श्रीय देशास्त्र मर्था नाहे ।

কৃকি, তিপ্রা প্রভৃতির জাতীয় দেবতা মণিপুরীদের কৃকিদের বৃক্ষাদি পূজা।

তিনি শ্কর মাংস পর্যন্ত ধাইতে পারেন; পূর্বে কৃক্ট মাংস যথেষ্টরূপে আহার করিতেন। কুকিদের বাঁশ পূজা অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে, তাহাদের পূজার মন্ত্রবলে উদ্দিষ্ট বংশদণ্ডের অগ্রভাগ ভূমিশ্র্পর বিবেচিত হয়। † কুকিরা ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও পরকাল বুঝে না। কুকিরা পাহা- ড়ের উপর বংশনির্দ্মিত মাচা প্রস্তুত করতঃ তাহাতে বাস করে; বংশপত্রাদি খারাই মাচার ছাউনি দেওয়া হয়। ইহারা অতিশয় মাংসপ্রিয় জাতি। কোন জাতীয় উৎসবে মন্ত্রপান ও মাংসাহারই উৎসবের প্রধান অক বিবেচিত হয়।

খুষীয়ান ও ব্ৰন্ধ--

শ্রীহট জিলায় অল সংখ্যক খৃষ্টীয়ান অধিবাদী আছে; ইহারা রোমান কাথলিক সম্প্রদায় ভূক্ত। অল সংখ্যক প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টানও আছে; ১৮৫০ খৃষ্টান্দে শ্রীহট্টে প্রটেষ্টান্ট মিশন স্থাপিত হয়। শ্রীহট্ট সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবী বাজারে ওয়েলিশ মিশনের এক এক আড্ডা আছে। পরলোক গত রেভারেগু প্রাইজ সাহেবের ষত্নে শ্রীহট্টে খৃষ্টধর্ম প্রথমে প্রচারিত হয়। প্রাইজ সাহেবে স্বীয় চরিত্রগুণে হিন্দুজাতিরও অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্র পর হিন্দুদের অর্থ সাহায়েই তদীয় সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

প্রীহট্টে জনকতক সহরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম্বের

শার জর্জ বার্ডিড সাহেব কৃত অনারেবল লগয়াথলি শকরসেটের জীবনীতে এইরপ বাঁশ পূজার আশ্চর্য্য আধ্যান লিখিত হইয়াছে।

<sup>†</sup> কুকিদের পূজার একটি মন্ত্র নিয়ে দেওয়া হইল : -

<sup>&</sup>quot;আ থালে কাণুয়ই সাং ষোয়ঙ্র কাণুয়ই বেই চেকো বেই মা লয়ল।" অর্থাৎ হে বেতবর্ণা দেবী মাই, মৃক্তপথে পিচ্ছিল পতিতে এখানে আসিয়া এ ছান পূর্ণ কর।

প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাব্দের অনুমত উপা-যোগলমানদের মধ্যে সিয়া শ্রেণীর লোকের আসুরা পর্বে ধর্মোৎসব। "তাবুৰ" বাহির করার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। এইটের আসুরা অতি বিখ্যাত ছিল। এখনও আসুরা পর্বে ইদগার ময়দানে লাঠি-খেলা, বাসুটি খেলা \* ইত্যাদি হইয়া থাকে এবং অনেক তাবুজ আসিয়া জমা हम् । & সমন্ন ইদগার মন্নদানে এক মেলা বসে। মোসলমানগণ ইদ-পর্ব্বোপলক্ষেও বিশেষ ধুমধাম করিয়া থাকেন।

हिन्दूरम्त्र पूर्ता (अप शर्कि विराग वा क्षत्र हम । भारत , रेनव, रेनक व नकरनहे पूर्ता शृक्षात्र विरागव উৎসাহ প্রকাশ করেন। শৈবদের মধ্যে বারুণী পর্ব্ব এবং বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা ও রথযাত্রায় বিশেষ বিশেষ স্থলে বহুজনতার সমাবেশ হয়। এীহটে মনসাপূজা ইতর ভদ্র সকলেই করে। মনসাপূজা ও মাদী সংক্রান্তি প্রতিপালন বিষয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরাও অবহেলা করে না।

নৌকাপূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন প্রীহট্টের ছইটি বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। কোন ৰাঠে গৃহ প্ৰস্তুত ক্ৰমে তাহাতে নৌকাক্ষতি কাঠাম প্ৰস্তুত করা হয়। নৌকার কাঠামে মনসা মূর্ত্তিই প্রধান। তথ্যতীত অপর বহুতর দেবমূর্ত্তি গঠিত করত: নৌকাগৃহ পূর্ণ করা হয়। নৌকা পূজায় মনসার পূজাই উদ্দেশ্ত স্বব্ধপ থাকে। বহুতর দেবমূর্ত্তি সমন্বিত নৌকা গঠন ও সেবা পূজা ইত্যাদিতে নৌকা পূজায় অনেক অর্থব্যয় হয়।

গোবিন্দকীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত গাইতে হয়। ন্যুনাধিক কুইশত, দেড়শত লোক দলে দলে বিভক্ত হইয়া আসরে উপস্থিত হয়। লতাপুষ্পমণ্ডিত একটি কুঞ্জগৃহ নিৰ্মাণ করিয়া তাহাতে ৮রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ রাখা হর্ম ও তৎসমূধে দলে দলে পর্য্যায়ক্রমে অবিরাম ভাবে গীত গায়। গীত শেষ হইলে প্রভাতে মলল আর্তি গাইয়া উৎসব শেষ করা হয় ও প্রসাদ বিতরণ হয়। গোবিন্দকীর্তনের সঙ্গীত, গৌর চন্ত্রিকা, জলসংবাদ,

<sup>\*</sup> বংশদণ্ডের উভর প্রান্তে নেকড়া জড়াইয়া ভাহাতে আগুন ধরাইয়া লাটি ধেলার স্তার ৰাফুট খেলা করা হয়।

क्रभ, र्यम, पूछीमश्वाम, चार्डिमात्र वा ठनन এवर मिनन, अहे भर्याम्रक्ट्य গীত হয়।

প্রীহট্টে কবির গান ও ঘাটুর নাচ এক সময় অতি প্রচলিত ছিল। বালকগণ বালিকা বেশে নৃত্যসহকারে ঘাটুগান গাইত। মান, মাধুর ইত্যাদি ভেদে এই গান গাইতে হয়। এই সকল সঙ্গীত প্রীহট্টের কবিগণ বচনা করিতেন।

পূর্ব্বে "ভাষা পদ্ম পুরাণ" সঙ্গীত যোগে শ্রাবণ মাসে পঠিত হইত, এ প্রধাও প্রান্ন উঠিয়া গিয়াছে। কবি ষ্টাবর এবং নারায়ণ দেবের পদ্ম পুরাণই ব্দনেক স্থানে পঠিত হইত। এই উভয় কবিই শ্রীহট্টবাসী। নারায়ণ দেবকে অনেকেই ময়মনসিংহ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু তিনি এইট্র-বাসী বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এছিট্টে অন্তান্ত দেবদেবী পূজায়, পশ্চিম বঙ্গের সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয় ना। वात्रव्यकानिरम् वर्ष वित्नवय नारे। क्याट्य वर्ष निवरम वर्ष्ठीपृका, व्यविवाहिका वानिकारतर भाषञ्चक अवश त्रमगीरतत्र सर्याञ्चक विराम **छैरत्रथ** যোগা।

মাঘত্রতে সমস্ত মাধ মাস ভবিয়া অবিবাহিতা বালিকাদিগকে ভোৱে উঠিয়া মানান্তে ত্রতের নির্দিষ্ট বেদিকা সমূপে বসিয়া কথা বলিতে হয়। বেদীর সমূখে জলপূর্ণ ছুইটা গর্ত থাকে ও অভিভাবিকাগণ তণুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ এবং আবির দারা প্রত্যহ বেদীও ব্রতস্থান চিত্রিত করিয়া দেন। পনরদিন পরে "উদয় পূজা।" তৎকালে সমস্ত প্রাঙ্গন ভরিয়া চিত্র অন্ধিত হয়। ব্রত সমাপ্ত দিন "দেউল" বিসর্জন করিতে হয়। ব্রতের দিন নির্দেশার্থ এক একটি মুগায় গোলক তুলসা বেদীর নিয়ে রক্ষিত হয়, তাছাই দেউল। উত্তম স্বামী, ধন জন, বস্ত্রাল্জার ইত্যাদি লাভ করা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

শ্রীহট্টে স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্থ্যব্রতও বিশেষ প্রচলিত, ইহা মাধ মাসের কোন এক রবিবারে, অভূক্তাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া করিতে হয়। কদলী বৃক্ষ গাঁদাফুলে মণ্ডিত করিয়া প্রাগনে প্রোধিত করা হয়। তাহার সন্মুধে গর্তে জল ও হ্য় রক্ষিত হয়, ও রঙ্গিণ চূর্ণে চন্দ্র স্থারে চিত্র ভূমিতে আছিত করা হয়। ব্রতধারিণীকে শুধু উপবাস ও পরিচর্য্যা করিতে হয়, ব্রাহ্মণই পূজা করেন। স্ত্রীলোকেরা রুঞ্গীলার গীত গাইয়া থাকেন, স্থ্যাস্ত হইলে ব্রতধারিণী উপবেশন করেন ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন।

শ্রীহট্টের নগর-সন্ধীর্ত্তন ও বংশীবাদন অতি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টবাসীরা নিজ জিলায় যে যে স্থান তীর্থবিৎ মান্ত করে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে। (বিভাশিকা।)

আদি বিবরণ---

প্রাচীন কালে হিন্দু রীত্যামুসারে গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করিবার প্রথা ছিল। তাহার পরেও দেশে বিদ্যাশিক্ষার স্থরীতি ছিল। কয়েক গ্রাম মধ্যেই এক বিদ্যালয় থাকিত, পণ্ডিত অথবা মৌলবী তাহাতে শিক্ষা দিতেন। কেতাবি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষাও চলিত; কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে নীতি বিগহিত ব্যবহারের কথা শুনা গেলে কঠোর শান্তি প্রদক্ত হইত।

রেভারেও প্রাইজ সাহেবই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বীজ্বপন করেন; তৎ-কালে একটি স্থল ছিল বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। উচাইলের জমিদার একজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তৎকালে পূর্ববঙ্গে অন্ধ-ব্যক্তিই ইংরেজীর প্রতি অমুরক্ত ছিল। উচাইলে একটি বিভালয়ও ছিল, ত্রিপুরা, মন্নমনসিংহ হইতেও বহু ছাত্র ঐ বিভালয়ে শিক্ষিত হইয়াছিল।

ঢাকার ঐতিহাসিক বিবরণের একস্থানে লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জিলায় ২৮টি স্থলে ১১২৭ জন ছাত্র ছিল। এই অত্যঙ্গ ছাত্র সংখ্যার অর্দ্ধেক শ্রীহট্ট সহরে থাকিয়া শিক্ষা পাইত। \* স্থতরাং মফঃসলে তথন লোকের শিক্ষাত্মরাগ কিরূপ ছিল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে।

পরবর্তী বিবরণ --

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্থূল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। এই স্থূল স্থাপিত হওয়ায় শ্রীহট্টবাসীর ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রসারিত হয়। রায় সাহেব

<sup>\*</sup> Principal Heads of the History and statistics of the Dacca Division—1868. p. 326.

ত্ব্যাকুমার বস্থ মহাশয়ের কার্য্যকালে প্রীহট্ট জিলা-স্থল কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠা-লয়ের মধ্যে একটি গণনীয় স্থল হইয়া গাঁড়ায়।

সার জর্জ কেম্বেল সাহেবের প্রবর্ত্তিত প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার্থক্ত শিক্ষক প্রস্তাতের আবগ্যক হওয়ায়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টে একটি নর্মাল স্থল স্থাপিত হয়। শিক্ষক, গণিতশাস্ত্রবিশারদ ৮ গোবিন্দচরণ দাস ও স্বরূপচন্ত্র রায়ের মত্ত্রে এই স্থলের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বর্ষে শিক্ষকের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া গেলে এই স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের উকীল ৮ জয়গোবিন্দ সোম শ্রীহটের সর্ব্ধ প্রথম এম এ উপাধিধারী। ভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীহটবাসীর মধ্যে, ছনধাইড়বাসী শ্রীষুক্ত গব্দনফর আলীধাঁ ১৮৯০ খৃষ্টান্দে ইংলগু গমন করতঃ ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উন্তীর্ণ হন। কিন্তু ৮রমাকান্ত রায় এক বিষয়ে ভারত-বাসীর পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। জলস্থাবাসী স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জাপান দেশে গমন করতঃ খনিজ বিভা (মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং) শিক্ষা করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁগার পূর্ব্বে শিক্ষার উদ্দেশ্তে কেছ ভারতবর্ষ হইতে জাপান যান নাই। ইহার পরে করিমগঞ্জের শ্রীষুত গুরুসদয় দন্ত সিবিল সার্ব্বিস, ও জলস্থার শ্রীযুত রাধামাধ্ব রায় কুপারহিল কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

পূর্বে শ্রীহট, কাছাড় এবং ময়য়নিসংহ ও কুমিলার স্কুল সমূহ একজন ডিপুটী ইনিস্পেস্টরের অধীনে ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের জন্ম সতন্ত্র ডিপুটী ইনিস্পেস্টর নিযুক্ত হন। তদবধি শ্রীহট্ট সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। এস্থলে ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ইনিস্পেস্টর রায় সাহেব নব-কিশোর সেনের নাম উল্লেখ করা আবশুক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে এদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ডিপুটী ইনিস্পেস্টরের স্থলে স্বরমা উপত্যকারজন্ম একজন ইনিস্পেস্টর নিযুক্ত হইয়াছেন; তদধীনে ডিপুটী ইনিস্পেস্টর ও সবইনিস্পেস্টরগণ আছেন। বর্ত্তমানে প্রত্যেক সবডিভিশনেই এক এক জন ডিপুটী ইনিস্পেস্টর আছেন।

### স্থুলাদির বিবরণ-

সহরের "রাসবেহারী স্থ্ল" দেশীয়দের দারা পরিচালিত ইংরেজী স্থ্লের আদি। ৺রাসবেহারী দত্তের বাড়ীতেই এই স্থল ছিল। "শ্রীহট্ট নেসনেল স্থল" শ্রীহট্টের স্থপুত্র দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীস্কু বিপিনচন্দ্র পাল এবং স্বদেশপ্রেমী ৺ রাধানাথ চৌধুরীর কীর্ত্তি ছিল। শ্রীহট্টের "মুরারিচান্দ কলেজ" ও তৎ-সংস্পৃত্ত স্থল রায়নগরের উন্নতচেতা রাজা গিরিশচন্দ্র রায় কর্তৃক পরিচালিত হয়। কলেজটি তদীয় মাতামহের নামে (১৮৯২ খৃষ্টান্দে) প্রতিষ্টিত হইয়াছিল।

উক্ত মুরারিচান্দ কলেন্দ ও তৎসংস্ট স্থল রাজা গিরীশ চল্রের ব্যয়ে পরিচালিত। অধুনা কলেন্দটির ভার গবর্ণমেন্টে স্বয়ং গ্রহণ করিতে ইচ্চুক হইয়াছেন। শ্রীহট্ট গবর্ণমেন্ট স্থল গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে পরিচালিত। করিম-গঞ্জ, মৌলবীবান্ধার, হবিগঞ্জ, বাণিয়াচঙ্গ ও স্থনামগঞ্জ স্থিত হাইস্থলগুলি সাহায্যক্তত। শ্রীহট্টে বর্ত্তমানে এই সাতটি এন্ট্রেক্স্কুল চলিতেছে।

বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জিলায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ৪০টি এবং বিনা সাহায্যে পরিচালিত ৪টি মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে; মধ্যবঙ্গ বিভালয়ের সংখ্যা ১৪টি মাত্র। শ্রীহট্ট জিলায় ০৮টি উচ্চ প্রাথমিক বিভালয় এবং ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিভালয় আছে। \*

#### \* ১৯০৩--- ৪ খুষ্টাব্দের ছাত্র সংখ্যা ;---

কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৩৯ জন ছিল, তন্মধ্যে ১৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সাতটি এপেট্রল স্কুলের উদ্ধ্ শ্রেণী গুলিতে ৫৬৪ জন ছাত্র, মধ্য শ্রেণী গুলিতে ৫০৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল।

এই অব্দে ৪৪ টি মধ্য ইংরেজী স্কুলের ইং শ্রেণীতে ৩২১ জন ছাত্র এবং প্রাথমিক শ্রেণী-গুলিতে ২৭৫৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ১৪ টি মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের উদ্ধ্ শ্রেণীতে ১০২ জন এবং প্রাথমিক শ্রেণী গুলিতে ৭০৭ জন ছাত্র ছিল।

এই অবেল ৩৮ টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে ১৯২ জন ছাত্র এবং নির শ্রেণীগুলিতে ১২২৩ জন ছাত্র ছিল। ৭৫১ টি নিরপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সংব্য ৯২২৮ জন এবং নির শ্রেণীর ছাত্র সংব্যা ১৫৯৫৯ জন ছিল।

৮০ টি বালিকা বিদ্যালয়ের উর্দ্ধ শ্রেণীতে ১৮ জন ছাত্রী উচ্চ প্রাথমিক পাঠ্য ও ১৮১৯ জন নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্যঃশিকা করিয়াছে।

তব্যতীত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধীন সদরে একটি জাতীয় স্কুল, এবং হবিগঞ্জ সবডিভিশনে অপর একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ( এীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, এীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ ) প্রীহটের কয়েকজন মনস্বী ছাত্রের যত্নে কলিকাতায়, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তা-রার্থ "এইট দম্মিলনা" সভা স্থাপিত ও গ্রাম্য রমণীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। বর্ত্তমানে বালিকাদের শিক্ষার জন্ত ৮৩টি পাঠ-শালা চলিতেছে। ১৯০৩ খুষ্টাব্দে প্রীহট্টে একটি আদর্শ বালিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি আথালিয়া নিবাসী এীযুক্ত সদয়। চরণ দাসের ক্স। শ্রীমতী সরোজিনা দাসা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের পার্বত্য অধিবাদীদের বিভিন্ন কথ্য ভাষা আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ২০৬৮৫৪৯ জন কথ: কহে। মণিপুরীদের নিজে-ভাষা দের একটা কথ্য ভাষা আছে কিন্তু লেখ্য ভাষা বাঙ্গালা। ২৮৬৫৭ ব্যক্তি মণিপুরী ভাষায় কথা কছে। এইরূপ তিপ্রা প্রভৃতি প্রত্যেকরই এক একটি স্বতন্ত্র<sup>\*</sup>কথ্যভাষা আছে। যথাঃ -

```
কুকিদের ভাষায় কথা কহে - ৪১৯ জন।
थानिशास्त्र " " — २२७२ छन।
গারোদের " " — ७८७ कन।
               .. -- २१७६ जन।
তিপ্রাদের "
```

এই পার্বত্য ভাষা গুলির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

শ্রীহট্টের উচ্চ শ্রেণীর মোদলমান পরিবারে উর্দ্দ ভাষায় কথা কহিবার রীতি প্রচলিত আছে।

শ্রীহট্টের মোদলমানদের মধ্যে একরূপ নাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। অনেক মোদলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই অক্ষর অতি সহজে শিক্ষা করা যায়। কলিকাতায়\* শ্রীহটুবাসী মোসলমানগণ এই অক্সরে

<sup>\*</sup> ১৬ নং গার্ডেনার লেন, তাল্তলা,-কলিকাতা

একটা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেই পুস্তকাদি ছাপা হইয়া থাকে।\*

সাধারণ শিক্ষা প্রচার পক্ষে সংবাদ পত্রের সহায়ত। সামান্ত নহে।

শ্রীহট্ট লংলাবাসী ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই মহতুদেশ্রে
সংবাদ পত্র।
পরিচালিত হইয়া সংবাদপত্রপ্রচারের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু
তৎকালে শ্রীহট্টে থাকিয়া তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইবার সন্তাবনা ছিল না।
কাব্দেই তিনি কলিকাতায় গমন করেন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার
হইতে সন্ধাদভান্কর নামক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা সপ্তাহে তিন
দিন প্রকাশিত হইত। গৌরীশঙ্করের সন্ধাদভান্কর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের সংবাদ
প্রভাকরের প্রবল প্রতিহন্দী ছিল।

শ্রীহট্ট হইতে ১৮৭৬ খৃষ্ঠাব্দে সর্বপ্রথম "শ্রীহট্টপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়।
লাজু নিবাসী কবি ৮প্যারীচরণ দাস অষ্টপতি ইহার সম্পাদক ছিলেন।
শ্রীহট্টে ইহার বহুল প্রচার ছিল। প্যারী বারু একজন শ্বদয়বান কবি
ছিলেন, পত্মপুস্তক প্রথমভাগ, তৃতীয়ভাগ ও ভারতেশ্বরী কাব্য ইহার
পরিচয় দিতেছে। শ্রীহট্রপ্রকাশ ছয় বৎসরকাল পূর্ণ উভ্যমে পরিচালিত
হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট হইতে "পরিদর্শক" নামক সপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টের ক্বতি সস্তান প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্যদেশ প্রেমী ৮রাধানাথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় ইহা বাহির হয়। কিছু দিন মধ্যেই রাধানাথ বাবু স্বয়ং এক মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন পূর্ব্বক একাকী সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক, এইটমিহির এবং এইট্রাসী অল্পজীবী, এইট্রাসী পরে পরিদর্শকের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। পরিদর্শক আজপর্য্যস্ত কোনও রূপ জীবিত আছে।

শ্ৰীহট্টের একমাত্র মাসিক পত্র "শ্রীহট্ট দর্পণ" ( প্রকাশিত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ )

<sup>\*</sup> व-- পরিশিটে মোসলমানী নাগরীর বর্ণমালা দেওয়া বাইবে।

অল্পকাল মধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। ইহার পরমায়ু হুই বৎসর মাত্র ছিল।\*

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম রহস্তাত্মক বার্ষিক পত্রিকা "ফুলতত্ব" প্রকাশিত হয়, এখনও মধ্যে মধ্যে ১লা এপ্রিল তারিখে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, ইহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয়।

শ্রীহট্টের একমাত্র স্থপরিচালিত ইংরেজী সপ্তাহিক পত্রিকা "The weekly chronicle." ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীযুক্ত শশীস্তাচন্দ্র সিংহ চৌধুরী কর্তৃক যোগ্যতার সহিত প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয়ানদের পরিচালিত Friend of Sylhet" নামক একধানি মাদিক পত্রিকা আছে।

মফঃস্বল (করিমগঞ্জ) হইতে "প্রভাত" নামক পাক্ষিক পত্রিকা ( ১৯০৬ খৃঃ) বাহির হইয়াছিল, সম্প্রতি হবিগঞ্জ হইতে 'প্রজাশক্তি' বাহির হইতেছে।

শ্রীহট্যে বিভিন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাধীনে এখন পাঁচটি মূদ্রাযম্মে কাব্স চলিতেছে।

# নবম অধ্যায়—তীর্থন্থান।

শীহট জিলার সীমাদেশে প্রায় চারিদিকেই দেবতাদের অবস্থান দৃষ্টে এ জিলাকে দেবরক্ষিত দেশ বলিলে, অসঙ্গত বলা হয় না। উত্তরে পণাতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহাদেব রূপনাথ, সিদ্ধেশ্বর, উণকোটি, তুঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত জিলার তিনদিকেই বৃত্তাকারে দেবস্থান রহিয়াছে। এ সকল স্থান কেবল শ্রীহট্ট বাসীরই পরিচিত, এমন নহে; পার্শ্ববর্তী জিলার লোকও ঐ সকল তীর্থ সেবন করিয়া থাকেন।

<sup>\*</sup> শ্রীহট্টের হবিগপ্প হইতে শ্রীযুত নগেক্ত নাথ দত্ত মহাশরের সম্পাদকতার "নৈত্রী" নামে একধানি সুপরিচালিত যাসিক পত্রিকা ১০১৬ বালালার বৈশাথ নাস হইতে বথানিয়মে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীহট্রাসীগণ তীর্থ সেবা পরায়ণ। কাশী, রন্দাবন, কামাধ্যা, প্রয়াগ, গয়া, গঙ্গা, জগন্নাথ যেখানেই যাও না কেন, বহু বহু শ্রীহট্তের নর নারী দেখিতে পাইবে। শ্রীহট্ট জিলাতেও ধর্মপ্রাণ অধিবাসীদের বাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত বহু দেবস্থান বিভ্যমান। এই সকল তীর্থস্থানের মধ্যে প্রথমেই আমরা বামজ্জ্বা মহাপীঠের উল্লেখ করিতেছি।

# ( বামজজ্বা মহাপীঠ।)

বামজজ্ঞা মহাপীঠ সাধারণতঃ "ফালজোরের কালীবাডী" নামেই কথিত হয়। পুরাণে বণিত আছে যে মানব জাতির প্রথম মহাপীঠ। সভ্যতার যুগে (সত্য যুগে) দক্ষ প্রজাপতি এক ষজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে সর্বাদেব আহত হন, কিন্তু দক্ষপ্রজাপতি মহাদেবের নিমন্ত্রণ না করিয়া, তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। দক্ষতন্যা সতী পিতার মূথে পতি নিন্দা শ্রবণে অপমানে ও তুঃখে দেহত্যাগ করেন। সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব সতীদেহ স্বন্ধে করিয়া উন্নত্তের স্থায় ভার-তের বিবিধ অংশে ভ্রমণ করেন। ভগবান বিষ্ণু তথন চক্ৰান্তে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত করেন। যে যে স্থানে সতীর ছেদিত অঙ্গ পতিত হয়, তাহা এক একটি তীর্থে পরিণত ও মহাপীঠ নামে খ্যাত হইয়াছে। যে স্থানে সতীর অঙ্গাংশ বা অলঙ্কার পতিত হয়:-তাহার নাম উপপীঠ। প্রত্যেক পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক এক ভৈরবী ও তাঁহার রক্ষক স্বরূপ এক এক ভৈরব ( শিব ) আছেন। আমাদের দৌভাগ্যক্রমে শ্রীহট্টে তুইটি মহাপীঠ আছেন।

বামজ্জা মহাপীঠ জ্বাস্তীয়ার বাউরভাগ (বউ = বাম + উরু + ভাগ) পরগণায় অবস্থিত।\* পীঠাধিষ্ঠাত্রী জ্বাস্তী দেবীর নামেই, বাউরভাগে সে অঞ্চল জ্বাস্তীয়া রাজ্য, ও তদ্তুরবর্তী পর্বত জ্বাস্তীয়া বামজ্জা পীঠ।
পর্বত নামে খ্যাত হইয়াছে। বিশ্বকোষ ১২ ভাগ ৫৯৯

<sup>\* &</sup>quot;The place which is most sacred in Saktist eyes is Phaljor in pargana Bhaurbhag in Jaintia, where there is a stone pillar which is said to be Sati's left leg."—Assam District Gazetteers vol 11 (Sylhet) Chap III p. 86.

পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"ফালজোর একটি প্রধান পীঠস্থান। এখানে দেবীর বামজজ্ঞা পতিত হয়, এজন্ম ইহাকে বামজজ্ঞা পীঠও বলে। বামজজ্ঞা পীঠের সাধারণ নাম ফালজোরের কালী বাড়ী। তন্ত্রচূড়ামণি মতে—"জয়স্ত্যাং বামজজ্ঞা চ জয়স্তী ক্রমলীশ্বর।"

"এখানকার দেবীর নাম জয়ন্তী, ইহাঁরই নানাত্মসারে এই স্থান জয়ন্তী নামে পরিচিত। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। তন্ত্র বলেন— 'কৈলাসে দশ লক্ষ্যেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চ লক্ষতঃ।' আর্থাৎ পঞ্চ লক্ষ বার মাত্র মন্ত্র জপেই এখানে সিদ্ধি হয়।"

"এই মহাপীট শ্রীহট্ট নগরী হইতে ৩৮ মাইল উন্তরপূর্ব্বে পর্বত পাদদেশে একখণ্ড সমতল ভূমে, ইপ্টক নির্মিত প্রকাণ্ড এক ভিত্তির মধ্যস্থিত
চতুকোণ অগভীর এক গর্ত্ত মধ্যে ও একখানি চতুকোণ প্রস্তরোপরি অবস্থিত।
ভৈরবও প্রস্তরন্ধপী হইয়া দেবীর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন।
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত এই স্থানে বহুতর নরবলি হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ
রাজ এই নৃশংস প্রথা রহিত করিবার জন্ম জয়স্তীয়া রাজ্য দখল করিয়া লন।
তদবধি নরবলি বন্ধ হইয়াছে।"

"দেবীর মন্দিরের পূর্বাদিকে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, ইহা প্রায় বুজিয়া গেলেও, জল অতি পরিষ্কার থাকে কম বেশী হয় না; দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।"

"জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতার সময় রাজোচিত ভাবেই দেবীর দেবা হইত। রাজারা বলিতেন 'সমস্ত জয়ন্তী রাজ্যই মায়ের — তাঁহার জন্ম আবার পৃথক দেবোত্তর কি ?' বস্তুত সেই জন্মই কোনও দেবোত্তর নির্দ্দিষ্ট নাই। জয়ন্তীয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পীঠেরও দূরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দেবী এক-খানি জীর্ণ কুটারে বাদ করিতেছেন।"

এই মহাপীঠের প্রকাশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশুক। ফালজোরের কালী ও নরবলির বিষয় উল্লেখ করা যাইবে। জয়স্তীয়ায় পাঠ প্রকাশ। কিন্ধপে কথন হইতে এই ভীষণ প্রথা প্রবর্ত্তি হয়,

তৎসম্বন্ধে নিয়োক্ত কিংবদস্তী শ্রুত হওয়া যায়। জয়স্তীয়ার বড় গোসাঞির রাজ্যকালে (খুষ্টাব্দ ১৫৪৮-১৬৬৪ পর্যান্ত ) একদা কতিপয় রাধাল বালক একখণ্ড প্রস্তারের সন্নিকটে নানারূপ খেলা করিতেছিল। ক্রীডাচ্ছলে তাহা-দের মধ্যে একজন রাখাল পূজক সাজিলে, অপর বালক ছাগশিশুরূপে তহৎ শব্দ করিতে লাগিল। অক্তবালকেরা পুষ্পাদি আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণরূপী বালক পূজায় বসিল। দৈবক্রমে তাহারা সেই প্রস্তরকেই পূজা করিল। পূজা সমাধা হইলে বলির জন্ম ছাগরূপী বালক আনীত হইল এবং বিল্লা তৃণের দীর্ঘ-পত্ররূপ খড়েগ ছাগরূপী বালকের গলদেশে আঘাত করা হইল। কিন্তু ইহাতে এক অলোকিক সাজ্যাতিক ব্যাপার সংঘটিত হইল, বিন্নাতৃণ-পত্রের আঘাতে দেই বালক দেহ দিখণ্ডিত হইয়া গেল !! ভয়ত্রন্ত বালকদল যার যার গুহে দৌড়িয়া গেল, মুহুর্তে সেই স্থান জনতা পূর্ণ হইল। এই অম্ভূত হত্যা বিবরণ রাজপুরুষগণ কর্ত্তক রাজার শ্রুতি গোচর হইল; রাজা বড় গোদাঞি (প্রথম) এই আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণে কৌতুহলাবিষ্ট হুইয়া, স্বীয় গুরুদেবকে সঙ্গে করতঃ স্বয়ং ফালজোরে গমন করেন। জয়ন্তীরাজের গুরু একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বালকদের খেলা স্থলে উপস্থিত হইয়া, সে প্রস্তরখণ্ড দর্শনে বিস্মিত হইলেন ও আধ্যাত্মিক প্রমাণ প্রাপ্তে তাঁহাকেই বামজ্জ্ঞা পীঠের ভৈরবী জয়স্তীদেবী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মহারাজ, নিজ রাজ্যের জয়ন্তীয়া নাম হাওয়ার মূল কারণ এই দেবীর পরিচয় প্রাপ্তে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। ঢাক ঢোল বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং দেবীকে নিজপাটে (রাজধানীতে) লইয়া যাইবার জন্ম খনক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু খনন কারীরা ক্রমাগত খনন করিয়াও প্রস্তর খণ্ডের নিম্নপ্রান্ত বাহির করিতে সমর্থ হইল না; কারণ— কিছুটা ধনন করিলেই পার্শ্বোথিত ভূরি পরিমাণ বালুকায় গর্ন্তটি পুরিয়া যাইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অক্তকার্য্য হইলে, দৈব অভিপ্রায়ে সংঘটিত হইতেছে ভাবিয়া, রাজা সেই উন্তমে ক্ষাস্ত हरेलन ७ (मरे झान चुना कारा वांधारेया मिलन। वनि विनास हर्ज़िक

> 0

প্রাচীরে বেষ্টিত হইল, এবং প্রাচীরের গায় সহস্র প্রদীপ প্রজ্ঞালনের ও নিয়মিত পূজা পরিচালনের স্থব্যবস্থা হইল।

সেই যে রাধাল বালক অলোকিকরপে নিহত হয়, তাহাতেই দেবীর নিকটে নরবলি দেওয়ার প্রথা জয়স্তীয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বড়ই আশ্চর্যোর বিষয় যে, প্রায় সেই সময়েই কোঁচরাজ বিশ্বসিংহ কর্তৃক ৮ কামাখ্যা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হয়।\* যখন জগতে শুভ যুগের আবির্ভাব ঘটে, তখন ভিন্ন স্থানে এক সময়ে এইরপেই শুভ স্টিত হইতে গাকে, ধর্ম জগতের ইতিহাসে তাঁহার বহু প্রমাণ বিশ্বমান।

বামজ্জ্বা পীঠে আঁকিড়িয়া ধরা মূর্ত্তিকে কেহ কেহ ক্রমদীশ্বর ভৈরব
বলেনা মতাস্তরে রূপনাথ শিবই উক্ত ক্রমদীশ্বর।†
ক্রমদীশ্বর
রূপনাথ মহাপীঠ হইতে অল্প উত্তরে এবং অনুসন্ধানে
পরে আবিষ্কৃত হন:বলিয়া কথিত আছে।‡ রূপনাথ
আবিষ্কৃত হইলে মহারাজ রূপনাথের দক্ষিণ দিকে এক পাকা মন্দির প্রস্তুত
করিয়া দেন। কথিত আঁছে যে, স্বপ্লাদেশ হওয়ায় মহাদেবকে আর সেই
মন্দিরতলে নেওয়া হয় নাই; তাঁহার বংশ ও পর্ণ নির্ম্মিত কুটার থাসিয়া
নারীরা প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

রপনাথের সন্নিকটেই প্রসিদ্ধ রূপনাথ গুহা। ইহা পূর্ব্বাঞ্চলের এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় স্থান। দর্শনার্থীকে চিহ্নিত রাজকীয় পথে পর্বতম্ল হইতে ক্রমোর্দ্ধ বক্র গতিতে প্রায় হুই

<sup>३ এই বিষয়ে বাঁহারা কোত্হলাবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীয়ৃত পদ্মনাথ বিল্পাবিনোদ এম এ
মহাশয়ের লিখিত "পূর্ণানন্দগিরি ও ৵কামাধ্যা মহাপীট" প্রবন্ধটী পড়িবেন। উক্ত প্রবন্ধটী
স্থপাঠ্য ও সুস্ক্রিপূর্ণ। ইহা "আরতি" পত্রিকা (বৈশাগ - ১০১৪ বাং) ৭ম খণ্ড ৫ম পৃষ্ঠায়
প্রকাশিত হয়য়াছে।</sup> 

<sup>† ৺</sup>কামাধ্যাতেও এই বিভ্রাট। কামাধ্যার ভৈরব রাবানন্দ, কিছু উমানন্দকেই সচরাচর ভৈরব বলিয়া গণ্য করা ২য়। (বোধ হয় উভয় ছলেই ভৈরবগণ সাধকের নাম গ্রহণ পূর্বকে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।)

Assam District Gazetteers vol 11 ( Sylhet ) Chap II1 p. 87.

মাইল উর্দ্ধে উঠিতে হয়। অর্দ্ধ পথেই রূপনাথের কুটীর, তত্বপরি গুহা। গুহাভ্যন্তর গাঢ় তিমিরে চির সমাচ্ছন্ন। আলোক ব্যতীত গুহাদর্শনার্থীর পাদার্দ্ধ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। খসিয়ারা আলোক ও পথ প্রদর্শন কার্য্যে যাত্রীদের সহায়তা করে। (এখানে কোনরূপ পাণ্ডার উৎপাত নাই, किছ পারিশ্রমিক দিলে খাসিয়ারাই দ্রন্থবা স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়।) প্রতি সোমবারে জয়ন্তীপুর হইতে ত্রাহ্মণ গিয়া রূপনাথের পূজার্চা করিয়া থাকেন।

গুহাটিকে অন্ধকারের বিশ্রমাগার বলা যাইতে পারে; ভূগর্ত্তের অন্ধকার—সে চিরসঞ্চিত অন্ধকার মানব কল্পনার অতীত। প্রদীপ্ত আলোক যোগে সেই গভীর তমোরাশি মথিত করিয়া, সম্তর্পণে ধীরে ধীরে, অল্প একটু অগ্রসর হইলেই, দর্শকের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে একটি বিস্থৃত ঝাসরের উপর হঠাৎ পতিত হয়। অতি সুরম্য প্রজ্ঞলৎ কিংখাপের ঝালরের মত শৃত্যে ঝুলিতেছে। বৃদ্ধিমান পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, এ ঝালর প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে; অক্ত্রিম—স্বাভাবিক আর্দ্র প্রস্তুর খণ্ড বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর আলোকের প্রভা প্রতিফলিত হইলে নয়নরঞ্জন বস্ত্র ঝালরবৎ প্রতীয়মাণ হয়।

বস্ত্র ঝালর পার হইয়া গুহাভান্তরে কিঞ্চৎ অগ্রসর হইলে, চতুপার্শ্বে শিবলিঙ্গাকার অগণ্য প্রস্তর রাজি বিরাজিত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়; কত যে শিব-লিঙ্গ, তার সংখ্যা নাই। যদি এখন । চস্তম্ভীয়—ভক্তিভাবোদীপক কিছু থাকে. তবে তাহা এই শিবলিঙ্গ সমূহ। এত অগণ্য শিবলিঙ্গ কে জানে কখন কি উদ্দেশ্যে স্ট হইয়াছিল ? এমন অনেক শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয় যাহার শীর্ষদেশ হইতে অল্লে অলে অনবরত জলকণা নিঃস্ত হইতেছে। হাত দিয়া মৃছিয়া দাও, দেখিতে দেখিতে আবার জল নির্গত হইবে।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে "নক্ষত্র মণ্ডল" দৃষ্টি গোচর হয়। নক্ষত্র মণ্ডল প্রকৃতই শোভার ভাণ্ডার। এমন মনোরঞ্জন — এমন মনোচ্চ, এমন তৃপ্তিপ্রদ ও সুখদ দৃশ্যে কাহার না বিশ্বয় উৎপাদিত হয় ? মস্তক উত্তোলন করিলেই সহস্র সহস্র নক্ষত্র উর্দ্ধে জ্বলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে

কৃষ্ণ চন্দ্রতিপের স্থায় প্রস্তরের অঙ্গে সমুজ্ঞল বিন্দু গুলি, দর্শনে বৃদ্ধিমানেরও ভ্রম উৎপাদিত হয়। কিন্তু এ হেন শোভার আম্পদ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র। বিন্দু বিন্দু জল চোয়াইয়া উপরের প্রস্তরছাদে ঝুলিতে থাকে, যাত্রী গণের দীপালোক তত্পরি নিপতিত হইয়াই বিচিত্র প্রোজ্জল নক্ষত্রবৎ অমুভূত হয়।

স্থলান্তরে সুলাকার এক অপূর্ক শিবলিঙ্গ, তাহাতে অগণ্য স্থণরে মু ঝিকিমিকি করিতেছে। একস্থানে স্তথাকার পাঁচটি প্রস্তর, ইহার নাম 'পঞ্চ পাণ্ডব।' (এই শিবক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডব প্রস্তর দেহে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।) স্থলান্তরে বট গাছের বোয়ার (শিকড়ের) মত চারিটি বৃহত্তম প্রস্তর নামিয়াছে; ইহাকে 'চারিয়ুগের ধাদা' বলে। এরূপ আর এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের 'ভৈরেব' আখ্যা। অতঃপর একটি গভীর গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, ইহা 'লক্ষীরভাণ্ডার।' তৎপর 'স্বর্গদার।'

স্বর্গদার স্থানটি শান্তভাবোদ্দীপক, অতি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ। বহুক্ষণ অন্ধৃতমোময় ভূগত্তে প্রান্তদেহেঁ, ক্লান্তমনে ভ্রমণ করতঃ হঠাৎ যথন স্বর্গীয় প্রভ্রনজ্যাতি রেখা নয়ন পথে পতিত হয়, তথন মন যেন এক উদাস ভাবে কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়। নিবিড়তম অন্ধকারে—গুহাভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে, উর্দ্ধ ইতে অতি সামান্ত,মিটি মিটি আলোক ভিতরে আসিতেছে; সেই আলোকে, গুহার উর্দ্ধদিকে অল্প কিছুটা স্থান ঈষৎ আলোকিত হইতেছে; তাহাতে তথায় বেন কত শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাই স্বর্গদার। (লোকের বিশ্বাস যে, স্বর্গদার দেখিলে, স্বর্গ গমনে আর বাঁধা থাকে না।)

এ স্থান হইতে কিছুদ্রে, আর একটি অন্তগহর বা গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। অতি সতর্ক না হইলে সে গর্ত্তপথে প্রবেশের সাধ্য নাই। ইহার ভিতরে কয়েকটি প্রস্তরের "ত্রিশূল" প্রথিত রহিয়াছে; এস্থানের নাম "যোগনিদ্রা।" সাধারণতঃ যোগনিদ্রা হইতেই দর্শকগণ প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইহারপর "পাতল বা নাগপুরী"। ভীষণ সর্প গণের আবাস স্থান বলিয়া ব্যাধ্যাত। একথা বড় অসম্ভব নহে। প্রবেশ স্থার হইতে যোগনিদ্রা পর্যাস্ত যাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগে। এই গুহাটি এত বৃহৎ যে, এককালে তুই তিন শত লোক প্রবেশ করিবেশও

পরম্পরে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, দেবাস্থর যুদ্ধে পরাভূত দেবগণ অসুরভয়ে এই নির্জ্জন গুহায় লুকাইয়া আত্মরক্ষা করেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মধ্যে মধ্যে অনেক মহাপুরুষকে বসিয়া সাধন করিতে দেখা যাইত ∤ গুহার ছারে বঙ্গাক্ষরে রাজা রামসিংহের নাম থুদিত আছে।

গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, ইহার নিকটবর্ত্তী "সাতহাতপানি" নামক এক নির্মাল সলিলা কুণ্ডে স্নান তর্পন করিতে হয়। এই সাতহাত পানি কুণ্ডের গভীরতার পরিমাণ হইতেই তাহার নামকরণ ও গুপ্ত,গঙ্গা। হইয়াছে। সাত হাত পানির অল্প উত্তরে "পাতাল গন্ধায়" ও তর্পণাদি করিতে হয়। তাহার উত্তরে একটা অতি রুহৎ ও উচ্চ পাথর আছে, ঐ পাধরের নীচে একটা গভীর কৃপ। একটা গুপ্ত জলস্রোত সোঁ সোঁ শব্দে অদৃশ্য ভাবে ঐ কূপে পতিত হইয়া, একদিক দিয়া বাহির हरेशा यारेटिएह, हरेग्रिटे नाम "ख्रुशका।" এস্থানে স্নান করা যায় না, ঘটিমারা জল লইয়া লোকে মাথায় দেয়।

শিবের বাড়ীর দক্ষিণে একটা পুষ্করিণী আছে, জয়স্তীয়ার জনৈক রাজা একরাত্তে ঐ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পুকুরের উত্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটা প্রকাণ্ড হস্তী রহিয়াছে, ঠিক দীবস্ত বহা হস্তী জলপান করিতে আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। নিম্ন প্রবাহী "ভূবন-ছড়ার" পশ্চিমাংশে ঐরপ আর একটি প্রস্তর নির্মিত হস্তীমৃত্তি আছে। প্রস্তর শিল্পে এক সময় জয়স্তীয়াবাসীরা বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল।

শিবের বাড়ীর পথে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরে, বৃহৎকায় একদণ্ড গণেশের এক মৃত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার কোনরূপ পূজা অর্চনা নাই। রূপনাথ শিব-পূজার্থে যাত্রীগণকে অর্চনার দ্রব্য ও নিজের পুরোহিত সঙ্গে নিতে হয়। গুহাভ্যন্তরে কোন দেবতার পূজার প্রথা নাই। শিবরাত্র ও বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে বহুলোকের সমাগম হয়।

(গ্রীবা পীঠ।)

বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৪৬৮ পৃষ্ঠায় বিশেষ প্রমাণের সহিত লিখিত হইয়াছে বে, গ্রীবা পীঠ শ্রীহট্টে অবস্থিত,—ভৈরবীর নাম মহালক্ষী ও ভৈরব সর্বানন।



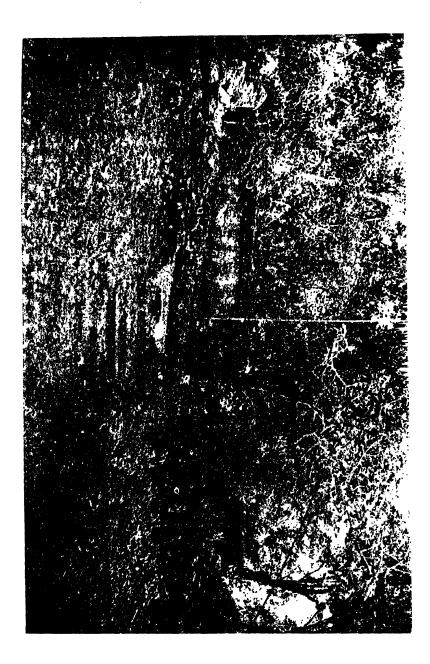

এই মহাপীঠ যে প্রীহট্ট সহরে বা তন্নিকটে বিরাজিত, তাহা সকলেরই মনের ধারণা।\*

কিন্তু কোথায় যে সে পুণ্যস্থান অবস্থিত, তাহার যথার্থ গৈটাটকরের ভৈরবী বাড়ী কেহ মনে করিতেন, দরগা মহল্লায় এই মহাপীঠ ছিল,

পরে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা ত হুর্গাবাড়ীতেই এই পীঠের অবস্থিতি স্থান কল্পনা করিতেন; কিন্তু এই উভয় স্থানই যে প্রকৃত মহাপীঠ নহে, তাহা সহজেই জানা যায়। এই মহাপীঠ কোথায়, যখন তাহা জানিবার জন্তু লোকের বিশেষ একাগ্রতা জন্মিল, যখন অনেকের ঐ এক বিষয়ই অমুধ্যেয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেবী প্রসন্ধা হইলেন। মহাপীঠ কোথায়, তাহা জানিবার আর বাকি থাকিল না; গোটাটিকরেই তখন মহাপীঠের বিভ্যমানতার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। ভক্তগণ উৎফুল্ল হইলেন,ভট্ট—কবিগণ চতুর্দিকে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। কেলেই জানিতে পারিল যে, প্রীহট্ট সহর হইতে দেড় মাইল মাঁত্র দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুরে প্রসিদ্ধ গ্রীবা পীট অবস্থিত। সরকারী ইতিহাস গ্রন্থে এই গোটাটিকরের ভৈরবী স্থানকে

\* "Sati's left leg fell in Jaintia and her neck in or near the town Sylhet."

Report on the Census of Assam - 1901 vol IV part I p, 40.

† দরগা মহলায় যে মহাপীঠ ছিল না, স্হেল-ই-এমন প্রভৃতি গ্রন্থে এত দিবয়ে কিছু বর্ণিত না থাকাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। মোসলমান কর্ত্ক হিন্দুতীর্থ বিনষ্ট হইলে সগৌরবে তাহা লিখিত হইত। বস্তুতঃ কোন দেবতার প্রতিই তৎকালে অত্যাচার হয় নাই, সম্ভবতঃ ঐস্থানেস্থিত ৺হাটকেশ্বর শিবও স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন। আর ৺হর্ণাবাড়ীর প্রতিষ্ঠা বড প্রাচীন ঘটনা নহে; ১৭৮০ শ্বষ্টাব্দে লাল গৌরহরি সিংহ ৺হুর্গাবাড়ীতে৺প্রতিষ্ঠা করেন।

( See Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap III p 105. )

‡ পীঠ প্রকাশ সম্বন্ধে বছ ভাটের কবিতা আছে, স্থানীয় পত্রিকা পরিদর্শকে এতবিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাপীঠ বলিয়া লিখিত আছে। \* স্কুলপাঠ্য ইতিহাস † গ্রন্থাদিতে গ্রীবাপীঠ ন বলিয়া এই স্থানেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং প্রচলিত পঞ্জিকার তীর্থ পরিচয় স্থলেও এই গ্রীবাপীঠেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। ‡ প্রসিদ্ধ 'শিক্ষা পরিচয়' সম্পাদক ও দেবীযুদ্ধ প্রভৃতি প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত শরচ্চক্র চৌধুরী বি এ মহাশয়ের লিখিত 'মহাপীঠ প্রকাশ' প্রবন্ধটি এস্থলে পীঠ সম্বন্ধে মতবৈধ ও আগন্তি বতুন। করা হইল। ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে;—তন্তে আছে— "গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী। দেবীতত্ত মহালক্ষ্মী সর্ব্বানন্দ্রুক্ত বৈত্রব॥"

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অফুবাদে আছে—

"শ্রীহটে পড়িল গ্রীবা মহালন্মী দেবী। সর্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি।"

উপরি উক্ত বাক্যগুলির অর্থ পরিগ্রহ করিলে বুঝা যায় শ্রীহট্টে একটা মহা-পীঠ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"তত্ত্বাস্থসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণের সন্দেহ—সম্ভাবনা নিবারণার্থে এস্থলে আরও একটু ব্যক্তব্য আছে। এ অঞ্চলে যে পীঠমালা প্রচলিত আছে, তাহার কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে:—

## 'শ্রীহট্রে মে হস্ততলং দেবতারণাবাসিনী।'

<sup>\* &</sup>quot;About a mile and a half south of Sylhet town, where sati's neck is said to have fallen when her body was dismembered by Vishnu. This pith, as the places consecrated by the fragments of Sati's severed body are called, has only recently been rediscovered. Sati's neck is represented by a piece of flat rock, similar to that found on most of the tilas round Sylhet. Her bhairab or guardian left to protect her by Siva, takes the usual form of a small upright piller of rock shaped like a phullus. There is no temple over these remains, and hardly anything neighbourhood of Sylhet town. "Assam District Gazetteers vol II Chap III. p 86.

<sup>+</sup> जानाम अरमर्भंत विराम विवत्रण-- २ म नः इत् i

<sup>‡</sup> এীযুক্ত পি এম্ বাগচী প্রকাশিত পঞ্জিকা ও গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা।

ইহাতে কেহ কেহ প্রীহস্ত হইতে প্রীহট্ট কল্পনা করিয়া, দেবীর হস্ত এই স্থানে পতিত হইয়াছে বলেন। ইহা প্রামাণ্য হইলেও কল্লাস্তর ব্যবস্থা দারা সামশ্রুম্ম বিধানই যুক্তিসঙ্গত। পীঠস্থলে সমাণত অধ্যাপক মণ্ডলী এই সিদ্ধাস্তই
করিয়া গিয়াছেন। প্রীযুক্ত শিবচক্র বিভার্গব প্রচারিত পীঠমালার গ্রীবাদেশ
প্রীশৈলে পতিত হয় উল্লিখিত আছে। এই শ্রীশৈল, হয় প্রীহট্টের স্থলে লিপিকর প্রমাদবশত লিখিত, নয় প্রীহট্টের নামাস্তর। নতুবা তল্পের সঙ্গে সমন্বয়
হওয়াও ত আবশ্যক। প্রীশেল দারা প্রীনামক কোন ও পর্বত বুঝাইবার
প্রয়োজন দেখা যায় না। কেন না ইতি পূর্বেই প্রীপর্বতেরও উল্লেখ দেখা
যায়, উহাতে দেবীর তল্প মতাস্তরে দক্ষিণ গুল্ফ) পতিত হইয়াছে। লিপিকর প্রমাদ কল্পনার সমর্থনে ইহাও বলা যায় যে ভৈরবের নাম সর্বানন্দ
স্থলে সম্বরানন্দ লিখিত হইয়াছে।\*

"যাহা হউক, অন্তিষে সন্দেহ করিবার অধিকার নাই বটে, কিন্তু পরিচয়ে সন্দেহ কৃতিবার অধিকার বিলক্ষণ রহিয়াছে। পরিচয় পরিচয়ের পয়। ক্ষান্ধে কেবল পদার্থ ও নাম জানাই যথেষ্ঠ নহে, কিন্তু অমুক নামে যে অমুক পদার্থ বুঝায়, ইহা জানা চাই। এই প্রকার পদার্থের সঙ্গে নামের বিচ্ছেদ ঘটাতে অনেক ক্ষিনিস বিলুপ্ত হইয়াছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অনেক ওষধির নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু চিকিৎসকেরা নাম জানিয়াও সকল ওষধ চিনিয়া উঠিতে পারেন না। আলোচনার অভাবে অনেক ক্ষিনি-সেরই এরূপ হুর্মাছে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ সমস্তায়—এইরূপ বিভৃত্বনায় পড়িয়াছি। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্ত্তমান রহিয়াছেন.

<sup>\*</sup> মলয় পর্বতের উত্তরাংশে বর্তমান পাল্নি হিল্ই শ্রীপর্বত। মহাভারত বনপর্বের ৮৫ তম অধ্যায়ে ১৮শ ক্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতক্ত-চরিতামূতে শ্রীশৈলের উল্লেখ আছে। মাল্রাজের কামূল জিলায় ইহা অবস্থিত। শ্রীশৈলের অবস্থিতি যথার্থ হইলেও, তথায় প্রীবাংশ পতিত হয় নাই, শিবচরিত গ্রন্থ মতে তথায় গ্রীবাংশ পতিত হয় এবং তাহা উপপীঠ মধ্যে গণ্য। বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৪৬৯ পৃষ্ঠায় এই উপপীটের কথা লিখিত আছে; ইগার ভৈরবীর নাম সর্বেশ্বরী এবং ভৈরবের চর্চিতানন্দ। অভএব ৫ শ্রীহাইই যে গ্রীবাণীঠ অবস্থিত, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

এইখানেই তিনি বিরাজিত থাকিয়া আমাদের ছুর্দশা দেখিতেছেন, লোক মুখে ও গ্রন্থে তাঁহার নামও আমরা অবগত হইতেছি, কিন্তু কি ছঃখের বিষয়, আমাদের কি তুর্গতির বিষয়, আমরা দেই নাম প্রকৃত পদার্থের সঙ্গে যোগ করিতে না পারিয়া দেবীর পরিচয় পাইতেছি না। কিন্তু সোভাগ্যের বিষয়, পদার্থ পরিচয় কিন্ধা পার্থিব ঘটনা আত্মপরিচয়ের প্রমাণের জন্ম, ইতিহাসের উপরে যতদূর নির্ভর করিতে বাধ্য, দেবতত্ব আপন প্রমাণের জন্ম, ইতিহাসের প্রতি দেরপ নির্ভর না করিলেও চলে। দেবতত্ত্ব আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অতিরিক্ত একটা আধ্যাত্মিক প্রমাণও আছে। কিন্তু এই প্রমাণ যত্র তত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাধন বলে হৃদয়ের নির্মালতা লাভ করিয়াছেন, যাহাদের জ্ঞানচক্ষু ও জ্ঞানকর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া দেবদর্শন ও দৈববানী শ্রবণের শক্তিলাভ করিয়াছে, এই আধ্যাত্মিক প্রমাণ তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই সাধারণের গ্রাহ্ন। যে আধ্যা-ত্মিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সহর হইতে প্রায় চুইমাইল · দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত (গোটাটিকরের সমীপস্থ জৈনপুরে) ভৈরবী (मरीकिं स्वानको आत छे छे । भिर्वाचिनात भिर्वक प्रस्तानक वना इस. তাহা নিমে বিবৃত করিলাম। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এ প্রমাণ কদাপি উপেক্ষা করিবেন না।"

"শতাধিক বর্ষ হইল, বৈছ বংশীয় দেবীপ্রসাদ দাস জৈনপুরে একটি
পথ প্রস্তুত করিবার জন্ম লোক নিযুক্ত করেন, পথিমধ্যে
প্রস্তুরময় একটা স্থান দেখিয়া লোকটি সেই প্রস্তুর
উঠাইয়া ফেলিবার নিমিত্ত প্রয়াস পায় এবং একটা টুকরা বিচ্ছিন্ন করিয়া
ফেলে। সেই সময় একটি কল্যামূর্ত্তি আবিভূতা হইয়া ছেদনকারীর গণুদেশে
ঠোকর মারাতে ঐ ব্যক্তি পলাইয়া যায় এবং অচিরেই মারা পড়ে। সেই
রক্জনীতে নিয়োগকারী দেবীপ্রসাদ স্বপ্নে আদিষ্ট হন,—'আমি ভৈরবী,
এস্থানে আছি, তোমার লোক আমার অঙ্গে আঘাত করিয়াছে, তুমি
তোমার কুশল আকাছা করিলে নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করিবে।'

দেবীপ্রসাদ যথার্থই দেবীর প্রসাদ ভাজন ছিলেন, নতুবা তাঁহার প্রতি মায়ের এত করণা কেন ? যাহা হউক, ভক্ত দেবীপ্রসাদ ধনী ছিলেন, তিনি মায়ের নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, (কেনই বা হইবে) তিনি লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে ক্রতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু দেবী স্বপ্নে পুনশ্চ আদেশ করিলেন;—'আমি মন্দিরে থাকিব না।' সেই ইষ্টক দারা দেবীপ্রসাদ তথন প্রাচীর দিয়া ভৈরবীর স্থানটা বেষ্টন করিয়া দিলেন এবং নিকটে শিবমন্দির নির্মানপূর্বক শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মায়ের তথনও লুকোচুরি ভাব, তাই 'ভৈরবী' এই প্রছন্ন অথচ যথার্থ পীঠস্টক নামেই পূজা পাইতে লাগিলেন।"

"কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে পূর্ণানন্দ নামে একজন মহাত্মা ছিলেন, ইহাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সাধনা সাধারণে বিদিত ছিল এবং শিষাবস্থায় ইনি ব্রাহ্মানন্দপুরী নামে অভিহিত হইয়াভিলে। ১২৮১ সালে উনি দেহত্যাগ করেন। জীবিত কালে ইনি কখন কামাখ্যায়, কখন বাণিয়াচঙ্গে এবং কখন বা গোটাটিকরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন এবং একদা মণিপুর গিয়া কীর্ত্তিক্র মহারাজকে স্বীয় যোগবল প্রত্যক্ষ করাইয়া ছিলেন। গোটাটিকর অবস্থান কালে এই ভৈরবীর বাটিতেই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেক লোক তাঁহার প্রতি আরুষ্ঠ হইয়াছিল এবং তাহাদের কেহ না কেহ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত।"

"একদিন ব্রহ্মানন্দপুরী রঞ্জনীযোগে সঙ্গিদিগকে লইয়া ভৈরবীর বাড়ীর ক্ষশান কোণাভিমুখে যাইয়া শিবটীলা নামক পাহাড়ে ভৈরবের স্থান নির্দেশ আরোহণ করেন এবং সঙ্গিদিগকে বলেন 'এই স্থান অতি পবিত্র এবং মহিমান্বিত, এই বনাচ্ছন্ন স্থানে অনাদি লিঙ্গ শিব বর্ত্তমান আছেন। এই 'ভৈরবী' মহাপীঠ এবং এই শিব তাঁহার ভৈরব; এই সম্বন্ধে ভোমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না।' যাঁহাদিগকে তিনি এ সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ অন্তাপি জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু তথন তাঁহার কথায় কেহ বিশেষ প্রণিধান করেন নাই,

স্তরাং এ বিষয়ে যতদুর মালোচনা ও আন্দোলন হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই।"

"এই ঘটনার কয় বৎসর পরে ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে গোটাটিকর
করের প্রকাশ।

নিবাসী প্রজেয় পণ্ডিত প্রীযুক্ত বিরজা নাথ স্থায়বাগীশ একদা রজনীযোগে স্বপ্নে দেখেন, সেই ব্রহ্মানন্দপুরী তাঁহাকে বলিতেছেন, 'চল, শিবটালায় যাইয়া তোমাকে শিব দেখাই।'
এই বলিয়া সয়্যাসী, পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁহার ছই ছাত্রকে লইয়া শিবটীলায় গয়ন করিলেন ও তাঁহার নির্দেশমতে পূর্ব্বোল্লিখিত শিধরন্থিত
সেই স্তুপ খনন করিয়া শিব দেখিতে পাইলেন। এই অভ্ত স্বপ্ন দেখিয়া
প্রাতঃকালে পণ্ডিত মহাশয়, স্বপ্লের কথা কাহাকেও না বলিয়া তিদ্বয়
চিস্তা করিতেছেন, এমন সয়য় ছাত্র ছইটি পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট
আসিয়া বলিল য়ে, তাহারাও সেই রজনীতে স্বপ্নে সেই সয়াসী ও পণ্ডিত
মহাশয়ের সঙ্গে শিবটীলায় যাইয়া স্তুপের ভিতর হইতে শিব বাহির
করিয়াছে! (এই ছাত্রছয়ের মধ্যে আখালিয়া বাসী রুফকুমার ভট্টার্ম্য
এখন মৃত, এবং জানাইয়া নিবাসি শ্রীযুক্ত কৈলাস চল্র ভট্টার্ম্য জীবিত
আছেন।\*)

স্থা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চিত্ত সংশয়ে দোহল্যমান ছিল, কিন্তু ছাত্রদের ব্রন্ডান্ত শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় হইতে সংশয় দূর হইয়া গৈল, তিনি সানন্দ চিত্তে ছাত্রবর্গ ও প্রতিবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া শুপ খনন করিতে শিবটীলায় গমন করিলেন। সন্ন্যাসী স্বপ্নে যেইরূপ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া ঠিক সেইরূপ ভাবে শুপ খনন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গেল, প্রস্তর সরাইয়া দেখিলেন, তাহার নিয়ে শিবের উপরিভাগ দেখা যাইতেছে। ক্রমে চারিদিক হইতে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সরাইলে শিবের গৌরীপাট পর্যান্ত বাহির

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ লিখিবার বৎসর কাল পরেই কৈলাসচল্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৈলাসধামে শিবসাযুক্ত্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তর্কশান্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তর্কতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



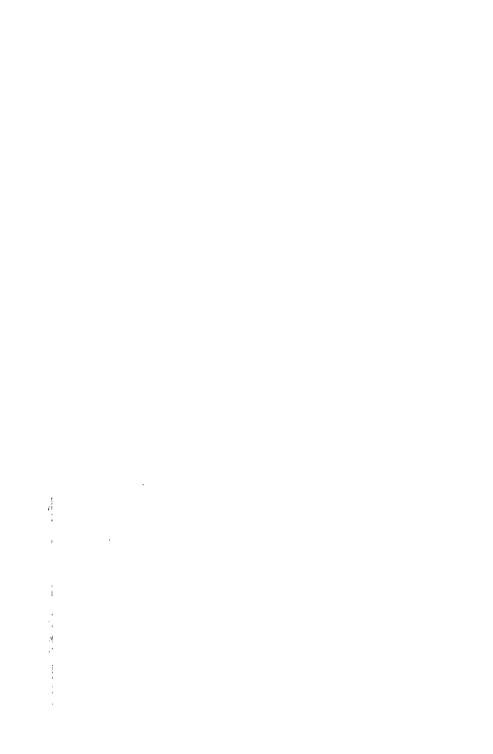

হইয়া পড়িল। তখন সকলেই খনন হইতে নির্ভ হইলেন। এই শিবই आगाएत निकृष्ठे नर्सानम टेख्य क्राप প्रजीव्रमान वहेर्डिहन। अहे আবিদ্ধারের বিষয় পণ্ডিত মহাশয় শ্রীহট্টবাসী কোনও সম্ভ্রাস্ত আস্থাবান ব্যক্তির নিকট বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষতঃ স্বধর্মনিরত প্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (হাইকোর্টের উকীল) এবং স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায় বাহাছর ( শ্রীহট্টের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ) শिवतीना गमनशृक्षक महारमरवत्र मर्गन এवः शृक्षामि कतिशाहिरनन।" এইরপে সর্বানন্দ ভৈরব প্রকা<del>শ</del> হন। । । এই ঘটনার পরে শিবসম্বন্ধে একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা এতদিন প্রকাশ পায় নাই, সম্প্রতি (১৯০৩ খন্তাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের) পরিদর্শকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাগুপ্ত ৺কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন.—"যে দিন মাটী কাটিয়া শিব বাহির করিরাছিলাম, সেই দিনের কথা এখনও পুঙ্খামুপুঙ্খ রূপে মনে অঙ্কিত আছে। উপস্থিত জনগণ সকলেই দেখিয়াছেন, প্রায় দেড় হাত শাটীর নীচে গৌরীপীটের সমস্থলে পূজার প্রমান প্রদীপের মুছি এবং তিন চারিখানা মূন্ময়পাত্র পাইয়া-ও মাহাত্ম। ছিলাম, ইহা কি পূর্বপূজার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না এই শিব সম্বন্ধে একটি অলোকিক ঘটনা আমার সমক্ষে হইয়াছিল, তাহা এযাবৎ কাহারও নিকটে ব্যক্ত করি নাই,

"শিব আবিষ্ণারের কয়েক মাস পরে একদা আমার সহযোগী ও সতীর্থ ক্ষুকুমার বলে যে, 'চল ভাই, আমরা শিবের নিম্নভাগ খনন করিয়া দেখি।' আমি তাহার কথায় অফুমোদন করিলাম এবং উভয়ে শিবের নিকট উপ-স্থিত হইলাম। প্রথমতঃ ক্ষুকুমার খনন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ যে দিকে খনন করিতে চায় সেই দিকেই প্রস্তর ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। তখন আমার মনে

'অসম্ভাব্যং ন ব্যক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃখতে।'

<sup>\* &</sup>quot;Sarbananda about a mile and a half south of Sylhet town."
Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) Chap III p 87."

হইল যে এই প্রস্তর শিবের অঙ্গ, ইহাতে আঘাত করা উচিত নয়। তাহাকেও মনোভাব ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু তাহার মনে বিশ্বাস হইল না। সে বলিল 'এ, পাণর শিবের অঙ্গ নয়, অতিরিক্ত।' এই বলিয়া পাণর কাটিতে আঘাত আরম্ভ করে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ পাণরে লোহার আঘাত করিলে যেরপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, এ সেরপ নহে, ইহা তদপেক্ষা অধিক ও প্রোজ্জল। এইরূপ চুই চারিবার আঘাতের পর হঠাৎ সে মূচ্ছিত হয়, তখনি আমি কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট হইলাম, চক্ষে জল আসিল, মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহার শুশ্রষা করিতে লাগিলাম। সেইদিন বৈকালে কৃষ্ণকুমার विनन, 'আমার বুকে ব্যথা হইয়াছে, অগু বাড়ী যাইব।' এই বিনয়া সে আখালিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। বাড়ী যাওয়ার হইদিন পরেই তাহার মুখ হইতে প্রবল বেগে রক্ত উঠিতে থাকে ও সেই রক্ত উঠাই পশ্চাৎ তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। এ রক্ত উঠা যে তাহার মৃত্যুর কারণ, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু পূর্বে ঘটনা আমি ভিন্ন কেহই জানে না। কাতর সংবাদ জানিয়া তাহাকে দেখিতে গেলে সে আমাকে বলিয়াছিল, 'ভাই আমি মরিতেছি; কিন্তু একথা সহসা প্রকাশ করিও না, লোকে আমাকে অবিমুয়কারী বলিয়া গালি দিবে।' আমিও অধ্যাপকের ভয়ে এবং মুতের বাক্য পালন কর্ত্তব্য বিবেচনায় এযাবৎ প্রকাশ করি নাই। এখন এই সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে দেখিয়া কর্ত্তব্য বোধে প্রকাশ করিলাম। সেই কথা মনে হইলে এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে।"

শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে আরও ্ মহাপীঠের প্রকৃষ্ট কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন – "কামাখ্যাস্থ পরিচয়। ভূবনেশ্বরীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীঅভয়ানন্দ তীর্থ (১৯০২ প্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাদে ) এখানে পদার্পণ করিলে, তাঁহাকে আনিয়া গোটাটি-করে উপস্থিত করা হ'ইল। তিনি শিবটীলা ও ভৈরবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই আপনাতে ভাবান্তর অনুভব করিলেন এবং সন্নিহিত জনগণের নিকট তুই স্থানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ভৈরবী যে মহালক্ষী পীঠ এবং এই শিবই যে সর্বানন্দ ভৈরব, একথা তিনিও অতি দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। অভয়ানন্দ কি আধ্যাত্মিক প্রমাণের উপর তদীয় মত স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিবার কথা নহে। কিন্তু তিনি কৌত্হলাক্রান্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি অনেকেই স্বরণ রাধিয়াছেনঃ—

- (ক) ভৈরবীপীঠের আকার ও পরিমাণ মহাপীঠেরই সদৃশ, কামাখ্যা পীঠেরও এই আকার ও পরিমাণ ; শিব হস্তে ৮ হাত।
- (খ) শিবটালার শিবের যথাস্থানেই অবস্থান অর্থাৎ ঠিক ভৈরবী পীঠের ঈশান কোণে।
- (গ) সমীপস্থ জয়ন্তী বামজজ্বা মহাপীঠ সম্বন্ধে যেরূপ মন্দির করিতে আদেশ নাই, এই স্থানেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।"

"শিবের উপরে যে প্রস্তর খণ্ড ছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাই শিবের শক্তিমনে করিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে রাখা হইয়াছিল, অভয়ানন্দ সে ভ্রম দ্রে করিলেন। তাঁহার প্রসাদেই মহালক্ষীর সঙ্গে সর্বানন্দের যোগ সাধারণে বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিল।"

"দেবতার নাম কেহ না জানিলেও দেবতা এখানে চিরপূর্বকথার
আলোচনা।
কল বর্তমান আছেন। ইহা মমুস্ত স্থাপিত নহে। কত
কত মনোজ্ঞ স্থানে কত মনোহর প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে,
কেহ তাহার পূজা করে না, কেহ তাহাতে দেবত্ব দর্শন করেনা। এখানে
মহাদেবী ও মহাদেবের মহিমা আধ্যাত্মিক চক্ষুমান লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের পূজা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। তবে
প্রভেদ এই, লোকে তাঁহাদিগকে সাধারণ দেবতা বলিয়া জানিত, মহাপীঠ
বলিয়া জানিত না। একথাও নব্য যুগ সম্বন্ধেই বলা যায়। প্রাচীন কালে
লোকে যে ইহাদের পরিচয় জানিত না, এরপ প্রমাণ কি আছে? তাহা
না জানিলেও ক্ষতি নাই, কারণ তয়্মোক্ত পূজার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে
কলির জীবের জন্তা। এই কলিতেই নানাস্থানে নানার্রপে আপনা হইতে
বন্ধ করিয়া তাঁহারা জীবের নিকট প্রকাশ পাইতেছেন; ভবানীপুর,

(ফালজোর ও কামাধ্যা) প্রভৃতি পীঠস্থানের বিবরণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই জন্মই কলি ধন্ত। মহালন্দ্রী ত ভৈরবীরূপে স্বয়ং প্রকাশিতা হইয়া শতাধিক বর্ষ যাবৎ পূজা পাইতে ছিলেনই, সর্বানন্দও পূজা হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহার উপরে চতুঃপার্শ্বের লোকে হ্রম ঢালিত এবং সময় সময় পূজাও দিত। পূর্ব হইতে কোনও কিছু জানা না থাকিলে মৃত্তিকা-ন্ত পে এইরূপ হ্রাদানের কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। এই পাহাড়টি শিবটিলা নামে চির্দিনই পরিচিত।"

এই দেশে কোনও সময়ে বিজাতীয়ের আক্রমণে দেবনিগ্রহ ঘটিয়াছিল; প্রসিদ্ধ উনকোটি এবং ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে ছিন্ন হস্তপদ বিশিষ্ট দেবদেবী দর্শন করিলে এ কথা অসঙ্গত বোধ হয় না, খুব সম্ভব এই সময়ে বিধর্মীর হল্ডে অক্সান্ত তীর্ষেও দেবদেবীর ছর্দশা দেখিয়া এস্থলে শিব শিবাণীর বুদ্ধিমান সেবকেরাই স্বয়ং তাঁহাদের নাম ও পার্থিবাংশ লুকাইয়া প্রকাশ্ত পূজা পর্যান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কেননা তীর্থ এবং দেবতা রক্ষা পাইলে ত পুলার্চনা ? এই সুগুপ্তির উপরে বিশ্বতির স্তর পড়িয়া একবারে বিলুপ্তি ঘটাইয়াছিল। কিন্তু নামটি লোপ হয় নাই, তাই বহুকাল পরে বিপ্লবের অত্যস্ত অবসান হইলে, শিবটীলার নামে আরুষ্ট হইয়াই যেন স্থানীয় হিন্দুগণ অজ্ঞাতসারে হইলেও মহাদেবের উপরেই হুগ্ধাদি ঢালিত। ভৈরবীও প্রস্তর খণ্ড মাত্র, তাঁহাকে বিক্লত, স্থানাম্ভরিত (কিম্বা শিবের তায় পাথর ঢাকা দিয়া গোপন)করিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারও পূজার विलाभ चित्राहिन এবং कानक्रा श्रात्तत्र भतिहत्र भर्गास नृथ रहेग्रा यात्र ।"

এই মহাপীঠের মাহান্ম্যে অনেকেই আরুষ্ট। ১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দ হইতে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে শিবরাত্রি ও অশোকাষ্ট্রমীযোগে এখানে মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

( ঠাকুর বাড়ী ও গোপেশ্বর শিব।)

এটিচতত্ত মহাপ্রভু বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ঈশবাবতার বলিয়া পৃক্তিত। তাঁহার প্রেমের পরিচয় আমেরিকা পর্যান্ত পরিব্যপ্ত হইয়াছে। এই ঐীচৈতন্তদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের

বাসভূমি প্রীহট্ট। ঢাকা দক্ষিণ পরগণার দত্তরালি গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। তদীয় প্রাতপুত্র প্রত্যুয় মিশ্রের প্রণীত "রুষ্ণ চৈততোদয়াবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রীচৈততা মহাপ্রভূ সন্ন্যাস গ্রহণের পর, তদীয় পিতামহীর আগ্রহে ঢাকাদক্ষিণে আগমন করতঃ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করেন। আগমন কালে বরুক্ষায় তিনি একরাত্র ছিলেন, তথায় যে বকুলতলে তিনি প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, সে স্থান এখনও লোকের নিকট বন্দনীয়। ঢাকাদক্ষিণে, প্রীচৈততামহাপ্রভূর পিতামহী তাঁহার এক, প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভূর মৃত্তি ও এক রুষ্ণমৃত্তি হইতেই এ স্থান খ্যাতাপন্ন হইয়াছে। বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৪৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

তাকদক্ষিণে প্রিকাদক্ষিণ প্রীহটের মধ্যে প্রসিদ্ধ তীর্বস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তরুক্দাবন নামে খ্যাত।\* এই স্থান প্রিপণিত ও গুপ্তরুক্দাবন নামে খ্যাত।\* এই স্থান প্রস্থিত। সহর হইতে চাকাদক্ষিণ পর্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকা যোগেও যাওয়া যায়। ঢাঁকাদক্ষিণ প্রীচৈতগুদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেক্র মিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে স্মাগত হইয়া থাকেন।"

"চারিশত বর্ধের প্রাচীন রুঞ্চৈতভোদয়াবলী এবং পরবর্তী মনঃসম্ভোষণী গ্রন্থে এই তীর্ধের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে:—ঢাকাদক্ষিণে উপেক্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবন্ধীপে অধ্যয়ন করেন, তথায় নীলাম্বর চক্রবর্তীর ছহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবন্ধীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ত্ত হয়; এই গর্ত্তের সম্ভানই শ্রীচৈতভাদেব। গর্ত্তাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ

Assam District Gazetteers vol. II, (Sylhet) Chap. III p. 87.

<sup>\* &</sup>quot;The place which is held by the Vaishnavites in most respect is the temple of Chaitanya at Dhakadakshin or Thakurbari."

পুনর্বার নবদ্বীপ গমন করেন, বিদায়ের পূর্বে শচীকে তাহার খাশুড়ী অমুরোধ করেন যে তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহাকে যেন একটীবার ঢাকাদক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।"

"যথাকালে খাশুড়ীর অমুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়া ছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্ট পর্যান্ত আদিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি ঢাকাদক্ষিণ আগমন করেন।"

"পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথা বার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখত্ব:খের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্ত তাঁহাকে হুইটি মূর্ত্তি দেন, একটি রুঞ্চমূর্ত্তি, অপরটি তাঁহার নিজের। এই মূর্ত্তি হুইটি প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই হুইটি মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত हरेन - विक्रम्नतामी क्रिहरे त्रशिन ना এवः এरे मूर्खि क्रोटित প্রভাবেই মিশ্র-বংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল।"

"এই উপেক্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্তিষয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই ঠাকুর বাড়ীর সমূখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রাও ঝুলনোৎসবই অধিক জাক জমকের সহিত হইয়া থাকে।"

"এতন্ব্যতীত ঢাকা দক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন। ঠাকুর বাড়ী হইতে তাহা প্রায় তুই ক্রোশ দূরে। কৈলাশ নামক ক্ষুত্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্ত দেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাদের পার্ষেই অমৃতকুণ্ড।" ঐিচৈতন্ত দেব অমৃতকুণ্ডও দর্শন করিয়াছিলেন, কিছ এখন ঐ কুণ্ডের চিহ্ন পাওয়া যায় না, ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

( পণাতীর্থ ও শ্রীঅবৈতের আখডা।

যে অবৈতাচার্য্যের বাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর বৈষ্ণবগণের কাছে এক দর্শনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে, সে মহাত্মার জন্ম স্থানের পণাতীর্থের প্রকাশ। সন্নিধানেই পণাতীর্থ বিরাজিত। ষ্টিমারে স্থুনামগঞ্জে অৰতরণ পূর্বক পণাতীর্বে যাওয়া স্থবিধা জনক।

"অবৈত প্রকাশ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে একদা রক্ষনীযোগে অবৈত প্রভুর জননী স্বপ্নে দর্শন করেন যে, তিনি নানা তীর্থ জলে স্নান করিতেছেন। প্রভাতে ধর্মশীলা নাভাদেবী স্বপ্ন কথা স্মরণ করতঃ ও তীর্থ গমনের বিবিধ অস্থবিধার বিষয় চিস্তা করিয়া বিমর্শ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুত্র অবৈতাচার্য্য তথায় আগমন করতঃ মাতার বৈমর্শের কারণ কিজ্ঞাসা করিলেন।

জগতে এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, কেহ জন্ম হইতেই অতুল্য প্রতিভা, কেহ বা অমানুষক শারীরিক শক্তি ও কেহ বা দৈববল লইয়। ভূমিষ্ঠ হয়। অবৈতাচার্য্য ঐরপ এক অভুত বালক ছিলেন। তিনি মাকে বিষণ্ধ দেখিয়া 'পণ' (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এই স্থানেই তাবৎ তীর্থের আবির্ভাব করাইবেন। মনঃশক্তির প্রভাব অসীম, যোগবলের শক্তি অসাধারণ, অবৈতাচার্য্য এই শক্তি বলে তীর্থ সমূহকে আকর্ষণ করতঃ লাউড়ের এক ক্ষুদ্র শৈলের উপরে আনয়ন করিলেন। ঐ শৈল খণ্ডের একটি ঝরণা তীর্থবারি পরিপ্রিত হইয়া ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অবৈত জননী তাহাতে স্নান করতঃ পরিতৃপ্তা হইলেন।\* প্রায় চারিশত ষষ্টি বর্ধ হইল,

"প্রভু কহে আজি নিশার আসিবে সর্বার্থ।
কালি স্নান করি সিদ্ধ করিহ সর্বার্থ।
নাডা কহে এই কথা কে করে প্রত্যার;
প্রভু কহে এই কথা সত্য সত্য হয়।
তবে নিশাকালে প্রভু করিয়া মনন,
যোগে তীর্থগণে তবে কৈলা আকর্ষণ।
যৈছে লোহগতি অয়য়ান্ত আকর্ষণে;
তৈছে তীর্থগণ আইলা ঈশর শ্বরণে।
মৃর্তিমতি শ্রীযমূনা গলা আদি তীর্থ,
প্রভুরে পৃজিয়া সবে হইলা কৃতার্থ।"
"প্রভু কৈল মধুকুফা ত্রয়োদশী যোগে,
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে।
ভীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈলুঁ পণ,

এইব্লপে লাউডে এক তীর্থের উৎপত্তি হয়। অদ্বৈতের ক্যায় তীর্থ সমূহও 'পণ' করিয়াছিল যে, প্রতি বারুণীতেই এস্থলে তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে। এই 'পণ' मक इंटेर्ज्ड পণাতीर्थ नाम इंटेग्नार्छ। পণाতीर्थ वाकृषी यार्ग বছলোকের সমাগম হয়। \* বারুণী ব্যতীত অন্ত সময়ে পণাতীর্থ দর্শনে याश्वरात स्विधा खन्न । এই তীর্থের একটা আশ্চর্য্য সংবাদ এই যে, শঙ্খধ্বনি, বা উলুধ্বনি করিলে অথবা করতালি দিলে, পর্মত হইতে তীব্রবেগে জলরাশি পতিত হয়।

লাউড়ের নব গ্রামে অধৈতাচার্য্যের জন্ম হয়, এই স্থানেই তাঁহার বাডী ছিল। অহৈত প্রকাশ, অহৈত মঙ্গল, ভক্তি রত্নাকর ষ্ঠাৰতের শাৰ্ডা। প্রভৃতি প্রাচীন বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহা লিখিত স্থাছে।

> তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হবে লজ্ঞান। তদব্যি প্ণাতীর্থ হৈল তার নাম।° পণাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম।" অবৈত প্রকাশ--- ২য় অধ্যায়। মাতার বিশ্বয় দৃষ্টে অধৈত আরও বলিয়াছিলেন:-"প্রভু কহে—দেখ মাতা সদা জল ঝরে, শশ্ব আদি ধ্বনি কৈলে বছজল পড়ে।" ''আশ্চর্যা দেখিয়া মাতা নমস্কার কৈলা: ভক্তি করি স্থান করি দানাদিক সমাপিলা। তদৰ্বধি পণাতীৰ্থ হইল বিখ্যাত। বারুণী যোগেতে স্নান বছ ফলপ্রদ।" অবৈত প্রকাশ---- ২য় অধ্যায়।

\* "There are places revered by all Hindus alike, irrespective of their sect. A certain portion of Panatirtha river, near the village ghatia bocomes as sacred as the Ganges on the occasion of Baruni, and pilgrimims flock in numbers to bathe in the holy waters."

Assam D strict Gazetteers vol II (Sylhet) Chap III p. 89.

অবৈতের জন স্থান বৈষ্ণবগণের নিকট তীর্থরপে খ্যাত।\* কালপ্রভাবে
বখন লাউড় রাজ্য ধ্বংসমূথে পভিত হয়, তখন অবৈত প্রভূব বাড়ীও
জললাবৃত হইয়া পড়ে। তদবস্থায় অবৈতের জন্মস্থান লাউড় পরগণার
কোন্ অংশে অবস্থিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ
ক্ষুগ্ধ হইতেন।

क्षांत्र शकान वर्ष इटेर्ल हिनन, अटे विवस्त्रत चनूनकान चात्रख इत्र। অবৈত বংশোত্তব উপলিবাসী স্বৰ্গীয় বন্দাবনচন্ত্ৰ গোমামী ইহার স্ত্ৰেপাড करतन। छाँदात अञ्चरतार ७ जाराम जुनामगरकत छर्गीनमात जीवृक्त কুন্মিণীকান্ত আচার্য্য একান্তমনে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই বস্তু তাঁহাকে হিংল অন্তপূর্ণ কণ্টকার্ত জললে কত দিন ল্রমণ করিতে হইয়াছে, কড নিশা অকলের বৃক্ষমূলে অভিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হন নাই, অধ্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিরা, ভজিবল হাদয়ে ধরিয়া, মায় মাস, বৎসর বৎসর, লাউড়ের বলল তম তর করিয়া দেখিয়াছেন: সফলকাম হইতে পারেন নাই। ১২৭৯ বলাবে তিনি প্রাচীন দীর্ঘিকা, গৃহাদির ভয়াবশেষ, ভয় কৌড়ির স্তূপ চিহ্নাদির निवर्गत त्राक्षवािकात ज्ञान निर्द्धन कतिए शातिश छे शाहिक इन, कि তাঁহার অভীষ্ট তথনও স্থাসিত্ব হয় নাই। তার পরে ধাম ধরা দিলেন. সেই জনমানবহীন নিবিভ কাননে এক রাত্তে তিনি হঠাৎ শছা করতাল ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বিশিত হইলেন। অনেকেই তাহা ভৌতিক ব্যাপার रिनशा वार्षा कदिन. किन्न जाराद्र मत्न चन्न शाहण क्यान। यारा रहेक. প্রভাতে সেই দিকে ভ্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্ত হইল, এবং অল্লায়াসেই রাজ বাটীর পার্যে--সেই গহন বনে, একস্থানে অগণ্য তুলসীরক্ষ বেষ্টিত

অবৈত প্রকাশে লাউড়কে কীরোদ সাগরের আবির্ভাব অরপ বর্ণনা করা সিরাছে,
 বথা—"শ্রীলাউড় ধাম কারণ রত্মাকর হয়।"

<sup>&</sup>quot;At Nayagaon in Sunamganj, a akhra has recently been started the honour of Adwaita, one of Chaitanya followers."

Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) Chap III P. 88.

**মহিবভাচার্য্যের জন্মবাটিকা ও তীরে বহু প্রাচীন মাধ্বীবেটিত বিশাল** चांबर्य मयविज भूकतिनी अञ्चि आहे हम। ( हेवाहे य यदिकानार्यात क्रम हाब, उर्भट्क बरमक बकांहा बाधाविक श्रमान भाषता शिताहिन।)+ क्रमण। এই शामरे (य, परिवालत क्याशाम, त्र विवास कारात्र महन चन्नुमाज मत्यर द्रार नारे। এই স্থানে द्रिकृषा नार्य नहीं প্রবাহিত, এই দ্বীতীরেই রাজবাচী ছিল। স্থনামগঞ্জের তদানীস্তন মূলেফ ্ ত্রীযুক্ত মুডাগোপাল গোখামী ও পূর্ব্বোক্ত তহনীলদার বাবুর বিশেষ উদ্ভোগে গোৰ্কুলচন্ত্ৰ দাস পুরকারত্ব মহাশর কর্ত্তক নবগ্রামে অবৈতাচার্য্যের বাড়ীতেই ১৮৯৮ এটাকে "অবৈতের আথড়া" ছাপিত হয়। বাকুণী পর্কে তথায় ष्ट्रातात्कत जाश्रम घटि।

এই স্থান প্রকৃতির এক র্যা নিকেতন। নীলারত পর্বত, চঞ্চল निवं तिनी, ऋषन इत वा कुछ अवर धामन काननत्नां व व छो थानाताय। এ স্থানে পেলে স্থানমাহাত্ম্যে মন কোন অজানিত দেশে যেন চলিয়া যায়. মনের বাঁধ বেন ভালিয়া বায়, মনে স্বভাবতই ভগবৎ ভক্তির উদয় হয়। অবিক বলিয়া প্রয়োজন নাই, লাউড়ের বিবরণপ্রসঙ্গে জনৈক সম্ভান্ত মোদলমান লেখক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ঃ—''এ স্থানে প্রকৃতির শান্তিময়ী কাৰি অবলোকনে আত্মহারা হইতে হয়, এ স্থানে আত্মীয়বিয়োগ ও অপ্রিয়-मश्राम क्रिक मश्राद्वेत खानायवना यत्न पारक ना।"

## ( নির্মাই শিব।)

ৰালিশিরা পরগণায় এই শিব অবস্থিত। ইহার নাম বাণেশ্বর শিব : কিন্ত সাধারণতঃ নির্মাই শিব নাবেই কথিত হন। কথিত শিব ছাপন বিষয়ক আছে যে, পূৰ্বকালে নিৰ্দ্ধাই ও হৰ্মাই নামে ত্ৰিপুর রাজ-জনশ্রতি। বংশীয়া হুই জন কুমারী অতি রূপবতী ছিলেন। এই धर्मां भवाश्या ७ विनी पराय विवाह स्थाना वर्षन छे पश्चिष्ठ हहे ला. बाका यथन

১৩-৮ বলালের ৮ই আবি তারিবে "বিফুপ্রিরা ও আনন্দবালার" পত্রিকার প্ৰকাশিত প্ৰবন্ধে এ বিৰয়ে কড়কটা ঘটনা প্ৰকাশিত হয়। কৌতুহলাখিত পাঠক তাহা प्रिंबरवन ।

তাঁহাদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে জানাইলেন যে বিবাহ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। রাজা কুমারীদের- এইরূপ অবাধ্যতার অত্যন্ত রাগাহিত হইরা তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে দ্ব করিরা দিলেন; তদবস্থার নিরাশ্রয়া ভগ্গী ছটি বনে বনে শ্রমণ করিতে করিতে বালিশিরা পাহাড়ে আগমন করেন। যে স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, সে এক সুরম্য স্থান, প্রকৃতির রম্য নিকেতন! তাহারা এই স্থানে বাস করতঃ শিবস্থাপন পূর্কক তাঁহার অর্চনার জীবন পাত করেন। জ্যেষ্ঠা নির্দাহির নামাস্থ্যারেই তৎপুজিত শিব নির্দাই শিব বলিয়া খ্যাত হন। কথিত আছে যে, প্রায় ১৪৫৪ খ্রীষ্ঠান্দে এই শিব স্থাপিত হন। শির্দাই সঙ্গে যে স্থালিকার আনয়ন করিয়াছিলেন, কথিত আছে যে, তাহা বিক্রেয় করতঃ তরক অর্পে শিবের সম্মুখে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, অ্যাপি তাহা নির্দাই-দীঘী নামে কথিত হয়।

দিতীয় আখ্যায়িকা এই বে, ঐ স্থানে প্রবাহিত বিলাস নামে পার্ক্ষতীয় ছাড়ার স্রোতে এই শিব গড়াইয়া গড়াইয়া বাইতেছিলেন, জনৈক যবন কাজী শিবকে প্রাপ্ত হইয়া, স্বপ্লাদেশাল্পনারে কোন এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। সেই ব্রাহ্মণ নির্মাই দীঘীর তীরে তাঁহাকে স্থাপন করেন। (কিন্তু এই প্রবাদের উপর লোকের অধিক আস্থা নাই।)

নির্দ্ধাই শিব অতি প্রসিদ্ধ। বারুণী ও অশোকান্তমী যোগে এখানে এত অধিক জনতা হয় যে, ঢাকাদক্ষিণ ব্যতীত শ্রীহট্টের অন্ত কোন দেবস্থানে তত লোকসমাগম ঘটে না। অনেক লোক এস্থানে মানগিক আদায় জন্তও আগমন করিয়া থাকে।† সাতগাও রেইলওয়ে ট্রেশনের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্দ্মলসলিলা প্রশন্তবক্ষা নির্দ্মাই দীখীর তীরেই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি অতি রম্য, তথায় উপস্থিত হইলে স্বতঃই ভক্তিরসে মন আগ্লত

Assam District Gazetteers vol. II ( Sylhet ) Chap. III p. 107.

<sup>\* &</sup>quot;Name of founder and date of foundation—Nirmai and Harmai two unmarried ladies of the Tippera Royal family in I454 A. D."

<sup>† &</sup>quot;Nirmai in the South Sylhet subdivision, where there is an image of Siva, before which people sometimes shave their hair in the hope of

हम । वर्ष्ट्रे इः (चेत्र विषम् (य, विशेष्ठ ১৩०৮ वक्रांस्कृत वामस्रोम व्यक्षेमी (यार्ग হঠাৎ এই শিবের অন্তর্জান ঘটিয়াছিল, অনেক চেষ্টায়ও না পাওয়ায় পূর্ব্ব শিবের অমুকরণে কাশীধাম হইতে এক নৃতন শিব আনয়ন করতঃ স্থাপন করা হইন্নাছিল। পরে পূর্ব্ব শিব প্রাপ্ত হওন্না যার এবং তিনিই এখন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থান-মাহাত্ম্যও পূর্ববৎ আছে; এখনও বহুলোক তথায় গিয়া কুতার্থ হয়। এই শিবের সেবায়েত মধ্যে ধর্মবলে কেহ কেহ অতি খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাদের বিবরণ বণিত হইবে।

হর্দ্মাইর বিশেষ কোন কীর্ত্তিকথা জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেবল শিবের বাড়ী হইতে কয়েক মাইল দূরে ''হর্মাইর দীঘী'' নামক জললাবত একটি দীখী তাহার নামের ক্ষীণ পরিচয় দিতেছে।

## ( উনকোটি তীর্থ।)

উনকোটি তীর্থ শ্রীহট্ট সীমার সন্নিকটবর্ত্তী ও পার্ম্বত্য ত্রিপুরার প্রান্তবর্ত্তী। এই তীর্বও শ্রীহটবাসীর তীর্থ বলিয়াই গণা। ইহা স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। আসাম-বেদল রেইল-ওরের টীলাগাও ষ্টেশন হইতে পদত্রজে কয়েক মাইল অতিক্রম করিলেই এ স্থানে যাওয়া যায়।

উনকোটি তীর্থে কোনম্নপ পূজার প্রথা নাই। কারণ দেবতাগণও পূর্ণাঙ্গ মহে। উনকোটিতে অগণিত দেবমূর্ত্তি ইতন্ততঃ বিক্লিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কত যে মূর্ত্তি, কে গণনা করিবে ? এক সময় ইহা পূর্ব্যবেদ যে এক প্রধান তীর্থ ছিল, তাহা দেবমূর্ত্তির সংখ্যাত্মপাতে বলা যাইতে পারে। এক স্থানে এত অধিক দেবমূর্ত্তি বড় অধিক দৃষ্ট হয় না।

🎒 যুক্ত চল্লোদয় বিভাবিনোদ ক্বত "কৈলাসহর ভ্রমণ" পুস্তিকায় বিরূপ প্রচারিত উনকোটি মাহাত্ম নামক গ্রন্থ হইছে তিনটি প্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,

being delivered from disease." Assam District Gazetteers vol II. Chap III p. 86.

Vide Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II p. 25.

তাহাতে জানা যায় যে, বরবক্ত ও মন্থুর মধ্যে উনকোটি পর্বত অবস্থিত।

ইহাতে জানা যায় বে, কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিখবর্তী পর্বাত পর্যান্ত গিরিশ্রেণী উনকোটি পর্বাতের অন্তর্ভুক্ত। এবং প্রাসিদ্ধ কপিল তীর্বাও ইহার অন্তর্গত। বিভাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন "উনকোটি গিরি শ্রেণীর যে শৃঙ্গটি তীর্থরণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার উচ্চতা নিতান্ত কম নহে। শৃঙ্গটির শিরোভাগে এবং পশ্চিম পার্শে দেববৃধ্ধিসমূহ

কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অন্তাপি বিষ্ণমান আছে। শিরো-ভাগের মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুর নির্ম্মিত, পার্ম্বের মূর্ত্তি গুলি পর্মত গাত্তে ধোদিত।"

"শিরোভাগের অনেক গুলি মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির কতকগুলি কিঞ্চিৎ আধুনিক ও কতকগুলি বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।"

"পর্বত গাত্তে খোদিত মৃর্জিগুলি যে বহু প্রাচীন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করিবার যো নাই। ঐ সক ল মৃর্জিতে নির্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। প্রত্যেক মৃর্জির কর্মে 'পাণপাশা'র স্থায় ব্রহৎ কুগুল আছে।"

"পর্বত পার্শ্বে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত ছিল, কালক্রমে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যাহা আছে, তাহাও আর বেশীদিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রস্তার ক্রমে ধসিয়া পড়িতেছে।"

"উনকোটি শৃলের পশ্চিম পার্থে প্রস্তরে অনেকগুলি দেবদেবীর মৃর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ঐ গুলি দশমহাবিভার মৃর্তি, এখন স্পষ্ট বৃঝিবার উপায় নাই।"

"ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উহা অতি প্রকাশু। ছুইটি কর্ব ছুইখানি কপাটের ক্রায়, ছুই খানি ঢালের ক্রায় ছুইটি ক্থল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের একদিক ভালিয়া গিয়াছে,

"বিদ্যাক্তেং পাদসমূতো বরবক্তঃ স্থপুণ্যদঃ দক্ষিণভাং নদভাভ পুণ্যানক্ষদী স্থতা। অনরোরম্ভরা রাজন্ উনকোটি গিরিম হান্।" উনকোটি তীর্থ নাহান্য। একদিকে একহাত দেড়হাত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সমুখে ছইটি প্রকাণ্ড রুষ।

"শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইউক রাশি প্রকীর্ণাবস্থার ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন সময় ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইউক নির্দ্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অমুমিত হয়। একটি মন্দির অতি অল্পদিন পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, বৃঝিতে পারা যায়।"

রাজনালায় লিখিত আছে যে, ত্রিপুরার মহারাজ বিজয় মানিকা উনকোটি দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। \* ঐ সময় পর্যাস্ত উনকোটি তীর্থের মূর্ত্তিগুলি ভগ্ন হয় নাই বিবেচনা করা সক্ষত। ইহার অবাবহিত পরে খৃষ্টীয়
বোড়শ শতান্দীর মধ্যভাগে কালা পাহাড় কর্তৃক বহুস্থানের
দেবমূর্ত্তি বিভগ্ন হয়, উনকোটি তীর্থের হুর্দশাও তৎকর্তৃক
সাধিত হইয়াছিল বলিয়া অভাপি কথিত হয়। কেবল ইহাই নহে, পার্থবর্ত্তী
ভূবনেশ্বর তীর্থ ও তুলেশ্বর শিবও তৎকর্তৃক বিভগ্ন হওয়ার জনশ্রুতি প্রচলিত
আছে। শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ হজরত শাহজলার্গের সময়—কেহ কেহ বলেন,
এই সময় সংগোপন করা হয়।

### ( দিদ্ধেশ্বর শিব।)

চাপঘাট পরগণার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মৌজার তিন মাইল পূর্বে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সীমা মধ্যে এই শিব স্থাপিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। রেইলওয়ে অথবা ষ্টিমার যোগে বদরপুর ষ্টেশনে অবতরণ পূর্বেক শিবের বাড়ী যাওয়ার বিশেষ স্থবিধা। শিবের বাড়ী শ্রীহট্ট সীমা চিত্রের কয়েক হস্ত মাত্র পূর্বেক অবস্থিত, মেলা স্থান শ্রীহট্টেই।

উনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য নামক বিরল প্রচারিত হস্তলিখিত গ্রন্থের মতে

 <sup>\* &</sup>quot;কডিদিন পরে রাজা উনকোটি পেলা।"—রাজনালা।
 ত্রিপুরার প্রথাতকীর্ত্তি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাছর ১৯০০ ব্রীষ্টাবেল স্পারিবদ উনকোটি তীর্থ দর্শনে প্রথন করিয়াছিলেন।

এই শিব কপিল মুনি কর্তৃত স্থাপিত ও প্লিত হন। কপিল মুনি এক সময় এই হানে ওপতা করেন। অতি অন্নদিন হইল, প্রীমুক্ত বিভাবিনােশ মহাশর উনকোটি মাহান্ম্যের প্রোক স্বীয় 'কৈলাসহর প্রমণ' গ্রন্থেউছুত করেন। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব হইতে এদেশে যে খনক্রতি প্রচলিত আছে, ভাহা এ প্রাকার্থের ঠিক অহুরপ। বায়্পুরাণের মতে ও জনক্রতিতেও এই স্থানের নাম "কপিলতীর্ব।" এবং এই শিব "কপিল প্লিত।" এই স্থানেই ভগবান কপিলদেব তপতা করিয়াছিলেন। এই স্থান উনকোটি গিরির একদেশ স্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

এই ব্রবক্ত নদ পাপ প্রনাশক বলিয়া বারণীবোগে প্রাপ্ত দালীলা নদী হিহার স্থানে স্থানে লোকে সান তর্পণ করে। ই খুয়য় সপ্তম শতান্দীতে সাম্প্রদায়িক পঞ্চবিপ্র "বরবক্ত তীর্বধাতা। পুরঃস্বর" § শ্রীহট্টে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বায়পুরাণ অতি প্রাচীন, তাহাতে "বরবক্ত মাহায়্য" নামে একটি পৃথক অধ্যায়ে ঐ পুণ্যদ নদ-

 <sup>&</sup>quot;বিদ্যান্তে: পাদসন্ত তো বরবক স্পৃণ্যদ:।

অনয়োরন্তরা রাজন্ উনকোটি গিরিম হান্।

অত্ত তেপে তপ: পৃর্বং ম্মহৎ কলিলোম্নি: ।

তত্ত বৈ কলিলং তীর্থং কলিলেন প্রকাশিতম্।

লিলক্ষ কালিলং তত্ত্ত সর্বাসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্।"

উনকোটি তীর্থ মাহাল্য।

ভনকোট তাথ মাহাত্ম্য।

<sup>† &</sup>quot;ষত্রভেপে তগঃ পূর্বাং স্থাহৎ কপিলমূনিঃ।

যত্ত বৈ কণিলং তীর্থং তত্ত সিছেখরোহরিঃ ॥"—বায়ুপুরাণ।

<sup>‡ &</sup>quot;রূপেররজনিপ্ভাগে দক্ষিণে মুনিসভম।
বরবক্ত ইতি থ্যাতঃ সর্ব্যাপ প্রণোদকঃ।"—ভীর্থচিন্তামণি।
( তীর্থ চিন্তামণি একথানি প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থ, পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে ইংতে লোক উদ্বৃত্ত করিয়া তীর্থমহিনা প্রকৃতিত করা গিয়াছে।)

<sup>§</sup> देविक मश्वाकिमी श्रम्।

মাহাত্ম কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। । তথ্যতীত মন্ত্ৰ নদীর মাহাত্মও শান্তে কথিত হইয়াছে। † ভগৰান মত্নু এক সময় ইহার তীরে শিবের আরাধনা করিয়া-ছিলেন বলিয়া ভয়ে উল্লেখ আছে।‡ যে স্থানে বরবজের সহিত মতু মিলিত হইয়াছে, সে সঙ্গমন্থান বহু পুণ্যদ বলিয়া খ্যাত 🏻 মনুনদীর পবিত্রকারিতায় বিখাস করিয়া ত্রিপুরার মহারাজ অমর মাণিক্য মনুসলিলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ISS তীর্থ-চিন্তামণি গ্রিছে শ্রীহট্টের ক্ষমা (খোরাই) নদীর নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ইাটকেশ্বর শিব।) महानित्त्रचत्र जिल्लाक निरंदत्र मंजनारम निर्विण चाहि :--''নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।''

- "বিদ্যাপাদ সমৃদ্ধতো বরবক্ত স্থপুণ্যদঃ। ৰত্ৰস্ৰাত্বা জলং পিতা নৱ: সদগতিমাপুরাৎ। যজ্জলে মহুজব্যান্ত মহুজো মৃত এবছি। তৎক্ষণাদেব স স্বৰ্গং যাতি সূৰ্য্য প্ৰেনচ ! প্রাচ্যদেশে মুভোজন্ত নরকং প্রতিপদ্ধতে। ষষ্ট বৰ্ষ সহস্ৰানি যজ্জলেত্বযুতোভবেৎ। यटिखनः नमत्राष्ट्रक वटक वटक ह शुग्रमः। তীর্থ: প্রশন্ত: বিধ্যাত: বরবক্র স্তত: শ্বত: ॥" ইত্যাদি বায়ুপুরাণে স্থতসৌনকসম্বাদে বরবক্র মাহাদ্ম্যং।
- 🕇 जीर्बिन्डिमिनि श्रेष्ट अवर वासू भूत्रात्न वत्रवक्त साहाका कहेवा।
- 🙏 "পুরা কত যুগে রাজন্ মহ্না প্রিত শিব:। ভত্তৈব বিরলে ছানে মহানাম নদী তটে ॥" প্রাচীন রাজমালাগ্রত যোগিনীতম্ব বচনুং।
- § "মহুনদ্য মহারাজ বরবাকেণ সলম:। ভত্তস্নাত্বা নুরোযাতি চক্রলোকমহন্তমং ॥" বারুপুরাণ।

'Special sanctity is also said to attach to the place where the Manu and Kusivara meet."

Allen's Assam District Gazetteers vol II (Sylhet) p. 89.

\$\$ বিশ্বকোৰ—ত্তিপুরা শব্দ এবং শ্রীবৃত কৈলাস চন্দ্র সিংহের ত্তিপুরার ইভিহাস।

দেবীপুরাণোক্ত পীঠ পূজার আছে যে, "গ্রীহট্টে হট্টবাসিক্তৈ নমঃ।"
অর্থাৎ এই মন্ত্রে প্রীহট্টের দেবী পূজিতা হন। এই হটগ্রীহট্টের নামতছ।
বাসিনী এবং হাটকেশ্বর নামের সহিত প্রীহট্ট নামের
সম্বন্ধ থাকার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই স্থানে ভাটেরার
তামকলকের লিখিত গ্রীহট্টনাথ শিবের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। শ্রীহট্টনাথ
ও হাটকেশ্বর এক কি না বলা যায় না।

কালীপীঠের নকুলেখরের নামের সহিত হাটকেখরের নাম একত্র লিখিত হওয়ায়, কেহ মনে করিতে পারেন যে, হাটকেখর গ্রীবাপীঠের ভৈরব; বস্তুত তাহা নহে, এ স্থলে শিবের শতনাম প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য,— ভৈরব নির্দ্দেশ উদ্দেশ্য নহে। স্থতরাং উভয় নাম একত্র লিখিত হইয়াছে মাত্র।

শ্রীহটের রাজা গৌড় গোবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবের পূজা করিতেন
মনারের টীলা বা তল্লিকটবর্তী কোন টীলাতে হাটকেশ্বর
আদি কথা।
স্থাপিত ছিলেন। হজরত শাহজলালের আক্রমণের সময়
যখন প্রসিদ্ধ গ্রীবাপীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপূজিত হাটকেশ্বর জয়স্তীয়ার জঙ্গলে নীত হন; বহুকাল যাবৎ হাটকেশ্বর জয়স্তীয়ায়
ছিলেন; তথা ইইতে চুড়খাইড় পরগণার সেনগ্রামে নীত হন।
\*

সেনগ্রামে আগমবাগীশ উপাধিধারী একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার একটি কপিলা গাভী ছিল, একদা ঐ গাভী হারাইয়া যাওয়ায়, তাহার অফুসন্ধান করিতে করিতে আগমবাগীশ জয়ন্তীয়ার বড় হাওরে উপস্থিত হইলেন

এবং দেখিলেন যে তাঁহার কপিলা দাঁড়াইয়া এক শিবের আগমবাগীশ ও উপরে হুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। আগমবাগীশ গাভী লইয়া বাড়ী আসিলেন ও এই ঘটনা সকলের নিকট বলিলেন। অনেকেই তথন শিব সন্ধিধানে যাইতে ও শিবকে নিজ গ্রামে

<sup>\* &</sup>quot;Large lingams, or stone pillars intended to represent the phallus, are situated three miles south of Jaintiapur, at Hatakeswar on the left of the Surma in the Karimganj subdivision, where it is said to have been worshipped by Gaur Gobind, the last Raja of Sylhet."

Assam District Gazetteers vol. II (Sylhet) chap. III p. 87.

আনিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিল। আগমবাগীশেরও তাহাই অভিপ্রায় ছিল, স্মৃতরাং পরমানন্দে গ্রামবাসীকে লইয়া শিবদর্শনে চলিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কমল নারায়ণ ভট্টাচার্য্য শিবকে দেখিয়াই দশুবৎ পূর্ব্বক উদ্ভোলন করিয়া, নিজ গ্রামে লইয়া আসিলেন ও নিকটবর্ত্তী এক উত্তম স্থানে স্থাপন করিলেন।

জয়স্তীয়ার রাজা জয়নারায়ণ ১৭০৮ হইতে ১৭৩১ খৃষ্টান্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন বলিয়া কথিত হয়। রাজা জয়নারায়ণের রাজত্ব সময়ে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। জয়নারায়ণ যথন শিবাপহরণ বার্তা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ সৈত্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন এবং নিজ পুরোহিত সহ ত্বয়ং সসৈত্যে শিব উদ্ধারের জত্ত সেনগ্রামে আসিলেন।

রাজার আগমন সংবাদে আগমবাগীশ ভীত ও স্বতঃপ্রবৃত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা কোন প্রতিষ্ণীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে দেখিলেন যে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভীতভাবে সমুখে দণ্ডায়মান আছেন; স্থতরাং তিনি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার বিনামুমতিতে শিব আনরনের হেতু কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার প্রশ্নে ব্রাহ্মণ, কপিলার কথা, গাভী অমুসন্ধান ও গাভীর ব্যবহার, গ্রামবাসীদের ও তাঁহার নিজের অভিপ্রায় এবং শিব আনয়ন ঘটনা যথায়থ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন যে, শিবের ইচ্ছামুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে, ইহাতে তাঁহাদের অপরাধ নাই; এবং মহারাজ ইচ্ছা করিলে শিবকে পুনর্বার লইয়া যাইতে পারেন।

মহারাজের অভিপ্রায় মত শিবকে উন্তোলন করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, সভ আনীত শিব ভূলগ্ন হইয়া গিয়াছেন; ইহাতে সকলেই চমকিত হইল। ইহা ব্রাহ্মণগণের কৌশল বিবেচনায় রাজা মৃত্তিকা খননের আদেশ দিলেন, কিন্তু বছদূর খননেও শিবের অখংদেশ পাওয়া গেল না, ভূগর্ত্তে ক্রমাগত সাতখানা গৌরীপাট দেখিতে পাইয়া দর্শকগণ শুন্তিত ও খনন-কারীরা ভীত হইয়া পড়িল। কথিত আছে যে, রাজা তখন রণক্ঞার নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু হন্তীর বল বিফল হইল, শিব নড়িলেন না। তখন রাজার খাসিয়া সেনাপতি বক্ত পশুৰৎ হন্ধার করিয়া বীরদাপে সলক্ষে শিবের পার্ষে আসিয়া বিষম অস্ত্রাঘাতে শিবের একাংশ ভগ্গ করিয়া দিল, এবং ক্থিত আছে যে, তন্মৃতর্চ্চে মৃক্তিত হইয়া ভূপতিত হইল। তাহার সে মৃক্তা আর তালিল না, সে মৃত্যুম্থে পতিত হইল।

রাজা তথন আগমবাগীশের কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন; বুঝিলেন বে,
শিবের স্বইচ্ছাতেই তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। রাজা তথন শিবকে
স্থানাস্তর করার সক্ষল্প পরিত্যাগ করিলেন ও আগমবাগীশকেই দেবত্র দিয়া
শিবের পূজক নিযুক্ত করিলেন। আগমবাগীশের মহিমায় সকলেই আরুষ্ট
হইল, স্বয়ং রাজপুরোহিত তাঁহার শিশ্য হইলেন, এবং বর্ণফৌদ ও ধরিল
পরগণার অধিকাংশ ত্রাহ্মণ আগমবাগীশ বংশের শিশ্বত গ্রহণ করিল।

এই ঘটনা হইতে হাটকেশ্বের নাম ও মহিমা চতুর্দ্ধিকে খোষিত হয়।
জয়স্তীয়া রাজ্যের পতনের সহিত হাটকেশ্বের প্রভাব মান হইয়া যাওয়ায়
এখন এ স্থানে আর পূর্ববৎ লোক সমাগম ঘটে না। বারুণী উপলক্ষে
এস্থানে অন্তাপি একটি মেলা হইয়া থাকে। চূড়্থাই পোষ্ঠ আফিস
হইতে এস্থান এক মাইল মাত্র উত্তরে অবস্থিত। প্রীহট্ট সহর হইতে চূড়্থাই
পর্যান্তই নৌকা আসিয়া থাকে।

## ( তুঙ্গেশ্বর মহাদেব।)

তৃঙ্গনাথ নামক ভৈরব হইতেই তুলেশর প্রামের নাম হইরাছে বিবেচনা করা অসক্ষত নহে। একটি প্লোকে তৃঙ্গনাথ শিবের নাম পাওয়া ষায়। \* খোয়াই নদীর তীরে এই বৃহৎকায় শিব্ বিরাজিত। সায়েছাগঞ্জ রেইলওয়ে ষ্টেশন হইতে এখানে যাওয়ার স্থবিধা আছে। কথিত হয় য়ে, এ স্থানে দেবীর নয়টি অকুরীয়ক পতিত হইয়াছিল, এবং এ জন্ম তুলেশ্বর নবরত্ব-উপপীঠ বলিয়া খ্যাত।

প্রায় আটশত বংসর অতীত হইল, শস্তুনাথ বাচম্পতি রাচু দেশ হইতে

<sup>&</sup>quot;ক্ষায়াঃ পূর্বভাগেচ তুজনাথস্ত হৈ ভরবঃ। নবরত্ব মহাপীঠ তুজনাথক রক্ষকঃ॥"—ভীর্ণচিন্তাৰণি।

সপরিবারে তরফে আসিয়া বাস করেন। তাহার একটি বাচম্পতি ও কপিলা গাভী ছিল, ঐ গাভী প্রতিরাত্র বৎসকে হ্য-পান করাইয়া থাকে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু

অন্থদদানে জানা গেল যে, গাভী কোণায় চলিয়া যায়। একদা প্রহরায় থাকিয়া দেখা গেল যে, উবাকালে গাভী সবলে বন্ধনমুক্ত করতঃ অল্লদুরবর্তী এক মৃত্তিকা স্তুপের উপর দাঁড়াইয়া হৃদ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে। ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝা গেল না। তয়ে কেহ সেস্থান খনন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই রাত্রে বাচম্পতি স্বপ্নে তথায় নবরত্ন পীঠের অবস্থান জানিতে পারিলেন। পীঠ স্থানাস্থরিত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপ্রতি আদেশ হয়। তদমুসারে পরদিন তিনি পুত্রগণ ও প্রতিবাসীগণ লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হন ও সেই স্থান খনন করায় ভূনিয়ে একখানা প্রস্তর দৃষ্ট হইল, ইহাতে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি প্রমাণ আটটি ও মধ্যস্থলে প্রায় ত্রই ইঞ্চি পরিমাণ একটি, এই নয়টি গর্স্ত দৃষ্ট হইল এবং মধ্যস্থ গর্জে অন্তুর্চ পরিমিত এক শিবলিন্ধ পাওয়া গেল। স্থাং বাচম্পতি শিব লইলেন, পুত্র ও ভৃত্যগণ গর্ত্তমুক্ত প্রস্তর বহন করিয়া চলিল। বাচম্পতি সেই শিব ও প্রস্তরণীঠ তথা হইতে বহন করিয়া আনিয়া, নিজ বাটীর সন্নিকটে স্থাপন করেন। তৃন্ধনাথ বর্জনশীল অনাদি লিন্ধ, ব্রাহ্মণ শৃত্র সকলেই তাঁহাকে স্পর্ল করিতে পারে।

বাচম্পতির সপ্তম পুরুষে যতুমাণিক্য ব্রহ্মচারীর জন্ম হয়। ইহাঁর সময়ে

দেবদেবী যবনের মুদারাঘাতে তুলনাথের দক্ষিণ পার্শ্ব কালাগাহাড়ের জ্ঞা হইয়া যায়। এই যবন কালাপাহাড় বলিয়া উক্ত জ্ঞাছে। এই সময়ে উনকোটি তীর্ধেরও হুরবস্থা ঘটে।

শিব যবনস্পৃষ্ট ও বিভগ্ন হইলে ব্রহ্মচারী স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে যবনস্পৃষ্ট বিলয় নিয়মিত পূজার যেন অবহেলা না হয়; তাঁহার ক্ষোভ করিবার কারণ নাই, শিবের ভগাংশ পূর্ণ হইয়া যাইবে। এইরূপ স্থপাদেশ হওয়ায় শিবের পূজা বন্ধ হয় নাই এবং শিব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় ভগ্ন স্থানও পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মহুয়দেহে যেমন শুষ্ক ত্রণ হয়, শিবের দক্ষিণ পার্ষে তদ্ধপ কয়েকটি স্বেত-

দানা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দানা গুলি কিছুদিন পরে মিশিয়া গিয়া ভগ্নস্থান পূর্ণ হইতে থাকে, তৎপর আবার নৃতন দানা দেখা দেয়। তদ্যতীত শিবও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রবর্দ্ধিত হইতেছেন। ধীরতার জ্ব্যু প্রবর্দ্ধন ক্রিয়া চক্ষে ধরা যায় না। যে শিব প্রথমে অসুষ্ঠ পরিমিত ইছিলেন, এই আটশত বর্ষে তিনি প্রায় তিনহাত উচ্চ ও পাঁচ হাত পরিধি বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া-ছেন। এই শিবও মন্দিরে থাকেন না; ব্রন্ধচারী মন্দির প্রস্তুতের উত্যোগ করিলে 'আমি মন্দিরে থাকিতে ভালবাসি না' এইরূপ স্বগ্নাদেশ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাচম্পতি বংশে বড়বিংশ পুরুষ চলিতেছে। \*

(ব্ৰহ্মকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড ।)

ব্রহ্মকুণ্ড পার্কত্য ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও ইহা প্রীহট্রের লোকেরই তীর্ব। ইহা কাশিমনগর পরগণার সীমাস্ত রেখার অতি নিকটে অবস্থিত।
আসাম বেঙ্গল রেইলওয়ের মনতলা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া,এ স্থানে যাওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড একটি পার্কত্য উৎস। ব্রেতাযুগে পরশুরাম মাতৃবধাস্তর কুঠার পরিত্যাগের উদ্দেশ্তে নানাস্থানে (তীর্বে) ভ্রমণ করতঃ স্থানে স্থানে আঘাত করিয়া কুঠার ত্যাগের চেষ্টা করেন। আসাম সাদিয়ার পুর্বের ব্রহ্মকুণ্ডে তাঁহার হস্তস্থিত কুঠার পরিত্যক্ত হয়। তিনি এই পথে আসাম গমন কালীন, এইস্থানে আসিয়া মৃত্তিকায় কুঠারাঘাত করিয়া ছিলেন, এবং তাহাতেই এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয় বিলয়া কথিত আছে।

এই কুণ্ডের আরুতি ক্ষেপনী বা প্যারাবোলার ক্ষেত্রের ন্থায়। ক্ষেপনীর বক্ররেথা কুণ্ডের পশ্চিমোন্তর কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দক্ষিণ কোণে শেব হইয়াছে। কুণ্ডের পশ্চিম সীমা সরলরেথা বিশিষ্ট, এই সরল-

<sup>\*</sup> শিবের ভূপোথিত নিয়ভাগের চতুর্দিক পদ্মের পাপড়ীর স্থায়। ২৫।৩০ বংসর ইইল, পূজার স্থবিধার জায় একটি বেলী প্রস্তুত করা হয়। সেই সময় তিল হাত পর্যান্ত খনন করা হইয়াছিল। ঐ সময় একটি পাপড়ীতে খনিজের আঘাত লাগায় প্রথমে স্থেতবর্ণ ধারণ করিয়া, ক্লণপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ধায়। এতদৃষ্টে ভয়বশতঃ তৎক্ষণাৎ কাজ সমাধা করা হয়।

তুক্সনাথের উচ্চতা ২ হাত ১৪ অনুদি, পরিধি পাঁচ হাত ১৬ অনুদি।

রেখা ভেদ করিয়া এক অপ্রশস্ত খাত অনেকদূর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছে। এবং পূর্বভীর দিয়া এক অপ্রশন্ত – সন্ধীর্ণকায় জলপ্রণালী কল কল রবে ব্রন্দৃণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ব্রন্ধকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ তীর পরিষ্কার এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক জঙ্গলাবত। ইহার তীরভূমি আন্দাজ ২০ ফিট উচ্চ এবং জনভাগের পরিমাণ অন্যুন ২৫৩০ বর্গ ফিট হইবে। চৈত্রমাদের শুক্লা অপ্তমীতে লোকে এই কুণ্ডে স্নান করে। স্নানাস্তে যাত্রীগণ রুঞ্চপুরের মন্দিরে আগমন করে। \*

ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রীগণ কবুতর, ছাগ ও ফলমূলাদি অর্পণ করিয়া থাকে। তীরে কতকগুলি নিমু শ্রেণীর লোক দণ্ডায়মান থাকে, তাহারাই এ সমস্ত উঠাইয়া লয়। এই সময় এখানে এক বাজার বসে, তাহাতে অনেক পার্বত্য বস্তু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

জয়ন্তীয়ার পাঁচভাগ পরগণান্থিত তপ্তকুণ্ডের বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্থিত হইয়াছে। মধুক্ষণাত্রয়োদণী যোগে এ স্থানে তপ্তকুত। অনেক লোক তর্পণাদি করিতে সমাগত হয়। এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, এই কুণ্ডের ভূমি অতি উষ্ণ, —পদ সংলগ্ন করা যায় না, কিন্তু জল শীতল। সন্তবতঃ কুণ্ডতলে ভূগর্ত্তে কোনরপ দাহা পদার্থ থাকায় এইরূপ হইয়াছে। † বর্ধাকালে কুণ্ডটি ১০।১২ হাত জলের নীচে পডিয়া থাকে।

Assam District Gazetteers vol. II (sylhet) chap III p. 89.

+ "Another sacred pool is known as Tamptakunda and is situated in pargana Panchbhag in Iaintia. This pool is said to become quite warm on the occasion of the Baruni and it is possible that the water has in reality some mineral properties."

Assam District Gazetteers vol. II (sylhet) chap. III p. 89.

<sup>\* &</sup>quot;In the south-east corner of the Habiganj subdivision, there is a temple at Krisnapur, at which pilgrims worship after they have bathed in the sacred pool of Brahmakunda, which is situated just across the boundary of Hill Tippera."

## ( মাধবতীর্থ ও শিবলিঙ্গ তীর্থ। )

পূর্ব্বে মাধব প্রপাতের উল্লেখ করা গিয়াছে। এই প্রপাত একটি ক্ষুদ্র তীর্ব ব্লপে গণ্য হইয়াছে; মধুক্ষণ ত্রয়োদশী যোগে এখানে ৮।৯ সহস্র লোক স্নান তর্পণ কয়িয়া থাকে। মাধব পাথারিয়া প্রগণার অন্তর্গত, বড়লিখা ষ্টেশন হইতে তিন মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

আদাম আইল পাহাড়ের মাধবছড়া পশ্চিমমুধে প্রবাহিত হইয়া, হঠাৎ
উচ্চ পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া যাওয়ায় নীচে এক
ছড়ার বিবরণ।
রহৎ কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। যদি কেহ মাধবছড়ার
স্রোতাভিমুখে পূর্বাঞ্চল হইতে গমন করে, তবে ছড়ার বক্ষে মধ্যে মধ্যে
রহৎকায় প্রস্তর্থণ্ড সমূহ দেখিতে পাইবে। মাধবকুণ্ড হইতে প্রায় এক
মাইল উপরে এইরপ এক সুরহৎ পাষাণ খণ্ড আছে। রহৎ পাষাণটি ছড়ার
সমস্ত প্রস্তু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। জল এক পার্ম্ব দিয়া ভয়ে ভয়েই যেন
বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে ও একেবারে সজাের সেই প্রস্তরের সমুধে আসিয়া
এক কুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছে, ইহার পরিসর রহৎ না হইলেও অতি গভীর,—
সুচিক্রণ নীলসলিলে টলমল করিতেছে। এইরপ ছয়টি শিলাও তয়িয়ে
ছয়টি কুণ্ড সেই স্রোত বক্ষে দৃষ্ট হয়। বলা আবশ্রক যে এই ছয়টি কুণ্ডই
পাহাড়ের উপরে।

এই ছড়ায় হাঁটুজলের অনেক কম জল থাকে, এবং ছদিকে উচ্চ পাহাড় থাকায় হর্য্যরিশি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ কিছুদ্র অগ্রসর হইয়া ছড়ার একটি "বক্র" (পাক) বুরিলেই ষষ্ঠ কুণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেধান হইতে হুর্য্যরিশি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এই স্থানে আসিলে একটি হুঁ হুঁ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, মধুচক্রে আঘাত দিলে উড্ডীয়মান মক্ষিকার ঝাঁক হইতে যেরূপ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ শুনা যায়। তৎসমুখেই অভীষ্ট সপ্তম কুণ্ড, তথায়ই যাত্রীগণ সানাদি করিয়া থাকে।

সেই পূর্ব্বোক্ত স্রোভটি ( ছড়া ) শৈল গাত্রে প্রস্তুরের উপর দিয়া চলিয়া প্রণাতের উৎপত্তি। বিয়ে পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গা-বাহিয়া পড়ে নাই। পাহাড়টি যেন সন্মুখে নত হইয়া – "ঝুকিয়া" রহিয়াছে। তাহার উপর হইতে জল রাশি শৃত্য দিয়া সলক্ষে পড়িতেছে। যেখানে জলরাশি পতিত बहेरजह, जाबात हर्जुमितक छेळ शाबाफ त्यांगी, संग्रामम अकि छेवा वित्मव। দৈর্ঘ্যে পোয়া মাইলের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে কতকটা স্থান ব্যাপী এক বৃহৎ কুণ্ড-জন ভাগ প্রায় ৫০০০ বর্গ ফিট হইবে ৷ ইহারই নাম মাধব-কুগু। ইহার মধ্যদেশ অতি গভীর। সাহসী লোক কেহ কেহ সাঁতার কাটিয়া ধারাতলে গমন করে; কিন্তু শীতল জলে সাঁতার দিয়া কুণ্ড পার হইতে গেলে ক্লান্ত হইতে হয়। ক্ষুদ্র ধারাতলে, শৃক্তে—পর্বতগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া একটি প্রস্তুর আছে। 'ছাতিজ্বলে' সেই প্রস্তুরের উপর দাঁড়ান যায়। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ধারাটির জ্বলপতনবেগই মন্তক অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারে না ; বৃহৎ ধারাতলে যাওয়া হুঃসাহসিকতা ও অসম্ভব।

ইহার এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গহবর রহিয়াছে, দেই গহবরটিকে সাধারণ লোকে "কাব্" বলে। (কেব্ Cave বলিলেই শুদ্ধ কাৰ্ ৷ হইত।) পাহাড়ের একদিক যেন মান্থুষে বহু যত্নে খুঁদিয়া রাখিয়াছে, – যেন পাথরের একটি একচালা ঘর। রৃষ্টির সময় প্রায় ত্বই শত লোক ইহার নীচে প্রবেশ করিলেও সমাবেশ হ'ইতে পারে। যাত্রী-গ্রণ স্নানাদি করিয়া, পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া, পশ্চিম দিকে গৌরনগরে, माध्ययाकात्र नामक श्रांत वाकृषी (मलाग्न व्यानिश कलर्याण करत्। माध्य-মেলা দিন মাত্র স্থায়ী। এস্থানে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয় ও নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মাধব যাত্রীগণের মধ্যে নিয়শ্রেণীর लात्कत मश्यारे व्यक्षिक पृष्ठे रहा।

শিবলিক তীর্থ মাধব বা অন্ত তীর্থের ক্যায় খ্যাতনামা না হইলেও, স্থানীয় লোকে পবিত্র বলিয়া ভক্তি করে ও সোমবার নন্দাদি শিবলিক তীর্থ। তিথিতে, বিশেষতঃ চৈত্ৰ শুক্লা প্ৰতিপদ যোগে তথায় গমন করিয়া থাকে। ইহা মন্থ্যক্ত নহে। প্রাকৃতিক দুখ হিসাবে, ইহা একটি বিশেব দর্শনীয় স্থান। ইহাও আদম আইল পাহাড়ে অবস্থিত: वर्जनिथा (हेमन ट्टेएड ट्रेटा अधिक प्र नरह। (हां जिथात उज्जाती

হইতে লোকেল বোর্ড সভ্তে হুই মাইল গমন করিয়া কীণকার 'শিবছড়া' প্রাপ্ত হওরা যায়। ইহার গর্ভ কুল কুল পাবাণ খণ্ডমর; আর পরিমিত আর, সেই পাবাণ খণ্ড সমূহের উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রস্তর্থণ্ড গুলি অতি পিচ্ছিল। অতি সতর্কে এই হুর্গম পথে আর দেড় মাইল গমন করিলে, পর্বত গাত্রন্থিত প্রস্তর গুলির অভিনব অবহান সৃষ্টে মনে সভাবতঃই ভাবান্তর উপন্থিত হয়। আরও অর্চ্চ মাইল অপ্রসর হইলেই অতীষ্ট শিবলিক নামক স্থানে পোঁছা যায়। এখানে টালার উপর কুলে এক পাবাণ লিক আছেন, কিন্তু শিবলিকের কোনরূপ নিত্য পূলা অর্চনা হর না।

এ স্থানের প্রধান দৃশ্ব "শিবের কটা"। প্রস্তর্মর পর্কত গাত্র হইতে প্রকৃত কটার আর ৩।৪টি কটা বাহির হইরাছে, এবং ঐ নিরেট প্রস্তরময় কটা হইডে বিন্দু বিন্দু করিরা কল বহির্গত হইতেছে। এ স্থানে উপস্থিত হইরা বম্ বম্ শব্দ করতঃ লোকে হাততালি দের এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে কল বাহির হয়। যাত্রিকেরা সেই কল ভক্তিভরে শিরে ধারণ করে। এই কটার নিয়ে একটি গর্জ আছে, লোকে বলে যে, বহুপুর্কে তথার কনৈক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বর্ত্তমানে প্রস্তর বৃদ্ধি পাওরায় গর্তের মুখটা সন্ধীণ হইরা যাইতেছে।

এই স্থানে ছুইটা ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে, একটা পাহাড়ের উপরে, অপরটি নীচে। উর্দ্ধ অধঃ কুণ্ডের ব্যবধান ১২।১০ হাত মাত্র। উর্দ্ধ কুণ্ড হইছে অধঃকুণ্ডে ঝির ঝির শব্দে জল পড়িতেছে। (স্বতরাং বলিতে হইবে মে, ইহাও প্রপাতের এক ক্ষুদ্রতম নমুনা মাত্র।) কুণ্ডম্বর অপ্রশন্ত, কোনদ্রপে ১০।১২ জন লোক একত্র স্থান তর্পণ করিতে পারে। স্থানান্তর মাত্রীয়া মহা-দেবের পূজা দেয়, কেহ কেহ বা কীর্ত্তনাদিও করে। এখানকার জল লোকে সমত্রে গৃহে লইয়া যায়। নিবিড় পাহাড়ের ভিতরে বলিয়া এয়ানে স্থর্যের আলো স্পষ্টরূপে পভিত হয় না।

### ্ (বাহ্নদেহবর বাড়ী)।

হিন্দু রাজধের সময় পঞ্চৰভের স্থপাতলা গ্রামে জরন্তীয়ারাজের ছুর্নীদলই
নামক জনৈক কর্মচায়ী বাস করিতেন। তাঁহার বাসপঞ্চবতের রাস্থদেব।
বাটার সম্মুখে একটা প্রাচীন পুষ্টানী ছিল, তাহাতে জল

थाकिए ना; इर्नापन छ अट भूइतिनी धनन कताहरण जातस करतन। किडू-पूत धनन कता बहेरन मानित मीरिन वास्त्रपार अस्त्र अस्त्र मृद्धि महिए अकथाना इर्नाम् शिं भाषता त्रान । कथिए जारह, इर्नापन हे अटे पानी मृद्धिक कप्रसीत्राम के भागिहिता त्रान ; अवः देवकवर्श्य त्रांचात्रत जाहा नाहे वित्रा वास्त्रपन मृद्धि, विकातस्य भागिक नामक एकए। अक्षांचा वास्त्रपक त्राम अहान हे हर्ष्ण हे वास्त्रपत्र भूचा अधिष्ठिए हम । वास्त्रपत्र नात्म अहान वास्त्रपत्र व वना हम । इर्नापन हेत्र भूइतिनी अधनक सीर्नावहात्र जाहा ।

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তারে অতি স্থানর বাস্থাদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত,—ছই দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি। একখণ্ড প্রস্তারে মূর্ত্তিতার উৎকীর্ণ। বাস্থাদেবের উল্টারণ বিশেব প্রসিদ্ধ। প্রায় ৬।৭ সহস্র লোক ঐ সময় সমবেত হয়। বৈরাগীনবাজার উমার ষ্টেশন হইতে এস্থান প্রায় ৫ মাইল এবং রেইলওয়ের লাতু ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুনামগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত জগল্লাথপুরের বাসুদেব মৃত্তি ও পঞ্চধণ্ডের বাসুদেব মৃত্তি ঠিক একরপ। জগল্লাথপুরের বাসুকগল্লাথপুরের
বাসুদেব।
দেব খুজীর ঘাদশ শতাদীতে জগল্লাথ বিপ্র কর্তৃক পরিপুজিত হন, জগল্লাথের নামানুসারে জগল্লাথপুরের নাম
ইইয়াছে। এই বাসুদেব মৃত্তির বিবরণ ২য় ভাগ ১ম খণ্ডের ৬৯ অধ্যায়ে
পাঠক দেখিতে পাইবেন। জনেক দ্রের যাত্রীকগণ গিয়া এ মৃত্তি দর্শন করে।
সরকারী ইতিহাস গেজেটিয়ারে এই মৃত্তির স্থাপনকাল স্মাট শাহজাহানের
সময়ে বলিয়া লেখা ইইয়াছে, কিন্তু এ কথার কোন প্রামাণ্য ভিন্তি নাই।

#### ( আথড়া )।

বৈষ্ণৰ ধর্মাবলন্ধীদের স্থাপিত বিষ্ণু বা তৎসংস্কৃষ্ট দেবতার স্থানই সাধারণতঃ আধড়া নামে খ্যাত। শ্রীহট্ট জিলার সকল আধড়ার মধ্যে বিধলনের আধড়াই বৃহৎ। কিন্তু তথায় কোনরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বিধলনের আধড়া বা নাই। জগন্মোহিণী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্ব অধ্যায়ে করা পিরাছে। এই সম্প্রদায়ের লোক গৃহত্যাগী ও বৈরাগী বেশধারী। ইহারা ভুলসীপত্র বা গোন্যের ব্যবহার করে না, কোন মূর্ত্তি

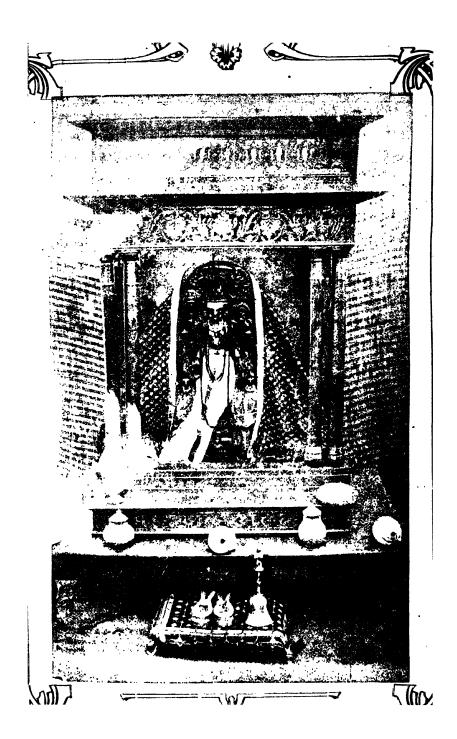

পূলা করে না, \* এবং শুরুকেই শ্রেষ্ঠ উপাক্ত বনিরা জান করে। এই আবড়া রামকৃষ্ণ গোসাঞি কর্তৃক হাপিত হয়; এই হানেই ভাহার সমাধি আছে। শিক্তবর্গের "বার্বিকী" প্রভৃতি হইতেই এই আবড়ার জার প্রায় ৪০,০০০ টাকা হইরা বাকে। তব্যতীত ভূসশান্তির আয়ও অনেক আছে। এই সম্প্রদার বৈক্ষবসমাল বহিন্তু ত বনিয়াই বন্দাবনে মীমাংসিত হইরাছে। জগনোহন গোসামী ও রামকৃষ্ণ গোসামীর জীবনরত্তে পশ্চাৎ এই সম্প্রদার ও আবড়া সম্বন্ধে অবশিষ্ঠ জাতব্য বিব্রত হইবে।

শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে বুগলটালা নামে আর একটি প্রাসিদ্ধ আৰ্থা আছে। প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে ঠাকুর বুগল কর্তৃক যুগলটালার ইহা স্থাপিত হয়। ঠাকুর বুগল একজন সিদ্ধপুরুষ আবড়া। ছিলেন। এই আবড়ার ভূসম্পত্তি আছে; ভাহার আর

#### # এখন কিন্তু ইহারা তুলসী খোময়াদির সন্মাননা করিতে আরম্ভ করিরাছে।

+ At Bithangal, near Mymensingh boundary there is an Akhra under the management of the Jaganmohini sect. At one time there was neither idol nor tulsi plant at this akhra and cowdung was not used for cleansing purposes. Strong objection was, however, taken at Brindaban at this disregard of what the ordinary Hinduholds sacred and a more orthodox ritual is now observed. Ramkrishna, the founder of this place, is held in the greatest veneration, and offerings are made at his shrine by men who desire offspring or the increase of their herds. This section of the Vaishnavites at one time tried to worship an abstract God without shape or farm, but this proved to be beyound the spiritual capacities of their deciples, and they sing the praises of Hari, Krishna, Ram and even Chaitanya. Bithangal has completely eclipsed the akhra at Masulia near Habiganj, which contains the tomb of Jaganmohan, the founder of the sect. It is the wealthiest and most prosperous akhra in sylhet, and is said to receive as much Rs. 40,000 per annum in the form of offerings from its deciples. The buildings are of considerable size, and of masonry, and several of the rooms are paved with marble."-

Assam District Gazetteers Vol. II (Sylhet) Chap: III P. 88.

প্রায় পনর শত টাকা হইবে এবং শিশু সংখ্যাও প্রায় আটশতের কম নহে।\*
বুলন পর্বে বুগলটীলায় অনেক শিশুের সমাগম হয় এবং তাহাতে অনেক
লাকল্যক হইয়া থাকে।

'এতব্যতীত ইন্দেশর পরগণার পাণিশালির আধড়াও বিশেষ বিধ্যাত, এই আধড়াতেও ভূস্পান্তি আছে এবং বুলনের সময় অনেক নিয় সমবেত ইওয়ায় বিশেষ ঘটা হয়। এই আধড়া গুলি ব্যতীত শ্রীহট্টে আরও বহুতর আধড়া আছে, তাহা তত খ্যাতদামা নহে; এঃ —পরিশিষ্টে আধড়া সমূহের বিষর উল্লেখিত হইবে।

## (মোদলমান তীর্থ।)

মোসলমান তীর্থ মধ্যে প্রীহট্ট সহরের দরগামহল্লান্থিত প্রসিদ্ধ শাহজলা-লের দরগাই উল্লেখযোগ্য। এই বিখ্যাত দরগার বিবরণ দিতীয় ভাগ দিতীয় খণ্ডের দিতীয় অধ্যায়ে জ্বন্টব্য। প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহজলাল এই দরগার প্রতিষ্ঠা করেন। শাহজলাল পীর মোসলমানগণের অতীব মান্ত। শাহজলাল দামে চারিজন প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীহট্টের শাহজলাল অন্ততম ও সকলের মধ্যে প্রধান। ইহাঁর সাধনা স্থান ও কবর শ্রীহট্টে অবস্থিত বলিয়া ইহা মোসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

সুন্দরবনে অনেক হিন্দু মোসলমান মধু, মোম প্রভৃতি আহরণ করিতে বায়। তাহারা তত্ততা যে সকল পীর বা দেবতার কথা বলিয়া থাকে, তয়ধ্যে "শাহললাল পীর" একজন; ইনি আমাদের শ্রীহট্টের শাহললাল হইতে ভিয় মহেন; শ্রীহট্টের পার্বত্য অংশেও এইরপ পীরের দোহাই দেওয়া হয়। স্বতরাং পীর শাহললালের প্রভাব স্থলরবন পর্যন্ত প্রচারিত ইইয়াছিল বলিতে ইইবে। দিলীর শেব মোগল স্মাট মোহামদ শাহের

<sup>\* &</sup>quot;The Akhra of Jugaltila is said to have been founded some 200 years ago by one Jugalkisore mahunta, who is supposed to have been an incarnation of the deity. It is endowed with landed property which brings in from 1000 to 1500 Rupees a year, and has some seven or eight hundred deciples." etc.

Assam District Gazetteers Vol. II (Sylhet) Chap. III P. 88.

পুত্র ফিরোজনাই ১৮৫০ খুঙাব্দে এই দরগা দর্শনের জক্ত আগমন করেন।
স্থানুর হায়দরাবাদ প্রদেশ হইতে নিজাম বাহাছরের মন্ত্রী এই দরগা দর্শনার্থী
হইয়া প্রীহটে আসিয়াছিলেন; ইহাতেই দরগার মহাদ্মা ও প্রখ্যাতির
বিষয় বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ ভারতবর্ষে মোসলমান তীর্ষের মধ্যে
এই দরগার সমকক স্থান আর আছে কি না সন্দেহ।

শাহজলালের দরগা ব্যতীত শ্রীহট্টে আরও অনেকটি দরগাও যোকাম
আছে; তন্মধ্যে নিয়ে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।
অক্তান্ত ছানের
দরগাও যোকাম।
লাউড়ে অবস্থিত। শাহ আরপীন শাহজলালের এক
প্রধান অসুসন্ধী ছিলেন, তিনিই এই স্থানে বাস করিতেন।

(২)—ফতেপুরে ফতেগাজীর মোকাম। ইনিও শাহজলালের অনুসঙ্গী ছিলেন, ইহার মোকামে মোগল সম্রাট প্রদন্ত বহু পীরোন্তর ভূমি আছে এবং অগ্রহারণ মাসের শেবদিনে তথার এক মেলা হয়। এ স্থানে আহামদ গাজী, মসউদ গাজী, ও ফতে গাজীর সহিত তিনি একত্র বাস করিতেন।\* তথ্যতীত গিরাস নগরে গিরাসউদ্দীন সাহেবের দরগা, বদরপুরে শাহবদরের মোকাম, চাপঘাটে গরতীর মোকাম, লঙ্করপুরের দরগা প্রভৃতি বিখ্যাত। বিতীয় ভাগ বিতীয় খণ্ডের বিতীয় অধ্যারের টীকাধ্যারে বহুতর মোকাম ও দরগার বিষয় উল্লেখিত হইবে।

মোকাম শব্দের অর্থ বাসন্থান। প্রতাপগড় গরগণায় জন্ধনের ভিতর ছাগল মোহার মোকাম বিশেষ বিখ্যাত। ইহা বাদশাহর মোকাম বলিয়াও ক্ষিত হয়। পাহাড়ের লাক্ড়ী ব্যবসায়ী হিন্দু মোসলমান সকলেই প্রথমে এই মোকামে গিয়া বাদশাহকে প্রণাম করিতে হয়। ব্যবসায়ীরা মোকামে

Assam District Gazetteers Vol. II (sylhet) Chap. 111 p. 82.

<sup>\* &</sup>quot;Near the Shahjibazar Railway Station, in the South-west corner of the district, is the darga of shah Fateh Ghazi, one of the companions of shah Jalal. This darga is maintained from the rents received from a village which was granted to it by Mughal Government, and has since been exemped from payment of land revenue."

रि नकन ज्वापि छे भहात पात्र, कथन कथन वाज नित्रा महे जवापि ভক্ষণ করিয়া যায়। করিমগঞ্জ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে নিমু শ্রেণীর हिन्दूगर्ग ও महिका वाष्माहत त्माहाँहे निम्ना शास्त । अहे महिका वाष्माहत्क वत्नत्र अधिष्ठां एविष्ठा विनेत्रार्थे लाक्ति मत्न करत्। मत्रकात्री रेजिहास লিখিত হইয়াছে যে, দিলীর কোন বাদশাহ প্রতাপপড়ে নির্জন জঙ্গলে মোকাম প্রস্তুত ক্রমে বাস করিয়াছিলেন।\* একথা সতামূলক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ লোকে সহিজা বাদশাহর নামই উল্লেখ করিয়া থাকে, দিল্লীর কোন শাহজাদা বা বাদশাহের উল্লেখ করে না।

#### দশম অধ্যায়--পরগণাসমূহ।

-:•:-

প্রাচীন কালে খ্রীহট্ট লাউড়, গৌড় ও লম্বস্তীয়া এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, বিতীয় পণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এই ত্রিভাগের সীমাদি কবিত হইবে।

মোসলমান শাসন কালেও ঐহিটের সীমা বর্ত্তমান কালাপেকা বহুদূরে ছিল। তথন ত্রিপুরার সরাইল ও ময়মনসিংহের জোয়ানশাহী প্রভৃতি সমস্তই শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল। আইন—ই—আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে. সম্রাট আকবরের সময়ে ঐছিট বিলা আটভাগে বিভক্ত ছিল, ঐ এক এক ভাগ মহল নামে কথিত হইত। যথ। :---

<sup>\* &</sup>quot;In the Pratapgarh pargana, to the south of Karimganj, there are several Mukams which are said to have been founded by one of the Badshas of Delhi, who turned fakir and settled in that lonely spot. Timber traders, whether Muhammadan or Hindu, still worship at this places, and it is said that tigers in former days used to visit these shrines on Thursday nights, and eat any food left far them, without molesting the persons stopping in the mukam.'

Assam District Gazetteers Vol. II (sylhet) Chap. III P. 83.

| মহলের নাম                    | রাজস্ব (দাম)                 | <b>मल</b> न् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| প্রতাপগড়(ও পঞ্চৰও)          | দাম।<br>৩৭ <b>-,</b>         | পঞ্চৰও একটি পৃথক পরগণা, ইহা<br>পরে প্রতাপগড় হইতে ধারিক<br>হয়; পূর্ব্বে পঞ্চৰও পর্যন্ত প্রতাপ-<br>গড়ের সীমা ছিল বলা ঘাইতে                                                                                                                                                                                                                                  |
| বাণিয়াচঙ্গ                  | <b>&gt;,७</b> ९२,०৮ <b>०</b> | পারে।<br>বর্ত্তমানে বাণিয়াচঙ্গ বৃত্ত অংশে বিভক্ত<br>হইয়াছে, ঐ নামে এখন তিনটি<br>প্রগণা পাওয়া যায়।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| বাজ্য়া বা বাছয়া সহর        | ₩08,0₩0                      | পর্যপা শভিরা ধার।<br>বর্তমানে ইহা একটি ক্ষুদ্র মহালে<br>পরিণত হইয়াছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>क्युडी</b> सा             | २१,२००                       | त्राक्षत्र दिनात्व हेश नर्सार्शका कूज<br>हिन विशोष त्वांश हम त्व, कम्रखी-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | ٠.                           | য়ার অংশ বিশেষ মোগল সমাটের<br>করদু রূপে গণ্য হইয়া থাকিবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| হাবিলি সিলেট                 | २,२२०,१५१                    | বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরাদি লইয়া ইহা ছিল।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| সভর ধণ্ডল (সরাইল)            | ৩৯৽,৪৭২                      | সতরখণ্ডল সরাইলের অন্বর্গত হইলেও  এক্ষণে একটি খারিজা মহালে পরিণত হইরাছে। সমাট আক- বরের পূর্ব হইতে সরাইল শ্রীহট্টের অন্তর্ভু জ ছিল। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার ইতিহাসে লিধিয়া- ছেন, সরাইলের অধিকারী "দেও- রানগণ তাঁহাদের রাজস্ব শ্রীহট্টের আমিলের নিকট প্রেরণ করিতেন। সমাট আরক্ষজেবের শাসন কালে সরাইল—সতরখণ্ডল শ্রীহট হইতে খারিজ হইরা ঢাকা—নেরামতের |
|                              |                              | নেজাৰত সেরেন্ডাভূক্ত হয়।"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| লাউড়<br><del>- বিনয়ন</del> | २८७,२०२                      | বর্ত্তমানে একটা পরগণা মাত্র।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| হরিনগর                       | >->,৮৫٩                      | <b>4 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

দাম আধুনিক ডব্ল পয়সার ভায় একপ্রকার তাম্মুদ্রা, আট দামড়ীতে এক দাম এবং চল্লিশটা দামে এক শেরশাহী টাকা হইত। আকবরের রাজ্য মন্ত্রী রাজা তোড়রমল্ল কর্তৃক 'ওয়াসিল তোমার জমা' নামে যে রাজ্য-हिनाव श्रीष्ठ हम्, जाहा (जहे फेक हिनाव श्रीप हरेग्राह । हेहा ए व्यट्रिंद द्रावच साठि ১৬१,०৪० होका शर्या द्र ।

>१२२ युंडी स्मिक्लि थैं। "क्या कामाल छामाति" नारम (य রাজবের পাকা হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া ৫৩১,৪৫৫ টাকা লিখিত হইয়াছে এবং গ্রীহট্ট জিলা ১৪৮টি মহলে বিভক্ত विना वर्षना कता हरैगाहि। এই महन धनिरे छिन्न छिन्न भन्नग्राग्र আখ্যাত হইয়াছে।

এই সংখ্যা পরে আরও বর্দ্ধিত হয়; তরফ, লংলা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পরগণা হইতে অনেক পরগণা পরে খারিক হইয়া বাহির হইয়াছে। এক তরফই গদাহাসন নগর প্রভৃতি দশটি ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় বিভক্ত হয়। আসামের ষ্টেটিস্টিকেল একান্ট্র পুস্তকে (জয়ন্তীয়া ব্যতীত) ঐহিটে ১৬৮টি পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে। জয়স্তীয়ার অষ্টাদশ সংখ্যা এতৎসহ যোগ করিলে প্রহারের পরগণা সংখ্যা ১৮৬টি হয়। হন্টার সাহেব ১৮৬টি পরগণারই উল্লেখ করিয়াছেন। (হাওলি পানিশালি, বেতাল, কিসমত বেতাল, ও লক্ষণ ছিরি গং এই ) পাঁচটা পরগণার নাম তৎকর্ত্বক উল্লেখিত হর নাই। তৎসহ ইহা যোগ করিলে শ্রীহট্টের পরগণা সংখ্যা বর্ত্তমানে (यां ) २२ वि ।

হন্টার সাহেব (১৮৫৯—১৮৬৬ খুষ্টাব্দের থাকবন্তের জরিপামুযায়ী) একর উল্লেখে প্রতিপরগণায় যে ভূপরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন, কালেক্টরীর कांगरक উল্লেখিত (১৮২০—১৮২৯ খুষ্টাব্দের হালাবাদী করিপামুযায়ী) হাল হিসাবের সহিত তাহার অনৈক্য লক্ষিত হয়, নিয়ে স্বডিভিস্নামুসারে একর ও হাল পরিমাণের সহিত পরগণা গুলির নাম লিখিত হইল। হালাবাদি কাগজের উল্লেখিত মতে পরগণা গুলির গ্রাম সংখ্যা এবং রাজ্বস্থের পরিমাণও লিখা গেল।

#### कालछेत्री विज्ञाग -

পূর্বেরাজম্ব সংগ্রহের এক একটি কেন্দ্র স্থান ছিল, তাহা জিলা নামে খ্যাত। উত্তর শ্রীহট্ট সবডিভিশনে পারকুল, তাজপুর ও জয়ভীয়াপুর, এই তিনটি জিলা বা কালেক্টরী বিভাগ। করিমগঞ্জের কালেক্টরী বিভাগ-লাতু। দক্ষিণ ঐহটের—নয়াখালি, রাজনগর ও হিঙ্গাঞ্জিয়া। হবিগঞ্জের कालक्रेत्रो विভाগ — नविशव, नवत्रपूत महत्रभामा। ध्वर जूनामगरव्यत কালেট্ররী বিভাগ--রমুলগঞ্জ।

## ( উত্তর শ্রীহট্ট।)

| ক্ৰিক পৰ্য   | পরগণার নাম         | মৌজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদি) | একর             | রা <del>জ</del> ন্ব<br>(টাকা) | তালুক<br>সংখ্যা |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| >            | অরঙ্পুর (উরঙ্পুর)  | >06                           | >>9¢           | 9088            | २৮७৮                          | ₹8•             |
| <b>ર</b>     | ইছাকলস             | ¢3                            | <b>७</b> ७२७   | 8७२७२           | ৩৬২১                          | 80•             |
| 9            | <b>हेन्सान</b> गद  | ٩                             | €0₽            | 8 o ¢ o         | <b>6</b> 60                   | >>>             |
| 8            | উত্তর কাছ          | 8                             | >686           | <b>&gt;</b> 008 | <b>3</b> 68¢                  | ২৮৩             |
| ¢            | করণসী              | ٩                             | 848            | >64             | 8>2                           | 1.              |
| •            | ক্সবা শ্রীহট       | २७১                           | <b>6</b> 0>    | २८२१            | . 89                          | •               |
| ٩            | কাজাকাবাদ          | 98                            | >>48           | ८५२१            | <b>7</b> 286                  | د٠>             |
| ৮            | কুরুয়া            | 69                            | >996           | A882            | २৯88                          | 663             |
| >            | কৌড়িয়া           | २१४                           | 296            | 84622           | >• ৫৫                         | >900            |
| <b>&gt;•</b> | থি <b>ত</b> া      | >8                            | Psec           | <b>५०७</b> २२   | ७५८८                          | 266             |
| >>           | <b>गक्रानग</b> त्र | 8                             | <b>ે</b> ર     | <b>633</b>      | ૭કર                           | 60              |

| ক্ৰেমিক লম্বর | পরগণার নাম            | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আৰাদি) | একর        | রা <b>জস্ব</b><br>(টাকা) | ভাৰুক<br>সং <b>ৰ্</b> যা |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| >ર            | গহরপুর .              | •                             | •              | ১৮৪২•      | 8874                     | 64.                      |
| 00            | <b>গিলাছ</b> ড়া      | 26                            | १२७३           | 4990       | 643                      | <b>ર••</b>               |
| >8            | গোধরালি               | 8¢                            | >960           | ३२४१       | 669                      | ۰۶۰                      |
| >4            | গোয়ার                | <b>২</b> •                    | 2.5            | 8678       | 260                      | 16                       |
| >6            | চৈতক্ত নগৰ নং >       | 4                             | >• 6 •         | 6>18       | 693                      | ર                        |
| >1            | <b>ो नः</b> २         | >8                            | 869            | ७२०8       | >->-                     | >9                       |
| ٦٤            | বয়স্তীয়া (১৮ পরগণা) | •                             |                | •          | •                        | •                        |
| <b>6</b> ;    | चनानभूत               | 75                            | >690           | 9>>২       | 08.6                     | 864                      |
| २०            | ঢাকা দক্ষিণ           | ৬৬                            | 9062           | 2008       | ৫२१৮                     | <b>२७</b> २१             |
| २>            | দক্ষিণ কাছ            | >ર                            | >859           | <b>646</b> | 2022                     | 804                      |
| २२            | <b>इनानी</b>          | 224                           | 54.8           | >000       | 8•२৯                     | ٥٢٩                      |
| २७            | <b>কুরকাবাদ</b>       | 00                            | 1>2            | ७२৮১       | <b>646</b>               | 8>>                      |
| <b>२</b> 8    | वभाष                  | >                             | >6             | 99         | २>                       | <b>b</b>                 |
| २६            | বরায়া                | 8¢                            | <b>0686</b>    | >646c      | 8849                     | >->1                     |
| २७            | वक्रका (वत्रगका)      | ęq                            | >996           | ₹>8•       | 996                      | <b>२</b> >•              |
| २१            | বণভাগ (খালিসা)        | 63                            | ७४००           | ৮৩৭১       | ₹88•                     | >->6                     |
| २৮            | বাজু বণভাগ            | 6>                            | >8>২           | 5008       | :09>                     | ७१৮                      |
| २२            | বেত্ৰীকুল             | ર૧                            | २१•२           | 254.2      | >8¢২                     | 782                      |

| <b>ক্ৰে</b> কি ন <b>ষ</b> র | পরগণার নাম                     | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হা <b>ল</b><br>(আবাদি) | একর             | রাজস্ব<br>(টাকা) | তাৰুক<br>সংখ্যা |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 90                          | বোয়ালজোর                      | 60                            | ৩৮৪৭                   | •8 <i>0</i> 6¢  | ૨૯૧७             | ٠,٠             |
| ৩১                          | ভাদেশ্বর(আরাকাবাদ)             | ર્ષ                           | ٤٠>>                   | <b>&gt;</b> २१> | دورر             | ৩২১             |
| <b>છ</b> ર                  | <b>মোক্তারপুর</b>              | •                             | •                      | ৮২৭৩            | >948             | >48             |
| లు                          | মোহাম্মদাবাদ                   | >>                            | <b>५७</b> २            | 98•             | 226              | >•              |
| <b>08</b>                   | যৌরাপুর (হাউলি)                | >¢                            | >•৫৬                   | 6742            | 22.5             | 46.             |
| <b>૭</b> ૯                  | ঐ (ইটা)                        | 20                            | <b>૭</b> % •           | >७•৩            | 801-             | >•1             |
| <b>96</b>                   | রাণাপিং (নারাপিং) <sup>°</sup> | 20                            | دده                    | 4666            | 49•              | >646            |
| ৩৭                          | রেকা                           | ve                            | 6-89                   | 30F#F           | <b>698</b> 2     | >>>             |
| ৩৮                          | লন্দীপুর                       | 83                            | >966                   | <b>487</b> 4    | २8७१             | २७६             |
| ده                          | শিকান্দরপুর                    | ೨                             | ७७१                    | 468             | >88              | 96              |
| 8•                          | সন্ধাইড় (ছন্ধাই)              | 8¢                            | >886                   | ***             | ₹¢•8             | ve•             |
| 8>                          | <b>হ</b> রিনগর                 | P.8                           | ১২৭৬                   | 1080            | ₹•89             | <b>9</b> F•     |

# (করিমগঞ্জ।)

| ক্ৰেমিক নম্বর | পরগণার নাম                 | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আ্বাদি) | একর             | রাজ্য<br>(টাকা) | ভালুক<br>সংখ্যা |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| >#            | আক্বরপুর                   | 9                             | ) ७२            | 456             | 684             | 83              |
| ₹*            | <b>অ</b> াগিয়া <b>রাম</b> | 9•                            | 692             | ०८८७            | 242             | > <b>19</b> 0   |
| <b>0</b> *    | আরঙ্গাবাদ মাটাকাট।         | •                             | •               | २७১             | ææ              | 44              |
| 8             | ইছাৰতী                     | 63                            | २৮१৫            | <b>৩৬৫</b> •    | ৩৬৫•            | *65             |
| ¢             | ইয়াকুব নগর                | >5                            | ૭૨૭             | <b>&gt;৫</b> ২২ | ೨೪೨             | 89              |
| •             | এগারদতী                    | ४२                            | ०८५१            | , ১৯৭৬৪         | १२००            | <b>08</b> •     |
| 9*            | এগারসতী পল্ডর              |                               | •               | •               | •               | •               |
| b*            | এতেদামনগর                  | 8                             | 39¢             | <b>३</b> २৮১    | ৩৬৮             | 80              |
| 2*            | কুমড়ীদাল (বাদে)           | ৬                             | 26.2            | 926             | 90              | २৮              |
| 3.            | কুশিয়ারকুল                | 48                            | ૭৪૨૧            | ১৬৪৭৩           | <b>088</b> •    | <b>68</b> %     |
| >>+           | ঐ (কিসমত)                  | 8.                            | ೨೨೪೪            | ccec            | <b>e</b> ৮:     | >6>             |
| >२•           | ঐ (বাদে)                   | ৩৯                            | 620             | २८५१            | 289             | 4>              |
| 20            | চাপৰাট                     | 90                            | ৩২৫৩            | २७६७            | <b>৯</b> ৩২¢    | २३७             |
| 78            | চুড় <b>থাইড়</b>          | २ऽ                            | ११२८            | ٩٠٤٧            | >২৫৬            | २००             |
| 20+           | চৈতক্সনগর নং ৩             | >>                            | 2879            | 2.95            | 24.             | ١               |
| >6*           | ঐ নং ৪                     | >                             | 29              | ৮৬২             | <b>২৩&gt;</b>   | >               |
| 39            | ছোটলিখা                    | २२                            | 2250            | ४६२१            | >66.            | 804             |

| <b>ক্রিক লম্ব</b> ত্র | প্রগণার নাম<br>,    | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | <b>হাল</b><br>(আবাদি) | একর              | রা <b>জস্ব</b><br>(টাকা) | ভালুক<br>সংখ্যা |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 24                    | <b>জ</b> ফরগড়      | <b>ે</b> ર                    | 78•0                  | 70074            | २१४७                     | 468             |
| 25                    | ভেওয়াদি (দৌয়াদি)  | ৩৫                            | ೨೨∙ €                 | >668.            | 2893                     | ২৮•             |
| ২•                    | ঢাকা উন্তর          | २৮                            | 2020                  | 8769             | 7074                     | 668             |
| २১                    | <b>ছ্বা</b> খ       | ъ                             | ৫৭৩                   | <b>&amp;9</b> 3• | 663                      | 964             |
| २२                    | পঞ্চথত (কালা)       | 64                            | 8२७•                  | ১৭৩৬১            | 9>96                     | >>64            |
| २७•                   | ঐ (ধুরদ)            | ۶۶                            | 889                   | 89 वर            | €08                      | <b>૨૭</b> ૨     |
| ₹8                    | পৰ্ভর               | 20                            | >603                  | १७२७             | ٦٩                       | 8               |
| २৫                    | পাথারিয়া           | <b>હ</b> ર                    | ৩২৭৪                  | ***              | 8>>>                     | 823             |
| २७                    | প্রতাপগড়           | הנ                            | <b>ee</b> <•          | <b>৮</b> 8२89    | <b>६</b> २७४             | 704             |
| २१                    | বড়লিখা             | २৮                            | <b></b>               | ৩২৮২             | <b>۶۰</b> ৬              | ১২৩             |
| २৮•                   | वारि रमखन्नानि      | ર૭                            | 598                   | 8 ( 6 (          | >9%                      | દર              |
| २৯                    | বারপাড়া            | 64                            | ` > <b>&gt;+</b>      | 4644             | >>8.                     | <b>ر</b>        |
| ٥.                    | বারহান              | ٠٠                            | <b>4</b> 66           | 9449             | pro•                     | عمر             |
| 62                    | বালাউট              | २७                            | >824                  | 4616             | **>                      | 16              |
| ૭ર                    | বাহাত্র <b>পু</b> র | ۶۹                            | 9680                  | <b>२२७</b> १¢    | \$5.8                    | 411             |
| ಅ                     | ভর্ণ                | २১                            | <b>3</b> 0€           | २७७१             | ופיככ                    | 69              |
| <b>98</b> •           | মোহামদপুর           | ¢                             | <b>૭</b> ৬•           | >064             | 8 9 %                    | ۰۵۰             |

| ক্ৰেমিক নম্বর | পরগণার নাম       | মৌজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদি) | একর           | রা <b>ভস্ব</b><br>(টাকা) | তাৰুক<br>সংখ্যা |
|---------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| િદ            | রফিনগর           | २৮                            | <b>৮</b> 05    | 88 <b>4</b> F | >••७                     | >\$>            |
| o.            | শারবাগ           | >>                            | ७५२            | २ <b>१</b> •• | २७१                      | २१              |
| ৩৭            | শাহবাঞ্জপুর      |                               | २०४७           | <b>227.88</b> | ২৩৯৫                     | ૭ <b>૭</b> ૨    |
| ७৮            | <b>সাদিমাপুর</b> | 9                             | ৩৯৩            | >9¢৮          | <b>&gt;</b> %ર           | tes             |
| *60           | সাহাবাদ          | ¢                             | ۶۰۵            | 800           | 7 • 8                    | ૪૭              |
| 8••           | <b>দে</b> নগ্ৰাম | •                             | <b>&gt;</b> २¢ | 882           | २•১                      | २०              |

# ( দক্ষিণ শ্রীহট্ট।)

| <u>কেমিক লম্বর</u> | পরগণার নাম        | মৌজা<br>ব<br>গ্ৰ<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদ) | একর           | রা <b>জস্ত</b><br>(টাকা) | ভালুক<br>সংখ্যা |
|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 2#                 | <b>আ</b> থানগিরি  | ٩                          | <b>b.</b> 9   | ७१১१          | ₩8•                      | 96              |
| ર                  | আদমপুর            | 8                          | 463           | ७८८७          | ১৭৩                      | ာ               |
| 9                  | আলীনগর            | २४•                        | २৯•७          | 98462         | • 4 4 4                  | ১৩৭৬            |
| 8                  | ইটা               | २५५                        | २९४४          | २४६००         | 43.5                     | >>00            |
|                    | <b>हे</b> त्मिचंद | 9.                         | >৫৫२          | १३२३          | 1864                     | •>>             |
| •                  | কাণিহাটী          | 89                         | ৩৭৭৫          | २१৮৮२         | २१•२                     | ર્ષ્ક           |
| ٩                  | গোয়াসনগর         | >•                         | 228           | >9•€          | >¢>                      | २२              |
| \ \                | চৈত্তস্থনগর নং ৫  | 96                         | २७२           | >•ঀঽ          | 9>6>                     | 950             |
| 8                  | ঐ নংঙ             | >69                        | <b>२२</b> ७२  | 820           | २••                      | ,               |
| ۶۰                 | চৌতশী             | ه                          | >৬৭           | २৫৪৯          | • 6 6 6                  | 484             |
| >>                 | চৌয়ালিশ          | **                         | 9602          | <b>8</b> •8२৮ | >>>٩•                    | २৮১२            |
| >ર                 | ছয়চিরি           | ۶۹                         | 999           | ৫२२७          | >৩•৬                     | 248             |
| >0*                | পঁচাউন            | •                          |               | v•es          | 82•                      | ২৭              |
| >8*                | পানিশালি (ইটা)    | •                          | >>            | ee            | ર8                       | ۹ ا             |
| >0+                | পানিশালি (হাউলি)  | •                          | >98           | ₽•8           | ₹9•                      | २ ३             |
| >6                 | বরমচাল            | >6                         | >969          | >969>         | ২৭৮•                     | 909             |
| >1                 | বালিশিশ্বা        | ೨೦                         | •             | २৫>>          | .6789                    | ७১१             |

| ক্ৰেমিক নথন্ত্ৰ | পরগণার নাম            | মোল<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদি) | একর           | রাজস্ব<br>(টাকা) | তালুক<br>সংখ্যা |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 74              | ভাটেরা                | ₹8                           | 999            | 6968          | ه ۱۶۵۹           | ٠6٢             |
| מנ              | ভামুগাছ               | >• ₹                         | <b>F</b> ¢89   | ৩৯৫৭১         | ₹€७•             | २८৮             |
| २•              | नश्ना                 | 26                           | 78260          | <i>७२७</i> 8१ | 78479            | ७८८             |
| २२              | শায়েন্ <u>তা</u> নগর | 26                           | ৩৽৭৩           | >6.48         | ୬୨୯୫             | <b>३२</b> ३     |
| २२              | সতরসতী (হাউলি)        | 98                           | २৫ ७8          | <b>১২৩৩</b> ৪ | ৩৬৭•             | 776             |
| ર૭              | শম্শের নগর            | २१๕                          | ६२৮৮           | 90FC•         | >•08•            | 7242            |
| ર∎              | <u> </u>              | 30                           | ১৭৬৫           | . 4768        | २२२४             | 9.9             |
| २ <b>८</b> *    | ঐ (হাউলি)             | 20                           | ৩৽৯            | 2995          | 696              | >6.9            |
| ર <b>હ</b> #    | <b>পুজাবাদ</b>        | ર                            | ৩8             | 787           | ২৮               | >>              |

| ( হবিগঞ্জ।)     |                             |                               |                   |                      |                            |                 |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--|--|--|
| ক্ৰেমিক লম্বন্ধ | পরগণার নাম                  | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | टान<br>(चार्चानि) | একর                  | রা <b>জ্</b> শ্ব<br>(টাকা) | ভাৰুক<br>সংখ্যা |  |  |  |
| 3               | অগনা                        | 40                            | २४७७              | 97.44                | २०२                        | 709             |  |  |  |
| ં.ર્∗           | वानसभूत                     | ĭ e                           |                   | •                    | (-1. j.)                   | , ઁર            |  |  |  |
| •               | <b>डे</b> हार्रेन           | •                             | 100               | <b>१५</b> २७         | <b>0</b> 96•               | \$ 5            |  |  |  |
| 8*              | উদাইনগর                     | 36                            | •                 | તે <i>હ</i> ૮        | 1 250                      |                 |  |  |  |
| ¢               | কাশিমনগর                    | •                             |                   | 9.89                 | ંગદર                       | >60             |  |  |  |
| *               | কিসমতবা <b>জু</b> সতরসতী    | <b>૭</b> ૨૨                   | ₹\$8              | 22,01                | २०७                        | >•              |  |  |  |
| 9               | কুরশা                       | 84                            | 9369              | ১৫৭৮৯                | >>6•                       | >>0             |  |  |  |
| ৮               | গদাহাদন নগর                 | 788                           | •                 | <b>५०७</b> न         | <b>668</b>                 | €80             |  |  |  |
| <b>∌</b> *      | গিয়াসনগর                   | >૭                            | 220               | <b>১</b> ২२ <b>৩</b> | ্ ৩৭৩                      | 82              |  |  |  |
| ۶۰              | চৌকী                        | २१                            | 2000              | 8988                 | >•96                       | 65              |  |  |  |
| >>              | <b>জন্</b> তরি              | ંગ્રહ                         | 2980              | <b>৮</b> 902         | <b>F80</b>                 | 44              |  |  |  |
| <b>&gt;</b> 2   | <b>জল</b> মুখা              | 90                            | 2646              | <b>১२</b> ১७२        | २५७५                       | <b>9</b> b      |  |  |  |
| <b>ે</b>        | <b>জোয়ান শাহী</b>          | 8.                            | 2092              | <b>७०</b> 8२         | <i>&gt;&gt;</i> %8         | <b>ડ</b> ર      |  |  |  |
| 28              | ।<br>  জোয়ারবাণিয়াচঙ্গনং২ | >69                           | 2020              | ৬৩৫৮৬                | 1.96                       | ઝામ             |  |  |  |
| >4              | তরফ                         | ৬৩٠                           | • ;               | <b>१०</b> २३७        | 88•••                      | >७•>            |  |  |  |
| >७*             | দাউদনগর                     | >4                            | ৭৩৬২              | P980                 | 4940                       | >9              |  |  |  |
| >9              | দিনারপুর                    | 90                            | 8926              | २१७७२                | 8660                       | <b>6</b>        |  |  |  |

| <u>ক্রে</u> বিক নথর | পরগণার নাম          | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | दान<br>(चारानि)   | একর                             | রা <b>ত্ত্</b> খ<br>(টাকা) | তালুক<br>সংখ্যা |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 2F+                 | মুকুলহাসননগর        |                               | •                 | <b>৩</b> ১৩২ .                  | २१৮8                       | ۹.              |
| >>                  | পুটিজুরী            | ১২৩                           |                   | ৬১৩৬                            | >968                       | >4>             |
| २०#                 | <b>देक्</b> यकावाम  | 65                            | •                 | ১৩২৮                            | 662                        | . 226           |
| २১                  | বাজ্সতরসতী          | ೨೨                            | 898               | २१६৮                            | ७२२                        | 6.0             |
| २२                  | বাজুসোণাইতা         |                               |                   | <b>२७४७</b>                     | 9>9                        | >11             |
| २७                  | বাণিয়াচঙ্গ (কস্বা) | ૭૨૨                           | <b>७</b> २०२8     | >• <b>&amp;</b> ৮৭ <b>&amp;</b> | >-466                      | ०६৮६            |
| ર8                  | বানৈ                | >09                           | •, •              | 4462                            | ৩৭৭৫                       | ဗဘ              |
| २७                  | <b>विश्वन</b>       | 25                            | 86#¢              | 9686                            | २२०३                       | >9              |
| રહ                  | বেকোড়া             | >०२                           | ১৬৬১              | ৫২৩৫৬                           | ৩৽ঀ৬                       | >২৯৪            |
| ২৭*                 | মগি <b>সপুর</b>     | •                             | <b>&gt;&gt;</b> 8 | ৮৯২                             | 24.2                       | <b>b</b>        |
| ২৮                  | মনতলা               |                               | •                 | •                               | •                          | •               |
| २२                  | মান্দারকান্দি       | २७                            | <b>&gt;</b> २२१   | b•64                            | g(3)                       | ०८७८            |
| ٥٠,<br>٥)*          | মৃড়াকড়ি (ছই পং)   | 7                             | •                 | <b>6</b> 88¢                    | <b>૮</b> ૯8                | 8               |
| <b>૭</b> ၃*         | <b>त्रपूनमन</b>     | >ર                            | •                 | >>•                             | >69                        | , २             |
| ಀೲ                  | রিচি                | >>                            | 2827              | >>906                           | <b>&gt;</b> २•७            | ર્લ             |
| *80                 | রিয়া <b>জপু</b> র  | •                             |                   | >>6                             | 89                         | ą               |
| ૭૯                  | नाषार               | ૭૯                            | ¢989              | २१२२७                           | 99>0                       | >6•             |

## ( হ্বনামগঞ্জ।)

| ক্ৰেমিক লম্বর | পরগণার নাম            | মৌজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদ) | একর           | রাজস্ব<br>(টাকা)     | তাৰুক<br>সংখ্যা |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| ,             | <b>আ</b> টগাও         | ્રેર                          | •             | , a••         | ۲į                   | . ৮             |
| ર             | আত্য়াজান             | २१১                           | 98•২          | હહહદર         | <b>૭</b> ૨૧ <b>૯</b> | 800             |
| ာ             | ঐ (কিসমত)             | २५३                           | P>69          | <b>೨</b> ೪೩೯೮ | <b>9899</b>          | २৮১             |
| 8             | চামতলা                | 68                            | 8२७•          | >৯৪२१         | <b>३</b> ३७३         | હર              |
| •             | ছাতক                  | ۶۹                            | 2000          | ดุสคง         | F80                  | 85              |
| **            | জাত্য়া (হাউলি)       | ъ                             | 224           | ২৮২৯          | २•७                  | >8              |
| ٩             | ঐ (বাজু)              | 96                            | 649           | 8803          | >0>>                 | 84              |
| <b>b</b> .    | জোয়ার বণিয়াচঙ্গ নং১ | 0)8                           | 22.26         | >-৮৩৫৬        | ৩৮৩১                 | >9•             |
| 8             | इ-शामग्रा             | <b>د</b> ه                    | 61¢¢          | >•৮৪২         | ৮৮৭                  | ده ا            |
| >•            | নৈগা <del>ঙ্গ</del>   | 83                            | २५१२          | 3683          | ৫৩৭                  | ۶               |
| >>            | প্ৰাস                 | >9                            | 262           | ८८६०          | ¢8.                  | ٦               |
| <b>&gt;</b> ર | পাগলা                 | 20                            | ১৯৭৮          | 2643          | 7602                 | 96              |
| 20            | পাপুয়া               | >9                            | ২৮৯•          | 9.68          | 8২২                  | २१              |
| >8            | বড় আধিয়া            | ૯૭                            | ৬१•৯          | 00065         | कत्र                 | ده ا            |
| >¢            | বংশীকুণ)              | 96                            |               | ৩২৩৩১         | १५७७                 | ٥               |
| >6            | বেতাল                 |                               | •             | •             |                      |                 |
| >9*           | ঐ (কিসমত)             | •                             | •             | •             | •                    | •               |

| ক্ৰেমিক নথৱ | পরগণার নাম              | মোজা<br>বা<br>গ্রাম<br>সংখ্যা | হাল<br>(আবাদি) | একর           | রা <b>জস্ব</b><br>(টাকা)                                                                    | ভালুক<br>সংখ্যা |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2F*         | বেতাল (ধালিসা)          | P.C                           | •              | 847.          | <b>১২</b> ৭৫                                                                                | 88              |
| **          | ঐ (নাওরা)               | 89                            | •              | 284           | PP 8                                                                                        | 24              |
| ર•          | মহারাম                  | २७                            | P • 6 © ·      | <b>১৩</b> ২•২ | ১৭৬২                                                                                        | ৮৬              |
| २>          | রণদিখা                  | •                             | ৬৽৪ঀ           | ৯৩২           | ৩২০                                                                                         | ১৬              |
| २२          | লক্ষণছিরি (এী)          | ¢¢.                           | ৩•৮৯           | <i>৬৩</i>     | ১২৪                                                                                         | 8               |
| ર૭          | লক্ষণছিরি গং            | ₹•                            | >>@            | • .           | •                                                                                           | 20              |
| ₹8          | শাউড়                   | 3.                            | ३६२०७          | ৬৭৬১•         | Q0P0                                                                                        | 900             |
| રહે         | সিংহচাপড় (হাউলি)       | 82                            | ्>१२१          | P8P9          | 8484                                                                                        | ২৩৯             |
| રહ          | ঐ (বাজু)                | ેંગ્રહ                        | גנננ           | ৬৭৩৩          | 263                                                                                         | >••             |
| २१          | সিকসোণাইতা<br>(সোণাউতা) | ৯২                            | ૨ <b>૭૨૯</b>   | 2PP58         | <b>3</b> 60¢                                                                                | ২৯৪             |
| २৮          | সুৰাইড় .               | ₹ <b>¢</b>                    | •              | ७०•७          | 96                                                                                          | ه               |
| २           | স্ফিনগর                 | 8                             | ¢              | २६            | . 9                                                                                         | 20              |
| 9•          | সেলবরষ (সেনবর্ষ)        | >9                            | ·<br>; •       | 4864          | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ૭૯              |
| وه          | হাউলি সোণাইতা           | २७                            | 2228           | 8929          | 460                                                                                         | <b>३</b> २०     |
| ૭ર          | रामनावान                |                               | 864            | २२२१          | ૭)ફ                                                                                         | >6              |
|             |                         | ·,                            |                |               | h (5, 15)                                                                                   | :               |
| ,           |                         |                               |                | <b>.</b> .    |                                                                                             |                 |

পরগণা সংখ্যা মোট ১৭৩, জয়ন্তীয়া সহ ১৯১টি। উপরি উক্ত বিবরণে পরগণাগুলির রাজস্বের (আনা ইত্যাদি) এবং হালের (কেদার প্রস্তৃতি) ভগ্নাংশ লিখিত হয় নাই। ক্রমিক নম্বর গুলির (অধিকাংশের), এই পুস্তক সংলগ্ন মানচিত্রে অন্ধিত সংখ্যা সহ ঐক্য আছে, তদ্বুষ্টে মানচিত্রে হান নির্দেশের স্থবিধা হইবে। জয়ন্তীয়ার ১৮ পরগণার বিবরণ ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে লিখিত হইবে। (\* চিহ্নান্ধিত পরগণা গুলির হ্বান মানচিত্রে নির্দেশিত করা হয় নাই।)

শ্রীঅচ্যুত্তরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ক্বত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে প্রথমভাগে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ।

# প্রীহড়ের ইতিবৃত্ত।

( দ্বিতীয় ভাগ—ঐতিহাদিক র্ব্তাস্ত।)

প্রথম খণ্ড---হিন্দুপ্রভাব।

( প্রাচীনত্ব।)

## শ্রীহট্টের ইতিরত।

(দ্বিতীয়ভাগ)

প্রথমখণ্ড-- হিন্দুপ্রভাব।

(প্রাচীনত্ব)

## প্রথম অধ্যায়—প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্য I

বঙ্গদেশ কত প্রাচীন ? এ প্রশ্নের উত্তর অহসদ্ধান করিতে গেলে প্রাচীন
সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। বেদে বঙ্গদেশের নাম
কত প্রাচীন ? পাওরা যায় না, অথর্কবেদে \* অঙ্গদেশের নাম উল্লেখিত
হইলেও বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ নাই। মহুসংহিতাতেও বঙ্গভূমির নাম পাওয়া যায়
না, তবে পুগুদেশের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান ভাগলপুর অঞ্চলই পূর্ককালে
অঙ্গ নামে খ্যাত ছিল, এবং উত্তর বঙ্গই পুগুদেশ বলিয়া আখ্যাত ছিল।

যথন রামায়ণ রচিত হয়, তথন বঙ্গভূমি যে আর্য্যগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। রামায়ণে বঙ্গদেশের নামোল্লেথ আছে। যদিও তথন এদেশে জন বদতি স্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি তথন ইহা একটি দেশ রূপে খ্যাত হইয়াছে। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন—"স্র্য্যের রথচক্র যতদ্র পরিভ্রমণ করে, ততদ্র পর্যন্ত পৃথিবী আমার অধীন। স্রাবিড, দিয়ু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, মগধ, মংস্থা এবং অতি সমৃদ্ধণালী কোশল রাজ্য এ সকলই আমার অধিকারে আছে।" ক

ঐ সময় বঙ্গদেশ আর্ঘ্য সমাজে পরিজ্ঞাত ও দশরথের অধিকারভুক্ত থাকিলেও এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলি, প্রাচীন বঙ্গ তাহা নহে, পূর্ববঙ্গই

<sup>\*</sup> অথর্ক সংহিতা ৫।২২।৪।

ণ ৺প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ--- ১ ম অধ্যায়।

তখন বন্ধদেশ নামে খ্যাত ছিল। রামায়ণের বন্ধ তাহারও সামান্ত একটু অংশ বই ছিল না এবং তাহাও তথন মহুষ্য বাসের অযোগ্য ছিল। তবে ইহার পরে, মহাভারত বর্ণিত সময়ে বঙ্গদেশের অনেক পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়।

আমরা যে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা যে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রাচীন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীহট্রের ভূত্র বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে শ্রীহট্ট অতি প্রাচীন <u>ঞ</u>ীহটের দেশ। শ্রীহটের উত্তর দিখন্ত্রী অভ্রভেদী পর্বত্যালা কত প্রাচীনত্ব। যুগ যুগান্তর হইতে এদেশের মেরুদগুরূপে দগুরিমান, তাহা কে বলিবে? বরবক্র ও স্থরমা এ জিলার প্রধান নদী; মন্তু, ক্ষমা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঞ্চিনী স্রোতম্বতী বরবক্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শেষোক্ত নদীত্রয় পুণাসলিলা নদী বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহু নদী সম্বন্ধে তল্পে লিখিত হইয়াছে যে সত্যযুগে ভগবান মন্ত এই নদী তীরে শিব পূজা করিয়া-ছিলেন বলিয়া ইহার নাম মন্ত্র নদী হইয়াছে। \* ্এবং বরবক্ত নদ সর্ব্বপাপ প্রনাশক বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। প এই নদ গুলিই শ্রীহটের ভূ-বিস্তৃতির প্রধান কারণ।

পূর্ব্বকালে শ্রীষ্ট্রের সমস্ত পশ্চিমার্দ্ধ ভাগ গভীর জলতলে নিমজ্জিত ছিল, এই নদীগুলি-প্রবাহিত মৃত্তিকায় কতকালে তাহা উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে

ৰত স্নাম্বা জলং পিছা নর: সদ্গতিমাপুরাং ॥"--বায়পুরাণ।

সংস্কৃত বাজমালায়ও একথা উদ্দৃত হইয়াছে, যথা :— "পুরা কৃত্যুগে রাজন্ মহুনা পূজিত: শিব:; তত্ত্বৈ বিবলে স্থানে মহানাম নদীতটে।" ইত্যাদি। "রূপেশ্রস্য দিগ্ভাগে দক্ষিণে মুনিসভম: বরবক্র ইতি খ্যাত সর্বর পাপ প্রনাশন: " তীর্থচিন্তামণি। এবং-বিদ্ধ্যপাদ সমৃদ্ভতো বরবক্ত স্থপুণ্যদঃ।

— কে জানে ? সেই সময়ে শ্রীহট্টের পর্ব্বত ও পর্ব্বতক্স উচ্চ স্থল গুলি জনশ্ন্য ও কেবল মাত্র ব্যাদ্র ভল্পকাদির বিভৃত বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র ছিল, তাহা নহে। তথন জনার্য্য বংশীয়েরাই দেশের অধিকারী ছিল, অনার্য্যাই প্রধান ছিল। বর্ত্তমান কুকি থাসিয়া প্রভৃতি জাতি অপরিবর্ত্তিতাবস্থায় তাহাদেরই বংশধর; এবং বহু সহস্র বর্ষের ঘাত প্রতিঘাতে রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাদেরই শোণিত কণা যে হাড়ি, ডোম, মাহিমাল প্রভৃতি জাতির দেহে সংমিশ্রিত আছে, তাহা বলা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু সে অনার্য্যুগ বহুপ্র্বেশ অগ্রত গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

আর্থ্য হিদাবেও এইট, অতি প্রাচীন দেশ। যথন বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থান ব্যাদ্র ভল্পকের বিচরণ ক্ষেত্র মাত্র ছিল, যথন বঙ্গদেশ অনার্থ্য জাতির বাদ। ভূমি রূপে পরিগণিত ছিল, তথনও গ্রীহট্টে আর্থ্য নিবাদের প্রমাণ একবারে অপ্রাপ্য হয় না। এ অতি সাহদের কথা যে যথন বঙ্গদেশ অনার্থ্য ভূমি, তথন প্রান্তবর্ত্তী স্থদ্র শ্রীহট্ট আর্থাবাদভূমি রূপে পরিণত ইইয়াছিল।

প্রাচীন পৌরাণিক কালের গ্রন্থপত্রে শ্রীহটে, আর্য্যবাদের পরিচয় যদিও স্পষ্ট

ক্ষণেশের গঠন। পাদিত হইতে পারে। ভূতত্ত্বিং পণ্ডিতগণের মতে 'ইওসিন্" যুগে হিমালয়ের ও তলদেশ জলতলে ছিল, কিন্তু সে কত্যুগের কথা; তথন মহুষ্য-স্টের চিহ্ন পাওয়া যায় না! ইহার পরে "মিওসিন্তরেই মহুষ্য চিহ্ন লক্ষিত হয়, তথনও সাগরবারি দেশের অধিকাংশ আরত করিয়া রাখিয়াছিল। এ সকল পণ্ডিতদের কথা আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই, যথন রামায়ণ রচিত হয়, তথন বয়ভূমে আর্থ্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই, সম্ভবতঃ তথন ইহার অধিকাংশ স্থল সমুদ্রগর্ভোথিত জলা ও জঙ্গলা ভূমি ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে সামুদ্রিক জীবকন্ধাল দৃষ্টে ভূতত্ত্বিংগণ বলেন্দে, পুরাকালে বঙ্গদেশের ক্ষণ্ডিজ ছিলনা, তথন সাগরোধ্যি হিমালয়ের পাদতটে প্রহত হইত। পর্বত্থেত মৃত্তিকা ও

গন্ধা এবং বন্ধপুত্রের পলি দ্বারা ক্রমে বন্ধভূমি গঠিত হইয়াছে। \* বহুসহত্র বর্ধ পূর্বের যেরপে বন্ধদেশের উংপত্তি হইয়াছিল, (তাহার সাক্ষ্য হুরপ) বর্ত্ত-মানে হ্রন্দরবন ও গন্ধাসাগরে তদ্রপ ক্রিয়া চলিতেছে। নবদীপ, অগ্রদীপ এবং ধড়দহ, এড়েদহ প্রভৃতি দ্বীপ ও দহাস্তক নাম গুলিও পূর্বে স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। রামায়ণবর্ণিত সময়ে আর্যাগণ বন্ধদেশকে বাংসের উপযুক্ত ব্লিয়া মনে

প্রাপ্ত করেন নাই। রামায়ণে উত্তরক পুণ্ডুভূমির নাম পাওয়া যায় বাজ্য করেন নাই। রামায়ণে উত্তরক পুণ্ডুভূমির নাম পাওয়া যায় করু বাজ্য কিন্তু তাহাতেও আর্ঘ্য নিবাদের প্রদক্ষ নাই; তংপ্রতিক্লে বরং বর্গিত আছে যে বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতৃশাপে অনার্ঘ্য (কুকুর মাংশভোজী মৃষ্টিক জাতির) প্রাপ্ত হইয়া পুণ্ডুভূমিতে বাদ করেন। রামায়ণেই বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা অম্র্রজা পুণ্ডুভূমি অভিক্রম করতঃ কামরূপে ধর্মারণ্য সমীপে প্রাগ্জোতিষ নামে এক আর্ঘ্য রাজ্যস্থাপন করেন। শ তাহার পরে, মহাভারতের সময়েও প্রায় তদ্রপ। তবে রামায়ণের কাল হইতে, এই সময়ে সাগর বহুদ্রে চলিয়া গিয়াছিল এবং দেশের ভূভাগও অপেক্ষাক্ষত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে কৌশিকীতীর্থে, কৌশিকী নদী) গঙ্গার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন, তাহারই কিছুদ্রে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গা-সাগরসঙ্গম। শ মহাভারতে পুণ্ডুভূমিকে অনার্যভূমি বলা হইয়াছে এবং

<sup>\*</sup> See The principles of Geology. Vol. I p. 470 (By Sir Charles Lyell.)

ণ "তথামূর্ত্তরজা বীরশ্চকে প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং ধর্মারণ্য সমীপস্থং " ইত্যাদি রামায়ণ।

এই কামরূপের পূর্বনিকে তৎপরেই কোণ্ডিল্য নামে দ্বিতীয় আর্য্য-রাজ্য স্থাপিত হইরাছিল, ভীম্মক ইহার রাজ। ছিলেন। (আসাম-সাদিয়ায় কুণ্ডিল নদীর তীরে কোণ্ডিল্য নগরী ছিল।)

ক "স সাগরং সমাসাল্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্তে সমাপ্লবম্।
ততঃ সমূত্রতীরেণ জ্বগাম বস্থাধিপঃ।"

মহাভারত, বনপ্রব ১১৪ আ:।

কৌশিকী বর্তমান কুশী নদী; কুশীসকম ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত। স্কুতরাং তৎ-

পুগুজাতি অনাধ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । া অনাধ্য অধ্যুষিত বলিয়াই তথন বঙ্গাদি দেশ ঘুণ্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে তত্তদেশে গমনে পাতিত্য জন্মিত। শ

দর্বতঃ প্রতিভাশালী সাহিত্য কেশরী বিষ্ক্রমন্ত্র প্রবন্ধপুত্তক হয় ভাগে 'বঙ্গেরাহ্মণাধিকার ' প্রবন্ধ 'শতপথ রাহ্মণ' হইতে কিয়দংশ উক্ত করিয়া লিথিয়াছেল
—"শতপথ রাহ্মণ হইতে যাহা উক্ত হইরাহে, তাহাতেই আছে , সদানীরা
নদীর \* পরপার প্রদেশ জলপ্লাবিত। ' স্রাবিতর ' শব্দে প্লবনীয় ভূমিই
ব্যায়। যদি তথন ত্রিহুত প্রদেশের এই দশা, তবে আপক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি
স্থলববনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। পৌণ্ডেরাই তথায় বাস করিত। মহাভারতে
সভাপর্বে আছে যে ভীম পুণ্ডু বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্মলিপ্ত এবং সাগরকুলবাসী
মেচ্ছেদিগকে জয় করেন। য় অতএব তৎকালে এদেশ আসম্ব জনাকীণ ছিল
কিন্তু তথায় যে আর্যাজাতির বাস ছিল , এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই।

কালে ভাগলপুর পর্যান্ত সাগর বিস্তৃত ছিল।

"যবনাঃ কিরাতা গন্ধারাশ্রেনা শাবর বর্বরাঃ।

শকান্তবারা কঞ্চান্ত পহলবাশ্রাল্ব মদ্রকাঃ।

পৌঞাঃ পুলিক্লারমঠাং কাবোলাশ্রেচৰ সর্ববাঃ।

মহাভারত—আদিপর্ব।

- "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষ্ সোরাষ্ট্র মগধেষ্ চ।
   তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।"—শুদ্ধিতত্ত্বং।
- \* " একণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই, শতপথ আক্ষণেই কথিত হইয়াছে বে এই নদী কোশস ও বিদেহ ( মিথিল ) রাজ্যের মধ্যসীমা।"

প্রবন্ধ পুস্তক।

প্রবন্ধ পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিত টীকা।

পুগুরাজের নাম বাস্থদেব। আর্ঘ্য বংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না, কিন্তু নাম কবির কল্লিভ বলিয়া বোধ করাই উচিত।"

বহুদেশ গঠিত হইবার কথা ভূতরবিং পণ্ডিত গণ যেরূপ বলেন, তাহাতে সমস্ত বহুদেশের মধ্যে উত্তর বহুই বয়োবিক। মহারাক্ষ চক্রগুপ্তের সভাধিষ্টিত গ্রীকদ্ত মিগেছিনিসের লিখিত বিবরণ হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময় পাটুলিপুত্র (পাটনা) হইতে সাগরসক্ষম প্রায় তিন শত মাইল দ্রে ছিল। ৪ সাগর ক্রমশংই দ্রে চলিয়া যাইতেছে। রাজতরক্ষিনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীররাক্ষ ললিতাদিত্য দিয়িজয়ে বহির্গত হইয়া সম্দ্রের সন্নিকটবর্ত্তী গৌড় অধিকার করেন। \* ললিতাদিত্য ৭৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুম্থে পতিত হন। স্বতরাং বলিতে হইবে যে ঐ সময় পূর্ণ রূপে না হউক, কিয়দংশে জলা ও জঙ্গলা ভূমি সময়িত পূর্ব্ব সম্দ্রের স্কপান্ত নিদর্শন গৌড়ের নিকটে প্রকট ছিল। বস্ততঃ উত্তরবক্ষই নিয়বঙ্গ হইতে বয়োবিক, এবং তজ্জন্য ঐ সকল প্রদেশেই প্রথমে

" সুস্মানামাধিপ্লৈক যে চ সাগর বাসিনঃ :

সর্বান মেচ্ছগণাংশৈচৰ বিজিপ্যে ভুত্রতর্যন্ত; "—সভাপর্ব ২৯ অ:।
( আমাদের সংগ্রীত )।

§ Megasthenes Frag VI.

\* ''গোড়বাজ্য ললিতাদিত্যের অধিকৃত হইল, তিনি তথা হইতে বহুসংখ্যক হন্তী সংগ্রহ করিয়া পূর্ব সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় তদীয় সেনাও গজদিপকে সমুদ্র-তরঙ্গে ক্রীড়া করিছে বোধ হইল যে, যেন ভাহারা সমুদ্রকে প্রাভ্ত করিয়া তাহার তরঙ্গ-রূপ কেশ আকর্ষণ করিতেছে। ক্রমে তিনি বন্তামল সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ দিকে বাত্রা ক্রিলেন।"

> রাজতরঙ্গিনী—চতুর্থ তরঙ্গ । (পণ্ডিত শ্রীযুত নিবারণচক্ষ বিদ্যারত্ন কৃত অমুবাদ )।

নগর গ্রামাদি স্থাপিত হওয়া সঙ্গত। হইয়াছেও তাহাই। ক তথাপি রামায়ণের সময়ে ঐ পুণ্ডুভ্মিও অম্ব্রজার নিকট বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এবং তিনি তদতিক্রম করতঃ কামরূপে প্র্বেদেশের প্রথম আর্য্য নিবাস স্থাপন করেন।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বিষম চন্দ্র লিথিয়াছেন:— "যেমন এখন যাহাকে বার্সালা বলি, আগে ভাহা বাঙ্গালা ঞ ছিল না; তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল আহোম নামে অনাধ্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছে। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্ জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য প্রকালের অনার্যভূমি মধ্যে একা আর্য্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। \* মহাভারতের মুদ্ধে প্রাগ,জ্যোতিষের্যর ভগদত্ত, মুর্য্যোধনের সাহাযেয় গিয়াহিলেন। বাঙ্গালার অবিবাসী, তামলিপ্ত, পৌণ্ডু, মংস্য প্রভৃতি সে মুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্য ভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্যভূমি হইবে , ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মোসলমান দিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মাদ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়; মধ্যবর্জী প্রদেশ সকলের সঙ্গে

ণ চৈনিক পরিপ্রাজক হিউয়েছসাঙ্গ, বঙ্গীয় বে সকল গ্রাম নগরাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তথ্যধ্য মালদহের নিকটবন্তী পোশুন্তর্ধন, স্থবর্ণকর্ণ, সমতট প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। দহাস্তক মালদহ নামটিও প্রবম্বির উল্লেখক নহে কি ?

<sup>া</sup> পূর্বের বাঙ্গালা বা বঙ্গদেশ বলিতে (ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও এইটাদি) পূর্ববিদ ব্যাইত।

<sup>\*</sup> এই নামের অর্থ বোধ হয় এইরূপ নয় । পূর্বাঞ্লে তৎকালে কোঁঙিলা প্রভৃতি
আবও আর্য্যাল্য ছিল । কলিকাপুরাণে ইয়ার অর্থ অঞ্চরূপ ক্থিত হইয়াছে ;
য়থা:—

<sup>&</sup>quot; থস্ত মধ্যে স্থিতো জ্বন্ধা প্রাণ্ড, নক্ষত্রং সসর্জ্জন। তেন প্রাণ্ডের্যাভিষাজ্ঞেরং পুনী শক্ষপুনীসমা।"

<sup>(</sup> আমাদের সংগৃহিত।)

ভাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া বৃঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্রেলাতিষের আর্যাদিগের ইতিহাস থাকিলে, ভাহাদিগের দ্রগমনের কথাও বৃঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাদ করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যজ্মে প্রবৃত্ত হইলে, দেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দ্বীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তর-পূর্ব্ব মুখে আদিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পর্যাক আর্য্য ঔশনিবেশিকেরা সরিয়া ক্রমে ক্রমে ক্রম্প্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

"এক সময় কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পুর্বের করতোরা
- ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। " \*

প্রত্ত্ববিং স্বর্ণীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন যে ব্রহ্মপুত্রের পারবর্তী কামরূপ রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় দিসহস্র মাইল। আসাম, মণিপুর এবং ময়মনিদংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি লইয়া কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শ জাতিতত্ত্বারিধি গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠাাতে নিথিত হইয়াছে,—"ময়মনিদংহ ও শ্রীহট্ট প্রাগ্জ্যোতিষ দেশের এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি কিরাত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এইক্ষণে এই সকল স্থানও পূর্ববঙ্গ বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে।" শ্রীহট্ট দেশ প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট দেশ এই বিশাল প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামরূপের বৈদিকসংবাদিনী ধৃত কামাখ্যাতন্ত্রের শ্লোকে দেখা যায়

\* বৃদ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত প্রবন্ধ পুস্তক ২য় ভাগ—''বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধ (

† "To the east and beyond a great river, was the powerful kingdom of Kamrupa, 2000 miles in circuit. It apparently included in those times modern Assam, Manipur, and Kachar, Mymensingh and Sylhet."—Dutt's Civilization in Ancient India.

যে পশ্চিমে করোভোয়া, দক্ষিণে চন্দ্রশেশর অবধি শত যোজন বিস্তীর্ণ দেশই কামরূপ রাজ্য। \* যোগিনীতত্ত্ব লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট কামরূপেরই অন্তর্গত এবং শ্রীহট্টর যে সীমা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে শ্রীহট্ট বে স্বল্লায়ত ছিল, এমত বলা যায় না। শ পরস্ক কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণসীমা কামাখ্যাতত্ত্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, যোগিনাতত্ত্ব মতে শ্রীহট্টের সীমা তাহাই; কাজেই শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে। ধামাখ্যাতত্ত্বে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে। ধামাখ্যাতত্ত্বে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত যে সপ্তপর্কতের উল্লেখ আছে, তাহাতে জয়ন্তী, কাছাড়, মণিপুর, মগধ ইত্যাদি নাম দৃষ্ট হয়। \$ কেবল জয়ন্তী নহে, এই মগধ নামটিও যে শ্রীহট্টের

 "করতোয়া সমারভ্য বাবদ্দিকর বাসিনীং উত্তরে বটকী নায়ী দক্ষিণে চক্রদেশবর:। তল্মধ্যে যোনিপীঠঞ্ফ নীলপর্বত বেষ্টিতং শত বোজন বিষ্টার্ণ হ কামরূপং মহেশবি।"

ষোগিনীতত্ত্বে কামরূপের যে সীমা নির্দেশ করা হইরাছে, এতৎ সহ তাহার কিঞ্চিৎ । পার্থকা থাকিলেও, তাহাতেও কামূলপ শত যোজন বিষ্টাণ বলিয়া লিখিত আছে।

"পূর্ব্বে স্থগ নদীকৈব দক্ষিণে চক্সশেখর:।

 লোহিত্য পশ্চিমে ভাগে উত্তরেচ নীলাচল:।

 এতন্মধ্যে মহাদেবি শ্রীহট্ট নামো নামত:।"

ষোগিনী তন্ত্ৰ।

# " ত্রিপুরা কৌকিকাচৈব জয়ৡী মণি চক্রিকা;
কাছাড়ী মাগধী দেবী অস্থামী সপ্ত পর্ববর্তা:।"

देविषक मः वाषिनी ५७ कामाथा उन्न वहनः ।

এই লোকোক্ত কোকিকা শব্দে কুকিপাছাড় ( লুশাই প্রবিত ), মণি মণিপুর, চন্দ্রিকা কাছাড়ের সীমান্তবর্ত্তী চন্দ্রগিরি বলিয়া কথিত হয়। ঐতিত্তীর আদি কালেক্টর লিশুনে সাহেবের লিখিত আত্মবিবরণে কৃষ্ণি পাছাড়ের উল্লেখ আছে। মগধ ঐতিত্তীরই কোন প্রবিত্ত ইবৈ।

কোন এক পর্বতের নাম, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 
অতএব

শীহটু পুরাকালে প্রাচীন প্রাগ্ জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্ জ্যোতিষের

অধিপতি ভগদন্ত প এই বিশাল দেশ শাসন করিতেন। যুগবিশ্যায় হইয়া

গিয়াছে, কিন্তু ভগদন্ত রাজার নাম আজও শীহটে জনশ্রুতি মৃথে শ্রুত হওয়া

যায়। শীহটের লাউড় পর্বতে তাঁহার (এ দেশ শাসনের জন্ম) রাজধানী ছিল,

শ্রুতগামী দৈবশক্তি সম্পান্ন গজারোহণে তিনি রাজ্যের সীমান্ত প্র্যান্ত শ্রুমণ

করিতেন, এ বিচিত্র জনশ্রুতি যথন সর্বব্রুগেসী কাল এয়াবং থিলোপ করিতে
পারে নাই, তথন আর যে কথন পারিবে, এমন বোধ হয় না।

"নাহ্য মূলা জনশ্রতি" ; ভগদত্ত রাজা সম্বল্পে এদেশেষে জনশ্রতি প্রচলিত, এস্থলে

তাহা সন্নিবেশিত করা অসম্বত নহে। এই জনশ্রুতির লাউড় পর্বতে ভগদন্ত রাজার বাড়ী। ওয়াসিল চৌধুরী কর্ত্ত্ব সর্বপ্রথম উল্লেখিত হয়।

<sup>\* &#</sup>x27;'শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি।"—বাবাদ্বর নামুক্ত প্রাচীন একথানি পাচালীতে এইরপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কোন মগধ দেশীয় রাজা এস্থানে উপনিবেশ করায়, ঐ নামে কথিত হইয়াছেন কিনা তাহা মীমাংসা করা কঠিন। শ্রীহট্টস্থ মগধ পর্বতের নৃপতি, এইরপ অর্থই সঙ্গত ও স্থমীমাংসিত বোধ হয়।

ক আসামের ইতিহাস প্রণেতা মি: গেইট " অসুর " শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে নরকাস্তর-বংশীয় নৃপতি গণকে অনাধ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। ' অসব ' শব্দে অনাধ্য নতে। এমন কি, লথেদে দৃষ্ট হয় যে বৈশিক বরুণ দেব অনেকস্থলে অসব বলিয়া উল্লেখিত হুইয়াছেন। ( অয়েদ ১। ২৪। ১৪ দেব।) ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য অসুর শব্দের অর্থ "প্রাণদাতা" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; (১।৩৫।১০ অগ্ভাষ্য দেগ); তবে অস্তবেরা দেবছেষী, এইমাত্র; বস্ততঃ নরকাস্তর পুত্র ভগদত ক্ষত্রিয় নৃপতিই ছিলেন। শ্রদ্ধাম্পদ ত্রিয়ক পশ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ কৃত গেইট সাহেবের ইতিহাস সমালোচনা পৃস্তিকায় ধম পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে— "Asura means 'opposed to God,' hence we find the wicked Kansa, brother of Krisna's mother, styled sometimes as Asura. Narak and Bana, who were styled Asuras, were no doubt Hindus in religion. From the fact that they were related te the Kshatriya princes."

তিনি লিথিয়াছেন—" শ্রীহট্টে যে আর্য্য জাতির বসতি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ জনশ্রুতি এইরপ যে, অতি প্রাচীনকালে লাউড়ের পাহাড়ে ভগদন্ত নামে এক রাজা ছিলেন, সেই রাজার্ক রাজত্ব কালে লাউড় হইতে দিনারপুর সদরঘাট পর্যন্ত এক 'থেওয়া' ছিল। রাজা কথন কথন লাউড়ে থাকিতেন। লাউড়ের পাহাড়ের উপর একটা উচ্চ স্থান দেগাইয়া লোকে এখন পর্যন্ত ভগদন্ত রাজার বাড়ী নির্দেশ করিয়া থাকে। অহুমান হয়, লাউড় হইতে দক্ষিণে ত্রিপুরার সীমা পর্যন্ত সমস্ত ভূথণ্ড এক সমরে ভগদন্ত রাজার করায়ত্ত ছিল। ভগদত্ত ত্র্যোধন পক্ষে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই জন্তই যুদ্ধের পরে যথন ভীমসেনের বিজয়-অখ ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশ দিয়া গমন করে, তথন শ্রীহট্টের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগদত্ত তথন জীবিত থাকিলে ভীমের সহিত্ত তাহার কোনরপ সংঘর্ষ অবশ্রুই হইত।

আরও তুইব্যক্তি রাজা ভগদত্ত সম্বন্ধে এইরূপই জনশ্রুতির বিষয় আমাদিগকে
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—ভগদত্তের লাউড়ের রাজত্বের বিষয় এ অঞ্চলে বছল
প্রচারিত। প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় 'ত্রিপুরার ইতিহাসে
লিখিয়াছেন—"তরফ , শ্রীহট্ট , লাউড় প্রভৃতি স্থানে যে সকল রাজবংশ
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, তাহারা অপ্রাচীন নহেন।

জৈমিনি ভারতে অর্জ্যুনর স্থারাজ্য গমন ও যুদ্ধবৃত্তান্ত \* বর্ণিত আছে।

এই স্থারাজ্য শ্রীহটের সীমান্তবর্তী জয়ন্তীয়া বলিয়া
নারীদেশ। স্থাজন বিবেচনা করেন। এমন কি, শিশুপাঠ্য

একখানা পুতকেও লিখিত হইয়াছে—'পুরাণ মতেজয়ন্তীয়া নারীদেশ নামে অভিহিত। অর্জুন যুধিষ্টিরের অধ্যাধ্যজ্ঞের অধ্যাহ

<sup>\*</sup> জৈমিনি ভারত ২১শ অধ্যায় ১৩৪—৭ লোক একং ২২শ অধ্যায় ১---> লোক শেখ।

এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রদেশের অধিখরী প্রমীলা তাঁহার অশ বাঁধিয়া রাখেন। অবশেষে তাঁহার সহিত অঞ্চ্নের বিবাহ হওয়ায় তাঁহার অশ ছাড়িয়া দেন।" \*

লৈমিনি — ভারতে দৃষ্ট হয় যে, স্ত্রীরাজ্য হইতে আৰ্জুন তংপার্থবর্ত্তী মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ↑

 কেহ কেছ এইরপ সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমান মণিপুর মহাভারতের মণিপুর নহে। মনিপুর সমুদ্র তারবর্তী ছিল এবং অর্জ্জন মহেন্দ্রপর্বত দর্শনান্তে মণিপুর উপস্থিত ইন। উইলসন সাহেবই এই মতের প্রবর্তক। কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চসহস্রবর্ষ পুরুকার বিষয়ে ঈদুশ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সাহসী নতি। বর্তমান মণিপুরের লগ্তাক হ্রদ বে **७९काटन वृद्धायञ्च ना हिल এवर मागवकाटन वर्षिल इय नाहै. जाहाई वा एक विनाद** পারে ? পর্বত, নদী, বা দেশ এক নামে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বছ উদাহরণ আছে 🕮 যুক্ত পদ্যনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় মি: গেইট সাহেবের ইতিহাস সমালোচনা পুত্তিকার এই বিৰয়ে লিখিয়াছেন:—Where there is land now, there might have been waters of the ocean then; and where there is now nothing but hills and forests, there might have been in those days plains of crowded population; and vice verse. + + + Arjuna, who guarded the horse, was met in Manipur by his wife Ulupi, The daughter of the Naga king, and if the Naga Hills are what was styled the kingdom of the Nagas in the Mahabharat, the locality of Manipur is decidedly well established "-p. 16.

নাগরাজকলা উলুপী মণিপুরে উপস্থিত হন, এ আথ্যান আলোচনার এবং নাপা পাহাড় ও মণিপুরের অবস্থান বিবেচনায়, বর্তমান মণিপুর বে মহাভারত বর্ণিত মণিপুর নহে, তাহা অভাস্তরহুণ বল। চলে না।

व्यामाम अक्षरणम् विरागि विवतन, २३ मध्येतन २१ मुझा ।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়—ভাটেরার তাত্রশাসন।

ইতিপূর্বে লাউড়ে ভগদত্তের রাজধানী বিষয়ক যে জনশ্রুতির কথা উদ্ধিতি হইয়াছে, তদ্যতীত শ্রীহট্টের প্রাচীনত্বের একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন "ভাটেরার ডামফলক।"

প্রায় পঞ্চত্রিংশ বংসর অতীত হইল ভাটেরার "হোমের টীলা" নামক এক ক্স শৈলখণ্ডে আট ফিট মাটির নীচে ঐ ত্থানা তামফলক পাওয়া যায়। এই তামফলকদ্বয়ে এক রাজবংশের উল্লেখ ছু পাঁচজন মাত্র রাজার গুণকীত্তি কথিত হইরাছে।

প্রশন্তিষয় পাঠে এমন বোধ হয় না যে ইহার। কোন সমাটকল্প নূপতির অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। ইহারা ক্ষমতায় নিজরাজ্যে স্বপ্রাধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পার্যবর্ত্তী কোন কোন ক্ষ্ম রাজাকে পরাভূত করতঃ আপনাদের অধীনে রাথিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়।

উভয় প্রশন্তি আলোচনায়. নিম্নলিখিতরপ বংশ তালিকা প্রস্তুত করা মাইতে পারে:—

প্রথম—নবগীর্কান;

তংপুত্র—গোকুলদেব;

তংপুত্র—নারায়ণদেব;

তংপুত্র—কেশবদেব;

তংপুত্র—কেশবদেব;

তংপুত্র (৩য় পুত্র) ঈশানদেব।

এই রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, ইহ'াদের পূর্ব্বে কে রাজা ছিলেন, এবং পরেই বা কাঁহারা তাঁহাদের দিংহাদন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার তিনি শিবাহরক্ত এবং শ্রীষ্ট্টনাথ শিবকে বছতর ক্বতদাস এবং নানা জাতীয় ভূত্য দিয়াছেন। এই ভূমি ২৩২৮ পাগুবকুলাধিপালাকে প্রদন্ত হয়। \*

দিতীয় প্রশন্তি থানা ঈশান দেবের ভূদান সম্বন্ধীয়। তাহাতে গোকুল দেব হ'ইতে বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথমে নারায়ণের স্থতিগান আছে; দিতীয় প্রশন্তির সারমর্ম এইরূপ:—

চক্রবংশাবতংশ গোকুল দেবের জন্ম জন্ম তবংশ উজ্জ্বল হইয়াছিল: তিনি
প্রার্থীর পক্ষে কল্পপাদক সদৃশ ও পৃথিবীর
বিতীয় প্রশন্তির শান্তিদাতা সংরক্ষক ছিলেন। নারায়ণ দেব
মর্মার্থ। তাঁহার পুত্র। শস্ত্রসাগরে মন্দর ভূধরের ন্তার
তিনি গর্বোন্ধত ছিলেন; তাঁহার আক্বৃতি মাধুর্ঘ্যময় ছিল।

তিনি কলা বিদ্যা নিপুণ ও ধীর, বিনীত ও শৌর্যাশালী, সভ্য ও সাহসী, এবং ভব্য ও বিশ্বভূষণ স্বরূপ ছিলেন।

সাহসের প্রতিমৃত্তি কেশবদেব তাঁহার পুত্র। তিনি গোবিন্দের (রুফের)
স্থায় শত্রু বিমর্দ্দক ছিলেন, তাঁহার পাদপীট রাজগণের মুকুট রত্নে ভূষিত হইত।
তদীয় গুণকীত্তি প্রবণে যে সব বিদ্যান ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতেন, অভীষ্ট
লাভে রুতজ্ঞচিত্তে তাঁহারা নিজেদের জন্মস্থান ভূলিয়া যাইতেন।

তাঁহার শাসনকালে পার্শ্বর্ত্তি রাজগণ নিজ ধনরত্ম কথন তাঁহাকে উপহার দিতে পারিবেন, এই চিস্তায় বিনিদ্র থাকিতেন।

| বৰনী                  | বোংবাকটা য়ি                | সনাগজদাক                    |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ববপঞ্চ</b>         | ভাটপভা                      | শাগর (sea)                  |
| বদৰসা                 | ভাস্করটে <b>করী</b>         | সিহাডবগ্রা <b>ম</b>         |
| ৰ্ভগাম                | ভোগভত্তাকনি                 | <b>হ</b> ট্টব <b>ব</b>      |
| ৰা <b>হত</b>          | •<br>মহবাপুর                | <b>হটী</b> থানক             |
| ৰাড্ডা                | যিথায়ী <b>নগর</b>          | হ <b>ট্টপাঠক</b>            |
| বালুসীগাম             | য়োড়াতি <b>খা</b> ৰ্ক      | <b>হডি</b> ডপগৃহ            |
| বেদাশ্বদি             | শ্বগান্দী                   | <b>ভ্</b> তক্মহাসা <b>হ</b> |
| বোবভূছানি             | শিভভৰ                       |                             |
| *প্ৰবৰ্ত্তা টিকাধায়ে | প্ৰশন্তিৰ মূল প্ৰদান্ত চইৰে |                             |

শ্বংখ্য পদাতিক, সমরতরি, তুরঙ্গদেনা ও রণমাত্রের অধিপতি সেই মহারাজের কুল-কুসুম শুল্ল যশে পুথিবী গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

তিনি কংসনিস্থানকে এক আকাশস্পাশী মেঘবিদারি উচ্চচ্ছ প্রান্তর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি 'তুলাপুরুষ' দান করিয়াছিলেন; ভাহাতে আহ্মণগণ এত খন দাভ করেন যে, তাঁহারা স্থবর্ণ ও রত্মাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সমরে তিনি কল্পর্কের সদৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শভুনদন কাত্তিকেয়ের স্থায়, রাজ-কুল-শনী ঈশান দেব তাঁহার পুত্র।

যথন ইহার পদাতিক, তুরক্ষেনা, ও রণমাভক জয়ার্থ বহির্গত হয়, তথন
ধুলিরাশিতে সুধ্যরশি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে।

(জলপথে) পালভরে প্রধাবিত তদীয় (সঠৈয়া) সমরতন্ত্রির গভিবেগে উথিত ফলরাশি চতুর্দিকে (স্থলদেশ পর্যন্ত) এতাদৃশ বিকীর্ণ হয় যে, (তাহা শরীরে সংলিপ্ত হওয়ায় তীরস্থিত) রৌদ্রতপ্ত তদীয় রথাখগণ ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। (অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত, বারিকণা তীরস্থিত অখগণের দেহস্পর্শ করায় কাহারা সিশ্বতা অমুভব করে।)

এই গৌরবান্বিত রাজা মধুকৈটভারির জন্ম অভ্রভেদি বে এক মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, ইহার ধ্বজা কোন বায়বীয় বুক্ষের কুম্নের ন্থায় বোধ হয়। বৈদ্যকুল প্রাদীপ বনমালী কর তাঁহার মন্ত্রী।

ইহারই স্মন্ত্রণায় গৃহ ও শস্ত শোভিত ত্ই হাল ভূমি রাজকর্ত্ক (মধুকৈটভারির তৃষ্টার্থে ) প্রদত্ত হয়।

এই সম্প্রদান, পুত্রহান স্থবার রাজপুত্র এবং মৃত রাজপুত্রের কুল-পালিকা পত্নী ও বালক তনয় কর্ত্তক স্বীকৃত হয়।

যাহার যশ পৃথিবীর দর্মজ ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্লেশ নহিষ্ণু, সাহসী, সমরবাবীর সেনাপতি বীরদত্ত কর্জুক ইহা অহুমোদিত হয়।

দাস বংশাবতংশ ক্রিছান মাধ্ব ১৭ সম্ভীয় ১ বৈশাথে এই প্রশন্তি রচনা ক্রেন।

### ( প্রশস্তি কথিত তত্ত্ব।)

প্রশন্তিবয় হইতে নিমু লিখিত বিষয় গুলি জ্ঞাত হওয়া যায়।

- ( ১ ) প্রশন্তি বর্ণিত রাজবংশাবলীর রাজগণ চদ্রবংশ **সম্ভূত ছিলেন।**≉
- (२) ইहारमञ्ज नकनर वीत्र, माठा ७ यमश्री नृপछि ছिल्मन।
- (৩) নবগীর্বান নামটি পৌরানিক যুগেরও পূর্ববর্তী বোধ হয়। যা' হোক, নবগীর্বান ও গোকুল দেবের শাসন কাল শাস্তিপূর্ণ ছিল বলিয়া বোধ হয়; কিছ বর্ণনার আভাসাহসারে নারায়ণ দেবের শাসন সময়ে শত্রুগণের উৎপাতের ইকিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় যে, তদীয় শৌর্যো ভাহারা পরাভূত হইয়াছিল এবং তিনি শত্রুগাগরে মক্ষর গিরির স্তায় অটল ছিলেন।
- (৪) এইবংশে কেশব দেব একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পার্যবর্তী রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ করপ্রাদ করিয়াছিলেন এবং শস্ত্র সহায়ে তিনি তাঁহাদের রক্ষা বিধান করিতেন।
- (৫) তিনি পৃথিবীকে একছত্রাধীন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে তৎকালে শ্রীহটে কুক্ত কুক্ত অনেকটি রাজ্য ছিল এবং তিনি ভয়াধ্যে সার্কভৌম নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

A critical study of Ms. gait's History of Assam. p. 19.

<sup>\*</sup> পার্ষবিত্তী তৈ পুর নৃপতিগণও চন্দ্রবংশীয়। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন, 'দ্রুহু হইতে বথন তৈপুর রাজবংশ গণনা হইতেছে, তথন দ্রুহু ইইতে ইন্দ্রাম বজায় রাথিয়া একটা শাখা এই অঞ্চলে যে রাজস্ব করিতেছিল না, তাহার প্রমাণ কি ? দ্রুহু সম্ভতি মধ্যে এক শাখা হয়তঃ অসভ্যতর অবস্থায় পর্বতে আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল।' তিনি লিখিয়াছেন :—"They might have been an offshoot of the royal house of the neighbouring state of Tipperah who had, during some obscure period of history, come and settled here and ruled for a century or two and then become extinct somehow, and so were heard of no more."

- (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শত্রুদিগকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতেন, তাহারও শরিচয় পাওয়া যায়। কেশব দেব ভগবান গোবিন্দের ( জ্রীক্তফের) ন্তায় শত্রুদ্ধক ছিলেন।
  - (1) তাঁহার সৈত্ত-সম্ভার ষংসামান্ত ছিল না, পুরাকালীন চতুরক বিশিষ্ট ছিল।
- ' (৮) তিনি শিবভক্ত বলিয়া গল্প হইলেও আকাশপশী প্রান্তরময় এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই প্রস্তর মন্দিরের নিদর্শন চতুস্পার্থে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কোন্ ফ্লীর্থ কাল-গর্প্তে তাহার ভগ্নাবশেষ বিলীন হইয়া গিয়াছে, কে বলিবে ?
- (৯) প্রাচীন কালে রাজা অথবা বিশিষ্ট ধনশালীপণ 'তুলাপুরুষ' দান করিতেন সত্যভামা শ্রীক্তফের তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। দাতা স্বনেহের তুল্য পরিমাণে স্বর্ণ ও রত্তাদি আন্ধণকে দক্ষিণার সহিত দান করিতেন; ইহারই নাম তুলাপুরুষ। কেশব দেব শাজ্যোক্ত এই তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন।
- (১৬) কেশব দেবের সমন্ধ্র দ্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সভায় সমাগত হইতেন এবং তদীয় দাতৃত্বে ও ওদার্থ্যে এত ক্লভক্ত ও বিমোহিত হইতেন মে অনেকেই স্বদেশে ফিরিয়া ঘাইতে ইচ্ছা করিতেন না।
- (১১) জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইহ'দের সমরতরি ছিল, অর্থাৎ জনযুদ্ধ করিতে হইত। এতদারা ঞ্রিহট্টের অংশ বিশেষ তৎকালে জলতলৈ ছিল বলিয়া অহুমান করা অসঙ্গত হয় না।
- (১২) ঈশান দেবের সময়েও প্রাচীন যুদ্ধ-রথ ব্যবহৃত ছইড, বর্ণিত ছইয়াছে। প্রাচীন যুদ্ধরথের প্রচলন কর্ত স্থানীর্ঘ কাল পূর্বে হইতে বিলুপ্ত ছইয়াছে, তাহা ঈশান দেবের কাল নির্ণয় বিষয়ে শ্বরণ করা কর্ত্তব্য
  - (১৩) ঈশার্ম দেখ বিষ্ণু উপাসক ছিলেন।
  - (১৪) दिना आधूनिक जांकि नरह, भूतांग मःहिकांनिएक देशार्मत छेरताथु

আছে। \* এই বৈদ্যবংশীয় বনমালী কর ঈশান দেবের মন্ত্রী ছিলেন। কর উপাধিও আধুনিক নক্ষে। ক

ক্ষত্র-কুল-ভূষণ বীরদত্ত তাঁহার সেমাপতি ছিলেন।

মহসংহিতাদিতে শৃদ্রের দাসোপাধি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়। গ্ল শৃদ্রজাতীয় মাধব দাস তাঁছার প্রশন্তির পদ্য রচনা করেন। দেবদত্ত, বীরদত্ত, মাধব, গোবিন্দ, নারারণ ইত্যাদি নাম যেমন প্রাচীন পৌরানিক যুপেও দৃষ্ট হয়, বনমালী নাম আপাততঃ তদ্রপ বোধ হয় না, কিন্তু শ্রীক্লফের 'বনমালী' নামটি আধুনিক নহে। অত এব ঈশান দেবের সময়ে শ্রীহট্টে বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও শৃদ্র জাতীয় লোকের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজা হথাই আক্ষণ তথার থাকিবেন, ইহা বলাই বাছলা।

- (১৫) যদিও বিতীয় প্রশন্তিতে ঈশান দেবের গুণগরিষা ও বীরত্ব বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে কেশব দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেচনা করা যায় না। বর্ণিত ইইয়াছে যে তদীয় জ্বান কালে তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থবির ও পুত্রহীন ছিলেন। বার্দ্ধক্যে পুত্রহীন হওয়ায় সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করতঃ শোকে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। স্থবির শন্দে বিশেষিত সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, নিজ কনিষ্ট ভ্রাতাকে (অর্থাৎ কেশব দেবের বিতীয় পুত্রকে) ম্ব
- "বালাগাদ্ বৈশ্ব ক্লায়াং অখঠো নাম ভায়তে।"—ময় ১০ অ: ৮ লোক।
  বিধা বা—"অখঠ বিপ্রাবিল্যায়ায়্ংপর: অয়ং চিকিৎসাকৃতিঃ বৈদ্যঃ ইতি খ্যাকঃ।"
  শক্করক্রম ১ম কাণ্ড ১৬৬ পৃঠা।
  - ক "অথ অক্স বরেলৈব খ্যাভো বৈদ্যাঃ মহাবশাঃ।

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেব করে।ধর।" ক ''শশ্ববিদ্যাধাণক কালাডেঙা বক্ষা সময়িতং।

दिवज्ञ পৃষ্টিসংযুক্তং শৃদ্রক পৈয় সংযুক্তং।"—মরু ২অ: ৩২ লোক।

"গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশন্তং বৈশ্য শুদ্রায়ে।"—কুলুক ভট্টের চীকা।

§ (क्नवरमरवद डिमश्रुव ):-- रक्नव रमय।

ই " স্থানির পুত্রহীন " ২ । বিধবা মহিবীর স্থানী ও শিশু ৩ । সর্বাক নিষ্ঠ রাজপুত্র । পুত্রের শিতা, মৃত রাজপুত্র । ঈশানদেব।

- (১৬) দ্বিতীয় প্রশন্তি লিখিত ভূদান কালে কেশব দেবের এই মধ্যম পুরুপ্ত জীবিত ছিলেন না, তিনি বিধব। পত্নী ও শিশু পুর রাখিয়া প্রলোকবাদী ছইয়াছিলেন।
- (১৭) ইহার মৃত্যুর পর্রই (কেশব দেবের তৃতীয় পুত্র) সর্বাকনিষ্ঠ ঈশান দেব রাজকাণ্য চালাইতেছিলেন।
- (১৮) এই সময় পিতৃষ্টান বালকই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন বোধ করা অসকত নছে; এই জন্মই বিধবা মহিষী "কুলপালিকা" শব্দে বিশেষতা হইয়াছেন; এবং এই জন্মই চুই হাল মাত্র ভূমি দান করিতেও ঈশান দেবকে, স্থবির ভ্রাতা, বিধবা মহিষী ও বালকের অভিমত গ্রহণ পূর্কাক সেনাপতির অনুমোদনে কার্য্য সম্পাদন করিতে ইইয়াছিল।
- (১৯) প্রশক্তিয়ে লিখিত ভূমি ভাটেরার চতুস্পার্যবর্ত্তী ভূমি হওয়াই সম্ভব।
  প্রথম প্রশক্তিতে প্রায় শতাবধি গ্রাম ও নদী ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। কিস্ক
  সেই প্রাচীন নাম গুলির মধ্যে একটি নামের সহিত ও ( ঐ অঞ্চলের গ্রামাদির )
  বর্ত্তমান নামের মিল নাই। অনেকে অফুমান করেন যে হটুপাঠক ভাটেরারই
  প্রাচীন নাম। দক্ষিণ শ্রীহট্টের মহরাপুরই (মৌরাপুর) বোধ হয় প্রশন্তি লিখিত
  মহবাপুর। 'নবপঞ্চাল' বর্ত্তমান বরমচাল বলিয়া অফুমিত। 'ভাস্কর টেম্বরী
  বর্ত্তমান টেম্বা গ্রামের প্রাচীন নাম কি না বিবেচ্য বটে। প্রশন্তিতে 'গুড়াবয়ী'
  বলিয়া যে একটি নাম পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান 'গুড়াডই' হইবে বোধ হয়।
  এই কয়েকটি নাম ব্যতীত অপর নামগুলি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়ায়
  পরিচয় করা একবারে অসভ্তব। কানিয়ানী নদী, নাগাই নদী প্রভৃতির নামগু
  এখন বিলুপ্ত। স্থানে স্থানে উল্লেখিত 'গোপথ, শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্টে এখন
  'গোবাট' শব্দ প্রচলিত। \* 'ভাটপড়া' গ্রামের উল্লেখ একাধিক বার আছে,
  সন্তবতঃ এই গ্রামটি বৃহত্তর ছিল; ইহাই ভাটেরার পূর্ব্ব নাম কি না, কে

<sup>\*</sup> গো বন্ধ শব্দ হইতে গোবাট শব্দের উংপত্তি; "গোবাট" শব্দও একস্থানে আছে।

ভানে 🚧 আবার 'গাম' এই গ্রাম্য শব্দেরও ভূরি ব্যবহার পাওয়া যায়। জয়ন্তীয়া পরগণায় গাম শব্দের অধিক প্রচলন।

অনস্তর একস্থানে ''দাগর পশ্চিমে'' এইরূপ দীমা নির্দেশ আছে। ডাঃ বাজেন্দ্র লাল মিত্র, সাগর ইংরাজি sea (সমুদ্র) শব্দে অমুবাদিত করিয়াছেন। শ্রীহট্রের অনেকাংশ তথন দাগর গর্ত্তে নিহিত ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। এবং কেশব ও ঈশান দেবের সমরতরি ব্যবহারের কথায় তাহ। বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। হাইলহাওর, ঘৃদিয়াজুরী, কাগাপাশা প্রভৃতি উক্ত সাগরেরই **ल**ष निपर्नन। निप्ती প্রবাহে নীত পলিতে হাত্তরগুলি ক্রমশ: তরিয়া ষাইতেছে, অদ্যাপি এই ভরট ক্রিয়া সমভাবে চলিতেছে। 'সাগর' শব্দ হইতেই 'সাম্বর' এবং শ্রীহট্টে তাহা হইতে 'হায়র' বা 'হাওর' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (কেহ **एक वटनन ८४, इन भक इटेंट्डरे** ट्रांखत हरेसोट्ड । )

- (২০) শেষ কথা---কাল নিরূপণ। প্রথম প্রশস্তিতে ২৬২৮ যুধিষ্টরান্দ এবং দ্বিতীয় প্রশক্তিতে ১৭ সম্বং অন্ধিত আছে। পণ্ডিতা রমাবাইয়ের ল্রাতা মহারাষ্ট্রীয় শ্রীনিবাস শান্ত্রী প্রথম প্রশন্তি ২৯২৮ যুধিষ্টিরাব্দের বলিয়া পাঠোদ্বার করেন। প্রথ্যাত নামা পণ্ডিত রাজেব্রু লাল মিত্র ভিন্নরূপ পাঠ কল্পনা করেন। বস্তুত: কাল নির্ণায়ক অন্ধণ্ডলি অন্পষ্ট ও অপাঠ্য। কালনির্ণয় বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তিনি গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। প
- \* व्याप्तिक जीवृक भग्ननाथ विन्यावित्नान महानय निविधाहन:-- अकी कथा ৰিবেচ্য। শিবের নাম বটেশব, অবচ তাহাকে 'শ্রীষ্ট্র নাথার' বলা হইয়াছে। ভাঁহর স্থান 'হট্টপাটকে' নিরূপিত ছিল। এখন শিবের নাম বটেম্বর এবং এই শিব হইতেই 'বটেশবেরহাট' নাম হইয়া বটেশবের অপত্রংশ হইয়া ভাটেরার বাজার হইরাছে। বটেশবের অপজংশে 'বটেহর' (যথা औহটের গ্রামান্তর শালেশর স্থানে হাপেহর), তৎপর হকারের স্লোর ররের উপর পড়িয়া 'ভাটেরা' হইয়া থাকিবে। ভারপর 'হট্টপাটকে' অর্থ হাটের একদেশে অর্থাং এক প্রান্তে শিবের স্থান ছিল; এই জন্ম ঐ-হটনাধার অর্থাং ঐযুক্ত হটের অধিপতি (প্রাইটপতি নহে) এই শেব প্রয়োগ मुद्रे হয়।"

শ প্রদীপ পত্রিকা-১৩১১ বাংলা কার্তিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যা-বিলোদ মহাশ্রের লিখিত 'ফিকির শাহলপাল" প্রবন্ধ এইবা।

ভবে বিতীয় অষ্টির নির্দেশ সম্ভবতঃ ভাঃ বিত্রেরই যথার্থ । ভদক্ষনাবে বিতীয় অষ্টি তিন হইলে প্রথম প্রশান্তির কাল ২০২৮ যুখিন্তিরাক্ত হয়; (আমরা ইহাই বিরে রাখিয়াছি), তাহা হইলে উভয় প্রশান্তিতে প্রায় ৮০ বংসর বৈশম্য দাঁড়ায়। ইহা অমীমাংশ্চ নহে। বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ সময়ের লোক আমাদের স্থায় অগ্নজীবী ছিল না, এবং শূর কেশব দেবের প্রশন্তি তাঁহার রাজ্যাধিকারের সময়ে—প্রথম বয়সে প্রদত্ত ও তাঁহাকে দীর্ঘজীবী বিবেচনা করিলে এবং গুংপর তদীয় তৃই পুত্রের রাজ্যশাসনের পর বৃদ্ধ ঈশান দেব ১৭ সম্বতে ভূমিদ'ন করেন অন্থমান করিলে, উভয় প্রশন্তিতে যে দীর্ঘকালের (৮০ বংসর) বৈশম্য দাঁড়ার, ক্ল

• বিষ্ণুপ্রাণ ও বায়ুপ্রাণ, এবং রাজভরকিণী ও বরাহনিহির এই প্রত্যেকমতে কুরুক্তের যুদ্ধ বা ষ্থিষ্টিবের কাল বিভিন্ন হইয়া পড়ে। রাজভরকিণী মতে (১) ৬৫৩ কলেগভালে কুরুপাগুবগণ প্রাছভূতি হন। কাশ্মীরের রাজা গোনর্দ্দ যুথিষ্টিবের সমসাময়িক ছিলেন। গোনর্দ্দ ৩৫ বংসর রাজভ্দ করেন। অভএব বর্জমান কল্যক্দ ৫১৩৫ ইইতে (৬৫৩ + ৩৫) — ৬৮৮ বিরোগ করিলে মুথিষ্টিরান্দের কাল (৪৪৪৭ বর্ষ) পাওয়া ষাইতেতে। তাহা হইডে,১ম প্রশক্তির ২৩২৮ বিরোগে, প্রথম প্রশক্তির ভূগানকাল ২১১৯ বংসর পূর্ক্কার ঘটনা বলিতে হয়। ইহা হইতে ২য় প্রশক্তির সময়টি ১৯৪৭ বিরোগ করিলে উত্তর প্রশক্তির ব্যবধান ১৭২ বর্ষ গাঁড়ার।

কিন্ত বরাহমিহিবের মতে শিতাপুত্রের তফাৎটা খুব কমিয়া বার। ভাহার মডে শালিবাহনের সালে ২৫২৬ বোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল পাওরা বার।

ষথা—''আসন মবারু ম্নয়: শাসিন্ভি পৃথিবীং য্বিটিবে নুপভো ।

ষড় বিক পঞ্চিষ্ত: শক কালক্ষা রাজ্য । "—বারাহী সংহিতা ১৩ আ:।
আতএব বাবাহীমতে (বর্তমান সন্থ ১৮২৯ + ২৫২৬ —) ৪৩৫৫ বৃধিষ্টিরান্দ পাওয়া
বাইতেছে; ভাহা হইতে প্রথম প্রশক্তির ২৩২৮ সংখ্যা বিয়োগে বে ফল হয়, তাহা প্রথম প্রশক্তির কাল, এবং ইহা হয়তে ২য় প্রশক্তির সময়টা (১৯৪৭) বাদ দিলেই উভয় প্রশক্তিকে
আর্থাং পিতাপুত্রের সময়ে ৮০ বংসর মাত্র ব্যবধান দাঁড়োয়। যথা:—৪৩৫৫—২৩২৮
—২০২৭ – ১৯৪৭ – ৮০।

> (১) " শতের বট্স সার্দ্বের এরোধিকের ভূতবে। কলেগতের বর্বাণামতবন কুরুপাওবাঃ।" গাস্ত তর্কিণী ১ম তর্ক।

তাহার কোন প্রকারে সামঞ্চত হয় কি?\*

যাহাহোক, এই প্রশন্তিষয় যে খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বকার, একথা কি বলা বাইতে পারে না ? গ্রামগুলির প্রাচীন নামের বিষয় ভাবিলে প্রশন্তির প্রাচীনত্ব বিষরে কিছুমাত্র সংশর থাকেনা। প্রায় শতাবধি নামের মধ্যে সকলটিই অঞ্চতনামা ও অপরিচিত, ইহা অল আশ্চর্যের বিষয় নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতান্ধীর (পশ্চাছ্কা) দান প্রের লিখিত নামগুলির সহিত বর্ত্তমানকালীয় গ্রামাদির নামের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রশন্তিষয় যে তৎপূর্ব্ব সময়ের, তাহা বলিতে আপত্য কি ? শ্রীহট্টে সংস্কৃত বছল শন্ধ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং সংস্কৃতে দলিলাদি লিখিত হইত, তাহার প্রমাণ আছে। প

বিতীয়তঃ, কেশব দেব ও ঈশান দেব প্রস্তরময় অল্রভেদি যে মন্দিরগুলি
নির্দাণ করেন, তাহাদের ভগাবশেষ চিহুও এখন বিল্পুঃ! ইহা কি কম প্রাচীনছের
পারচায়ক ? প্রাগুক্ত তাম্রপত্র আটি ফিট মাটির নীচে পাওয়া বায়; যে রূপেই
হউক, পর্বতের শীর্ষদেশে আটি ফিট মাটির স্তর পড়া সহজ কথা নহে।
এ সমস্ত বিবেচনা করিলে তাম্রফলক্ষয়কে খৃষ্টের পূর্ববর্তী বলা বাইতে পারে
কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন।

<sup>\*</sup> প্রথম তাত্র ফলকে 'নক্ষ" শক্ষি লিষ্টার্থে প্রীকৃক্ষের পালক পিতার অর্থে ব্যবহৃত ছইরাছে (''প্রিতনক্ষকেন "); মহাভারতে প্রীকৃক্ষের গোপদীলার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু হরিবংশে ইলিতাভাগ আছে এবং বন্ধবৈর্প্ত পুরাণে প্রাষ্ট্রতঃ তাহা বর্ণিত আছে। (বিনি বাহাই বলুন, বন্ধবৈর্প্ত প্রাণকেও আমরা নিতান্ত আধুনিক বলিতে রাজি নহি।) মহাভারতে গোপদীলার উল্লেখ নাই বলিয়া, গোপদীলাত্মক সমন্ত বিব্যক্তই পৌরাণিক যুগের পরবর্তী নির্দ্ধারণ করা স্থাসকত নহে। এই জন্ম তাত্র ফলকের ব্রস হ্লাস করিতে বাওরা সমীচীন হয় না।

ক ২য় ভা: ২য় খা ওয় আধাায়ের পাদটীকার উলাহরণ স্ক্রপ ঐক্লপ একখানি দলিল উদ্ভ করা বাইবে।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা।

নবাবিদ্ধৃত না হইলেও ভাটেরার তাদ্রফলকদ্বরের বিষয় সমালোচ্য বটে।
প্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানের একটি টীলা "হোমের টীলা" বলিয়া
কথিত হয়। পরম্পরাগত ঐ নাম চলিয়া আসিতেছে। টীলাটি কেন যে ঐ
নামে কথিত হয়, তাহা কেহ জানে না। ১২৭৯ বাংলায় তত্ত্রত্য জমিদার
জগচন্দ্র দেব চৌধুরির অন্তমতি মতে কোন কার্য্যবশতঃ শেখ কটাই নামক
এক ব্যক্তি ঐ স্থান খনন করায় এক ইষ্টকমন্দিরের ভিত্তি ও আট ফিট মাটির
নীচে তুখানা তাদ্রপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহট্টের তদানীস্তন ডিপুটা কমিশনার
মি: লটমন জনসন সাহেব প্রথমেই ইহা পণ্ডিত শ্রীনিবাস শান্ত্রীকে প্রদর্শন করেন;
(এই মহারাট্র পণ্ডিত তৎকালে শ্রীহট্টে উপন্থিত ছিলেন), তিনিই ইহার
প্রথম পাঠোদ্ধার করতঃ এতৎসম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখেন।

উভয় প্রশন্তিই উপরে ছিদ্র বিশিষ্ট সমচতুক্ষোণ তাম্রফলকে থোদিত। তন্মধ্যে কেশব দেবের প্রশন্তি ১২২ ×.১১ ইঞ্চ ও ঈশান দেবের প্রশন্তি ৮×৬২ ইঞ্চ আকার বিশিষ্ট এবং যথাক্রমে উভয় তামপত্তে ২৭ + ২৮ ছত্র এবং ১৬ + ১৬ ছত্র জ্বন্দর অধিত আছে। প্রশন্তিষ্কয়ের জ্বন্ধর দেবনাগর।

#### প্রথম প্রশন্তির মূল।

(ছত্র সংখ্যা---সন্মুখভাগ।)

- ও শিবায় ॥ यः কর্ত্তাভূবনত্রয়য়ৢ তয়ভির্বিয়ং পৃথিব্যাদিভির্যয়েদং
  রিয়তে য় ঈয়র ইতি খাতে।—
- ভবরাপর:। য: সংজ্ঞাত্রয়মেক এব ভঙ্গতি ত্রৈগুণ্য ভেদাশ্রিতো ব্রন্ধোপেক্র মহেয়বেতি জগতামীশায়
- তব্ম নম: ॥ ত্রিপুরহরশির: কিরীটরত্বং শ্বরষ্বতেরভিবেক রৌপ্যকৃত্ব: কুল্কম বিশিখবাণ শাণ চক্রং

- প্রশন্তিভূবি ভারত সংহিতৈ বান্তি।। অথ বিশ্রুত প্রভাবঃ
   প্রভরাজ্য কমলায়া:। সমজনি নবগীর্বা—
- ৬ ণ: ধরবাণ: স্মাভূজাং শ্রেষ্ঠ: ॥ তন্তাত্মজো রাজপিতামহোভূৎ মহীপতির্গোকুল দেব নামা। যন্ত প্রতা —
- পার্করচোপি চিত্রং দিশস্তারিক্ষাপতিজ্ঞাডামুন্তান্ ॥
   তন্মাদমন্দ ভূজমন্দর মথ্যমান প্রত্যর্থি পার্থিব
- ৮ সমুদ্র সমৃদ্ধৃত শ্রী:। নারায়ণোহজনি মহীপতিরম্বকারি যেন স্বয়ং স ভগবানশ্রিতনন্দকেন।। তত্মাদসী-
- মগুণ-গৌরবগীতকীর্ভিভূপালমৌলি মণিমণ্ডিত পাদপীঠ:।
   শ্রীমান ক্ষিতীক্র তিলকো রিপুরাজ
- শোষী গোবিন্দ ইতাজনি কেশব দেব এবং ॥
   মং সীমাদ্ভুত পৌরুষস্ত যশসাংবামঞ্জিয়া মাশ্রয়োবিদ্যা
- :১১ নাং ব্যতির্ঘন্ত নিল্যো ধায়াস্কলেকাস্পদং।
  ত্যাগস্তায়তনং বিলাসভবনং বাচঃ কলানাং নিধিঃ।
- ১২ সৌজনক্স নিকেতনং বিজয়তে মূর্জ্বোগুণানাংগুণ: । দোর্জপ্রেন সমৃদ্ধৃতক্ষিতিভূতাং সংরক্ষ্য গোষগু
- ৬৩ ল সদ্বৃন্দাবনমাদরেশ বিদধৎ উচ্ছিল্লকং সোৎসবম্।
  শ্রীমৎ কেশবদেব এব নিরতং চক্রেহবশেহং রবা য
- ১৪ ত্রৈকং শিশুপালমপ্যরি কুলে ক্ষিপ্তারিচক্রো নৃপ:। কুত্বা মেন ভূজৌজসা বস্তুমতি মেকাত প্রভামি
- ৯৫ মাং লোক্যে স্মিল্লভিলয়্যতে বিজয়িনানয়্তাধিকার স্থিতি:।
  পাণি: কলতবো: পদে দিনকৃত: কৃত্যে
- ১৭ : বিমহীপাল দীক্ষা কৌণীম্। শ্রুতিপথ লজ্মন কাহসমাসীৎ কাঞ্জাদৃশামের॥ অয়ং স্থল্ডক

- ১৮ মৃদং বিভাবয়ন্ প্রসাধিতাশঃ করবাল লীলয়া। ক্লুরমুৎসারিত রাজমগুলো ররাজপুর্বাবলিভ্য
- ১৯ শিরোমণি: । করোজি ধবলংক্ষগৎ বিলয়তেহরি-পদ্মোদগমং তনোতি কুমুদং যশ: সদৃশমশু চ-
- ২০ জ্রোজ্জলং। সিতং কিমপ্রঞ্জকং প্রমদনারতং কিং স্থিরং স্কারণমিদঞ্চ সং কিমিব নিতামিতাভূ-
- ২২ জাড্যমর্চিবিতানৈ:। কাষ্টানাং যদ্যতীত্যপ্রকর মুপ্যযাবম্বরং লেলিহানস্তেনান্চ ব্যৈক্সীমা জয়তিনর-
- ২০ পতে: কোন্সি তেজঃ ক্লশামুঃ ॥ কৌণীভূজা যুগপদা হবদক্তেন ভেনোয়ভ্ন্মমনামি গুণল্লয়েন একে-
- ২৪ ন কামুক্মসীম সহঃ প্রকর্ষগম্যেন বৈরিনিব**হঃ**সহসাপরেণ॥ মহীভূজীজীয়ত চক্রহাসকরেণতে-
- ২৫ নামিত বিক্রমেণ। বিলক্ষিতানেকপয়োধিনেয়ঃ ক্রেনৈব কুৎসা যশসা ধরিতী। তথান্তি কৈলাস নি-
- ২৬ বাস নিপ্র্হ: ক্তাবভারো ভুমি হট্ট পাটকে।

  অনাদিরণো জগদাদিরপায়ং ত্রিলোকনাথো ভগ-
- ২৭ কান বটেখর:। শশিলেথরায় তল্ফ নুপ্লেথররত্ব

- গ্রামশীরেষ: ॥ অধিকং প্রকাপপ্রত্যা ভূহলানাং
  শতব্রং। শতব্রক বাটানাং ধরবত্যা সময়িতং॥ নানা

- ত ল ৩৫॥ বাটী ১১০ বড়গামে ১৩ মহবাপুরে বাটী ১ হটীথানাকে ভূহল ৭ বাটী ৬ দেগিগানোত্তরে ভূহল ১ নব-
- ৪ পঞ্চালে ভৃহল ৫ বাটী + আয়তনীকে + হল ৭ শিড্ডবে বাটী ১ অমনাটেভ্বিকে ভৃহল ৬ গুড়াবয়ীকে বাটী ৩ কটাবাস্থ-
- তে ভৃহল ৩ অথানিক্বতেঞ্চনীঘনাকোণার্কে বাটী ১ যিথায়ি
  নগরে ভৃহল ১৭ বাটী ৪ নেন্বতাগে বাটী৬ যোড়াতি-
- ৬ থাকে ধৃতক্ব ভূহল ৩ বাটী ১১ কৈবামে হল। বাটী ১ বালুদী গামে হল ৫ নবছাদি পশ্চিমে হল + + + ভূহল ৫ বা-
- টী + অথিনহাটকে ভূহল ৫ বাটী ৮ কড ডিয়া দক্ষিণে
   গোল্ডয়া পুর্কে গোবাটোত্তরে ববনী পশ্চিমে
- ভূছল ১৮ সবগানয়ো দক্ষিণে ভূছল ৫ বাটী ৩ তথা
  নজু ভরে ভূছল ৩৫ বাটী ১৩ তথা নজু ভরে বাটী-
- সন্তপূর্বে বাটী ১ তথা নছা ত্তরে ঘটীভূ পশ্চিমে সর্বভূ দক্ষিণে ভূহল ৭ কানিয়ানী নলা তুরের যেগমাগণি-
- ১০ য়া পূর্বে ভূহল ৮॥ বাটা ৭ তথা নদী দক্ষিণে থবসোস্থা পূর্বেশ ভান্ধর টেয়রী পশ্চিমে ভূহল ১৫ বাটা +
- ১১ জগায়াস্তবে নাটয়ান গ্রামন্বয়ে ভূহল ৫ বাটী ৩০ স্মাগয়ড়াকে অনীকাথী পূর্ব্বে সাগর পশ্চিমে ভূ-
- ১২ হল ১০ কানিয়ানী নদী দক্ষিণোত্তরে ভূহল ৮॥ নাগায়ি নদী দক্ষিণে ভূহল ৬ বাটী ১০ ভোগাডত্তবাত
- ১৩ ডোন্তরে ভূহল ১ বাটী ১ তথোগাদনে পশ্চিমে হট্টব বোন্তরে ভূহল ৭ বাটী ১০ সাতকোপাদক্ষিণে বড়সোচ-
- ১৪ স ভূহল ১০ চেদায়ুড়ীকে ভূহল ৩ বাটা ১ আভানকাথীকে বাটা ৭ ভূকে + গ + নদ্যানীকে বাটা ৭য়ে + পরা-
- ১৫ ক বাটী ১ ভূকে উপংসিবো পূর্ব্বে আথাবীভূহল ৮০ বাটী ১৩ নডফুটী গামে বাটী ৮ তথাগামে থাগন-

- ১৬ ছত্তরে বাটী ৬ ভূকে + গোন্তেপপোত পূর্ব্বে গোপথ + ত্তরে হডীগঙ্গ দক্ষিণে ধনকুণ্ডডী পশ্চিমে কবগা
- ১৭ সনস্থল ৫ পছানিয়া অথানি উতাক ভূহল ১০ + দ্য দেবগাসন পূৰ্বে ভূহল ৫ বো বাড্ডা দক্ষি-
- ১৮ ণে জোগাবনিয়া উত্তরে বাটী ১ ভাটপড়াকে কেদাকা-দিবাবগুত ১০ তথাকেতীমূতাকাদী গোপগুড
- ১৯ তথা বা + পাকাদি তে নৃড্ড তথাকেকাশু নোবিন্দাগৃহ ১ বড়গামে গোপগদা ১ তথাকে আবপা-
  - ২০০ নাকাদিবাবগৃহ ৭ ভোগডভাবানি নিমাবশৃয়। তে গৃড্ড ভাটপড়া ছটাথানা। ন + উগড়াকানি শুড়
  - ২১ <sup>\*</sup> মাটপড়া বৰপঞ্চ তক্পথাননি বিবাকবাকাদিদানা গুড়ভভাটপড়া নিমেবাকাদি গো গুড়ভভাট-
  - ২২ পড়া নিজাপিত গোতিছ। গৃহ ১ বন্ধক্সিবস্পাগৃহ ১ ব্যাতুছানি বংবাবাটান্নিশাকান্নী গৃহ ৫
  - ২০ তথা। নিডো + বে + + কাদিগৃহ ৫ নবভাট। নিডো + ভাট পাকাদি গৃহ ৩ ভাটপড়া নিবাপ পাকা-
  - ১৪ দি হডিডপগৃহ ৩ পিশ্রাপি নগরে দ্যোল্যেনবিকা + দি গৃহ ৩ সিহাডব গ্রামে দস্তক বিবন্ধবি পোগৃহ ১
  - কোদ্যী হহুক মহাসাহটো কোদ্যীসহণ কোদীনো কৃতাং বুঢোভাং হবিষটো দপত্র আদি এ ন পিথুয়া
  - ২৬ আপিয়াবে ভাল + ড দর আকাদয়: প্রদন্তা: ঝ বহুভির্বস্থধা দত্তা রাজভি: সগরাদিভি ধস্ত যস্ত
  - বদা ভূমি ক্তস্ত তলা ফলং॥ স্ব দত্তাং প্রদন্তাং বা যো হরেত বস্থদ্ধরাং স্বিষ্টায়াং ক্লমিভূ হা পি-
- <sup>২৮</sup> ছভি: সহ পচ্যতে। পাণ্ডবকুলাদিপালান্ধ ২৩২৮।
- ্রে যে হলে সংখ্যা কি অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, তথায় ( + ) চিহ্ন দেওয়া ইয়াছে।

#### দ্বিতীয় প্রশস্তির মূল।

- ১ ও নমো নারায়ণায় ॥ মহানীলমণিশ্রামঃ স্বর্ণক্ষচিরাম্বরঃ পা-
- ২ তুব: কমলাকান্ত: সবিত্যাদিব বারিদ:॥ তুদোত্রসতম:ভোম নাগ-
- ৩ যথমুগাধিপ:। মৌলিরত্বং মহেশস্ত জয়তামৃত দীধিতি:।। তদহয়েভূ-
- ৪ ভুবনাবতংস: স্বীরোদয়োতপ্রাজ্জল কীর্তিরাশি:। সশস্ত্র ভূরগুল হংসুসার্থ
- কল্পজনো গোকুলভূমিপাল:। তত্তাত্মজः শন্তভূতাংবিশিষ্ট: সম্লান্তশন্ত্রা-
- ৬ র্বমন্দরান্তি:। শ্রিয়াস্থদা সঙ্গতমঞ্মুর্ত্তি বভূব নারাঙ্গণ দেব এষ:।। নিশি: 🖚
- 🤋 লানাং ভবনং গুণানাং শৌর্যস্তবাশি বিনয়স্ত ভূমিঃ। সৌজন্ত পথোনিধি ক্ল-
- ৮ স্বভন্তী: প্রজ্ঞাত কীর্ত্তিভূবনাবংতংসঃ।। তত্তেরতেজা রিপুরাজশোষী গোবি-
- 🍒 শ্বীরো ক্রমনাথসংজ্ঞ:। স্থাপালচূড়ামণি মণ্ডিতাজ্যি: পুত্রোহভবং কেশ
- ১ ব দেবদেব: ॥ গুণৈর্ঘদীয়ে: শ্রবণাভিরামেরাক্লয্যমাণা গুণিন:স-
- ১১ মন্তাং। আগত্য সম্পন্ন মনোরথাশ্চ ন সম্মরুর্জন্মভূবং দিজেন্দ্রা:॥
- ১২ যন্মিন মহীংশাসতি ভূমিপাল নিজাং রজ্ঞামপি নাধিজগা:। সঞ্চি-
- ১৩ স্থয়স্তঃ পরিভোষহেতোরমুষ্য বিশ্রাণয়িতৃং বস্থনি ।। নিঃদীম নৌবাটকপ-
- ১৪ ত্তিবাজি প্রভিন্ন দম্ভাবলমৈত্য সম্পৎ। স রাজরাজ: কুমুদাবদাতৈ র্যশো-
- ১৫ ভিরুবীং বিমলী চকার॥ স মন্দিরংকংশনিস্থদনশু শিলাভিরুচ্চৈর্বিদধ্যে
- ১৬ মহোজা:। যত্ত্বশৃক্ষিতচক্রধারাক্ষতাঃ করস্তাম্বনাদিবস্থা:।।
  - ১ তুলাপুরুষদানতা সম্প্রাপ্য দ্রবিশন্ধিজা:। করবৃক্ষাইবা ভূবন্ হেমাল-
  - ২ কার ভূষিতা:।। তত্মান্মহেশাদিব বাহুনেয়: পীযুষরত্মেরিব রৌহিণেয়:।
  - ৩ শ্রীমানভূত্রিশ্বল কীর্ত্তিরাশিরীশানদেবং ক্ষিতিপালচন্দ্র: ॥ যক্তৈত্রযাত্রাপ্র -
  - ও চলৎ পদাতিতুরক দম্ভাব লগৈত্তকীর্টে:। রজোভিরুব্র্যাঃ পরিম্যামানশ্ছ-

- ক্ষোত্মহা: সন্নামিনীলদর্ক:।। ষদীয় নৌবাটককেলিপাতঘাতোচ্ছলছারিভিক্র-
- ৬ গ্রবেম:। রথৈস্তরকৈ রভিসম্ভপদ্ধি: সম্ভাপশান্তি: স্লভবামলন্তি॥ বিনি-
- শ্বনেসৌ মধুকৈটভারেঃ প্রাসাদমল্রংলিহম্র্জিক্সী:। যজু কৃশৃকপ্রচলং
  প তাকা-
- 🕒 নভন্তরোর্মঞ্জকেব ভাতি।। এতস্ত পৃথিবীভতু রাজপট্টক্কতী। বৈদ্য বং-
- শপ্রদীপ: শ্রীবনমালিকরোভবং ॥ তন্ত্রবিক্রাপনান্ত্রপ: শাসনং কৃতবানয়ম্।
- ১• ত্রো য: স্থবির পুত্রশৃক্ত: স্বহস্তত: ।। পাল্যং ভূহলবয়ং সভাস্তপশ্রতিস্তৃতং
- ১১ মৃতক্ত রাজপুত্রক্ত পত্নীয়া কুলপালিকা। শিশুদ্দ তনয়: তক্তাপাল্যমেব তয়ো-
- ১২ রপি।। আদেশিকভূৎ সমরপ্রবীর: এীব রুত্তে পুতনাধি নাথ:। দিগ-
- ১৩ স্ত সংক্রান্ত যশঃ প্রশন্তিঃ প্রতাপভান্র্জিতধৈর্ঘ্যরাশিঃ ॥ স্বদন্তাংপরদন্তাং বা যো-
- ১৪ হরেত বস্তব্ধরাং। স বিষ্টায়াং কুমিভূ ছা পি হুভি: সহপচ্যতে ॥ এতাং
- ১৫ প্রশন্তিং বিদধে বিবেকী শ্রীমাধবদাসকুলাবতংসঃ । যাবং সমুদ্রা গিরয়শ্চ-
- ১৬ যাবজ্জীয়াংক্ষিভৌ তাবদিয়ঞ্চ শশ্বং !। সং ২৭ বৈশাপ দিনে ১ ॥

উদ্ত প্রশন্তিষয়ের মন্দার্থ পূর্বেবলা হইয়াছে; কিন্তু ইহার কাল নির্ণয় নিয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে। প্রশন্তির প্রথম পাঠোদ্ধারক মহারাষ্ট্র পণ্ডিত. শ্রীনিবাস শাল্পী, কেশব দেবের প্রশন্তির সময় ২৯২৮ যুধিষ্টরান্ধ বলিয়া নির্ণয় করেন। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই প্রশন্তিষয়ের দিতীয় পাঠোদ্ধারকারক। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে তদীয় মত প্রকাশিত হয়। তিনি কেশব দেবের ভূমিদান কাল ৪৩২৮ যুধিষ্টিরান্ধ বলিয়া অহ্মান করেন। তিনি "অহ্মান" মাত্রই করিয়াছেন এবং কাল নির্পণে বিশেষ সন্ধিহান হইয়াছেন। তথাপি এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাল্পী ও ডাঃ মিত্র ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন চুইমতের মধ্যে কোনটি যথার্থ প

ড়া: মিত্ৰ লিখিয়াছেন—"In the original the first figure is very

unlike the third, and has been moreover scratched over, and is abundantly doubtful. The second is also open to question. I am disposed to take the first for a 4 and the second for 3, which would make the date equal 4328=1245 AD. or about the time when Shah Jellal invaded Sylhet. That the Gobinda of the Tillah is the same with that the record I have no reason to doubt." (Proceedings, Asiatic Society of Bengal for August, 1880.)

দত্য অনেক স্থলে বড় কঠোর। সত্যের অন্পরোধে আমরা ভারত বিখ্যাত প্রস্নুতব্ববিৎ ডাক্তার মিত্রের ভ্রম প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইতেছি। ক্ষুদ্র লেখকের ইহা দান্তিকতা নহে, ধৃষ্টতা নহে,—কর্ত্তব্যান্থরোধে আমাদিগকে বাধ্য করিতেছে।

প্রথমতঃ গোবিন্দ নামক কোন রাজার বিষয় প্রশন্তিতে লিখিত হয় নাই, ইহা ডাঃ মিত্রের কল্পনা। তিনি শ্রীহট্ট প্রদেশের গোবিন্দ ও শাহজলালের আখাায়িকা শুনিয়াছিলেন। পরে কেশব দেবের প্রশন্তিতে "গোবিন্দ ইত্যজনি কেশব দেব এবং" স্থলে "গোবিন্দ" পাইয়াই কেশব দেবের নামাস্কর কল্পনা করিয়া বনিলেন। এই গ্রন্থের অন্মন্ত্র শাহজলাল-পরাজিত গোবিন্দ নামক রাজার বিবরণ লিখিত হইবে। সেই গোবিন্দের সহিত কেশব দেবকে অভিন্ন কল্পনা করাই ডাক্তার মিত্রের প্রথম ভ্রম।

প্রথম প্রশন্তির নবম শ্লোকের তংক্ত অমুবাদ:—"This Kesava Deva (alies Govinda) who had whirled his discus at his enemies," এবং অন্তর্ত্ত "Who was the ornament of earthly sovereigns, the destroyer of rival kings even as Govinda (The God Krisna) himself." স্বয়ং এইরপ লিখিয়াও কোন স্ত্তে কেশব দেবের নাম গোবিন্দ কল্পনা করিলেন, বুঝিতে পারি না।

শাহজনান বিজিত রাজা গোবিন্দের নামের দিকে লক্ষ্য থাকায়,ভিনি সময়টাকে

শাহজলালের সময়ে টানিয়া নিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উপায়ও মিলিল;—প্রথম অন্ধটা অপাঠ্য। যদি প্রশন্তির সময়জ্ঞাপক প্রথমান্ধকে "৬" বলেন, তবে শাহজলালের সময়ের বহুপূর্ববর্ত্ত্বী কাল হইয়া যায়; এবং "৫" বলিলে নিতাস্ত আধুনিক সময় হইয়া পড়ে; কাজেই ঐ অন্ধটিকে "৪" বলিয়া, "৪৩২৮" ম্বিষ্টিরান্দই প্রশন্তির সময় বলিয়া কল্পনা করা হইল। কিন্তু ৪৩২৮ = ১২৪৫ গৃষ্টান্দও যে শাহজলাল এবং তংকর্ত্ক পরাজিত গৌড় গোবিন্দের সময়ের প্রায় ১০৭ বর্ষ পূর্ববর্ত্ত্বী পূ এই বৈশমের কোনরূপ মীমাংসা নাই। একমাত্র প্রদীপ পত্রিকায় \* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পত্রনাথ বিদ্যাবিন্দে মহাশয় ব্যতীত এই বৃহৎ ভ্রমের আর প্রতিবাদ কেহ করেন নাই। শাহজলাল এবং তৎকর্ত্ব বিজিত গৌড় গোবিন্দ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতান্দীর লোক, ঐ সময়কার বহুতর বাক্তির বংশ-পত্রিকার পুরুষ গণনায় নিঃসন্দেহে তাহা বলা ঘাইতে পারে। প্রাস্কি ঐতিহাসিক স্থবিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গেরও এই মত।

ডা: মিত্র প্রশন্তিতে কেশবদেবের কীর্ত্তি পাঠ করিয়।,—গাঁহাকে গোবিন্দদেব নাম প্রদান করিয়াছেন, জানিয়াছেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। বীরপুরুষকে পরাজয় করা বীরত্বের কার্য্য, বীরপুরুষ ব্যতীত কোন সংসারত্যাগী ব্যক্তি তাহাতে সক্ষম হওয়া কঠিন, অতএব তিনি শিখিয়াছেন:—

"The prince was overthrown by Shah Jellal alias Jellaluddin Khany, who following the footsteps of his predecessor Mulk Tuzbek, led his army to the eastern parts of Bengal invaded Sylhet in 1257 A.D."

এ স্থলে তাঁহার উদ্যম আর এক পদ অগ্রদর হইয়াছে। প্রশন্তির স্থনির্ণীত ১২৪৫ পৃষ্টাব্দের দহিত শাহজলালের সমসাম্মিকতা প্রদর্শন করিতে হইবে; কাজেই বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ জেলালুদ্দিন থানির নামান্তর শাহজলাল ছিল বলিয়া কর্মা করা হইল; এবং তাঁহাকে একবারে শ্রীহট্টে আনিয়া শ্রীহট্ট বিছ্নরের যুৎসামান্ত যুশও

अमीभ, कार्तिक-->७১১ बार : "क्किव माञ्जनान" क्षत्रक महेता।

তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যদি তিনি একটু অন্থসন্ধান করিতেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিতেন যে, শ্রীহট্টের শাহজলাল সংসারবিরাগী সাধু ব্যক্তিছিলেন, তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী জেলালুদ্দীন থানি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। \* একটু অন্থসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন যে, শ্রীহট্টের শাহজলালের পিতা এবং জেলালুদ্দীন থানির পিতা ভিন্ন ভিন্ন নামীয় বিভিন্ন ব্যক্তি, উভয়ের জয়য়য়ানও বিভিন্ন, কাজেই তাঁহারা ভিন্ন ব্যক্তি। উভয়ের ঘে এক ব্যক্তি নহেন, তাহার প্রমাণ ভল্লিখিত প্রসিডিংএই আছে, তিনি লিখিয়াছেন—'শ্রীহট্ট বিজ্বেতা বেলালুদ্দীন, ইরসিলান খার আক্রমণ হইতে গৌড় ভূমি বক্ষা করিতে গিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। প

শাহজলালের জীবনবৃত্ত 'হংহেল-ই-এমন' ও তদম্বাদ তোয়ারিখে জলালি গ্রন্থে, শাহজলাল শ্রীহট্ট হইতে অন্তত্ত্ত গিয়া মৃত্যুম্থে পতিত হন, এমন প্রদক্ষ নাই। শ্রীহট্ট বিজেতা দরবেশ শাহজলালের শ্রীহট্টেই মৃত্যু হয়, শ্রীহট্টেই তাঁহার মৃত দেহ সমাহিত হয়, সেই সমাধি ক্ষেত্ত অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। 

এবং

The proceedings of Assistic Society of Bengal 1880.

A critical study of Mr. Gait's History of Assam.

By Prof. Padma nath Bidyabinod M. A.

<sup>\*</sup> See the Statistical Accounts of Assam Vol. II. by W. W. Hunter. And also The History and Statistic of Dacca Division.

<sup>† &</sup>quot;He was suddenly called back to defend Gour from the invasion of Irsilan khan and soon after killed in the battle."

<sup>‡ &</sup>quot;Jalal-ud-Din Khani fought and died in Gaur, while Shah Jalal's tomb still stands at Sylhet to mark his place of devotion, death and burial. The fact is, Shah Jalal was not Jalal-ud-Din Khani, nor was Raja Gobinda-Kesava of Sylhet."

তাহা এক অতিপ্রধান মোনলমানতীর্থে পরিণত ইইয়াছে। \* এই সমাধির ব্যয় নির্বাহার্থে অল্যাপি গর্জামেন্ট মাদিক হিদাকে দাহায়্য করিতেছেন। প্রীহটের শাহজলালের দরগা আবাল বৃদ্ধ সকলের কাছেই স্থারিচিত, তাই বলিতেছিলাম। বে, সামান্ত একটু অন্থদদ্ধানের অভাবে এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তির এরপ হাস্তকর জম হইয়াছে।

আর একটা কথা, কশবদেবের পুত্র দিশানদেব। যদি কেশবদেবের নামান্তর করানা স্থির রাখিয়া তাঁহাকে শাহজলাল কর্তৃক পরাজিত বলা হয়, তবে তৎপুত্র ঈশানদেব কিরপে পিতৃ পরিত্যক্ত রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইলেন ? শ পরস্ত শাহজলাল যে গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করেন, তিনি পলায়ন পূর্বক পর্বত আশ্রয় করেন; সেই অবধি শ্রীহট্ট যবনাধীন হয়, এই অতি প্রসিদ্ধ ঘটনার বিষয় পাঠক ২য় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

কেশব ও ঈশানদেরের যেরপ বীরত্ব ও কীর্ত্তি প্রশক্তিকলকে উৎকীর্ণ, তাহাতে তাঁহাদিগকে সামাগ্র রাজা বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের সৈক্ত সন্তার অন্ন ছিল না। এমতাবহায় ইহারা একবারে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন, কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না। তর্কস্থলে যদি বলা হয় যে, ঈশানদেব পরে পৈত্রিক রাজ্য উত্থার করিয়া লয়েন, কিন্তু তাহারও প্রমাণ নাই। তাহা হইলে খোগার্জ্জিতরাজ্যে ত্রইহাল মাত্র ভূমিদান করিতে তাঁহাকে বিধবা মহিষী প্রভৃতির অভিমত নিতে হইত না। পকান্তরে শাহজলালের পরে, তাঁহার সেনাপতি সিকান্দর গাজী এবং তৎপর হায়দর গাজী যে শ্রীহট্ট শাসন করেন তাহার প্রমাণ পাঠক পরে গাইবেন।

<sup>\*</sup> See the Report of Mr. R. Lindsay, the early Residant (collector) of Sylhet.

<sup>†</sup> See the Anual Report of the Archaeological Survey, Bengal Circle. April—1903. p.p. 23, 24.

শাহজলাল বিজিত গৌড়গোবিন্দের কোনও নামান্তর ছিল না; প্রশন্তি-কথিত রাজার (ডা: মিত্রের মতে) নামান্তর থাকায়, তাঁহাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিতে আপত্র কি? প্রথম প্রশন্তির ৭ম লোকে এবং ২য় প্রশন্তির ৬ষ্ট প্লোকে স্পষ্টতঃ কেশবদেব, এইনাম থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে গোবিন্দনামে অভিহিত করা হইয়াছে, রহস্ত মন্দ নহে। বস্তুতঃ কোন প্রকারেই শাহজলাল বিজিত গৌড়গোবিন্দের সহিত কেশবদেবের অভিন্নর প্রতিপাদিত হয় না।

গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত ইতিহাস(Allen's Gazetteers Vol. II.) এবং হান্টার সাহেবের ইতিহাস (Statistical Accounts of Assam) প্রভৃতি অমুসারে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে গোড়গোবিন্দ শাহঙ্গলাল কর্তৃক পরাভৃত হন। শাহঙ্গলালের অমুসঙ্গীগণের বংশাবলীর পুক্ষ হিসাবে এই সময়ই প্রকৃত বলা যাইতে পারে;—ইহা'পুর্বেও বলা গিয়াছে।

দ্বশানদেবের প্রশন্তিতে অন্ধ সংখ্যা স্থন্সন্ত। কিন্তু ডা: মিত্র এই ১৭ সং বা সন্থংকে "It is obviously intended for the Era of the kings reign." বলিয়া ইহার এক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডিনি যাহাই করুণ, কেশবদেবের প্রশন্তির অন্ধ সংখ্যা যে ৪৩২৮ যুধিষ্টিরান্ধ নহে, এবং ১৭ সন্থতের সহিত তাহার স্থান্ধতি আছে, তাহা নিশ্চিত। এই প্রশন্তিদ্বয় এখনও ৺জগচন্দ্র চৌধুরীর উত্তরাধিকারী ভাটেরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দেব চৌধুরীর নিকট আছে; এবং ১৮৮০ খৃষ্টান্ধের আগন্ত মাসের আসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ইহার অবিকল চিত্র আছে, কৌতুহলাবিষ্ট পাঠক, মূল তামফলকে দেখিবেন যে, কেশবদেবের প্রশন্তির অন্ধ সংখ্যার প্রথম অন্ধনী কোন মতেই "৪" হইতে পারে না বিছ্বী রমাবাইন্বের লাতা, পণ্ডিত শ্রীনিবাস শান্ত্রীর অন্ধ নির্দেশ অপেক্ষাকৃত সমীচীন মনে করি। তাঁহার নির্দ্ধেশায়্সারে তর্কিত প্রথম অন্ধনী "২" দ্বির করিলে, উভয় প্রশন্তিতে কত ব্যবধান দাঁড়ায়, দেখা যাউক।

পূর্বেবলা ইইয়াছে, রাজতরন্ধিণী মতে উভয় প্রশন্তির সময়ে ২৭২ বর্ষ ব্যবধান দাঁড়ায়, এই সময়টা ঠিক নহে। যদিও কেশবদেবের তুই পুত্রের রাজ্য- শাসনের পরে, ঈশানদেব বৃদ্ধাবস্থায় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তথাপি এ দীর্ঘতর কালের স্থাসনিত হয় না। কিন্তু বরাহ্মিহিরের মতে বিচার করিলে আর অসঙ্গতি থাকে না। বারাহীমতে পিতা পুত্রে ঈদৃশ ব্যবধান লক্ষিত হয় না, তন্মতে ৭৮০ কলির্গতাকে যুধিষ্ঠিরের কাল; তদম্সারে উভয় প্রশস্তির ব্যবধান ৮০ বংসর মাত্র হয়। (কঃ গঃ—৫১৩৫—৭৮০ = ৪৪৫৫—২৩২৮=২০২৭ —১৯৪৭ =৮০ বর্ষ।) পিতাপুত্রের সময় মধ্যে এই ৮০ ব্যবধান নানাকারণে অসঙ্গত না হইতে পারে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বস্থ মহাশয় একথানি পত্তে লিথিয়াছেন যে, প্রশন্তিদ্বয়ের অক্ষর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষরের অমুরূপ।

প্রশন্তিষয় নাগরাক্ষরে অন্ধিত হইলেও কোন কোন অক্ষর যে বঙ্গাক্ষরের আদিরপ, তাহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বঙ্গাক্ষরও নিতান্ত আধুনিক বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ললিত-বিন্তারগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃদ্ধদেব অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের নিকট বঙ্গলিপি, অঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধদেব খৃষ্টের ৫৫৭ বর্ধ পূর্বের আবিভূতি হন। খৃষ্ট-পূর্বের সময়ের অক্ষর যে প্রশন্তির অক্ষরের ক্রায় হইতে পারে না, তাহার স্বদৃঢ় প্রমাণ পাওয়ার প্রয়োজন। তর্কস্থলে দশম শতাকী মানিয়া লইলেও ইহা সহস্র বর্ধের পূর্বকার বলিতে হইবে। তাহা হইলে ঈশানদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নবগীর্বানের রাজত্বলাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাকী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। প্রায় এই সময়েই শ্রীইট্ট প্রদেশের অপরাংশে "ফা" উপাধি বিশিষ্ট এক রাজবংশ ছিলেন; এবং তাহা হইলে এই সময় শ্রীইট্ট বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিতে হইবে।

যাহাহউক, প্রশন্তি লিখিত অধুনালিপ্ত নাম গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং রাজগণের ব্যবহৃত যুক্ষ-রথাদির বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে অভি প্রাচীন নরপতি না বলিয়া উপায় নাই। বলা হইয়াছে, কেশবদেব একটি স্থদৃত প্রস্তর্থক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার চিহ্ন কোথায়? শ্রীহট্টনাথের প্রস্তর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কোথায়? কেশবদেবের সময় ১২৪৫ খৃষ্টান্দ হইলে ঐ সকল মন্দিরের চিহ্নমাত্র না থাকার সম্ভাবনা ছিল না। শাহ্জলালের সময়ের

অব্যবহিত পরবর্ত্তী মসজিদাদি এখনও ভগ্নস্তপে পরিণত হয় নাই। ইহা কি প্রাচীনত্বের অন্তব প্রমাণ নহে ?

ডাঃ মিত্রের কুত্র কুত্র ভ্রমের পরিচয় দিয়া প্রয়োজন নাই; এই রাজবংশের পরিচয় প্রসক্ষে তিনি বলেন যে, ইহাঁরা কাছাড়রাজবংশীয় ছিলেন।\*

শীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাসে কাছাড় রাজগণের এক বংশতালিক। যোজিত আছে, এবং আমরা স্বয়ংও কাছাড় হইতে এক পরিশুদ্ধ বংশপত্র § সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কোনটিতেই প্রশন্তির উল্লেখিত নামগুলি পাওয়া যায় নাই। প্রশন্তিতে পাওবকুলাধিপান্ধ শন্দ্র দৃষ্টে এবং হৈড়ন্থের (কাছাড়ের) রাজবংশের সহিত পাওবদের সংশ্রম ছিল, ইতি প্রবাদমূলে তিনি নবগীর্কান বংশীয়দিগকে, কাছাড় রাজবংশীয় বলিয়া অহমান করিয়াছেন। এই অহমানের পূর্বেক কাছাড়ের রাজবংশ তালিকাটা সংগ্রহ পূর্বক দেখা কি ভাল ছিল না ?

আবার, প্রশন্তির লিখিত "ভূহল" শব্দ লইয়া তিনি এক বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। "ভূহল" জিনিসটা কি ? "ভূহল" যে কি পদার্থ, তৎনির্ণয়ার্থ তিনি
ক্ত শ্বতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি অহুসন্ধান করিয়াছেন, কত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু স্থির সিন্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যদি তিনি প্রীহট্ট
অঞ্চলের একটা চাবাকেও ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলেও জানিতে
পারিতেন যে, কেদার অথবা কেয়ার, হল অথবা হাল শব্দে এদেশে অদ্যাপি
ভূমির পরিমাপ করা হয়। প

The proceedings. A. S. of Bengal for August, 1880.

<sup>\* &</sup>quot;These Rajas were sovereigns of Kachar and professed to be of the dynesty of Ghatatkacha, son of Bhima by Hidimba, the daughter of an aboriginal chief."

<sup>🖇</sup> ২য় ভা: ৫ম খ: জ---পরিশিষ্ট দ্রাষ্টব্য ।

<sup>💠</sup> প্রক্ম খণ্ড প্রক্ম অধ্যায় দ্রপ্তব্য ।

সম্ভবতঃ ডাঃ মিত্র অবজ্ঞার সহিত—কোনরূপ অমুসন্ধান না করিয়াই এই প্রশন্তি সম্বন্ধ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, নতুবা তৎসদৃশ মহামহোপা-ধ্যারের এই সব সামান্ত বিষয়ে ঈদৃশ অমার্জনীয় ভ্রম হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। তিনি কত শিলালিপি ও তাত্রপত্রের পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, এই সামান্ত প্রশন্তির আলোচনায় প্রতিপদে তাঁহার কেন এত আন্তি হইয়াছে, ভাবিলে বিশিত হুইতে হয়, বলিতে হয়—"মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ।"

# তৃতীয় অধ্যায়—বৈদেশিক উল্লেখ।

শ্রীহট্টের প্রাচীনত্ব সন্থলে যাহ। বলা হইল, তাহার অতিরিক্ত প্রমাণ আর কি
আছে ? বলা গিয়াছে যে, পুরাকালে বন্ধভূমি সাগরগর্ত্তে ছিল; সাগর-বারি সরিয়া
গোলে বন্ধদেশ ক্রমশং যথন ভাশিয়া উঠিয়া মহুষ্য বাস যোগ্য হয়, তাহার পুর্বা
হইতেই এদেশ কামরূপের অধীনে ছিল; এদেশে ভাটেরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল
প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি অনেক পূর্বেই
অতীতের গর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন এ দেশের
সংবাদ আর কোথাও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের অনেক কঁথা গ্রীকদ্ত মিগেস্থিনিস্-কথিত বিবরণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তংপরবর্তী টলেমী, ভারতবর্ধের অনেক সংবাদ দিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীকবণিক সামৃদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ক একথানি গ্রন্থ লিখেন, মেকক্রিণ্ডেল সাহেব, টলেমী ও উক্ত গ্রীকবণিকের পুস্তক অমুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে "কিরাদিয়া" নামক দেশের

উল্লেখ আছে। এই কিরাদিয়া বিষ্ণুপুরাণ "কিরাদিয়া।" বর্ণিত পূর্ব্বদিখর্তী "কিরাতভূমি।" কিরাত ভূমির অবস্থান পুরাকালে "কোপন" নদীর

তীরে ছিল, পরে তাহা ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব মেকক্রিণ্ডেল শ্রীহট্টের পার্যবর্তী কিরাদিয়া সংক্রক উক্ত দেশেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে কিরাদিয়া দেশের সীমাস্থানে একটি মেলা হইত, ঐ মেলায় উত্তর দেশের তেজপত্র আমদানী হইত। চীনদেশবাসীরা রেশমী বঙ্গের পরিবর্তে তেজপত্র ক্রয় করিত। আরও বর্ণিত আছে বে,

তাহারা নৃতন জাক্ষাপত্রের ভাষ পাটি বিভার করিয়া জব্যাদি **তাহাতে রক্ষা** করিত। \*

প্রাচীন কিরাত রাজ্যের দীমান্থলেই খ্রীহট্ট ভূমি। অতএব ঐ মেলা প্রধানত: প্রীহট্ট ও কিরাত ভূমির লোক লইয়া বসিত এবং খ্রীহট্টের তেজপত্র বহুলরপে উক্ত মেলায় ঘাইত বলিয়া জানা যাইতেছে। চীনদেশীয়দের ব্যবহৃত নৃতন দ্রাক্ষাপত্রের ভায় পাটি সম্ভবত: খ্রীহট্টেরই প্রদিন্ধ শীতল পাটি হইবে, চৈনিকগণ তাহা খ্রীহট্ট হইতেই মেলান্থলে লইয়া যাইত। ঐ সময় খ্রীহট্টভূমি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকলেবরা ছিল, সন্দেহ নাই; এবং ঐ সময়েও আধুনিক বঙ্গের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

ইহার পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যান্ত বঙ্গদেশে
আর্থ্যানিবাস স্থাপিত হয় নাই। মহাত্মা বিষমচন্দ্র
বাঙ্গালায়
আর্থ্যানিবাস।
"বৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গলা ব্রাহ্মণশৃষ্ট
অনার্থ্যভূমি ছিল। পূর্বে কদাচিং কোন বান্ধণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস
করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালায়
ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।" 

\*\*

ধৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈণিক পরিবালক হিউয়েম্বসাঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন; তিনি নিজ অমণ-বৃত্তাস্তে এদেশের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় যদিও বাঙ্গালা দেশ বহু বিস্তৃত ছিল, তথাপি তথন পর্যান্ত ইহার পূর্বাংশে সাগরের নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই।

<sup>\*</sup> Mc. Crindel's Periplus of the Ereethrean. PP. 148, 149.

শ খৃষ্টীর অষ্টম শতাকীতে তক্ষেশ ব্রাহ্মণ অধ্যুবিত না হইলেও, টলেমীর বিষরণে তাত্রলিপ্তের বাণিজ্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যার। মহাত্মা বৃদ্ধিম চক্রও তৎসময় 'গ্লাবিনে' বা গ্লাবাটীর উল্লেখ ক্রিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন্ত প্রদর্শন ক্রিয়াছেন।

হিউয়েছদাক ভারতবর্ধের বিবিধ স্থান পরিভ্রমণান্তর কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা কর্ত্বক আহত হইয়া তদীয় রাজ্যে গমন করেন।
সাগনতীবে
শ্রীহট্ট।
তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সমতট \* ইইতে উত্তরপূর্কদিকে সাগরপার্থে পর্বতে ও উপত্যকার পরপারে

শিলিচটল দেশে আমরা পহঁছিয়া ছিলাম।' শ হিউয়েম্বনাঙ্গ এই
শিলিচটল অতিক্রম করিয়া পরে কামরূপে গমন করেন। হিউয়েম্বনাঙ্গের অপর
এক অম্বাদক একথার এরপ অম্বাদ করিয়াছেন যে, 'সমতট দেশের উত্তরপূর্বে মহাসাগরের সন্নিকটবর্তী উপত্যক ভূমে শিলিচটল অবস্থিত।' \$ এই
শিলিচটলই শ্রীহট্ট।

তংকালে যদিও বাঙ্গলা দেশ বহু বিস্তৃত ছিল, তথাপি তথন পর্যান্ত ইহার পূর্ব্বাংশে সাগরের প্রষ্ট নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই, তথনও একটা বৃহত্তম হদ ঐ সাগরের সাক্ষ্য দিতেছিল; চৈনিক পরিপ্রান্তক তত্তীরেই শ্রীহট্ট নগরীর বিদ্য-মানতা বর্ণন করিয়াছেন।

জিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহের পূর্বাংশ, ত্রিপুরা জিলার উত্তর পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয়, এই স্থানে পূর্বে একটা বৃহৎ হ্রদ ছিল। ত্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত কর্দ্ধম দ্বারা ঢাকা ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিন্থল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এই হ্রদ বিশেষরূপে মানবমগুলির দৃষ্টিপথে পভিত হইয়াছিল। এইজন্মই দ্বাদশ

হিউয়েয়ৢসাঙ্গের বর্ণনামতে সমভটরাজ্য কামরূপ হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণে;
 ইহাতে প্র্ববন্ধই তাঁহার অভিপ্রেভ সমতট রাজ্য বলা ঘাইতে পারে।

<sup>† &</sup>quot;Going from this (sama-tata) north east along the borders of the sea, across mountains and valleys we come to the country of Shi-li-t'sa-ta-lo"

S. Beal's Life of Henen Tsiang P. 138.

<sup>† &</sup>quot;The first place is Shi-li-cha-ta-lo which was situated in near the great sea, to the north east of sama-tata."

Julien's Henon Tsiang. iii, 82

শতানী পূর্বে হিউয়েন্থসাস, শিলহট্ট রাজ্যটি সম্প্রতীরবর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন। বরবক্র প্রভৃতি নদীসমূহ এই ফ্লনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। নদী প্রবাহে আনীত কর্দমরাশি দ্বারা এই ফ্লকেমে ক্রমে শুদ্ধ হইয়া অসংখ্য বিদ্ধান্তিই ইইয়াছে। এই সকল বিলের কান্দি বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রামগুলি অদ্যাপি বর্ধাকালে সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আহ্মমানিক শ্রীহট্ট জিলার প্রায় চতুর্থাংশ বিলওনিয়ভূমি; ইহার সহিত ময়মনসিংহ জিলার পূর্বপ্রান্তান্থিত নিয়ভূমি ও ত্রিপুরা জিলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তন্থিত নিয়ভূমি সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লিখিত ক্রনের পরিমাণ ফল ছই সহম্র বর্গমাইল হইতেও অধিক চিল।" \*

'অধিক ষে ছিল,' তাহার সন্দেহ নাই। স্থনামগঞ্জ সবডিবিসনের অধিকাংশই জলতলে ছিল; এখনও ইহার নিম্নভূমির পরিমাণ অল্প নহে। পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে যে, লাউড় রাজ্য হইতে সদর্ঘাট পর্যান্ত এক খেওয়া ছিল; এতদ্বারা স্থনামগঞ্জ ও হকিগঞ্জের অনেকাংশ যে জলতলে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়। যাহা হউক, যৎকালে নব বীপাদি বিখ্যাত দেশগুলিও অন্তিত্বহীন অবস্থায় ছিল, হিউয়েম্থসান্ত, সেই সমস্ত স্থানের কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া যে একবারে তখন, সাগরভীরকর্ত্তী শিলিচটল বা শ্রীহট্টের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ইহা শ্রীহট্টের কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীহটের ভাটেরা হইতে যে ত্বখানা তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়, যাহার বিষয়
বিস্তারিতভাবে পূর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, অনেকের
সাগরের মতে সে ত্বখানা তাম্রফলকই খৃষ্টজন্মের পূর্ববর্তী।
আবও উল্লেখ। একখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে এ বিষয়ে লিখিত
হইয়াছে,—"প্রাচীনকালে এই প্রদেশ হিন্দুরাজ কর্তৃক শাসিত হইত, কিন্তু
ভাহার কোন বিশেষ নিদর্শন অধুনা বর্ত্তমান নাই। এই প্রাচীনতার প্রমাণের

<sup>\*</sup> শীযুক্ত কৈসাস চন্দ্র সিংহ প্রণীভ ত্রিপুরার ইতিহাস ৩র ভা: ৩র মা: २৬৮ পৃঃ।

এক নিদর্শন ডাটেরার তামফলক। এই তুখানা তামফলক খারা ইহা নি:স:শয়দ্ধাপে প্রমাণিত হইতেছে, ১৭ সংবতেরও পূর্ব্ব হইতে প্রীহট প্রদেশের অন্ততঃ
কোন কোন অংশ আর্য্য নূপতি কর্ত্বক শাসিত হইত। " \* প্রীযুক্ত স্বরূপ চন্দ্র
রায় "শ্রীহট্নের ভূগোলে" এবং প্রীযুক্ত মৌলবী মোহামদ আহমদ সাহেব
"শ্রীহট্নপর্ণ" পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভাটেরার তামফলকের
বয়স "তুই হালার বংসর।" এই প্রাচীন তামফলকে, কোন একটী
ভানের সীমা নির্দেশ স্থলে "সাগরপশ্চিমে" পদ পাওয়া যায়। প্রত্তত্ত্ববিদ্
গণ্ডিত ডাং রাজেক্র লাল মিত্র মহাশয় সাগর শব্দে Sea (সমৃত্র) অর্থই করিয়াছেন।
এতদারাও পূর্বকথিত সাগরের বিদ্যমানতার প্রমান পাওয়া যাইতেছে।
শ্রীহট্রের ঐ প্রদেশের ভূমির সীমা নির্দেশ স্থলে প্রাচীন দলিলপত্ত্ব "রত্নাংভরাং"

নাগরের
নিদর্শন।

বিশিয়া লিখিত আছে ও পূর্ব্ব হিন্তুপ লিখিত হয়। এই

"রত্বাং জরাং" পদ সাগরভরটের প্রতিশব্দ বা পরিবত্বে ব্যবস্থত। ঐ প্রদেশে নিম্নস্থামগুলি অদ্যাপি

'রত্মাং ভরাং' বলিয়াই নির্দেশিত হইতেছে। 'রত্মাং' নামে কোন নদী এ অঞ্চলে পূর্বকালে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইত, পরে তাহা ভরিয়া জমি হইয়া গিয়াছে, এরূপ অমুমান যথার্থ নহে। একটি নদী কদাপি এরূপ ভাবে কোথাও প্রবাহিত দেখা যায় না। শ্রীহট্টের কথাবার্ত্তীয় সংস্কৃত বছল শব্দ থাকায় সম্প্রকে রত্মাকর বলিত বিচিত্র নহে,—রত্মাং স্কৃত্মাকরেরই সংক্ষেপার্থ শুচক শব্দ।

এতৎ প্রমাণ স্বন্ধপ স্থপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবের বাক্য এস্থলে উল্লেখ করা বাইডে পারে; তিনি বলেন——'শ্রীহট্টের উত্তর দিগ্বর্ত্তী পর্কতের পাদদেশে সামৃদ্রিক শঙ্গুকের নিদর্শন দৃষ্টে প্রমাণিক হয় যে, অতি পূর্ককালে ঐ পর্কতের নিয়ে সমৃদ্রবারি

व्यात्राम व्यात्मस्थत विराग विवत्रण—२८ शृष्टा ।

প্রবাহিত হইত। \* ঐতিহাসিক ভ্রমণকারী হামিল্টন সাহেবও বলেন — 'শ্রীহট্টের পূর্ব্ধ ও উত্তর দিয়ন্ত্রী প্রাচীরবং পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টে বোধ হয় যে, পূর্ব্ব-কালে তাহার নিম্নে সাগর তরক খেলাকরিত। প অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্ট দেশ সাগরতীরবর্ত্তী ছিল এবং উল্লেখযোগ্য একটি রাজ্য ছিল; নিঃসংশয় বলা ঘাইতে পারে।

যে সময় হিউয়েছসাল্ শ্রীইট্ট দর্শন করতঃ প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপে ভাস্করবন্ধার সভায় গমন করেন, তৎকাল পর্যন্ত শ্রীহট্ট ও
শ্রীহট্টে আর্যা রাজ্য। জয়ন্তী কামরূপরাজ্যের অঙ্গ ছিল। বিলসাহেব বর্ণন
করিয়াছেন:—'পুণ্ডুবর্দ্ধন হইতে পূর্বাভিমূথে গিয়া ব্রহ্মপুত্র
নদের পর্গারে কামরূপ (ইহার রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুর) রাজ্য,
বংপুরের করতোয়া নদী হইতে ইহা পূর্বাদিকে বিস্তৃত। মণিপুর,
জয়ন্তীয়া, কাছাড়, পূর্বাজাসাম, এবং ময়মনসিংহের কোন কোন অংশ ও
শ্রীহট্ট ইহার অন্তর্গত।'ঞ্চ

- \* "The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary, indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period."—A Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 263.
- † While to the north and east lofty mountains rise alomptly like a wall and appear as if at some remote period they had with stood the surge of the ocean."

East Indian Gazetteers Vol. II. P. 352.

- † "From this going eastward, crossing the great river, we came to the country of Ka-mo-lu-po."
- "Kamrup (its capital is called in the purans Pragjyotishpur) extended from Kara-toya river in Rangpur to the eastward. The Kingdom included Manipur, Jayantia, Kachar, east Assam and parts of Moyman-singh and Sylhet (Srihatta.)"
- A. Foot note from S. Beal's Buddhist Records of the E. countries Vol. II. P. 195.

অত এব নিসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রীছট্ট আর্যা জাতির শাসনে ছিল। প্রাচীন প্রাগ্ জ্যোতিষ পূর্বদেশে যথন আর্থ্য-প্রতিভাজ্যোতিঃ বিস্তার করিয়াছিল, তংসকে শ্রীহট্টও সেই প্রজ্ঞলংপ্রভায় প্রকা-শিত হইয়াছিল। শ্রীহট্ট বহু শতান্দী কামরূপের অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পৃষীয় সপ্তম শতান্দী পর্যন্ত শ্রীহট্ট বে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভিল, তাহা বিদেশীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীষ্ট বছদিন কামরূপের অন্তর্গত ছিল বলিরা অগৌরব কিছু নাই, যে কাম-রূপ যোগিনীতত্ত্ব বারানদীর ন্যায় মাহাত্ম্যায় বলিয়া উল্লেখিত, তদধীনে থাকা অগৌরবকর নহে; ইহাতে 'চিরপরাধীন' বলিয়া শ্রীহট্টের প্রতি বিদ্রপ করা যাইতে পারে না। নিজ পন্নী, নগর, বা জিলার লোক নহিলেই যদি পরাধীনতা হয়, তবে বহুতর পেশের ভাগ্যই শ্রীহট্টের ন্যায়। বস্তুতঃ তাহা অগৌরবস্চক নহে, কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীহট্ট আর্ঘান্ত সভ্যতার ফল ভোগ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বরং বিশেষ গৌরবাস্পদ।

# চতুর্থ অধ্যায়—ত্তিপুর বংশীয় রা**জগ**ণ।

শ্রীহটের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলেও বর্তমানে এ জিলা যতদ্র বিস্তৃত, প্রকালে ভূপরিমাণ ততদ্র ছিল না। পূর্ব্ব ও উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব ব্যতীত সমস্ত পশ্চিম দিক ও দক্ষিণ পশ্চিমদিগস্থ ভূভাগ সাগরগর্ত্তে ছিল। হিউয়েম্বসাক্ষ্ পর্বতসক্ল উচ্চাংশমাত্রই দর্শন করেন। ঐ সময়ের পরে শ্রীহটের ভূভাগ কিরপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, কাঁহারাই বা তথন এদেশে শাসন করিতেন, তাহার কিছুমাত্র জানা যায় না। শ্রীহটের দক্ষিণাংশ—বরবক্ত নদের সীমা পর্যান্ত দেশ বছকাল ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাভারতে স্থন্ধদেশের উল্লেখ আছে; এই স্থন্ধদেশই প্রাচীন কিরাত রাজ্য 1 রঘুবংশে কালিদাস এই দেশকে "তালীবন ত্রিপুর বংশীয় বাজগণের শ্রাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও প্রাচীন রাজ্য ত্রিপুরা নহে।

সম্ব্রেরই উপকণ্ঠ ছিল এবং শ্রীহট্টের পার্ষেই ইহার অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। এই দেশ বহুকালাবধি ত্রৈপুর রাজবংশের শাসনাধীনে। পরে ঐ বংশীয় বিভিন্ন রাজগণের সময়ে রাজ্যবৃদ্ধির সহিত সেই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের রাজ্য বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলায় ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতান্দীতে হিউয়েম্বসান্ধ্ বর্ত্তমান ত্রিপুরা অন্তর্গত কুমিলা দেশকে "কমলাক" নামে পৃথক একটি রাজ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশীয় রাজগণের রাজধানীর সহিত তৎকালে ইহার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না।

প্রাচীন পৌরাণিক যুগে জ্বন্থ বংশাবতংস ত্রিপুর \* কিরাতভূমে স্বীয় রাজ-পাট স্থাপন করেন। প্রাচীনকালাবধি "ফা" উপাধিধারী উক্ত ত্রৈপুর রাজবংশীয়-

<sup>্ \*</sup> ত্রিপুর রাজ্বংশাবলী, ক-পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (২য় ভা: ১ম খ: )

গণ পূর্বাঞ্চলীয় বছতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা অপেক্ষা ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী পূর্বকালে, কামরূপের দল্লিকটে "কোপল" নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। দে প্রাচীন রাজ্যের রাজধানীর নাম ত্রিবেগ। পরে কাল সহকারে এই ত্রিবেগ নগরী পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহা হইতে বন্তুমান কাছাড় ও তৎপরে শ্রীহট্টের ভিন্ন জংশে রাজধানী স্থাপিত হয়। প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে বে ত্রিলোচন-তনয় দক্ষিণ, কোপল বা কপিলা তীরবর্ত্তী রাজপাট পরিত্যাগ পূর্বক বরবক্রতীরে রাজধানী স্থাপন করিয়।ছিলেন।\*

বরবক্র উজানস্থ সে প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান কাছাড় জিলার মধ্যেই
অবস্থিত ছিল। এই রাজধানীতে তাঁহারা অধিক দিন
তৈপুর রাজগণের
আচীন রাজধানী।
ছিলেন না। উক্ত থলংসা রাজধানী মনোমত না হওয়ায়
ইহাও পরিত্যাগের কল্পনা করা হয়। শ সম্ভবতঃ ৩৪ পুরুষ
পরে সেই রাজধানীও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৈপুর রাজগণ যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন,
মহারাজ তরদক্ষিণ নৃতন রাজধানী স্থাপন ক্রিয়া সর্বাদা যজ্ঞাদির অমুষ্ঠান
করিতেন। \$

যে মহারাজ ত্রিপুর হইতে এই বংশীয়ের প্রাধান্য, সেই ত্রিপুর হইতে একষ্টিতম

কবি গুক্রেশর ও বাণেশর কর্তৃক ১৩২৯ শকান্দে রাজমালা রচিত হয়, তাহাতে
লিখিত আছে :---

<sup>&</sup>quot;কপিলা নদীর তীরে ছাড়ি দিরা;
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রনা করিরা,
সৈত্ত সেনা সমে রাজা স্থানাস্করে গেলা।
বরবক্র উজানেরে ধলংসা বহিলা।"——রাজমালা।

<sup>† &</sup>quot;না বহিব এপাতে ষাইব অক্ত স্থান। মন স্থির করে রাজা যাইতে উজান।" ——রাজমালা।

<sup>&</sup>quot;তবদকিশ নাম রাজা তাহার তনর।

বছকাল পালে রাজ্য নিতি যজ্জয়য়॥"

——য়াজয়ালা।

পর্যায়ে \* শুক্রবায়ের পুত্র প্রতীত রাজা হন। ইহার রাজত্ব সময়ে বরবক্র নদী কাছাড় ও ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল। + এই সময় হইতেই ত্রেপুর রাজগণের বিবরণ শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত।

প্রতীতের পূত্র মিরিছিম, তৎপুত্র গগণ, তাঁহার পুত্র নওরায়, বা নবরায় তৎপুত্র জুজারু ফা (যুদ্ধজয়রাজ বা হিমতিছ). ইনি রাঙ্গামাটী জয় করতঃ তথায় এক নৃতন রাজবাটী স্থাপন করিয়।ছিলেন। তিনি নবদেশ বিজয়ের শ্বতি রক্ষার্থে আদিপুরুষের নামামুক্রমে ত্রিপুরান্দের প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে তদীয় নবজিত রাজ্য ত্রিপুরা অভিধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রাঙ্গামাটীতে নৃতন রাজবাটী নির্মিত হইলেও পূর্বরাজধানী পরিত্যক্ত হওয়ার প্রমাণ নাই। ইহার কি তাঁহার পুত্রের সময়ে সেই রাজধানী কৈলাসহরে নীত হইয়াছিল। কৈলাসহরের প্রাচীন নাম কৈলাড়গড়; মোসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে জাজনগর নামে আধ্যাত করিয়াছেন।

ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রেও একস্থানে ছিল না, ঐ রাজপাট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। \$ ত্রিপুরার ইতিহাসপ্রণেতা বিশিষ্ট প্রমাণ সহকারে লিথিয়াছেন:—"শ্রীহট্ট জিলার

#### ক — পরিশিষ্ট দেখ।

+ শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংছ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভা: ২য় অ: ২৩ পৃষ্ঠা।

া প্রতাপগড় পরগণার বহুদ্র দক্ষিণে গবর্ণমেণ্ট-রক্ষিত জঙ্গলের প্রাস্তে "নাগরাছড়া"
নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীতীরে নরবস্তি ও অট্টালিকার সামান্ত চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

এক সময় ঐ স্থানে ত্রিপুর বংশীয়গণের রাজধানী ছিল বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত

য়য় না। ইহার একটা প্রাসঙ্গিক প্রমাণও আছে। করিমগঞ্জের নিক্টবর্তী চাপঘাট
পরগণা পর্যান্ত ঐ রাজ্যের অধিকার ভুক্ত ছিল, সেই স্থানে সীমান্ত রক্ষকরূপে

এক রাজা থাকিতেন, পরবর্তী (২য়ঃ খঃ) নবম অধ্যায়ে প্রসঙ্গাধীন তাঁহার বিষয়
উল্লেখিত হইবে। ঐ প্রদেশে অতি প্রাচীন "পীঠাথাউরীর জাঙ্গাল" নামে এক
সড়কের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয়, উহার দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে বহুক্রোশ ব্যাপী। দক্ষিণ
দিকে যথাক্রমে ভৌরাদি, জাফরগড়, প্রভাগগড় এই তিনটি বিস্তৃত প্রগণা ভেদ
করিয়া ঐ জাঙ্গাল জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। কত শতানী চলিয়া গিয়ছে, তথাপি

পর্ব্বপ্রান্তন্থিত বিবিধ স্থানে ইহাঁদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"\* পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ঐ রাজধানী এক সময় পুণানদী মন্থতীরে স্থানাস্তরিত হয়, সভাযুগেও ভগবান মমুপুজিত শিব মমুতীরস্থ কিরাত নগরে আছেন বলিয়া সংস্কৃত বাজমালায় লিখিত আছে। 🕈

ত্তৈপুর রাজগণের রাজধানী বছকাল কৈলাড়গড়ে ছিল বলিয়া ইহা এক সমুদ্ধ

নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কৈলাড়গড় বহুকাল হইতেই শ্রীহট্টের অস্তর্ভুক্ত। বস্তুত: প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ ত্রৈপুররাক্ষছত্তের ছায়াতলে অবস্থিত ছিল। 🖇 বরবক্রের দক্ষিণতীরবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ তাঁহাদের অধিকারে ছিল বে জাঙ্গালের চিষ্ণ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রতি-বৎসর চাবের সময় কাটিয়া কাটিয়া ক্ষয় করিলেও এযাবৎ যাহা একবারে বিনষ্ট হয় নাই. তাহা নিশ্চিতই অভি বৃহৎ পথ ছিল এবং ভাহা বে কোন বালকীৰ্ত্তি ভাহার সন্দেহ নাই। পিঠাথাউরী উপনামে আথ্যাতা রাজকল্পার দ্বাদ্বা ঐ জাঙ্গাল প্রস্তুত হয় বলিয়া জনশ্রুতিমূখে শ্রুত হওয়া যার। ইহা বে ত্রিপুরষ্থীরদের ৰীৰ্ত্তি এবং তাঁহাদের রাজধানী হইতে সীমান্ত প্ৰ্যান্ত গিয়াছিল, ভাহাতে সন্দেহ নাই। ইটাপরগণার বড়শীব্রোড়া পাহাড়েও এক প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট ছইয়া থাকে।

- \* এী গুকু কৈল। সচকু সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস ২য়: ভা: ১ম আ: ১০ম পৃষ্ঠা।
  - ণ "পুরাকৃত যুগে রাজন্ মহুনা পুজিত: শিব:। ভত্তিব বিরলে স্থানে মহুনাম নদীভটে। শুপ্ত ভাবেন দেবেশ: কিবাত নগরে বসং।"
- § "The southern portion, at least, was at times under Tippera rule."

History of Assam. By Mr. E. A. Gait. Chap. XIII. P. 268.

বলিয়া জানা যায়, বস্তুত: করিমগঞ্জ স্বডিভিসনের অধিকাংশ স্থানই এক সময়ে ঐ রাজবংশের রাজ্যান্তর্গত ছিল। \*

ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের এক অতি প্রধান কীর্ত্তি,—পূর্বাঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে আনমন করা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আদিশূর (জয়স্ত ) শ খৃষ্টীয় অষ্টম
শতাব্দীর প্রথমভাগে শশ ষজ্ঞসম্পাদনার্থে কান্তর্কুজ হইতে পঞ্চজন সাগ্লিক ব্রাহ্মণ আনমন করিয়া বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার প্রায় নবতিবর্ধ পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

রাঙ্গামাটী বিজেতার নামোল্লেখ পুর্বের করা হইয়াছে, তাঁহার পুত্রের নাম জাঙ্গিফা (জনক ফা বা রাজবন্ত ), তৎপুত্র দেবরায় (দেবরাজ বা পার্থ), তৎপুত্র শিবরায় (বা সেবরায় ), তাঁহার পুত্রের নাম ভুঙ্গুর ফা বা দানকুরু ফা । আর্যাভাষায় তিনিই আদিধর্মপা নামে কথিত হইয়াছেন। প্রায় তেরশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই প্রসিদ্ধ নৃপতি পূর্ববপুক্ষগণের আয় বৈদিক যক্ত

করিতে কৃতসকল হন। কিন্তু সদ্বান্ধণের অভাব আদিধর্মণা ও বান্ধণগণ। এই সদস্কানের প্রধান অন্তরায় হইল। সেই সময়ে যথন গৌড়ভূমিতেই বান্ধণাভাব ছিল, তথন

তৎপ্রান্তবর্ত্তী কামরূপান্তর্গত প্রদেশে ব্রাহ্মণাভাব অসঙ্গত ব্যাপার নহে।

Allen's Assam District Gazetteers VOL.II. (Sylhet) chap. II. P. 22.

- (২) কোন সময়ে ভৌয়াদি পরগণান্থিত আল্তামতী দীঘী ঐ রাজ্যের উত্তর সীমা। ছিল বলিয়া এখনও এথাকার লোকমুখে ওনা যার।
- ক গৌড়াধিপতি জয়ন্ত, কুলাচাৰ্য্যগণ কর্ত্ব আদিশ্ব নামে কথিত হইরাছেন। (তিনি প্রবিদেশে প্রথম বীর বা শ্ব অথবা কীর্ত্তিমন্ত ছিলেন বলিয়া এই উপনাম লাভ করিয়া থাকিবেন। ) বলের জাতীর ইতিহাস ১ম ভাগ ৮৪ পূঠা প্রষ্টব্য।
- কক "বেদবাণাঙ্গ শাকে"—বারেক্সকুলপঞ্জিকা মতে ৬৫৪ শকাম ( ৭৩২ খুঁৱাম্ব ।)
  —বঙ্গের জাতীর ইডিহাস ৮৩ পূঠা প্রষ্টব্য ।

<sup>\* (1) &</sup>quot;A thousand years ago, the Karimganj subdivision seems to have been included in the Tippera Kingdom."

বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ আদিধর্মপা \*
স্বীয় মন্ত্রী হইতে জ্ঞাত হইলেন যে মিথিলা দেশ হইতে যজ্ঞাদি বিশারদ বিপ্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। মিথিলা প্রাচীনকালাবধি প্রসিদ্ধ; এই স্থানেই গৌতমের ফ্রায়শান্ত্রের প্রকাশ, এই স্থানেই রাজ্যি জনকের নির্ব্বিকল্প

\* ত্রিপুরার ইতিহাস লেথক প্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ স্থীর পুস্তকে ত্রিপুরার রাজ-বংশাবলী মৃক্তিত করিয়াছেন। বিখ্যাত বিশ্বকোবাভিধানে দিতীর এক বংশপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্যতীত ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাত্রের সাহায্যে বহরমপুরের পণ্ডিত ৺ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব বহুটীকা সমন্বিত বে প্রীমন্তাগরত বিতরণ করেন, তাহার ভূমিকায় এক রাজ-বংশ-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন বংশপত্রেই আদিধর্মপা বলিয়া কোন রাজারনাম দৃষ্ঠ হর না। ধর্মপাল বলিয়া একজন রাজার নাম পাওয়া বায় বটে, কিন্তু তিনি অতি প্রাচীনতম, (সংস্কৃত রাজনালা মতে তিনি মুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক),—ত্রিপুর হইতে সপ্তম স্থানীয়। স্কৃতরাং প্রাত্তক সমরের বহু পূর্ববর্ত্তী। বর্ত্তমান মহারাজের ৩৯ পুরুষ পূর্বের ভূকুরকা নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রাজা হন, বিশ্বকোষে ইহার নাম দানকুরফা লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ব মহাশয় ত্রৈপুর " ভূকুর" শব্দে 'হরি' অর্থ করিয়া, ইহাকে হরিরায় (কোথাও বা শিবরায়) বিলিয়াছেন। পশচাছক্ত দানপত্রে এই ভূকুর শব্দই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্বক আর্য্যভাষায় 'ধর্ম' এবং 'ফা' পো'তে পরিণত হইয়াছে।

ভিনি এ অঞ্চলে প্রথমেই ধর্মপালকরণে আবিভূতি বলিয়া আদিধর্মপা নামে কথিত 
ইইয়াছেন, বিচিত্র নহে; কারণ জয়স্ত নৃপতিও তম্বং আদিশুর নামে কীর্ন্তিত। উভয়েই 
পঞ্চবান্ধণ আনয়ন করেন, উভয়েই যজ্ঞকর্ত্তা, এবং উভয়েরই নাম 'আদি' শব্দ-পূর্বা!! আশ্চর্যা বটে! কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ নামা, আর অপর অপরিচিত; ইহাও 
অভ্তে। যা'হোক, কেবল আদিধর্মপার নাম সম্বন্ধেই যে এইরপ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিক কর্তৃক ত্রৈপুর নাম স্বাধীন ভাবে বিভিন্নরপ বঙ্গামুবাদিত ইইয়াছে। 
ক—পরিশিষ্টের বংশপত্রিকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

কর্মক্ষেত্র। পরবর্ত্তী কালেও মিথিলার নাম এতদ্দেশ হইতে বিল্পু হয় নাই, মিথিলাধিপতি সম্মানিত "পঞ্চগৌড়াধিপ" উপাধির অধিকারী ছিলেন। \*

আদিধর্মপা স্বীয় মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ ক্রমে মিথিলাধিপতির নিকটে **অতি** বিনীতভাবে এক পত্র প্রেরণ করিয়া, যজ্ঞার্থে পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অফুরোধ করিলেন।

ইতিহাস অহুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মিথিলায় সিংহোপাধিযুক্ত রাজবংশ বহুকাল হইতে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। ঐ সময়ে মিথিলাদেশে বলভদ্র সিংহ নামক নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। প তিনি মহারাজ আদিবম্মপার বিনীত পত্র পাঠে পরিতৃষ্ট হইয়া পাঁচজন বেদজ্ঞ বিপ্রকে তদীয় রাজ্যে গমন করিতে অহুরোধ করেন। কিন্তু কামরূপান্তর্গত উক্ত রাজ্য সদাচার বর্জ্জিত দেশ বলিয়৷ ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত কাতর হইলেন, কিরুপে তাঁহারা সেই কুদেশে গমন করিবেন? অনন্তর তাঁহারা ঐ দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত হইবার জন্ম জনৈক ধীর ব্যক্তিকে অত্যে তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি মিথিলায় প্রত্যাগত হইয়া জাদাইল যে, সে দেশ জ্বন্থ নহে, তথায় পুণ্যপ্রদ বরবক্র ও মহু প্রভৃতি নদী প্রবাহিত, তথাকার রাজা চন্দ্রবংশসমৃত্তু ক্ষত্রিয় ও বিবিধ গুণগ্রাম সমন্থিত। গ্র

দৃতমুথে তাঁহারা এছ্তাস্ত শ্রবণে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন, এবং বরবক্রতীর্থ যাত্রার সংকল্প করতঃ বংস, বাংস্ত, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর এই পঞ্চাোত্রোংপন্ন পাঁচজন তপস্থী এ দেশে আগমন করিলেন। §

<sup>\* &</sup>quot;পঞ্চ গৌড়াধিপ, রাজা শিবসিংহ, লছিমাদেবী পরমাণ।" ইত্যাদি বিদ্যাপ্তির কবিতা।

<sup>🕈</sup> বঙ্গের ব্যাতীয় ইতিহাস ২য় ভাঃ ৩য় অংশ ১৮৫ পূর্চা ক্রষ্টব্য ।

क रेविषक मश्वाषिनी संष्ठेता।

<sup>§</sup> নব্যভারত পত্রিকা ১৮শ থণ্ড ৭ম সংখ্যায় (কার্স্টিক—১৩·৭ বাং) শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চৌধুরী বি এ মহাশয় একটি প্রবন্ধে লিথিয়াছেন, "মহারাজ আদিধর্মপা ৫১ ত্রিপুরাব্দে মিথিলাধিপতি বলভক্ত সিংহকে অমুনয় বিনয় করিয়া পঞ্গোত্রীয় গাঁচজন ত্রাহ্মণ আনয়ন করেন।"

ইহাদের নাম বর্ণাক্রমে শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম ছিল \*

ইহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে যথাবিধি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল এবং যথাকালে সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইল (৬৪১ খৃষ্টাব্দ।) শ্রীহট্রের অন্তর্গত বর্ত্তমান ভাক্সগাছ পরগণাধীন মঙ্গলপুর গ্রামই যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত স্থানবিলিয়া নির্ণীত এবং সেই স্থানেই সন্ধল্পিত যক্ত নির্ব্বিদ্ধে সম্পাদিত হয়। সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের পরিচিক্থ তথায় এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রাসন্ধিকরপে এস্থলে একটা কথা বিবেচ্য। দেখা যাইতেছে যে, আদিধম্পা একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদন ও ব্রাহ্মণ স্থাপনাদি দারা তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত হইতেছে। ঠিক ইহার রাজ্য সময়েই চৈনিক

পরিব্রাজক হিউয়েম্বসাঙ্গ এদেশে আগমন করেন।

তৈনিক পরিবাজক
তিনি ২৬ বর্ষ বয়সে (৬২৯ খৃষ্টাব্দে) চীন হইতে যাত্রা

করিয়া ভারত ভ্রমণান্তর (৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) স্বদেশে যাত্রা

ৰুরেন। তিনি এই যজ্ঞের বিষয় বর্ণন করেন নাই। বৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্বে কান্তকুজা-ধিপতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৃপতি শিলাদিত্য, প্রধাণতঃ বৌদ্ধধ্মে সাধারণের প্রবৃত্তি জ্মাইবার গৃঢ় উদ্দেশে ক যে উৎসব করেন, ঞ তাহাতে হিউয়েম্বসাঙ্ক্ উপস্থিত

<sup>\*</sup> শ্রীযুক্ত নগেব্রনাথ বন্ধ প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইভিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৮৫ পৃষ্ঠায় এতবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ স্তম্ভব্য।

ক ঐতিহাসিক স্বৰ্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত এই উৎসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ধর্ম, নিজ ওলার্য্য, জন সাধারণের চিত্তের উপর আধিপত্য স্থাপন, দস্যদিগকে নিরুদ্যম করা, রাজস্ব প্রদানে প্রজাবন্দের প্রবৃত্তি সম্পাদন, ইত্যাদি ব্যতীত হিন্দুত্রাহ্মণদিগকে রৌদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা, জ্ঞান ও প্রভাব প্রদর্শনে আকর্ষণ করাও ইহার অন্তর্গিহিত ছিল।

<sup>‡ &</sup>quot;In the northern India, for example, a famous Buddhist king Siladitya, ruled at the latter date (634 A.D.) He seems to have been an Asoke of the 7th century A.D.; and he strictly carried out the two great Buddhist duties of charity and spreading the faith. He tried to extend Buddhism by means of a General Council in 634 A.D."

Hunter's Brief History of Indian people. Chap. V. P. 72.

ছিলেন। নলন্দার সজ্যারামে অধ্যয়নে তাঁহার পাঁচবংসর অতীত হয়, তংপর তিনি পাটনা প্রভৃতি স্থান হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। আদিধম্পণার যজ্ঞ ৬৪১ অব্দের ঘটনা, ঐ সময় তিনি মধ্যভারতে কোন স্থানে ছিলেন, বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং তাহাতেই তংকর্তৃক এতংযক্ত বিবরণ বর্ণিত হয় নাই। কিছু যথন তিনি শ্রীহটুরাজ্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তথন ইহার পরে তাঁহার এই প্রদেশে আগমন করার বিষয় অহমান করা অসক্ষত নহে। ঐ সময়ে ভারত সাম্রাজ্য বহুতর থণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, শ্রমণকারী এক হিন্দুস্থানেই ৭০টি খণ্ড-রাজ্য দর্শন করেন। কাত্যকুজাধিপতির উৎসবে,—কাত্যকুজ্বের পশ্চিম ও পূর্ব্ব

(আমাদের পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত তাদ্রফলক [প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত ] খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর অহুমান করিলে প্রায় এই সময় শ্রীহটে ত্রৈপুর রাজবংশ ব্যতীত নবগীর্ব্বান বংশের বিদ্যমানতা নিরূপিত হওয়ায়, এদেশেও যে খণ্ড খণ্ড রাজ্য ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।)

যাহাহউক, যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ খনেশে গমনোমুখ হইলে মহারাজ আদিধর্মপা (ভূসুর অথবা দানকুক ফা \*) পঞ্চ তপস্বীকে সেই স্থানে বাস করিতে কৃতাঞ্চলীপূর্ব্বক অন্ধরোধ করিলেন; ব্রাহ্মণগণ রাজার বিনয়ে তুই হইলেন ও তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। শৃতথন মহারাজ

<sup>\* &#</sup>x27;ফা' শব্দ অনাগ্যভাষা সমৃদ্ধৃত বলিয়া কথিত হয়। কেছ কেছ বলেন, শ্রান ও ব্রহ্ম দেশীয় নরপতিগণ 'ফুা'' উপাধি ধারণ করিতেন, ফুা হইতেই ফার উদ্ভব। ফুা প্রভু বাচক, ফা অর্থে পিতা। আসামের আহোম নুপতিগণও ফা উপাধি ধারণ করিতেন। কিছ ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণ তৎপূর্বে হইতেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বিতীয় ভূকুরফার পর হইতে এই বংশে উক্ত উপাধি ধারণ রহিত হইয়াছে।

<sup>় 🕈</sup> বৈদিক সংবাদিণী গ্রন্থ এবং নব্যভারত পত্রিক।—১৩-৭ বাং কার্ত্তিক সংখ্যা দেখ।

অতি আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্ত ভূমিদান করেন। \* ঐ
ভূভাগের উত্তর ও পশ্চিমে বক্রগামিণী কুশিয়ারা নদী এবং পূর্ব ও দক্ষিণে
যথাক্রমে হান্কলা 
ৡ কুকিদের বাসস্থান ছিল; টেম্বরী + নামক কুকিসম্প্রদায় ঐ
স্থানে জুম চাব করিত। ঐ স্থান ব্রাহ্মণগণকে দাম করায় কুকিগণ দূরপর্বতে

বৈদিকসংবাদিনী খৃত তামপ্রোৎকীর্ণ শ্লোক এই:----

"ত্তিপুরা পর্বতাধীশঃ প্রীপ্রীযুক্তাদিধর্মপাঃ।
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেষ্ তপস্থিষ্।।
বংস ব্যাৎস ভরদ্বাজ কুফাত্তের পরাশরাঃ।
প্রীনন্দানন্দ গোবিন্দ প্রীপতি পুরুংবান্তমাঃ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্থাঞ্চ বক্রগা ক্রোনিরা নদী।
দক্ষিণস্থাঞ্চ প্রস্কুয়াং হাঙ্কলা কোন্দিকাপুরী॥
এতন্মধ্যাং সশস্যা যা টেঙ্করী কুকিকর্ষিতা।
প্রালভ্য দত্তা তন্তুমি স্তেষ্ পঞ্চ তপস্বিষ্।।
মকরস্থেববৌ শুক্রে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণান্দে প্রদত্তাদত্ত পত্রিকা॥"

এই তাম্বপত্ৰ সম্বন্ধে গ্ৰণ্মেণ্ট কৰ্ত্ক ১৮৯৭খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশিত "Report on the Progress of Historical Reasearches in Assam." পুস্তকে ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—

"Two copper plates of Tippera kings have been reported by Babu Giris Chandra Das, who sent me copies of the inscriptions. The plates, themselves, however are not forthcoming at present, and it is feared that they have been lost. The first date, it is said, records a great Dharmapha, king of the mountains of Tippera, invited five Vedic Brahmans from Mithila in the year 51 of Tippera era. "&. এবং গেইট সাহেব প্রণীত আসামের ইতিহাসের ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:— "The inscriptions of two old copper-plates recorded the grant of land of Brahmans." &. ইছলা কুকিবের নামায়ুক্রমে হাকালুকি এই হাওরের নাম হইয়াছে। প্রাক্তক্ত সময়ের পরে ঐ স্থান ভ্কম্পাদিতে হাওরে পরিণত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। হাকালুকি সম্বন্ধে কিংবদন্তী ১ম ভাগ ২য় অধ্যায়ে বলা গিয়াছে।

+ ভাটেরার ভাষপত্রোক্ত ভাস্বরটেক্ষরী শব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে কি না বিবেচ্য।

চলিয়া যায় এবং তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানটী পঞ্জান্ধণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার পঞ্চধণ্ড নামে খ্যাত হয়। \*

'আসামের বিশেষ বিবরণ' পুস্তিকায় এই বিষয়ে লিখিত আছে, যথা "প্রায় ১৩০০ বর্ষ অতীত হইল, ত্রৈপুর ভূপতি আদিধর্মপা বৈদিকদের कृषियाता नमीत पक्षिण ও शृर्व এवः शकाम्कि **উপনিবেশ**। হাওরের পশ্চিমে কতক ভূমি শ্রীনন্দ, আনন্দ,

গোবিন্দ, শ্রীপতি, এবং পুরুষোত্তম নামে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ইহা দিগকে তিনি কোনও यक्कमण्णामत्त्र अग्र मिथिना रहेरा जानरान कतिया-ছিলেন।"

এইরূপ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পরেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্টের পঞ্চথণ্ডে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহারা এদেশে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন না, কিন্তু দৈববশতঃ এদেখেই ষধন তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইল, এবং এদেশকে নিজেদের বাসের ও নির্জ্জনে ধর্মসাধনের উপযোগী স্থান বলিয়া বোধ হইল, তথন তাঁহারা এদেশে চিরবাদের বাবস্থা করার জন্ম একবার জন্মভূমে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বৈদিকসংবাদিণীতে লিখিত আছে যে, তাঁহার। এইরূপে একবর্ষ এদেশে বাস করার পর স্ব স্থ স্ত্রীপুদ্রাদিকে আনয়নের জন্ত রাজাভিপ্রায় মতে পুনঃ স্বদেশে গমন করিলেন। এদেশে আসিয়া নিজেদের শান্তীয় ব্যাপার ও সম্বন্ধাদি বিষয়ে কোনরূপ অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা স্বসমাজস্ত আরও কতিপয় ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করা আবশুক বোধ করিলেন। তাঁহাদের বিশেষ অমুরোধে অপর পঞ্গোত্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশুপ, মৌদুগুল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় সপরিকর পাঁচজন বিজ এবং ভূত্যাদি ও নাপিতাদিসহ পঞ্চপণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। †

<sup>\*</sup> উক্ত স্থানই বর্তুমান পঞ্চখঞ্চ পরগণা।

<sup>† &</sup>quot;তভঃ ফদেশীর স্বপণ বিরুদ্ধে তে ক্লিষ্টাঃ সন্তঃ পুনঃ ফদেশং গড়া অব্বিষ্টু পঞ্চ গোত্রীয়ৈত্তপখিভি: সমবেভা: অ অ কুটুম পুরোহিত যঞ্জমানৈ: শিষ্য ভূত্য নাপিভাদিভি: সহ এতসিলের পঞ্চথতাথাদেশে ÷ + বসতিং পরিকল্পা মৈথিলকুলাচারতঃ ধন্ম শান্তাত্মসারভন্চ নিত্য নৈমিন্তিক কন্ম কলাপং এতদ্দেশীয়াচরণাপ্রযুক্তং কন্ম চ বিধার ছিতাঃ অগলৈঃ সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবদ্ধাঃ অচ্ছন্দং প্রতিবাসিতা।'—বৈদিক সংবাদিণী।

এ সম্বন্ধে বলের জাতীয় ইতিহাস-লিখিত বিবরণ জন্তব্য।

বিষ্ণুপুর বাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে অপর পঞ্চগোত্রীয় মধ্যে কেহ কেহ আগমন করিয়াথাকিলেও, ইঁহারা একসময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়-না। যাহা হউক, তাঁহারা সকলেই বছবর্ষ পর্যান্ত পরম প্রীতিতে একত্র ছিলেন; মৈথিলীয় কুলাচার ও প্রথামুসারে তাঁহাদের সমস্ত 'কর্মকলাপ নির্কাহ হইত।

সমস্ত বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্থাতি সম্মানিত, সমস্ত বঙ্গদেশ রঘুনন্দনের মতে পরিচালিত, কিন্তু শ্রীহট্টের শাস্ত্রীয় "ক্রিয়া" মৈথিল বাচম্পতি

শিশ্রের মতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে শ্রীহট্টে
মৈথিল বিজ্ঞগণের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ক্রিরূপ বন্ধুল হইয়া
রহিয়াছে।

বিষ্ণুপুরবাদী শ্রীযুক্ত ঈশান চল্ল চৌধুরী প্রমুখ কয়েক জ্বনের মতে সাম্প্র-দায়িক বিপ্রগণ কান্তকুজাগত; এই বিতর্কের প্রতিকৃলে এ কথাটা প্রবলরণে দণ্ডায়মান হইতেছে।

### পঞ্চম অধ্যায়--- শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িকগণ।

বর্ত্তমান কৈলাসহর গবর্ণমেণ্ট-পোষ্ট আফিসাদি সহ প্রীহট্ট জিলার দক্ষিণ
পূর্ব্বপ্রাস্তে অবস্থিত। এই পরগণা স্বাধীন ত্রিপুরার
কৈলাসহরও অধীন। ইহা দীর্ঘে তিন মাইল ও প্রস্তে তুই মাইল
কাতলের গর।
বিস্তৃত। গ্রাম-সংখ্যা ৩৬ এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬০০০
মাত্র। কৈলাসহর নগরটিও 'ব্রিটিশ' ও স্বাধীন ত্রিপুরার সীমাক্ষেত্রেই
অবস্থিত। ত্রিশবৎসর যাবৎ এই সহর স্থাপিত হইয়াছে। কাতলের দীখী
নামক একটি দীর্ঘিকার চারিপার লইয়াই এই ক্ষুদ্র সহর। এই কাতলের
দীষী সম্পর্কে একটি গরু আছে।

কাতল ও কাকচান্দ নামে তৃই ভাই ছিল। কাতলের প্রচুর নগদ টাকা ও কাকচান্দের গোলাভরা ধান্ত ছিল। এক সময় উভয় ল্রাতা কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। তথন দেশে ভীবণ তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ধান নাই—নগদ টাকা হাতে থাকা সত্তেও কাতলের স্ত্রীকে উপবাদী থাকিতে হয়। কাতলের স্থ্রী নিরুপায় হইয়া অলক্ষেশ নিবারণার্থ কাকচান্দের স্ত্রীর অমুগ্রহপ্রার্থিণী হইল, কিন্তু সেই কঠোরপ্রাণা রমনী এই সময় তাহাকে সাহাষ্য করা থাক—বাক্যবাণে জর্জারিত করিল। তদবস্থায় অনশনে তাহার মৃত্যু হয়। কাতল দেশে আসিয়া এই ঘটনা ভনতে পার ও শোকে বিহবল হইয়া ঘে টাকা তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারিল না, এই দীর্ঘিকায় তাহা নিক্ষেপ করতঃ তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করে। কিছুদিন পরে কাকচান্দ বাড়ী আসিয়া এই ঘটনা শ্রবণে ভাতৃশোকে বিহবল হয় এবং নিম্পের গোলাভরা ধান্ত সত্তেও এইরূপ শোকাবহ ঘটনা ঘটিল বলিয়া ধান্তগোলা ভাঙ্গিয়া প্রথমেই এই দীর্ঘিকা-জলে সমস্ত ধান্ত নিক্ষেপ করিল এবং পরে স্বয়ং ল্রাতার শোচনীয় পথের অমুসুরণ করিয়া স্ত্রীর পাণের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এ গল্পটি এই স্থানে সংযোজিত করিবার উদ্দেশ্য আছে। যথন প্রাচীন কৈলাড়গড় পরিত্যক্ত হয়—যথন ত্রৈপুর রাজগণ শ্রীহট্ট সীমা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়াছেন, এই ঘটনা তৎকালের। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সেই ভীষণ ছভিক্ষেই প্রাচীন সহর্টিকে ধ্বংস মুখে পাতিত করিয়াছে।

বর্ত্তমান কৈলাসহর যেখানে, প্রাচীন সহর তথায় ছিল না, কিন্তু কাতলের দীঘী পর্যান্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান কৈলাসহরের চারি মাইল উত্তরে প্রাচীন রাজবাটী ছিল, সেই স্থান এখন জললাকীর্ণ। প্রাচীন রাজবাটী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিস্থাবিনোদ মহাশন্ত প্রাচীন কৈলাড়গড়ের রাজবাটী সম্বন্ধে (শ্রী শ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ পুক্তিকায়) লিখিয়াছেনঃ—"এই রাজবাটী প্রাচীন মন্ত্রনদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, অধুনাস্থ্রায় এক মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।"

"রাজবাটীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে একটা বিল। এক সময়ে ইহা একটা গম্ভীর হল ছিল, বেশ বুঝা যায়।" রাজবাটীর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি প্রশন্ত রাজপথ আছে, এই 'রাজশড়ক' শ্রীহট্ট জিলার হাকালুকির দেওর বলিরা যে একটা প্রসিদ্ধ বিল আছে, উত্তরদিকে ঐ হাওর পর্যান্ত বিস্তৃত। রাজশড়ক লংলা পরগণার মধ্যদিরা উত্তর দিকে গিয়াছে। শ্রীহট্টের ডিপ্ট্রিক্ট বোড কির্মণেশ মেরামত করিয়াছেন। ঐ শড়কেরপূর্বে ডাহিনে ও বামে হুইটি মৃৎস্তুপের চিহ্ন আছে, ঐ স্থান 'কামান দাগার জান, বলিয়া সাধারণে পরিচিত। রাজ বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্বেপশ্চিমে বিস্তৃত একটী জলাশর 'রাজার দীঘী' নামে কীন্তিত, উহার জল অভাপি উৎকৃত্ব আছে।"

বর্ত্তমান কৈলাসহরের ছয় মাইল পুর্বের, প্রাচীন রাজবাচীর কিছুদ্রে উনকোটি তীর্থ। এইস্থান শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোকের একটী তীর্থস্থান। তথায় বহুতর প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহ রহিয়াছে, মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিলে বিশ্বেত হইতে হয়। (এই গ্রন্থের ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়ে উনকোটির বিবরণ বণিত হইয়াছে।) এই উনকোটি তীর্থ দর্শনে শ্রীহট্টের পূর্ব্বভাস্কর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রৈপুর রাজবংশের ইহা একটি কীর্ত্তি।

পূর্বাধ্যায়ে মহারাজ আদিধর্মপার যজ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পরে পঞ্চদশ পুরুষ পর্যান্ত কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বংশপত্রিকা গুলিতে কেবল তাঁহাদের নামের তালিকা মাত্রই আছে। তাহাতে জানা যায় যে আদিধর্মপা বা ভুজুরফার পুত্র কিরীট (কুরুক্ফা

পরবন্তী তৈপুর বা থারুংফা), তৎপুত্র, রামচন্ত্র, তাঁহার ছইপুত্র, ব্রেষ্ঠ নুপতিবর্গ। নুসিংহ (সিংহফণি বা ছেংফনাই) রাজা হন। তিনি নিঃসস্তান হওয়ায় প্রাতা ললিত রায়ের পুত্র মুকুন্দ

কা তৎপরে রাজ্য প্রাপ্ত হন, মুক্লের পুত্র কমল রায়, তৎপুত্র রক্ষদাস, তৎপুত্র রক্ষদাস, তৎপুত্র বশোফা (যশোরাজ), ইহাঁর ছইপুত্র,—উদ্ধব (মুচল কা) প্রথমে রাজা হন, কনিষ্ঠ সাধুরায় (সাধরায়) পরে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পুত্র প্রতাপ রায়, তৎপুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ, তৎপুত্র বাণেশ্বর, তৎপুত্র সমাট, তৎপুত্র চল্প বা চল্পকেশ্বর, তৎপুত্র মেল্বরাজ। ইহাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ ধর্মধর (সংখ্যাচাগ বা ছেংকাছাগ); এই ধর্মধরই ব্রাজ্গণণ কর্জ্ক অধর্মপা অধবা অধ্বর্মপা নামে

আধ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর সময় হইতে ত্রৈপুর রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে কৈলাড়গড়ের যে প্রাচীন রাজবাটার উল্লেখ করা গিয়াছে, ধর্মধর বা স্বধর্মপার সময়ে ঐ রাজবাটী যে বিশেষ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট নিধিপতি। ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে বাৎস্য গোত্রীয় \_ নিধিপতি ছিজের অভ্যুদয় হয়। নিধিপতি ছিজের বিষয়ে ছইটী মত আছে। প্রধান ও স্থপরিচিত মত এই যে, নিধিপতি পূর্ব্বোক্ত মিধিলাগত আনন্দের সন্তান। বাৎস্থগোত্রীয় আনন্দের পঞ্চশ পুরুষ পরে ঠাহার জন্মহয়। \*

মতাস্তরে তিনি কান্তকুজাগত ব্রাহ্মণ। এ কথা বলিবার মূলে একটী কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে এরপ লিখিতঃ

> "বাৎস্য গোত্ত যজুর্বেদ কান্তশাথা নিজ। কনৌজ হইতে আসিঞেক নিধিপতি দ্বিজ॥" †

এই কবিতার উক্তির সহিত সামপ্তস্য রক্ষা করিয়া বাৎস্থ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় নিধিপতিকে কান্তকুজ্ঞাগত বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি নিধিপতি আনন্দের সন্তান হন, এবং আনন্দ যথন বহু-পূর্বেই এদেশবাসী, তথন উক্ত কবিতার লিখিত 'কনৌজ হইতে আসিলেক' এই কথার সার্থকতা থাকে না। এই জনাই বোধ হয় তদীয় গ্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—"বাৎস্থ গোত্রীয় আনন্দাচার্য্যের

<sup>\*</sup> বাৎস্যু গোত্তীয় নিধিপতির অনেকগুলি বংশপত্তিকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কোনটীতেই কেহ নিধিপতির উর্ত্তন উক্ত পঞ্চদশ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া পাঠান নাই; সকল তালিকাতেই নিধিপতি হইতে বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ লিখিয়াছেন যে, বৈদিক পুরার্ত্ত নামক এক ধানি পুঁথিতে এ নাম গুলি আছে।

<sup>†</sup> এই কবিতা মজঃকর নামক জনৈক মোসলমানসাত পুরুষ পূর্বাসময়ে রচনা করেন। ভবিষয়ৰ শশ্যাৰ উক্ত হটুৰে।

বংশধর কোনও এক মহাপুরুষ পুনঃ কনৌজ চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই অন্ধু-মান হয়। তৎপর নিধিপতি সেধান হইতে পুনরায় এদেশে আসেন।" \*

গুড়াভই বাসী শ্রীযুক্ত রুষ্ণকিশোর চৌধুরীরও এই মত; তবে একটু বিশেষ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—আনন্দ মিথিলাগত এবং নিধিপতিও তাঁহার বংশীয় বটেন, কিন্তু তিনি কারণাধীনে কনৌক্ত চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে কারণামুরোধেই মহারাজ স্বধর্মাপার সদনে পুনরাগমন করেন।

যদি নিধিপতি নবাগত না হইয়া, আনন্দের বংশধর হন, তবে এই মতটা কতকাংশে সমীচীন নহে কি ?

নিধিপতিই ইটা দেশের স্থাপয়িতা; কথিত আছে, ইটোয়া নামক স্থানে তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল, এবং সেই নামাস্থক্রমে তিনি নুববসতি স্থানের নাম ইটা রাখেন। † প্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'মিধিলায় ইটা বা ইটোয়া নামে কোন জিলা বা ভূখণ্ড আছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইটা এবং ইটোয়া, এই উভয় জিলাই আধুনিক যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আগরা বিভাগে।'

এখন বিবেচা এই ঃ-

- , (১) মিথিলায় আনন্দের বাসগ্রাম ইটোয়ায় ছিল কি না ?
  - (২) পূর্বেষে জিলায় নিধিপতির বাস ছিল, তৎনামান্থসারে তিনি যে ইটা নাম রাখেন, তাহা অবিখাস করিবার হেতু আছে কি না ?
  - (৩) কেহ কোন গ্রামের নাম কোন জিলার স্বরণে রাখিয়া থাকে কি না, এক্সপ প্রমাণ স্বাছে কি না ?

<sup>\*</sup> ইহারা নিজ কথার প্রমাণ স্বরূপ বলেন বে বৈদিক পুরাবৃত্ত নামক কুলগ্রন্থে পঞ্চপোত্তীয় বিজ্ঞপণকে কাল্পকুজাগত বলিয়া লিখিত আছে। ইহারা এই গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকেরই অপর সম্প্রদায় এই গ্রন্থের প্রামাণ্য ও অন্তিমে বিশাস করেন না।

<sup>†</sup> কেহ কেহ বলেন যে, ইটোয়া হইতে ইটা নহে, বিজ্ঞপণ স্থান নির্দেশার্থ উচ্চভূবে দণ্ডায়নান হইয়া ইটা [ডেলা] নিকেপ করিয়াছিলেন বলিয়া, পরে তাহা ইটাদেশ বলিয়া আখ্যাত হয়।

- (-) ইটা বা ইটোয়া নামে কোন নগর কি গ্রাম কখন মিধিলাপ্রদেশে ছিল কি না। এবং তাহার প্রমাণ সংগ্রহে কি উপযুক্ত চেষ্টা হইয়াছে ?
- (৫) এ সকল প্রশ্নের সত্তর নহিলে মিধিপতিকে কান্তকুজাগত বলা যাইতে পারে কি না ?

খৃষ্টীয় বাদশ শতাব্দীতে ধর্মধর ( স্বধর্মপা বা ছেংফাচাগ ) কৈলাড়গড়ের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ধর্মধর বা বাৎস্য গোত্রীয় নিধিপতি তদীয় সভায় আগমন স্বধর্মপার যজ্ঞ। করেন। ঐ সময়ে পশ্চিমে নানা উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় তিনি পূর্বাঞ্চলীয় এই ক্ষমতাশালী রাজার আশ্রয়ে পাকিয়া শান্তিতে স্বধর্ম প্রতিপালন পূর্বক বাস করিতে পারিবেন, এই কল্পনায় এদেশে আসিয়া পাকিবেন।

মহারাজ ধর্মধর বা স্বধর্মপা নিধিপতির সদগুণে সত্তরেই তুই হন। তাঁহারই উপদেশে সম্ভবতঃ তিনি এই সময়ে. পূর্বপুরুষগণের ন্যায় বিশেষ আড়ম্বর সহকারে একটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

নিধিপতি যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ মাত্র ছিলেন. তাহা নহে, তাঁহার অনেক অলৌকিক শ'ক্তি ছিল বলিয়া কথিত আছে। \* যজ্ঞ সম্পাদনে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকটিত হয়, তাহাতেই স্বধর্মপা যজ্ঞান্তে তাঁহাকে এক বিশাল জনপদ ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করেন। ইহা তৎকালে মহুকুল প্রদেশ নামে ক্থিত হইত। বর্ত্তমান ইন্দানগর, ইন্দেখর, ছয়চিরি, ভাসুগাছ, বর্মচাল,

\* জীযুক্ত সতীশচক্র চৌধুরী আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন কবিতার বে অংশ পাঠাইয়াছেন ভাহাতেও নিধিপতির অলৌকিক ক্ষমতার কথা—অলৌকিকভাবে যক্ত সম্পাদনের কথা পাওরা যায়, তাহাতে লিখিত—

> ''কায়ি হোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি। মুখ যারা জ্য়ি জানি দিলেন আছতি ॥''

চৌয়ালিশ, সাতগাও ও বালিশিরা, এই কয়েকটি পরগণা ঐ মহুকুল প্রদেশের অস্তর্ভুক্তি ছিল:

স্বধর্মপার এই যজ্ঞস্থান কৈলাড়গড়ের রাজবাটীর জ্ঞ্ললাকীর্ণ প্রদেশে অন্তাপি দৃষ্ট হয়। অন্তাপি লোকে ইহাকে "হোমেরগাত" বলিয়া পরিচিত করে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চল্রোদয় বিস্তাবিনোদ লিখিয়াছেন,—

া বৈদিকসংবাদিনী ধৃত উপরোক্ত ভূমি দানের ( তাত্রপজে। কর্নীর্ণ ) ক্লোক এই :—

''জ্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্ত স্বধর্ম পাঃ।

সমাজ্ঞং দন্তপত্রঞ্চ মৈথিলায় তপন্থিনে॥ ( > )

শ্রীনিধিপতি বিপ্রায় বাৎস্য পোত্রায় ধর্মিণে।

প্রাচ্যাং লংলাই [২] কুকিছানং প্রতিচাং পোপলা নদী॥ [৩]

চন্দ্রসিংহ জ্রিপুরস্য দক্ষিণস্যামরণ্যকং। [৪]

ক্রোশিরানহান্তরস্যাং প্রাপদক্তছানমেবহি॥ [৫]

এতন্মধ্যা সশস্যা যা মহকুল প্রদেশিনী।

সপি প্রদন্তা তব্মৈতৎ বৈদিকায় তপন্থিনে॥

শুকু পক্ষে তৃতীয়ায়াং দিনে নেষপত্তে রবৌ।

চতুংবন্ধী শতাবেজ্ ত্রেপুরে দন্ত প্রিকা?'॥ [৬]

- [>] ''মৈথিলায়" শব্দ থাকায় নিধিপতি যে মিথিলাগত আনন্দের সন্তান, তাহা বলা যাইতে পারে কি ? এই দান পত্র হারা স্থানগত প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে কি ?
  - [२] ইशाम्त्र मामाञ्चमादत नश्ना भत्रभगात नाम स्टेग्नाएए।
  - এই নদী সাতগাও ও শমশেরগঞ্জের নিকট দিয়া বরাকে পড়িয়াছে।
  - [e] এই **অরণ্যই** বর্তুমান কমলপুর।
  - [4] (अनिवारे क्नियाता नमी वा वताक।
- [৬] চতুবধীশতাক অর্থে ৬৪০০ অবা, কিন্তু তাহা নহে। 'চতুহ'=৪, 'বস্তী'=৬০, চতুরধিক বধী অর্থধরিয়া এবং "অক্ষন্ত বামাগতি" অন্স্বারে ৬০৪ অবা হয়। এীমুক্ত চক্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "চতুবদ্বা" পাঠ করিয়া ১৬৪ অবা লিখিয়াছেন।

"উক্ত (হোমের গাত) স্থানটি দীর্ঘে এবং প্রস্তে ১৬ হাত করিয়া **হইবে।** গর্ভটি প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। তথাপি কোনকালে সেখানে যে একটা গর্ভ ছিল, প্রাস্তভাগের উচ্চতা দেখিয়া তাহা অমুমিত হয়।"

"হোমেরগাত কথাটি শুনিয়া ত্রিপুররাজদত তুইখানি সনন্দের কথা **আমার** শ্বরণ হইল।"

"এই সনন্দের উল্লিখিত ভূমিদান, প্রচলিত আখ্যায়িকা ও রাজবাড়ীর অবস্থানের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়:—

- (১) এই রাজবাড়ী মহারাজ ধর্মপালের (ধর্মপা) সময় বর্ত্তমান ছিল।
- (২) এই বাড়ীতেই আখ্যায়িকা কথিত যজ্ঞ **অনুষ্ঠিত হই**য়াছি**ল**।
- (৩) মহারাজ সুধর্মপাও এই বাড়ীতে থাকিয়াই রাজত্ব করিয়াছিলেন।"
  "হোমকুণ্ডের দারা ঐ স্থানে যজামুষ্ঠানের কথা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণ হয়।"\*

"শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ,"—৩৪ পৃষ্ঠা।

\* ত্রিপুরার ইতিহাসের বংশপত্র লিখিত ছেংপাচাগ,বিশ্বকোবে সংখ্যাচাগ এবং বিদ্যারত্বপ্রকাশিত বংশাবলীতে ধর্মধর ও দানপত্রে স্বধর্মণা বলিয়া লিখিত। রাজমালা মতে ত্রিপুর
হইতে সপ্তম হানীয় মহারাজ ধর্মপালের পুত্রের নাম স্থর্ম। অনেকে সেই ধর্মপাল ও
স্বধর্মকে যজ্ঞান্ত্র্চানকারী এবং এই ১ম ও ২য় দানপত্র প্রদাতা মনে করেন। আসামের
ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেব ও পণ্ডিত চল্রোদয় বিন্তাবিনাদ, উভরেই উক্ত ভ্রমে পতিত
হইয়াছেন। বলিয়াছি যে, সংস্কৃত রাজমালা মতে ( য়ৄয়িষ্টরের সমসাময়িক ) রাজা ত্রিপুর
হইতে তাঁহারা সপ্তম ও অইম বংশীয়, স্তরাং অতি প্রাচীনকালের নৃপতি। স্থিত্রাং
সেই ধর্মপাল কিরপে ৫১ ত্রিপুরান্দের দানপত্রোল্লিখিত ভূমিদান করিতে পারেন ? ]
যাহা হউক, শ্রীয়ুক্ত চল্রোদয় বিন্তাবিনোদ মহাশয় এই উভয় দানপত্রের [অর্থাৎ তাঁহার মতে
পিতাপুত্রের ] সময়ের সামগ্রক্ত বিধান জক্ত প্রথম দানপত্রে "ত্রিপুরা চক্ত বানাক্রে" পাঠ
হইবে বলিয়া অন্তমান করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্মপাল তনয় স্থর্ম নৃপতি বর্তমান মহারাজ
হইতে ১০৫ পুরুষ উর্জু; স্তেরাং "বানাক্রে" পাঠ কল্পনায়ও সময়ের মীমাংসা হইতেছে না,]
এদিকে নিধিপতি হইতে তবংশে ২০২৪ পুরুষ চলিতেছে। বর্তমান মহারাজ বাহাত্বর
ইইতে ২০ পুরুষ উর্জ্ব আমরা ধর্মধরকে সিংহাসনাথিনিত দেখিতে পাই; অতএব নি:সংশরে
তাঁহাকেই যজ্ঞকণ্ডা ও নিধিপতির আশ্রেমদাতা বলা যাইতে পারে।

ধীমান নিধিপতি, ধর্মধর হইতে খৃষ্টীয় >>>৪ অব্দে (৬০৪ ত্রিপুরাব্দে) এই ভূমিণও লাভ করেন।\* এইরূপে তিনি বিস্তৃত ভূখও প্রাপ্ত হওয়ায় প্রবল্ধ পরাক্রাস্ত হইয়া উঠেন। অতঃপর নিধিপতি নিজ ব্রহ্মত্রপাপ্ত ভূভাগে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া, পঞ্চণও বাসী বৎস, বাৎস্থাদি অপরাপর বিপ্রবর্গকে তথায় বাসবাটী প্রস্তুত করিতে অফুরোধ করিলেন। অনেকেই তদকুরোধে সম্মত হইলেন, ইহাতে নিধিপতি অত্যন্ত তুই হইয়া, চাঁহাদের সহিত স্বয়ং তথায় বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। পূর্বেক পিত হইয়াছে, যে নিধিপতি ইটোয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, জন্মভূমির নামাক্রক্রমে তিনি নববসতি স্থানের "ইটা" নাম রাখেন। একস্থানে আমলকী কানন ছিল, স্থানীয় ভাষায় ঐ স্থান "এওলাতলি" নামে কথিত হইত, সেই আমলকীবন বেষ্টিত স্থরম্য স্থানে তিনি নিজ বাসবাটী নির্মাণ করিলেন।

কথিত আছে, বাৎস্য গোত্রীয় বিদ্যাবিনোদ নামীয় জনৈক তপস্বী তাঁহার পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাকেও তিনি স্বীয় নবাধিকত ইটা দেশে লইয়া গিয়া-ছিলেন। নিধিপতির প্রয়ন্তে পঞ্চথগু হইতে বহুতর দশগোত্রীয় প্রধান দিজ সেই সময় ইটায় গিয়া বাস করেন, ইহাতে অচিরকাল মধ্যে ইটা সৌষ্ঠবশালী

বিভীয়ত:—"হোমের গাত।" ইহা আদিধর্মপার ষজ্ঞকুণ্ডের স্থান নহে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে সেহান ভাত্মগাছ পরগণার মঞ্চলপূরে অবস্থিত। এই কুণ্ডের স্থানে স্বধর্মপা [ স্বর্ধ্মপা, ধর্মধর বা ছেংপাচাগ ] যে যজ্ঞান্ত্র্ছান করেন, তাহার সন্দেহ নাই। একই যজ্ঞকুণ্ডে ছুইজন নৃপতি ষজ্ঞ করেন নাই। যজ্ঞকুণ্ডা ছুইজন, যজ্ঞহানও ছুইটি পাওয়া যাইতেছে। কাজেই অধিক প্রাচীনটি প্রথম এবং দ্বিভীয়টী, দ্বিভীয় যজ্ঞহান; স্থানজান্ত ইহাই বটে।

<sup>\* &</sup>quot;In 1195 A. D. a Brahman named Nidhipati, who was descended from one of the five original immigrants from Kanouj, received a grant of land in what is now known as the Ita paraganna from the Tippera King."—Assam District Gazetteers, chap. II. (Sylhet) P. 22.

এই তারিখটা গুদ্ধ নহে --এক বৎসর পশ্চান্থর্জী করা হইয়াছে। এবং নিধিপতি কনোজাগত হইলেও পঞ্চ তপখী যে কনোজাগত নহেন, তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। পেজেটীয়ার গ্রন্থের রচয়িতা ফুটনোটে লিখিয়াছেন যে বাবু ঘারকা নার্থ চৌধুরী হইতে এই বৃদ্ধান্ত জানিয়াছেন, কিন্তু চৌধুরী মহাশরের মত আমরাপ্রবাধ্যারে উদ্ধৃত করিয়াছি, স্তরাং ইহা পেজেটীয়ার রচয়িতার আত্মকত ভ্রম বই বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

জনপদে পরিণত হয়। এই সয়য় হইতে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। দেশের মধ্যে তাঁহারা গুণে, ধনে ও জনে সর্ব্ধপ্রকারেই শ্বমজাশালী হইয়া উঠেন। নিবিপতি বে ভূভাগ দান প্রাপ্ত হন, তাহা এক স্থবিস্থত জমিদারী, স্থতরাং নিবিপতি হইতে ইটায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্ত্রপাত হয়। বলিতে গেলে ইটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাকী হইতে আরম্ভ। এক-জন বিদেশাগত ব্রাহ্মণ শুধু নিজ শুণগৌরবে, জ্ঞান ও ধ্যের প্রভাবে এইরূপ একটি হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

নিধিপতির পুত্র ভূধর, তৎপুত্র কন্দর্প। পর শতাকীতে ইহাঁরা, ত্রৈপুর বংশের আশ্রিভভাবে স্থান্ধ শাস্তিতে ইটা রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন!

### চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কয়েকটা আলোচ্য কথা আছে।

ত্রৈপুর নৃপতি মিথিলা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক হইতে পারে, — এবং যখন যজ্ঞকুণ্ড অধুনাও বর্তমান আছে, তখন এই ব্যাপার অমূলক হইবার কথা নহে। তাত্রপত্র ছারা ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদানপূর্বক তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু তাত্রফলকছয়ের যে প্রতিলিপি বৈদিকসংবাদিনীর রচয়িতা তদীয় গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মৌলিকত্বে গভীর সন্দেহ হয়। তাহার কারণগুলি একে একে বিব্রত করা হইতেছে।

(>) তামফলকের ভাষা। যে প্রদেশে কয়েক শতান্দী পূর্ব্বে (বা সমকালে)
"খ্রীমাধবোদাসকুলাবতংসঃ" (ভামফলকের) কবিতার স্থুনিপুণ লেখক শ্রেষ্ঠকবি-

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Accounts of Assam গ্রন্থে আহটের বিবরণে লিখিয়াছেন যে 'প্রস্তীর একাদশ শতাকীতে কোন কোন ব্রাহ্মণ বল্লালী কৌলীন্য প্রথার জ্ঞালায় পশ্চিমবল ত্যাগ করিয়া আহটে আগমন করেন।' এই সময়ে কেহ কেহ জ্ঞাসিয়া থাকিলেও, তাঁহারা আহটে সাম্প্রদায়িকগণের প্রতিপত্তি দর্শনে ও তাঁহাদের সংশ্রবে তৎসমাজভুক্ত হইরাছেন।

জনোচিত ঝকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাঁচজন মহামহিম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কালে "সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্ধ" "প্রালভ্য দত্তা তভূমিঃ" "প্রদত্তা দত্ত পত্রিকা" এইরূপ ভাষায় অমুষ্ট পছন্দে মাত্র পটু (?) কেবল কাজের কথাটুকু কণ্টে স্থন্টে ছন্দোবন্ধকারী একজন লোক ভিন্ন তাম্রশাসন লিখিবার আর কাহাকেও পাওয়া গেল না।

- (২) ত্ই তামফলকের ভাষার সমত। ত্ইখানি তামফলকের তারিখের সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসদ্ধের পার্থক্য থাকিলেও ত্ইখানি যেন একই ছাঁচে লিখিত। সেই "ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশং শ্রীশ্রীযুক্ত," সেই "সমাজ্ঞাদত পত্রঞ্চ" প্রভৃতি উভয়েই বর্ত্তমান। তখন ছাপার ফারম অবশুই ছিল না, থাকিলেও শাসন-পত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা শুনা যায় নাই। একই ব্যক্তি এক সঙ্গে ত্ইখানি রচনা করিয়াছেন, এই মাত্রই স্বচিত হয়।
- (৩) "আদিধর্মপা"র আদি এই বিশেষণ টুকুর অর্থ কি ? মনে করুন ইংলণ্ডে প্রথম উইলিয়মকে কোনও আদেশ পত্র জারি করিতে হইবে। তখনও আর দ্বিতীয় উইলিয়মের উদ্ভব হয় নাই যে তাঁহাকে 'প্রথম' এই বিশেষণ গ্রহণ করিতে হইবে। স্মৃতরাং তিনি কেবল 'উইলিয়ম' এই লিখিবেন। দ্বিতীয় উইলিয়মের আবির্ভাবের পরবর্তী ঐতিহাসিকগণই কেবল তাঁহার কথা বলিতে গিয়া 'প্রথম উইলিয়ম' এইরপ লিখিবেন।
- (৪) "শ্রীশ্রীযুত" এই বিশেষণ আজকাল ত্রিপুরার রাজ সরকারের কাগজ পত্রে ব্যবহার হয়; বছপুর্বের এইরূপ ভাষা ছিল না।
- (৫) পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর শ্রীহট্ট দেশীর ছিলেন। তাহারা রাজমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এই যজ্ঞ কাহিনী, শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণস্থান, বন্ধত্র দান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। অথচ রাজ-মালায় আদি ধর্মপার বছ পূর্কের সময় হইতে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
- (৬) ত্রৈপুর শালের উল্লেখে প্রাচীন তামশাসনে রহিল, অথচ তাহার বন্ধ পশ্চাৎ সময়ে ত্রিপুরার শাসনে শকাব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

দানপত্তের প্রতিকূলে এই সকল আপত্তি করা যাইতে পারে। সমগ্র বৈদিক সংবাদিনীতে এইরূপ অনেক আপত্তিজনক কথা স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্য

#### শাকুনিক যজ্ঞ উল্লেখ যোগ্য।

(৭) শ্যামল বর্মা নামক প্রসিদ্ধ নৃপতি কর্ত্বক ঠিক অপর এক স্থানেও শকুনিপাত নিবন্ধন যজ্ঞক্ম কাহিনী ও ব্রাহ্মণ আনয়নের উল্লেখ দেখা যায়। তদকুকরণে যজ্ঞ এবং 'আদি' শ্রের অমুকরণে 'আদি' ধন্মপার দারা ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারটা কল্পিত বলিয়া বোধ হয় নাকি ?

এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এই জন্মই এগুলার উল্লেখ করা স্বাবশুক মনে করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় যজ্ঞ ও ভূদানাদি যথার্থ হইলেও দানপত্রগুলি বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিবরণটা প্রসিদ্ধ, আনেকেই জ্ঞাত ছিলেন, এবং
তাহাই অবলম্বনে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ বংশীয় এক ব্যক্তি (৺শ্যামস্থলর ভট্টাচার্য্য) ইদানাং বৈদিক-সংবাদিনী রচনা করিয়া ষতটা কিংবদন্তীর সহায়তাতে
পারেন, ততটা ইতিহাসরপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তামফলক একটা কি হুইটা
ত্রৈপুর নূপতি দিয়াছিলেন,—ইহা ঠিক হইতে পারে, যজ্ঞকুণ্ডের অন্তিম্বে যজ্ঞ
ব্যাপারও অমূলক নহে, ইহাই স্থচিত হয়। তবে তামশাসনের প্রতিলিপি
না পাইয়া বৈদিকসংবাদিনীকার নিজ ভাষায় উহার বিবরণ যতটা শুনিয়াছেন,
ততটা স্বশক্তি অমূসারে পত্তে রচনা করিয়াছেন। "কথায়াং সরসং বস্ত
পত্তৈরেব বিনির্দ্মিত্রম্" ইহা অলক্ষার শাস্তের সমত। স্তরাং গল্প রচনার মধ্যে
এই পল্প সন্নিবেশ অসঙ্গত হয় না। এইটা স্ক্তরাং তামলিপির অবিকল নকল
নহে—তাহাদের কথা জনশ্রুতি দারা যেরপ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল,
তন্মর্ম পত্তে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। এই জন্মই 'শ্রীশ্রীমুক্তাদিধর্ম্পণা'
আধুনিকোচিত ভাব ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ষজ্ঞ হইয়াছিল, ইহা ঠিক; কিন্তু কি জন্ম হইয়াছিল, এতকাল পরে স্মরণ না হওয়াতে স্থপর স্থানের তাদৃশু ঘটনার ছায়াপাত হওয়া স্বস্থাভাবিক নহে।

শুক্রেশর ও বাণেশর ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজমালা রচনা করেন, ইহাঁরা যজ্ঞ-কালের বহুপরবর্তী—আধুনিক লোক এবং বোধ হয় সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর নহেন; তাই এই বিষয়টা ভুল করিয়াছেন বলিয়া অমুমান করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য বড় গুরুতর। কোনও কথা চাপিয়া না রাখিয়া

যথাশক্তি আন্দোলন করাই সঙ্গত। এই জ্বন্তই সাম্প্রদায়িকাগমন সম্বন্ধে এস্থলে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে এক শ্রেণীর মত এই যে আদিধর্মপ। আদিশ্রের মতই কান্তকুজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনমন করেন, তাঁহারা তাঁহাদেরই বংশধর। নিজ কথার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বৈদিক পুরার্তত নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করেন। বৈদিক পুরার্তের অন্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান আছেন; এই গ্রন্থ বিস্তারিত আলোচনা ২য় ভাগ ২য় খণ্ডের ৬।৭ অধ্যায়ের টীকাধ্যায়ে দ্রস্তিয়।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় রঘুনাথ শিরোমণি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের, সাম্প্রদায়িক গণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে মিথিলা হইতে আসিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিতে শুনা ষাইত। এখনও অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণের মত এই যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ মিথিলাগত। যাঁহারা আপনাদিগকে মিথিলাগত বলেন, তাঁহারা মুক্তকঠে বৈদিকপুরারতের অন্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন। বস্তুতঃ এইরপ গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করা নিরাপদ নহে।

বৈদিক পুরারত্তে লিখিত আছে যে, বলতদ্র সিংহের নামান্তরই শিলাদিত্য বা শ্রীহর্ষবর্দ্ধন। এক "পুরারত্ত'' বাতীত শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনেব এইরপ নামান্তর আর শুনাযায় নাই। সাম্প্রদায়িক সমাজের পরিচিত বলভদ্র নামটী কোনরপ্রক্ষা করাই এস্থলে গ্রন্থকের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রসিদ্ধ শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা বলা গিয়াছে। তিনি প্রয়াগে যে উৎসব করেন, তাহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। পুরারন্তকার এই উৎসবকেই বৈদিক যজ্ঞ আখ্যা দিয়াছেন! উক্ত মতে সেই 'যজ্ঞে' আদিধর্মপা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং 'যজ্ঞে' দুর্শনে তাঁহারও তদ্ধপ যক্ষ করিতে প্ররন্তি জন্মে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃগতি বৈদিক যক্ষ করিতে যাইবেন কেন ? যিনি উক্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, সেই হিউয়েশ্বসাঙ্গ এই সময়কার একটা ঘটনার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, ''ব্রাহ্মণেরা শিলাদিত্যের শ্রমণান্থ্রাগ দুর্শনে কুদ্ধ হইয়া

তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিতে প্রশ্নাস পায়। তাঁহারা সংঘারামে অগি প্রদান করে। সেই সময় ছুরিকা হস্তে একটি লোক ধরা পড়িল। এই ব্যক্তি শিলাদিত্যকে হত্যা করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। শিলাদিত্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কেনু এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ?' সে বলিল 'মহারাজ্ব অর্থিয়ে বুদ্দৃর্ত্তি নির্দ্মাণ করিয়াছেন, শ্রমণদিগকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেছেন, ইহাতে বিধর্মীরা (ব্রাহ্মণেরা) লজ্জিত ও কুদ্ধ হইয়াছে এবং আমার বত হতভাগ্যকে উৎকোচ ও তোষামোদে বাধ্য করতঃ এই গোল্যোগের অবকাশে মহারাজকে গুপ্তহত্যার জন্ম নিযুক্ত করিয়াছে।' অচিরাৎ ষড়যন্ত্রকারী ৫০০ ব্রাহ্মণকে নৃপাত্রে অভিযুক্ত করা হইল, এবং নৃপতি প্রধান প্রধান বিদ্রোহীকে দণ্ড দিলেন।"

বিল সাহেব কর্ত্ত্ব অমুবাদিত সি-যু-কি গ্রন্থ ১৷৫৷২১৮ পৃষ্ঠা—২১ শিলাদিত্য যে বৌদ্ধর্মাবলম্বী ছিলেন, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বহুতর ঘটনাতে

তাহা প্রকাশ পায়। তিনি বৈদিক যজ্ঞ করিবেন কেন গ

যাহা হউক, পুরারতে লিখিত আছে যে, আদিধর্মপা শিলাদিত্যের অনুকরণে যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে আগত পঞ্চপস্থী সিন্ধুদেশে যবনোপদ্রব জন্ত ("জ্ঞাড়া সিন্ধুপ্রদেশতু যবনস্থ পরাক্রমং"), আর কান্তকুজে না গিয়া, আদিধর্মপার নিকট কিছু ভূমি প্রার্থনা করেন, এবং তৎপ্রাপ্তে এদেশেই থাকিয়া যান।

আদিধর্মপার যজ ৬৪১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, মোহাম্মদের মৃত্যু ৬১২ খৃষ্টাব্দে হয়। ইহার একশত বৎসর পরে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) কাশেম সিন্ধুতীরে উপস্থিত হন। স্কৃতরাং পঞ্চতপস্বীর সময় সিন্ধুতীরে যবন ভয়ের কোন কারণই ছিল না। পুরাব্বত মতে পঞ্চবিপ্র পথে পথে হিল্পুধর্ম প্রচার করিয়া আগমন করায় দেশ হইতে বৌদ্ধর্ম দ্রীভূত হয়। তাঁহাদের ভর্কপ্রবাহে বৌদ্ধগণ তিষ্ঠিতে পারে নাই; বৌদ্ধপ্রচারকেরা তাহাদের ভয়ে নানাদেশে পলায়ন করে। ("বৌদ্ধপ্রচারকাঃ সর্ব্বেভয়াত্তেষাং পলায়িতাঃ") কিন্তু শঙ্কর-বিজয়াদি গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, মহামতি কুমারিল ভট্টই প্রথমে বৌদ্ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ খোষণা করেন, তিনিই সুধ্যা-সভায় পিকঞ্বনি লক্ষ্য

করিয়া শ্লেষাত্মক---

"মলিনৈশের সঙ্গতে শঠেঃ কাককুলৈঃ পিক। শ্রুনিদৃষকনিহ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়ন্তদাতবে।"ৣৄ ( শঙ্করবিজয় )

ইতি শ্লোকবাক্য পাঠ করিলেই যুদ্ধারম্ভ হয়। ফলতঃ কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করা-চার্য্যের পূর্ব্বাকার এই বৌদ্ধ বিজয় সম্বন্ধে আমরা আর কোথাও একটা ছত্রও প্রাপ্ত হই না।

পুরার্ত্ত মতে পঞ্চতপস্থী : 'ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে (१) শক্তি, বিষ্ণু ও শিব প্রতিষ্ঠা ও সংকীর্ত্তনাদিতে গ্রন্তচিত ছিলেন।'

বৈদিক পুরাবৃত্ত ব্যতীত অপর কেইই যেরপ পঞ্চতপস্থীর বৌদ্ধ-বিজয়-বার্তা বোষণা করেন নাই, সেইরূপ তাঁহাদের এই কীর্তিটা—সেই প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি, শিব ও বিষ্ণু মৃত্তিরও কোন নিদর্শন ত্রিপুরায় যে মিলে না ? বরং অব্রাহ্মণ পৃজিত চতুর্দশ দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল দেবদেবীর বা প্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর পূর্বপ্রচারিত (!) সেই সংকীর্তনের সংবাদ সংবৃদ্ধিত কিছুই পাওয়া যায় না!

আরও লিখিত আছে,—বৌদ্ধর্মাবলম্বী তাবৎ "জাতিহীন" ব্রাহ্মণগণকে তন্ত্রোপদেশ করা হয়।' এত লোক সমান্ত বহিত্তি থাকিলে চলিবে কেন ? কিন্তু তৃংথের বিষয়, শঙ্কর বিজয়াদি আলোচনায় দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে ব্রাহ্মণসমাজে তান্ত্রিক দীক্ষাপদ্ধতির একান্ত অভাব ছিল। অতএব পুরারত্তের এইরূপ সংবাদ কতদ্র স্ত্যমূলক, তাহা বিবেচ্য বটে।

নিধিপতি দ্বিজ্প সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তপস্থার্থে তিনি কান্তকুক্ত হইতে প্রয়াগে আগমন করেন, পরে যবনভয়ে স্বধর্মপার রাজ্যে আদিয়া উপস্থিত হন।

এস্থলে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, ধবন ভয় কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল ? প্রয়াগে ? —তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া গেলেই চলিত। তাহা যাহাই হউক, তপস্থাকামী নিধিপতি কাশী প্রভৃতি পুণাতীর্থ ত্যাগ করিয়া কেন একবারে ত্রিপুরা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, কেনইবা মন্ত্রিরপ মহাসাংসারিকতায় বিজ্ঞত হইলেন, পুরারত্তে এ প্রশ্নের সহ্তর মিলিবে না। জ্বার অধিক কথার আবশ্রুক নাই, নিধিপতি কাম্মুক্জাগত না হইলেই

বা ক্ষতির কি কারণ আছে ? ফলকথা—নিধিপতির জন্মস্থান যে কান্তকুজে ছিল, তাহা স্থানিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমাজে অবিসংবাদীরূপে যখন দানপত্রম্বরে ষথার্থ স্থীরুত, এবং তাহাতে যখন যথাক্রমে "মৈথিগের্" ও "মৈথিলায়" শব্দ পাওয়া যাইতেছে, তখন সাম্প্রদানিয়েকদের পূর্বপুরুষ যে মিথিলাগত, তাহা একরূপ নিশ্চিত এবং ইহা তাঁহালদেরই মত-সম্মত বলা যাইতে পারে। বৈদিক পুরারতের কথায় অনেক স্থলেই যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, ইহা যে অপ্রামাণ্য গ্রন্থরূপে অসঙ্গত ভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই, এই সামান্ত কথা কয়েকটিতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে।

## ুষ্ঠ অধ্যায়—মোদলমান আক্ৰমণ।

খুষীয় দাদশ শতান্দীর শেষভাগ পর্যান্ত ধর্মধরের গৌরবাত্মক রাজত্ব কাল।

ঐ সময়ে তিনি যে শ্রীহট্টের একছত্র নরপতি ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

ঐ এক সময়েই বর্ত্তমান স্থনামগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত লাউড়ে বিজয় মাণিক্য
নামে জনৈক হিন্দু নৃপতির রাজ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। তৎকাল পর্যান্ত

ত্রৈপুর রাজবংশে মাণিক্য উপাধি ধৃত হয় নাই। বিজয় মাণিক্য দাদশ শতাদীর নৃপতি বলিয়া (সময়ের ক্রমান্ত্রেরাধে) এস্থলে তাঁহার উল্লেখ মাত্র করা
গেল, তৃতীয় ধণ্ডের প্রথম স্বাধ্যায়ে পাঠক গাঁহার কাহিনী দেখিতে পাইবেন।

মহারাজ ধর্মধরের পুত্রের নাম কীর্ত্তিধর (সিংহতুঙ্গ বা ছেংপুম ফা), তিনি
সত্যনিষ্ঠ, ঈশরভক্তি পরায়ণ ও রণনিপুণ ছিলেন।
কীর্ত্তিধর
তিনি মিহিরকুল রাজ্য (প্রাচীন কমলাঙ্ক) জয় করিয়া
ও
মেঘনাদ তীর পর্যাস্ত নিজ রাজ্য সীমা বিবর্জন করেন।
বাজমালা লেখক বলেন:—

"তান পুত্র ছেংথুম রাজা মেহেরকুল জিনে।"

হীরাবস্ত নামে তাঁহার জনৈক সামস্ত তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্ম সৈন্ম প্রেরিত হইলেহীরাবস্ত ভয়াতুর হইয়া গোড়ে-খরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি আশ্রিতের সাহায্যে একদল সৈন্ম পাঠাইয়া দেন। সেই সৈন্মের আধিব্য দর্শনে মহারাজ কীর্ত্তিধর ভয়াতুর হইরা স্বরং বুদ্ধক্ষেত্র গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরদিবস রাজ্ঞী স্বয়ং গজারোহণে রণসাজে রণক্ষেত্রে সৈত্যগণ সহ উপস্থিত হইলেন। ভীষণ সংগ্রামে শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তৃঃখের বিষয় বীরেজ্র সমাজ বরণীয়া এই বীরনারীর নাম রাজমালায় উল্লিখিত নাই। এই সংগ্রামে রাজ জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি, প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হন, এবং তদবধি ত্রৈপুর রাজবংশে রাজ-জামাতাকেই সেনানায়কত্ব প্রদান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ত্রৈপুর সামস্ত এই হীরাবস্তের কাহিনী হীরানন্দের উপাধ্যান স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হীরানন্দের উপাধ্যান বারম্বর \* নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে দিখিত আছে। হীরাবস্ত এবং হীরানন্দ উভয়েই শ্রীহট্ট প্রদেশীয় স্মৃতরাং একব্যক্তি কি না, বিচার সাপেক্ষ। হীরানন্দের উপাধ্যান এম্বলে সন্নিবেশিত করিবার আর এক কারণ এই যে, শ্রীহট্টে সর্ক সময়েই ষে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড রাজ্য ছিল, এই উপাধ্যান হইতে তাহাও প্রমাণিত হয়।

শ্রীহট্টে মগধ নামে এক ক্ষুত্র রাজ্য ছিল। শ্রীহট্টের মগধের নাম কামাধ্যা-

পাঁচালীমতে শ্রীহট্টের মগধ রাজ্য। তত্ত্বে আছে। পুরাকালে শ্রীহট্টের একটা পর্বতের নাম মগধ ছিল, † এই স্থানে অবশেষে তন্নামে একটা খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজ্যের রাজা পর্ম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভায় শ্রীমন্তাগবত পুরাণ পাঠ

হইত। পূর্বে এইরপ প্রথা সর্বতেই ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, বিষ্ণু-পুরের রাজা দম্য দলপতি হইলেও এই প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই।

<sup>\*</sup> বাৰাষর এক খালি পাঁচালী। প্রীহট্টবাসী রখুনাথ নামে কোন কবি ইহার রচনা করেন। ইহার ভাবার এবত বছতর শব্দ রহিয়াছে, বাং। প্রীহট্ট ভিন্ন অন্তান্ত প্রচলিত নাই। অন্তান্ত পাঁচালীকারের তার এই গ্রন্থকারও নানা অপ্রাক্ষত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রিব্রুলগোণাল বন্ধাঘাটীউড়িব্যাদেশে তালপত্তে এই লিখিত পুথি পাইয়া১৯০০ খুটানে মুক্তিত করেন। বালালার পূর্ব প্রান্তে রচিত এই পুথিখানা উড়িব্যা পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল, অথচ স্থাদেশে ইহার নামও হয়ত অনেকে জানে না।!

<sup>† &#</sup>x27;'ত্তিপুরা কৌকিকা চৈব জয়ন্তি মণি চল্লিকা। কাছাড়ী মাগধী দেবী অস্যামী সপ্ত পর্বতো: ॥"—বৈদিক সংবাদিনী ধৃত ক্রাফাখনা ডক্স বচনং।

যা'হোক, রাজা একদা কৃষ্ণগুণ শ্রবণ করিতেছিলেন, তথন কোষাধ্যক চন্দন চামরের অভাব জ্ঞাপন করিলে, রাজা তদ্দেশীর হীরানন্দ সাধুকে চন্দন চামর যোগাইতে আদেশ করিলেন। সাধু আদেশান্থযায়ী "সোণামুখী ফেরুয়াল" (সোণামুখী নামে নৌকা) সাজাইয়া চন্দন চামরের জন্ম যাত্রা করিলেন; পথে ত্রিপুরা, রঙ্গপুর প্রভৃতি কত দেশ পাইলেন, তার পরে সাধু "নৈরাট পাটনে" উপস্থিত হইলেন! তত্রত্য রাজা সাধুকে পরিচয় জ্ঞ্জাসিলে সাধু উত্তর করিলেনঃ—

''শ্রীহট্ট নগরে বাস মগধ নৃপতি।
চিরকাল করি তার রাজ্যেতে বসতি॥
মোর নাম হীরানন্দ শুন নৃপবর।
রাজার ভাগুারে নাই চন্দন চামর॥
আমারে পাঠাইল রাজা তোমার এদেশে।
চন্দন চামর লৈয়া যাইব বিশেষে॥" (বাবাজার)

তৎপরে জনৈক যাত্ত্করের কোপে পড়িয়া হীরানন্দকে বহু তুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হীরানন্দের সেই সকল কাহিনী বিস্তারিত রূপে বর্ণন করার প্রয়োজন নাই, ইতিয়ুত্তে যোজন যোগ্যও নহে।

সে যাহা হউক, মহারাজ কীর্তিধর প্রথম যৌবনে বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়া থাকিলেও বৃদ্ধকালে তদীয় ভীক্ষতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তদীয় মহিধীর উভ্তমে হীরাবস্তের আশ্রয়দাতা পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতি সম্বরেই গৌড়-পতি ইহার প্রতিশোধ লইতে দ্বিতীয় আয়োজন করেন। এই নরপতির নাম গিয়াসউদ্দীন।

শ্রীহট্টের পুণ্যভূমি সর্ব্ধপ্রথম গিয়াসউদ্দীনের সময়েই মোসলমানগণ কর্ত্বক প্র্তু হয়। গিয়াসউদ্দীন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, মোসলমানের ভিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও রাজাদিতে গৌড়রাজ্য প্রথমাক্রমণ। ভূষিত করেন। তিনি হিন্দু মোসলমান ভেদে শাসন প্রভেদ করিতেন না। তিনি দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদন করতঃ স্বাধীনতাব্লম্বন করিয়াছিলেন; এবং পূর্বাঞ্গীয় কোন কোন রাজাকে পরাভূত করিয়া

ছিলেন। \* এই পূর্বাঞ্চলীয় রাজগণের মধ্যে ত্রৈপুর বংশীয় মহারাজ অন্ত-তম। † কেহ কেহ বলেন যে, এই পরাজ্যের পর কৈলাড়গড় হইতে রাজ-পাট আধুনিক কসবা নামক স্থানে নীত হয়, এবং তাহাও পূর্বনামামুসারে মোসলমানগণ কর্তৃক জাজিনগর নামে কথিত হইতে থাকে।

কসবা শ্রীহট্ট জিলাধীন নহে, স্থুতরাং কীর্ন্তিধরের রাজত্ব কাল পর্যন্তই শ্রীহট্টের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ। কসবাতে যে একসময় ইহাঁদের রাজধানী ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণও আছে। এ সময়ের পরবর্তী কালে মোসলমানদের জাজিনগর বিজয়ের যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা শ্রীহট্টের কৈলাড়গড় সম্বন্ধে নহে,—এই কসবা সম্বন্ধে। উদাহরণ স্বরূপ তুগ্রলের জাজিনগর আক্রমণের নাম করা যাইতে পারে।

মহারাজ কীর্তিধরের পুত্রের নাম রাজহর্য্য ( আচক্ষণ বা কুঞ্জহোম ফা ), তদীয় মহিনী অতি গুণবতী ছিলেন; তাঁহার উৎসাহে রাজ্যে শিল্পবিভার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পুত্র মোহন (বা থিছুং ফা ); তাহার পুত্র ধন্মপা (ভুক্তুর ফা, দানকুরু ফা বা হরিরায়।) ইহাকে দ্বিতীয় ধর্মপা বা দ্বিতীয় ভুক্তুর ফা বলাই সঙ্গত। ইহা হইতে পৃথকত্ব হুচনার জন্ম কি পূর্ব্বোক্ত ধর্মপা আদি ধর্মপা নামে পশ্চাৎ কথিত হইয়াছেন ? যাহাই হউক, ইহাঁদের সম্বন্ধে রাজমালায় বিশেষ কিছুই লিখি ৷ হয় নাই। ইহাঁদের রাজহ কালে শ্রীহট্ট দ্বিতীয় বার মোসলমান কর্জ্ক আক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে আক্রমণ ইহাঁদের উপর হয় নাই।

সম্রাট্ নিসরউদ্দিন কর্ত্তক ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে এক্তিয়ার উদ্দীন তুগ্রল খাঁ মালিক ইয়ান্সবেগ বালালার গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি উড়িব্যার ভূপতির সহিত

<sup>• &</sup>quot;At a time—Ghyas Addin-was employed in subduing some of the Rajas in the eastern parts of Bengal, "—Stewart's History of Bengal, Sect. 111. p. 65.

<sup>+ &</sup>quot;Of all the Governers of the first period of independence, Ghyasoodeen was the only one who ruled well. He is said to have made no distinction between the Hindoos and the Mahomedans and to have been a great benefactor to the country. He was very powerful, far he made the Rajas of Assam, Tirhoot and Tipperah pay tribute." Barton's Bengal. chap. 1v. p. 76.

মার্শবেন ইতিহাসেও এইরপ লিখিত আছে। বলা আবশুক বে, বৈদেশিক ঐতি-হাসিকপণ ত্রৈপুর বংশের অধ্যুসিত ছানকেই "ত্রিপুরা" বলিয়া লিখিয়াছেন।

ভীষণ আহবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে কতক রুতকার্য্য হইলেও
তৃতীয় যুদ্ধে খোরতর পরাজিত ও পলায়ন পরায়ণ
নোসলমানের
হন। তথন আর দক্ষিণদিকে কোন সুযোগ না দেখিয়া
তিৎ পর বর্ষে দসৈত্য প্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করেন। তৎপরিচালিত অগণ্য পাঠান সৈত্তের পক্ষে শ্রীহট্টের খণ্ড রাজ্য বিশেষ জয় করা
ভাধিক আয়াস সাধ্য হয় নাই। জয়াস্তে নগরী বিলুপ্ঠনে তিনি বছ হন্তী ও
অর্থলাভ করেন।\*

ঐ রাজার নাম কি ছিল এবং তাঁহার রাজ্য শ্রীহটের কোন্ অংশে ছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ষ্টু খার্ট সাহেবের ইতিহাসে আছে যে, ইয়াজ-বেগ এই উন্থমে শ্রীহটের আজ্মরদন নামক স্থানের অধিপতিকে পরাজিত করেন এবং তিনি তথায় কিছুদিন বাস করিয়া সেই নগরী বিল্ঠনে বহুতর মূল্যবান সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। যথন সেই দেশের অধিবাসী মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উথিত হয়, তখন তিনি ল্টিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে লইয়া লক্ষ্ণাবতী গমন করিয়াছিলেন। †

ষ্টু য়াট সাহেব শ্রীহটাধীন এই আজ্মরদন নগরীকে তত্রত্য 'আজমরগঞ্জ' (বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ) বলিয়া অত্মান করেন। বস্তুতঃ আজ্মরদন নাম রূপান্তরিতাবস্থায় আমীরগঞ্জ নামের সহিত যত সাদৃভাত্মক, শ্রীহট জিলার অত্মান নামের সহিত দেইরূপ সাদৃভা নাই।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীহটের অস্তর্ভুক্ত মগধ' নামক খণ্ড অপরিচিত রাজ্যের উল্লেখ করা গিয়াছে। সেই মগধ ও এই বিলুপ্ত রাজ্য। আজ্মরদন রাজ্য ব্যতীত ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে বে আরও খণ্ডরাজ্য ছিল, তাহা জানা যায়। (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাকীর প্রথম

<sup>\* &</sup>quot;Returning to Gour, he next invaded Sylhet and obtained much plunder."

Marshman's Out-line of the History of Bengal. Sect, 1. p. 11.
† "In the following year, he invaded the territorries of the Raja of Azmurdan and took the capital of that prince, with all his treasures and elephants. After overrunning that country for some months, he returned, loaded with plunder and captives to Lucknowty.

Stewart's History of Bengal. Sect. III. p. 73.

এই বর্ণনা পাঠে ক্ষত্মিত হয়, আজু মরদনপতি, ইরাজবেগকে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, সেই আজোশে তিনি এই রাজ্যকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া বন্দীসহ গৌডে গমন করিয়াছিলেন।

ভাগে ) করমগুল উপকৃলের ওলন্দান্ত গবর্ণর ভান-ডিন-ব্রোক ( Van den Broucke ) রুত মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাতীরে 'অসুই' এবং 'উদিসি' নামে তুই ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের উল্লেখ আছে। সৈয়দ হুসেন শাহের সময়ে ঐ অঞ্চলে "মুরাজ্জমাবাদ" নামে এক ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য থাকার সংবাদ পাওয়া যায়। মুয়াজ্জমাবাদ অর্থে পুণ্যময় স্থান। শ্রীহট্টও মোসলমানগণের কাছে পুণ্য ভূমি। কিন্তু এ সকল স্থানের পরিচয় করা এখন হুরুহু ব্যাপার। ঐ মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের পার্শ্বে 'কোডাবাস্কাম্' নামে আর একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টেও 'চিবিটাবিটিয়া' (Civite Betia) নামে আর একটা স্থান ছিল; এই নাম লাটিনের বাঙ্গালা রূপান্তর মাত্র। মগধ ও আজ্মরদন রাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছিল বলিয়া যেমন নির্দেশ আছে, অসুই ও উদিসি প্রভৃতি সম্বন্ধে তত্রূপ স্থান নির্ণায়ক কোন প্রমাণ নাই।

এতব্যতীত পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত নিম্ন ভূমিকে মোসলমান ঐতিহাসিকগণ 'ভাটী' এই সাধারণ নামে পরিচিত করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরিতে ভাটী প্রদেশের উল্লেখ আছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসের ২৯ পঃ লিখিত আছে যে, ময়মনসিংহের পূর্বসীমায় প্রাচীনকালে মেঘনানদী ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদী ঐ অংশে ধন্থ নামে পরিচিত, মোসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনাতটভূমিকে ভাটী বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্নমনসিংহের পূর্ব প্রান্তন্থ খালিসাক্রীকে ভাটী নামে অভিহিত হইতে অনেক কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাটী প্রদেশের কথা শ্রীহট্টেও শুনা যায়, শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশে ইহা ছিল, এখনও শ্রীহট্টে 'ভাটী' শব্দে হবিগঞ্জাদি পশ্চিমভাগন্থ দেশই উদ্দীষ্ট হয়।

পূর্ব্বে এই যে সকল রাজকীন্তি বর্ণিত হইল, এ সমস্তই খৃষ্ঠীয় ত্রয়োদশ
শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। এই
নিষ্ক্র্য। সময় পর্যান্ত শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক বিবরণ যদিও ষৎসামান্তরূপ পাওয়া যায়,—যদিও ইহাতে ইতিহাস
পাঠকের পরিভৃপ্তির সন্তাবনা নাই, তথাপি এই পর্যান্তই শ্রীহট্টের গৌরবাত্মকাল
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। জনশ্রুতির বীণাধ্বনি যদি একেবারে মিধ্যা
না হয়,—এই সময়টিতেই শ্রীহট্ট প্রাচীনত্ব গৌরবে বিশেষ স্পর্ক্ষা করিতে পারে।

সভ্যতা সম্পদে গৌরবান্বিত প্রাচীন গৌড় দেশও ঐ বিষরে শ্রীহট্টের সহিত ম্পর্কা করিতে পারে না। প্রাচীন কাল হইতেই খ্রীহট্ট আর্য্য সভ্যতা সমীরণের সুশীতল স্পর্শ অল্প অল্প অন্থভব করিতে পারিয়াছিল। সেই মৃত সঞ্জীবন সমীরণ স্পর্শের—সে স্পর্শমণি সংস্রবের প্রমাণ স্বরূপ রাঢ়, ডোম, মাহিমাল প্রভৃতি জাতির নাম বলা ষাইতে পারে। সে প্রাচীন পৌরাণিক যুগে মহাবীর ভগদভের মহৰ, বীরেন্দ্রাণী প্রমীলার সমরলীলা শুধু শ্বতিপটে অক্ষয় তরঙ্গ লেখা রাখিয়া অতীতের গর্ত্তে লুকাইয়া গিয়াছে। তারপর নবগীর্বাণি বংশের প্রভাব ;— পূর্ব্বাঞ্চলে আর কোন রাজবংশ এইরূপ হস্তী অশ্ব রথ পদাতি চতুর ঙ্গিণী সেনাসহ শক্ত ত্রাদ সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, আর কাহারও সমরতরির পতাকা আকাশে প্রস্থন ফুটায় নাই, আর কোন রাজবংশের পাদপীঠ এইরূপ পার্শ্ববর্তী নুপতি বুন্দের মুকুট কর্ত্তক চুম্বিত হওয়ার কথা গুনা যায় নাই; এই জক্তই পরিব্রাক্ক হিউয়েন্থসাঙ্গ বহুতর স্থসভ্য জনপদের সহিত শ্রীহটু রাজ্যের উল্লেখ করা আবশ্রক মনে করিয়াছিলেন। আদি ধর্মপার যে যজ্ঞরভাস্ত বর্ণিত হইয়াছে, যদি তাহা কিছুমাত্র সত্যমূলক হয়, তবে আদিশূরের স্থমহৎ কীর্তি रहेरा उमीय कीर्छ कान वार्षांह नान नरह। पूर्वा था कन्न लाज बाज़ाल चानिधर्याभात এই মহতী কীর্ত্তি লুকায়িত ছিল, তাই আদিশুরের যশে দেশ পরিপূর্ণ। অবিধ্বংদী সভা, এই গুপ্ত তত্ত্ব বুঝি এতকাল পরে প্রকাশ করিয়া দিল। শতানীর পর শতানী চলিয়া গিয়াছে, কত রাজা অতীতের তলগর্ডে লুকায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামও আজ জানিবার উপায় নাই, কিন্তু বাঁহারা জনহিতকর কীর্ত্তি করিয়াছিলেন,সেই সৎকীর্ত্তি তাঁহাদিগকে বিলুপ্তির অন্ধকার গর্ভ হইতে তুলিয়া দিতেছে; সভ্য ও সংপ্রতিষ্ঠার বিলোপ নাই, তাহার মূল चुन्- चन्- चन्- चन्नः। এই সময়ই औरটে সাম্প্রদায়িক বান্ধণগণের আদি-অভ্যাদয় হয়; বল্লাল কর্ত্বক উৎপীড়িত বহু ব্রাহ্মণও তৎপরে শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সংখ্যা রদ্ধি করিয়াছিল এবং এই সময়েই বৈষ্ঠ কায়স্থাদিরও এদেশে উপনিবেশ হইয়াছিল। এই সময় যদিও কোন সাহিত্য সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তথাপি তাম শাসনগুলির রচনা প্রণালী অল্প কবিছের পরিচায়ক নহে। শ্রীহট্টের জয়স্তীয়া প্রদেশে গৌরবায়িত হিন্দুরাজ্ব ছিন, যথাস্থানে তাহা কণিত হইবে এবং সেই প্রদেশ সংস্কৃত কাব্যের গভীর ঝন্ধারে নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল,

তাহার প্রমাণ আছে। এই কাল পর্যান্ত শ্রীহট্ট মোদলমানদের পদানত হয় নাই, এই পর্যান্তই শ্রীহট্ট স্বাধীনতা সম্পদ ভোগ করিয়াছিল। যদিও গিয়াস উদ্দীনের সময় (খঃ ১২১২ অব্দ) কৈলাড়গড় আক্রান্ত হইয়াছিল. যদিও ইয়াজবেগের সময় (খৃঃ ১২৫৩ অব ) শ্রীহট্টের অন্তত্তর খণ্ডরাজ্য (আজ্মরদন) বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহাকে শ্রীহট্ট বিজয় বলা যাইতে পারে না; পুর্ব্বোক্ত মোসলমান রাজগণ ক্ষণকালের নিমিত্ত গ্রীহটে আপতিত হইয়া, কেহ বা পরাভূত এবং কেহ বা দস্মার ন্যায় ধন রত্ন লইয়া চলিয়া গিয়াছেন মাত্র। সেই সময়ে অবস্থা বিবেচনায়, শ্রীহট্টে শাসন বিস্তার করা তাঁহারা সহজ মনে করেন নাই। গিয়াসউদ্দীন নিজ রাজধানী লক্ষণাবতী আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাইয়া চলিয়া গেলে, এবং ইয়াজবেগ আসাম বিজয়ে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে নিপতিত হইলে এীহট ভূমি পুনঃ যবন স্পর্শশৃত হইয়াছিল : ইঁহাদের ক্ষণিক অত্যাচারে কোনরপ ক্ষতি হয় নাই : হিন্দু নূপতিবর্গের দৃপ্ত তেজোগর্ব ধর্ব হয় নাই; অতএব এই সময় পর্যান্তই গৌরাবান্বিত হিন্দু রাজ্বরের কাল বলিয়া আমরা নির্দেশ করিতে পারি। যদিও মহারাজ কীর্ত্তিধর প্রীহটের সমতল ক্ষেত্রে অতঃপর রাজধানী রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই; তথাপি স্পর্দ্ধা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ প্রতীত হইতে কীর্দ্তিধর পর্যান্ত সকলেই সগোরবে স্বাধীনতা সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছেন। এই ত্রৈপুর নুপতি-বর্গ শ্রীহট্টের একটি খণ্ড রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের গ্রীয়সী গৌরবগাথা শ্রীহট্টের ইতিহাদের অঙ্গস্তরূপ হইয়াছে। অতঃপর এই সুপ্রাচীন রাজবংশীয়দের মহতী কীর্ত্তিকথা বর্ণনের স্থবিধা আমাদের ঘটিবে না ৷ খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যান্ত ত্রৈপুর রাজবংশের ইতিহাস শ্রীহটুইতি-রতের অঙ্গ। অতএব আমরা কীর্তিধরের কীর্ত্তির সহিত এই গৌরবাত্মক প্রথম খণ্ড পরিসমাপ্ত করিলাম।

> শ্ৰীষচ্যত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কৃত শ্ৰীহট্টের ইতিবৃত্তে দিতীয় ভাগে প্রথম খণ্ডে প্রাচীন বিবরণ সম্পূর্ণ।

# एडिन रेजिन्छ।

( দিতীয় ভাগ-এতিহাসিক রতান্ত।)

দিতীয় খণ্ড-মোদলমান প্রভাব।

(পৌড়।)

# শ্রীহট্টের ইতিরক্ত।

( দ্বিতীয় ভাগ।)

### দ্বিতীয় খণ্ড—মোদলমান প্রভাব!

# (হোক।)

\*\*\*\*\*\*

#### প্রথম অধ্যায়-রাজা পোবিন্দ।

পূর্বকাল হইতে শ্রীহট্টে কয়েকটি খণ্ড রাজ্য ছিল বলিয়াছি। বলা গিয়াছে ষে,, ত্রৈপুর রাজ বংশের অধ্যুষিত স্থান ত্রিপুরারাজ্য বলিয়াই সাধারণতঃ কথিত শ্রীহট্টে তিনটী হয়। এই রাজবংশের অধিকার এক ভিন্ন রাজ্য। সময় বরবক্রের সমস্ত বাম তীর পর্যান্ত পরিবাপ্ত ছিল। ভাঁহাদের অধিকার ব্যতীত

শ্রীহট্ট তিনটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল; ঐ তিন ভাগই তিন পৃথক নৃপতি কর্তৃক শাসিত হইত। \* এই তিনটি স্বতম্ব নৃপতির অধীনে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্র্যাধিকারী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাসিদ্ধ মগধ রাজ্যের নামাত্মকরণে শ্রীহট্টে যেমন এক ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যের নাম মগধ ছিল, তেমনি স্থনাম প্রাসিদ্ধ গোড় নগরের সাদৃশ্যে শ্রীহট্টেও এক গোড় বাজ্যাছিল। যথা:—

১ — গৌড়। বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহরাদি সহ উত্তর

<sup>\* &</sup>quot;There were at this time three divisions of the present District — Gor (Sylhet), Laur, and Jaintia: "— Hunter's Statistical Accounts of: Assam . VOL . II. (sylhet).

প্রীহট \* এবং পর্ব্ব ও দক্ষিণে অনেক দূর ব্যাপিয়া গৌড় রাজ্য ছিল। গৌড়ের বাজা প্রায়শঃ শ্রেষ্ঠবলিয়া গণ্য হইতেন।

- ২ লাউড। গৌডের পশ্চিমে অর্থাৎ শ্রীহট জিলার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া লাউড রাজ্য ছিল। এক সময় লাউড় রাজ্য মৈমনসিংহ জিলার কিয়দংশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান হবিগঞ্জের কিয়দংশ ও প্রায় সমুদয় স্থনামগঞ্জ ইহার অন্তৰ্ভ ক্ত ছিল।
- ৩ জম্মনীয়া। এই রাজ্য শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ববাংশ পরিব্যাপী ছিল। দক্ষিণে স্থরমা নদী এই রাজ্যের সীমা রক্ষা করিত; ইহার সীমা-রেখা দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য স্পর্ণ করিয়াছিল। এই সমওলাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র পার্বতা জয়ন্তীয়াজিলা এই রাজ্যের অন্তর্গত চিল।

তরফ। শ্রীহট্ট ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইলেও, তরফ প্রাচীন কাল হইতেই পৃথক ভাবে শাদিত হইত। ইহা অধিকাংশ সময় ত্রিপুরার আধিপত্য স্বীকার করিলেও, গোড় রাজ্যের অংশ বিশেষ বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইত। এবং মোসলমান বিজয়ের পরে গৌড়ের অংশরূপে গণ্য হয়।

তরফের স্থায় ইটা এবং প্রতাপগড় রাজ্যও মোসলমান বিজয়ের পর হইতে গৌড়ের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

যে সময়ের কথা কথিত হইতেছে, সেই সময় শ্রীহট্রের গৌড রাজ্য প্রসিদ্ধনামা **शावित्मत भागनाधीत हिन।** রাজা গোডগোবিন্দ । গোবিন্দ গৌড় রাজ্যের অধিপত্তি বলিয়া সাধারণত: 'গৌড-গোবিন্দ'

নামে কথিত হন। গৌড-গোবিন্দ নামটি বিশ্বস্ক ভাবে বলিতে গিয়া কেছ কেই

<sup>&</sup>quot;Gaur was the old name of northern Sylhet." Blochmann's Geography and History of Bengal.

'গৌর গোবিন্দ' এবং অশিক্ষিত লোকেরা 'গক্ষড় গোবিন্দ' বলিতেও শুনা যায়।\*

গোবিদের পিতার নাম কি ছিল, জানা যায় না। কিয়দন্তী মতে ভিনিন্দি সমুদ্রের তনয়। শ কথিত আছে যে, পূর্বকালে ত্রৈপুর রাজবংশীয় কোন রাজার শত শত মহিষী ছিলেন। সমুদ্রেদেব (বরুণদেব) তয়৻ধ্য কোন এক মহিষীর সহিত মহুযাকারে সম্মিলিত হন; তাঁহার রুপাতেই রাণী গর্ভ ধারণ করেন। এই গর্ভের কথা প্রকাশিত হইলে রাজা সেই রাণীকে নির্বাসিত করেন। তদবস্থায় রাণী এক স্থলকণাম্বিত পুত্র প্রস্তাব করেন। সমুদ্র তর্বন আবিভূতি হইয়া রাণীকে আখাস দিয়া বলেন যে, তাঁছার অভিপ্রায়ে সমুদ্রেক জল সরিয়া যতদ্র চড়া পড়িবে, নব জাত শিশু ততদ্র পর্যন্ত রাজাধিকার করিতে পারিবে। এই নির্বাসিতা মহিষীপুত্রই গোবিন্দ।

এই ঔপন্তাসিক কিম্বদস্তী-মূলে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত-রহিয়াছে:—

- (১) এক সময় শ্রীহট্টের অনেকাংশ সমূদ্রের (হ্রদের) কুক্ষিণত ছিল, সমূদ্র সরিয়া যাওয়ায়, (—ভরট হওয়ায়) অনেক স্থান প্রাচীন গৌড় রাজ্যের। অঙ্কভক্ত হইয়াছিল।
  - (২) গোবিন্দ কোন নির্বাসিতা ত্রৈপুর-রাজমহিষীর সস্তান।

স্বহেল-ই-এমন নামক প্রাচীন পারস্ত গ্রন্থের মতে গোবিন্দ নামক ব্যক্তি পশ্চিম গোড়; ইইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামে ক্ষিত হুইয়াছিলেন।

<sup>\*</sup> কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দ কোন নির্দিষ্ট রাজার নাম ছিল না; প্রীহটের গৌড় রাজ্যের রাজগণ 'গোবিন্দ' এই বিশেষ উপাধিতে পরিচিত হইতেন। অধ্যাপক প্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় (১৩১১ বঙ্গাবেন্দ কার্ত্তিক মাসের) প্রাদীপ পত্রিকায় লিখিয়া-ছেন,— "গৌড় গোবিন্দ (বা গৌর গোবিন্দ বা গুরু গোবিন্দ বা গরুড় গোবিন্দ) যে কেছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অকঠিন। মধ্য ভারতের ভোজ বা বিক্রমাদিত্যের স্তায় একাধিক-রাজার এই নাম ছিল কিনা, তাহাও সমস্তার বিষয়।"

 <sup>&</sup>quot;সমূল ভনর গোড় গোবিন্দ নামেতে।
 শ্রীহট দেশের বালা ছিলেন পর্বতে।"—

ভবানী প্রসাদ দত্তের লিপি: ১.

(৩) তাহা না হইলে, গোবিন্দ শ্রীহট্ট জিলার কোন হাওরের পরপার হইতে গোড়ে আসিয়া ভাগ্যবশে রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্যতীত ইহার পরিচয় কেহ জ্ঞাত নহে।

কিন্তু তাঁহাকে থাসিয়া জাতীয় কোন রাজকুমার অন্তমান করা সঙ্গত হয় না ।
তাঁহার কীর্ত্তি ও জনশ্রুতি তাঁহাকে সভ্য হিন্দু নুপতি বলিয়া প্রচারিত করিতেছে।
তাঁহার নামান্থকমে "গৌড়গোবিন্দ" বলিয়া ক্ষুদ্র এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে। \*
থাসিয়া জাতীয় কোন রাজার নামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরিচিত হওয়া সম্ভাবনীর
নহে। এই সম্প্রদায় রাজা গোবিন্দের সময়ে কোন ঘটনা বিশেষে তন্তামে
অভিহিত হইয়া থাকিবেক।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ধিনি রাজত্ব করেন, শ্রীহট্টের সেই শেষ হিন্দু নূপতি গোড়-গোবিন্দ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি দূর হইতে শব্দ মাত্র শুনিতে পাইয়া, অন্তর্যাল হইতে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন। § এইরূপ তাঁহার

\* আসামের বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধে (এন্থ লন্ধীর স্থপারিন্টেন্ডেণ্ট, সাহেবের জন্ম )
শ্রীষ্ক্ত ত্রিপুরা চরণ মুথোপাধ্যায় মহাশয় একটি নোট প্রস্তুত করেন, তাহাতে বর্ণআন্ধাণ
বিষয়ক প্রস্তাবে তিনি বলেন যে,—'গড়ের গোবিন্দী' আন্ধাণ রাজা গোড়গোবিন্দের ছারা
স্ষ্ট । ইহারা সন্তবতঃ বল্লাল-পীড়িত আন্ধাণ । রাজকর্তৃক উপকৃত হওয়ায়, অমুগ্রহের নিদর্শন
স্কর্মণ 'গড়ের গোবিন্দী' বলিয়া পরিচয় দিতেন । পশ্চাদাগত রাটা প্রভৃতি হইতে বর্ত্তমানে
ইহাদের পৃথকত বাহির করা ছর্ঘট।

আবার প্রদীপের এক প্রবন্ধে (১৩১১ বাং কার্ন্তিক) দিখিত আছে—"গ্রীহট্ট সহর্য হইতে ৬।৭ মাইল ব্যবহিত স্থান হইতে পাতর সংজ্ঞক যে সকল ব্যক্তি সহরে পাতা, কাঠ, কর্মলা প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহাদিগকে 'গুরু গোবিন্দ' বলিয়া পরিচয় দিতে 'তুনা যায়।" ইহারাও গোড়গোবিন্দ সংস্কাই কোন ঘটনা হইতে এই নাম ধারণ করা বিচিক্র নহে।

জানিহ শ্রীহট্ট নামে আছে পূর্ব্ব দেশ।
ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব স্থান আছে সবিশেষ।
গোড় গোবিন্দ নাম তাহার নূপতি।
শব্দভেদী বাণ বাঁর আছিল অধীতি।
নানা স্বথে রাজ্য করে গোবিন্দ নরবর ।"ইত্যাদি।
—দত্তবংশাবলী। (মুক্তিত)।

নানাবিধ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, \* এই জন্ম মোসলমানগণ তাঁহাকে যাত্বিদ্যা বিশারদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন না, ইহা দেশের পক্ষে অশুভ জনক হইয়াছিল।

সহরের উত্তরাংশে (বর্ত্তবান মজুমদারির মধ্যে) "গড়ত্ব্বার" মহল্লা বলিয়া যে একটি স্থান আছে, তথায় এখনও অনেক ইষ্টক দৃষ্ট হয়, ঐ ইষ্টক রাশি রাজবাটিকার ভগাবশেষের নিদর্শন। গড়ত্ব্বার মহল্লায় গোড় গোবিন্দ রাজার "গড়" অর্থাৎ তুর্গ ছিল। শু সহরের উত্তরে—টীলাগড়ে, জয়ন্তীয়াবাসী অসভ্য জাতীয়ের আক্রমণ রোধার্থে আর একটি গড় বা তুর্গ ছিল; তাহাও ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। একটি টীলার উপরে তুর্গ থাকায় ঐ স্থান টীলাগড় বিদিয়া খ্যাত হয়।

উচ্চ স্বস্তুকে মিনার বলে। বর্ত্তমান সহরের উত্তরে এক উচ্চ শৈলথগু দৃষ্ট হয়, ইহাকে মিনারের টালা বলিত। (সাধারণ লোকে মনারায়ের টালা বলে।) এই টালাতেও রাজার এক বাড়ী ছিল। তংপার্যবর্ত্তী (বর্ত্তমান) কাজি-টোলা ও দরগা মহলায়ও গৌড় গোবিন্দ রাজার রাড়ী ও দেবালয় ছিল বলিয়া কথিত আছে। মিনারের টালাস্থিত বাটাতে রাজা কোন কোন সময় সাধু সন্নাসী সহ স্বথে বাস করিতেন।

পূর্বের এই স্থানে যে সন্ন্যাসী সমাগম ঘটিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। #

া বিগত ভ্কম্পের পর (১৮৯৭ খৃষ্টান্দে) মিনারের টীলায় জ্জ্সাহেবের বাসের জ্ঞ্জ্যার্পরের বাসের জ্ঞ্জ্যার্পরের কার্সের বাসের জ্ঞ্জ্যার প্রস্থাত হাইভিল, তৎকালে ৫।৬ ফিট মাটির নীচে সন্ন্যাসীদের ব্যবহারোপযোগী "ভাং" প্রস্তুত করিবার ত্ইটি "খলপাত্র" প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার একটি ইগ্নাস্ ষ্টোন নির্মিত,—উচা ১০ ইঞ্চি দার্ম, ১ফুট প্রস্তুত ৫ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট। ছিতীয় খলপাত্রটি ছেণ্ডিয়োন নির্মিত এবং এক ফুট মাত্র দীর্ঘ। এই দ্বিবিধ প্রস্তুরই ব্রহ্মপুত্র কি স্করমা উপত্যকায় মিলে না। ইহা দেবালয়বাসী ভিন্নদেশাগত সন্ন্যাসীদের দ্বারা আনীত ইইয়ছিল।

<sup>\*</sup> See Hunter's History and statistics of the Dacca Division—Sylhet Section. P. 291.

হাটকেশ্বর নামে যে প্রাসিদ্ধ শিবের জন্ম শ্রীহট্ট গৌরবান্থিত, বাঁহার মহিমা তম্ব শাস্ত্রে ক্টিভিত হইরাছে, \* এই স্থানেই তিনি রাজ কর্তৃক পরিপুজিত ইইতেন।

গৌড় গোবিন্দ রাজার সময়ে এদেশে অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চক্রপাণি দত্তের পুত্র মহীপতি দত্তের নাম এখানে উল্লেখ-যোগ্য। #

চক্রপাণি দত্তের শ্রীহট্টাগমন কাল সন্দেহাত্মক হইলেও গল্লাংশটি বেশ স্থন্দর। ক্ষথিত আছে, গৌড় গোবিন্দের পেটের ভিতর কঠিন ব্যাধি হইশ্লছিল। দেশেল্প

চক্ৰপাণিদত্ত ও মহীপতির কথা। ষত চিকিৎসক, বহু চেষ্টা করিয়াও রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে স্বস্থাতের টীকা-কার ও "চক্রদত্ত" প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের স্ব্থ্যাশ্ তিতে দেশ পরিপুরিত; প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্য

#### "নকুলেশঃ কালীপীঠে গ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"

—মহালিকেশ্বর তন্ত্র।

হাটকেশবের বিজ্ঞাত বিষরণ ১ম ভাপের ৯ম অধ্যায়ে জ্ঞান্তা।

\$ বাসায়ণের ইতিহাস অপেতার মতে চক্রপাণি দত খৃষ্টীয় একাদশ শতাকীর লোক।
জাতিতত্ববারিধি প্রণেতা শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত উক্ত প্রস্থে (১ম ভাগ ২২৫ পৃষ্ঠা) লিথিয়াছেন যে, পৃষ্টীর ছাদশ শতাকীর মধ্যভাগে তিনি আবিভূতি হন। যদি ইহাই যথার্থ
হয়, ভবে চতুর্দশ শতাকীর পৌড় পোবিন্দ কিরূপে চক্রপাণি দত্তকে আনয়ন করিতে সমর্থ
হইবেন ? তাহা ইইলে পূর্বেজি মত্তই যথার্থ বোধ করা সঙ্গত; অর্থাৎ গোবিন্দ সংজ্ঞারূপ
বিশেষণে নির্দেষিত ঐ বংশেরই পূর্বতন কোন নূপতিই চক্রপাণি দত্তের আনয়নকারী।
পক্ষান্তবে শ্রীহট্টের লাথাই ও সপ্তগ্রামের দত্তবংশীয়গণ আপনাদিগকে চক্রপাণি তনয় মহীপতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। মহীপতি হইতে লাথাই দত্ত বংশে বর্ত্তমানে ১৪।১৫
পূর্ব্ব এবং সপ্তগ্রামের দত্ত বংশে ২১।২২ পূর্ব্ব চলিতেছে। এতছারা মহীপতিকে
চতুর্দ্দশ শতাকীর পূর্ববর্ত্তী বলা সঙ্গত হয় না। (এইপুরুব সংখ্যা শাহজলালের অমুচর
গণের বংশাবলীর সহিত ঐক্য হয়।) চক্রপাণি দত্ত ছাদশ শতাকীর লোক হইলে
বংশাবলী গুলিকে বিশ্বদ্ধ বলিতে সাহস হইবে না।

ব্যক্তিই তাঁহার স্থ্যাতি শ্রুত ছিলেন। \* গোঁড় গোবিন্দ যথন দেখিলেন যে, দেশীয় বহুতর বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে নিরাময় করিতে সমর্থ হইলেন না, তথন তিনি চক্রপাণি দত্তকে আনয়নের জন্ম তৎসকাশে জনৈক দৃত প্রেরণ করিলেন। ভিষগুশ্রেষ্ঠ বৈদ্যপ্রবর তথন জরাগ্রস্থ—অতি রহ্ধ, তথন তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু সেই ভিষগ্রাজের তয়ে সেই জরাজীর্ণ অবস্থায়ও রোগ যেন তাঁহার কাছে আসিতে অসমত হইতে ছিল, মৃত্যু যেন তদীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে দ্রে দাঁড়াইয়াই অপেকা করিতেছিল, তদবস্থায় তাঁহার বিদেশ গমনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে গঙ্গাতীর ত্যাগ করতঃ একপদ অন্তর গমনেও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কাজেই তিনি বলিয়া দিলেন যে, ঘাটে নৌকা বাঁধা, এ বয়সে তিনি কামরূপের অন্তর্গত গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে যাইতে পারিবেন না। প

"হুগা উপাসনা করি সেই মহামতি।
 সিদ্ধ বৈদ্য হুইয়া জগতে হৈলা ঝ্যাতি।"

৺ ভবানী প্রসাদ দত্তের শিপি।

ক "নানা স্থথে বাজ্য করে গোবিন্দ নরবর।
বৈদ্য বোগে ব্যাধি হৈল উদর ভিতর।
বৈদ্য হীন দেশ তাক না যায় চিনন।
বড় কট পায় প্রায় হাল মৃত্যুপর।
শুনিলা রাজার চক্রদন্ত বৈদ্য নাম।
মনে কৈল তাহান আসিলে পাব পরিত্রাণ।
আতি সবিনর করি পাঠাইলা দ্ত।
আসিরা চিকিৎসা মোর করিতে উচিত।
দ্ত গিরা কহিলেক সকল কথন।
প্রত্যুত্তর দিলা তবে বৈদ্য মহান্দন।
কামদেশে কতু আমি চাই না বাইমু।
বিশেষতঃ গঙ্গাছাড়ি অন্তর না হইমু।
এই প্রত্যুত্তর দিলা যদি চক্রদত্ত।" ইজ্যাদি।

मखवः भावनी । ( मूक्तिक । ) 📑

রাজা গোবিন্দ দ্তম্থে এতৎ সংবাদ শ্রবণে নিরাশ হইলেন। রাগ্রী
দ্রিয়মানা হইলেন এবং বৈদ্যশ্রেষ্ঠকে আনাইয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইতে দৃঢ়
সকল করিলেন। তিনি নিজ অঙ্গের অলম্বার উন্মোচনপূর্বক এক পেটিকাতে
ভরিয়া সেই দৃত হত্তে অর্পণ করতঃ কহিলেন, "দৃত! পুনর্বার তুমি সেই বৃদ্ধ
বৈদ্যের নিকট গমন কর। এই অলম্বার তাহার হাতে দিবে, বলিবে যে তিনি
যথন আগমন করিবেন না, তথন আর মহারাজের আহোগ্যের আশা কোথায়?
তবে আর এ অলম্বারের প্রয়োজন কি? বলিবে—হতভাগিনী রাণী—তাঁহার
ছংখিনী কল্পা রাজার অন্থগামী হইবে, এ অলম্বার আর ধারণ করিবে না।"
দৃত যথাকালে চক্রপাণি দত্তের সমীপে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া রাণীর অলম্বার
প্রদান করতঃ তাঁহার কথা জানাইল। তথন জ্বাগ্রস্থ বৃদ্ধ বড় চিম্বিত
হইলেন,—'যদি রাজার মৃত্যু হয়, তবে আমিই নারী বধের কারণ হইব।'
দত্তব্বের দ্যা ও ধর্মভয় তাঁহার দৃঢ় সকল ভাকিয়া দিল, তিনি যাইতে স্তর্ম
প্রস্তত হইলেন। \*

"শুনিয়া রাজার রাণী বিশ্বিত হইলা।
কিমতে আসিবা বৈদ্য ভাবিতে লাগিলা।
আপনার অলঙ্কার সকল থসাইয়া।
পুন দৃত স্থানে দিলা ঝাপাতে ভরিয়া।
বলে দৃত কহিবা বচন আমার।
আসিয়া চিকিৎসা বেন করেন রাজার।
তবে এই অলঙ্কার সকল পরিম্।
না আসিলে রাজা মরে সঙ্গে আমি বাইম্।
শুনি দৃত গিয়া বদি এইমত কহিল।
শুনি চক্রদন্ত মনে ভর বড় পাইল।
বদি নাই বাই তথা রাজা যদি মরে।
তবে নারী বধ দিব আমার উপরে।
সর্ব্ব পাপ হৈতে নারী বধ পাপ অতি।
এতেকে ঞ্রীইট্ড আমি ঘাইম্ সম্প্রতি।"

দত্ত বংশাবদী। ( মুদ্রিত। )

৺ ভবানীপ্রসাদ দত্তের লিপিতেও এপ্রসঙ্গ আছে, এছলে আর উদ্ভ করার আবশ্যকভা নাই। এবং প্রাণাধিক পুত্রগণ সহ শ্রীহট্টে আসিলেন। ক

যাহার দর্শনেই রোগ পলায়ন করে, ভাঁহার স্থচিকিৎসা গুণে রাজা যে সম্বরেই আরোগ্য লাভ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ? রাজা আরোগ্য লাভ করিকে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া গলাতীরে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্তত হইলেন। রাজা তাঁহাকে এক বিশাল জনপদ প্রদান করিয়া সকাতরে তথায় বাসের জন্ত প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। ধর্মজীক্ষ দত্তরাজ গলাতীর ব্যতীত অন্তর্ত্ত দেহত্যাগ করিবেন, কিছুতেই এ কল্পনা মনে স্থান দিতে পারিলেননা। তবে রাজার নিতান্ত নির্বান্ধাতিশয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রে ক্রমলীম্বরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন; মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ এদেশে রহিলেন। রাজা ইহাঁদিকেই মহাসন্ধানে সেই ভূসম্পত্তি দান করিয়া স্থাপন করিলেন। ইহারাই সাতগাও, লাখাই প্রভৃতি স্থানের দত্তবংশের আদি পুক্ষ, তাঁহাদের বংশ বিবরণ পশ্চাৎ বক্তব্য।

রাজা গৌড় গোবিন্দ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন শান্তিতে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, ইহার পরেই তাঁহাকে ভীষণ মোসলমান বিপ্রতে বিব্রত হুইতে হয়।

মোহাম্মদ তোগলক নামক ক্বতবিদ্য সম্রাট বখন পারশু ও চীনদেশ বিজয়েক্স হ্রাশায় পরিচালিত হইয়া আপনার শক্তি ক্ষর করিতেছিলেন, বখন করমগুল, শামস্টদৌন ও কর্ণাট প্রভৃতি করতলগত প্রদেশ দিল্লীর অধীনতা ছেদন্দ প্রভাগমানিক্য। করিতেছিল, তখন বন্ধদেশে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থলতানং শামস্ উদ্দীন ইলিয়াস খাজে সম্পূর্ণ স্থাধীনভাবে অবস্থিত ছিলেন।

মৃক্তিত দন্তবংশাবলী বিবরণীতে চক্রপানি দন্তের দিতীয় ও তৃতীয় পুরের নাম মহীপতি
 মৃক্তি বলিয়া লিখিত আছে; প্রথম পুরের নামোয়েথ নাই। জাতিতত্ব-বারিধিতে চক্র-পাণিতনরের নাম ক্রমণীয়র বলিয়া লিখিত আছে, স্মতরাং তাঁহাকেই জ্যেরপুর বলা ষাইতে
 পারে। তবানীপ্রসাদ দত্ত শ্রীহটে, অবস্থিত পুরেরই মাত্র নাম উয়েধ করিয়াছেন, ব্বাঃ----

<sup>&</sup>quot;মহীপতি নামে পুত্র এদেশে রাখিলা। জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গে করি নিজ দেশে গেলা ।"

শামস্উদ্দীনই প্রকৃতপক্ষে বাদালার স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। তিনি রাজ্য লাভের চারিবৎসর পরে (১৩৪৭ বৃষ্টাব্দে) জাজি নগর (কসবা) আক্রমণ করেন। তথন প্রতাপমাণিক্য ত্রৈপুর রাজ-সিংহাসনে ছিলেন। ঐ সময় সমন্ত বহুদেশ মোসলমানের কুক্ষিগত হয় এবং তাঁহারা স্থবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। এ স্থান হইতে পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করা সহজ হইয়াছিল। তিনি জ্ঞাজিনগর (কসবা) আক্রমণ ও য়ুদ্ধে প্রতাপমাণিক্যকে পরাস্ত করতঃ অনেক অর্থ ও হস্তী প্রাপ্ত হন। \* এই আক্রমণের পর জ্ঞাজিনগর (কসবা) পরিত্যক্ত হয় ও রাজধানী উদয়পুরে নীত হয় বলিয়া কথিত আছে। শামস্উদ্দীনের এই আক্রমণ ও প্রভাব এতদঞ্চলীয় তাবৎ নূপতিরই আশহার কারণ হইয়াছিল। রাজা গৌড় গোবিন্দ এই শামস্উদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। শামস্ উদ্দীন শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা য়য় না। তাঁহার মৃত্যুর পরই

শাহজলাল নামক জনৈক পশ্চিম দেশীয় দরবেশ প্রীহট্টের শেষ হিন্দুনূপতি
শাহজলাল নামে গোবিন্দকে পরাভূত করেন। শাহজলালের সময়নির্দেশ
বিভিন্ন ব্যক্তি। সম্বন্ধে মতবৈষম্য রহিয়াছে। তোয়ারিখে-জলালিতে যে
হিজরী অব্দ সংখ্যা শ লিখিত আছে, তাহা ঠিক নহে। প্রাদিদ্ধ ম্বভ্রমণকারী
ইবন বাতোতা ( আবু আব্দুলা ইবনে ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কামরূপের পার্ব্বত্য প্রদেশে ১৩৫১ খুষ্টাব্দে তিনি এক শাহজলালকে দেখিয়াছিলেন, সেই শাহজলাল

এদেশে মোসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়।

<sup>\* &</sup>quot;As soon as Ilyas found himself perfectly established in his authority, he invaded the dominions of the Raja of Jagenagur (Tippera), and compelled that prince to pay a great sum of money, and to give him a number of valuable elephants, with which he returned in triumph to his Capital.

Stewart's History of Bengal . Sect . IV . P. 95 .

ক হিজ্বী ৫৬১ = ১১৬৫ খৃষ্টাজ। এই সমষ্টা বিখ্যাত থানেশ্বর বৃদ্ধের প্রার ৩০ বংসর পূর্ববর্তী। তথনও দিলী মোসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় নাই।

খানবালিক (পিকিন) বাসী ব্রহান উদ্দীন নামক আর এক পীরকে উপহার দিবার জন্ম তাঁহার নিকট এক খিলকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইবন বাতোতা দৃষ্ট সেই শাহজলালের জন্ম স্থান তাব্রিজদেশ। \* শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহাঁকে শ্রীহট্টের শাহজলাল মনে করিয়া জ্রমে পতিত হইয়াছেন; ইনি আমাদের উদ্দিষ্ট শাহজলাল হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। ক তাব্রিজি শাহজলাল-উদ্দীন ১৫০ বর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টাগত শাহজলাল ৬২ বংসর কাল জীবিত ছিলেন স্বতরাং ইহাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ф

যথন শাহজ্বলাল শ্রীহট্টে আগমন করেন,তথন এদেশে মোদলমান সংখ্যা ছিল না বিভিন্ন ব্রহানউদ্দীন বলিলেই হয়। তরফে তথন স্থরউদ্দীন ও ভদীর পুত্র হত্যা। নামক এক মোদলমান সপরিবারে বাস করিতেন। ঐ স্থরউদ্দীনপরিবার ব্যতীত ব্রহানউদ্দীন নামক কনৈক সম্রাম্ভ ব্যক্তি শ্রীহট্টের টুলটিকর নামক স্থানে সপরিবারে ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই ব্রহানউদ্দীন পূর্বোক্ত ব্রহানউদ্দীন পীর হইতে পৃথক ব্যক্তি। যা' হো'ক, ইহারা দ্রবর্ত্তী হিন্দু রাজত্বে (সম্ভবতঃ ধর্ম বিস্তারের গৃঢ় উদ্দেশ্যে) ভরে ভয়ে বাস করিতেন।

<sup>\* &</sup>quot;Tradition says that Shaha Jalal came from Yeman and he is called Yemani to distinguish him from other saints of the same name such as Shaha Jalal Tabrizi who lived at panduah."—Annual Report of the Archeological Survey, Bengal circle.

By T. Bloch.—1903. P. 24.

† "It is difficult to say of Jalal-ud-din Tabrizi is the same as
Shaha Jalal of Sylhet. The location of the latter might agree with
Ibu Batutah, and it is singular that both accounts should mention
a Burhan-ud-din."—Jaurnal of the Asiatic Society of Bengal. VOL
LXIV. PT. Z. No. 3. P. 280.

ক ভোষারিংখ-জলালি মডে ১ম শাহজলালের জন্মস্থান বোধারা, বিভীরের তাবিজ্ঞ কেশ, তৃতীরের এমন এবং চতুর্থের গঞ্জেররা দেশ।

শ্রীহট্টের টুলটিকরবাসী উক্ত ব্রহানউদ্দীন একদা নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্ত্যা করেন। তাঁহার ছ্র্ডাগ্যবশতঃ একটা চিলএক থণ্ড মাংস আনিয়া জ্বনৈক রাহ্মণ গৃহে (—মতাস্তরে রাজগৃহে) নিক্ষেপ করে। এই বিষয় রাজার গোচরীভূত হইলে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, ব্রহান উদ্দীনের হস্ত ছেদন ও তদীয় শিশুপুত্রকে নিহত করেন। \* সেই মোসলমান প্রভাবের কালে এই ঘটনাটি সমস্ত মোসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অপমান স্কুক হইয়াছিল। শ

ঘটনাটির ঐতিহাসিক ভিত্তি অপেকাকৃত ঘটতর এবং উঠা বহুল প্রচারিত।

<sup>\* [</sup> অমুরূপ ঘটনা । ]—শাহজলাল, বুরহান উদ্দীন, ও সিকন্দর শাহ প্রভৃতি
নাম গুলি মাত্রই বে পশ্চিম (পাণ্ড্রা), ও পূর্ব্ব ( প্রীহট্ট ) প্রদেশীর "গৌড়ের" ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত সমভাবে সংজড়িত, তাহা নহে,—উভর গৌড়ের বুতান্ত
ঘটিত ঘটনাংশেও অনেক সাদৃশ্য আছে । বিক্রমপুরে এইরপ জনক্রতি প্রচলিত
আছে বে, দিতীর বল্লালসেনের সময়ে বাবা আদম নামক দরবেশ একদল সৈল্ল
সহ রামপাল আক্রমণার্থ আগমন করেন । মহারাজ দিতীর বল্লালসেনের রাজত্বে
একটা মোসলমান বাস করিত, সে নিজ পুরের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করে ।
একটা চিল একখণ্ড মাংস মুথে করিয়া রাজপ্রসাদোপরি উপস্থিত হয় । উহা রাজার
দৃষ্টি পথে পতিত হইল; তদ্ত্তি রাজা অতিশর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং গোহত্যার কারণ
মূলক সেই শিশুকে আনিয়া ভৎকণাৎ হতভাগ্য পিতার সন্মুখে নিহক্ত করিলেন ।
এই পুরশোকাতুর মোসলমান প্রতিহিংসার্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম বাবা আদমর
সহায়তা গ্রহণ করে । বাবা আদম রামপাল উপস্থিত হইলে তৎসহ মহারাজ দিতীর
বল্লালসেনের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু বাবা আদম জচিরেই বল্লাল হক্তে নিহত হন ।
এই গরটি ডাঃ ওয়াইজ সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির জর্পলে বর্ণন করিয়াছেন ।
এই গরটি ডাঃ ওয়াইজ সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির জর্পলে বর্ণন করিয়াছেন ।
এই গরটি ভার একরপ, কেনিটি বে কাহার নকল, তাহা বলা বায় না । তবে শ্রীহেটির

Vide Asiatic S. J. VOL. XIII. Part I. P. 285.

† "Gaur or North Sylhet, was originally ruled by a line of Hindu Kings. Nething is Known either of their dynasty or fortunes, and they were probably petty local princes with less power and influence than that employed by a big Zamindar of Bengal at the present day. The downfall of the last Raja, Gaur Gohind, is said to have been due to his severity to-wards a follower of the Prophet. This man had sacrificed a cow to celebrate the brith of a son. As the animal was being dismembered a kite swooped down, caught up a piece of flesh, and dropped it in the house of a holy Brahman. On the matter being reported to the king, he ordered the unfortunate infant to be killed and cut off the father's hand."

B, C, Allen's Assam District Gazetteers VOL, II. (sylhet) P. 23.

স্থেল-ই-এমন গ্রন্থের অন্থবাদ তোয়ারিখে-জলালিতে লিখিত হইরাছে যে, বুরহান উদ্দীন স্বীয় অত্যাচারীর প্রতিহিংসা সাধনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে মোসলমান সম্প্রদায়ের রাজধানী দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হন। তিনি সম্রাট-সদনে নিজ ছাংথকাহিনী জ্ঞাপন করিলে সম্রাট 'মালাউদ্দীন' নিজ ভাগিনেয় সিকান্দর শাহকে প্রীহট্ট জয়ার্থে প্রেরণ করেন। \*

শাহজালের বিবরণের পহিত বঙ্গাধিপতি শামস্উদ্দীন, দিকান্দর শাহ ও
স্থলতান আদিনা মসজির ইত্যাদি বহুপরিবিদিত কথার
শিকান্দর শাহ। সংস্রব থাকায় আমাদের বোধ হয়, স্থহেল-ই এমন
ইচয়িতা এস্থলেও ভ্রম করিয়াছেন। প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্রহানউদ্দীন,
প্রথম উদ্যমেই বোধ হয়, দিল্লী নগরে দৌড় না দিয়া পার্যবর্তী স্থবর্ণগ্রামেই
গিয়াছিলেন। তথন স্থবর্ণগ্রামে প্রবল প্রতাপায়িত শামস্উদ্দীন ইলিয়াস

 বরহান উদ্দীন ও শাহজ গালের সময় নির্ণয় নিয়া নিতাস্ত গোলবোপ। উদ্দীনের রাজত্ব কাল ১২৯৬-১৩১৬ খুষ্টাব্দ। শাহজগালের অফুটর নসিরউদ্দীন, ইউক্তফ, ইত্যাদির বংশাবদী আন্টেনায় তাঁহাকে আলাট্দ্দীনের সম্পাময়িক বলা ষ'ইতে পারে না। মহামতি হাতার সাহেবের মতে শাহক্ষণালের এইট বিক্সর ১৩৮৪ খহাদে বক্লাধিপতি শামস্উদ্দীনের সমরে ঘ.ট। অধ্যাপক প্রীবৃক্ত পরানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশ্ব ( প্রাদী শ—১৩১১ বাং কার্ত্তিক) লিখিরাছেন, যথা—"বড়ুই ছঃখের বিষয় বে, স্থানের লিখিত এই সন ভারিখ, বরক্রম, অবস্থানের কাল, সমস্তই অবিখাস ক্রিভে হইল। যদি শাহললাল আলাউদ্ধীনের মৃত্যুর বংসরও জীহটে পৌছিয়া থাকেন তথাপি ৩ - বংসরে ১৩৪৬ পৃষ্টাক মাত্র হয়।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "এই শাহৰুলালের বিবরণের সঙ্গে জনৈক শামস্উদীনের নমি আচ্ছ হওরা ধার কিছ নোসসমান রাজত্বের প্রথমাংশে বক্তের সিংহাসনে শামস্উদ্দীন নামক একাধিক বক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন।। ১৩৪০—১৩१৮ খুষ্টাব্দে বিনি বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া-ছিলের ওাঁহার নাম অলতান শামস্উদ্দীন ইলিয়াস খাজে ছিল। ১৬৮৩-১২৮৫ ৰষ্টান্দে যিনি বল্লের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, ভিনিও শামস্ট্রন্ধীন রাজে অভিডিড ছিলেন। + + + হান্টার সাহেব কৃত বিবৰণীতে বিভীয় শামস্টক্ষীনকেট শাহক্ষালের সংসাক্ষত্তিক বলা হইয়াছে।"—প্রদীপ ২৫৫ পৃষ্ঠা।

খালে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তিনিই বৃ৹হানউদ্দীনের নির্যাতন বার্ত্তা শ্রেবণে গৃহপার্যবর্ত্তী হিন্দুদের ঈদৃশ প্রভাব দমন করা আবশুক বোধে নিজ তন্য স্থলতান সিকান্দর শাহকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। \* ইহাই সম্ভবপর ও স্থলসূত। যাহাইউক সিকান্দর সমৈতে শ্রীহটে আগমন করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই; রাজা গোবিন্দের কৌশলে যুদ্ধে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীহট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শ

পিতার মৃত্যুর পর, ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থলতান দিকান্দর শাহ দিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু সম্রাটের সহিত আহবে লিগু থাকায় তিনি শ্রীহটের প্রতি আর মন দিতে পারেন নাই।

স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৩৬১ খৃষ্টাকে স্থাভান সিকান্দর শাহ বিখ্যাত আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করেন। 

া তোয়ারিখে-জলালিতে লিখিত আছে যে, অন্ত এক আদিনা মসজিদ প্রস্তুত করিতে গৌড় গে বিন্দ অনেক মাল মসালা প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, ঐ শেষোক্ত আদিনা মসজিদ শ্রীহটে ছিল। 

ই

শ্রীহটের পীর্মহল্পা নাম্ব স্থানে ঐ সম্বয় শাহ দিকান্দরের মনস্তৃষ্টির আশ্বে শ্রীহটে দিজীয় তদীয় বিখ্যাত আদিনা মসজিদের নামান্থক্রমে দ্বিতীয় আদিনা মসজিদ। আদিনা মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহা যে শ্রীহারই অভিমতে হইয়া থাকিবে, তাহা সহজেই বোধ হয়।

<sup>\*</sup> বালক-পাঠ্য নিম্নপ্রাথমিক পাঠ পুস্তক ১ম ভাগের ১২৩ পৃষ্ঠায়ও এই কথাট লিগিত হইর'ছে।

<sup>† &</sup>quot;The man applied to his co-religionists for help, and an army was despatched under Sikander Shah, but met with no success."

Allen's Assam District Gazetteers VCL. 11. (Sylhet). P. 23.

\* "In 1361, Sekunder erected the great Adina mosque,
near peruya." Marshman's out line History of Bengal. P. 15:

 <sup>&</sup>quot;আদিনা মহজেদ বলি ছিল তার নাম।

 সুমার নমান্ত তাজে পড়িত তামাম।"—তোরারিখে জলালি।

স্তরাং সিকান্দর শাহকে শ্রীহট্ট বিজেতা বলিয়া তোরারিখে-জলালিতে উল্লেখ না থাকিলেও, শ্রীহট্টে যে তাঁহার কতক প্রভাব ছিল, তবিষয়ে সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব, গোবিন্দ তাঁহার সহিত কোনরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সন্ধির স্ত্তাহ্বসারেই সিকান্দরের প্রভূতা জ্ঞাপক দিতীয় আদিনা মসজিদ নির্দ্দিত হইয়াছিল।

উক্ত আদিনা মদজিদ সম্বন্ধে এইরূপে জনশ্রতি প্রচলিত আছে বে, ইহা ইস্পেন্দিয়ার কর্তৃক, গড়ত্য়ারের পার্যবর্ত্তী পীরমহল্লার চৌকিদীঘী নামক স্থানে নির্মিত হয়, \* কিন্তু স্থগঠিত না হওয়ায় ইস্পেন্দিয়ারের মনোমত হয় নাই বলিয়া পরে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল।

ইস্পেন্দিয়ারকে শ্রীহট্টের তদানীস্তন শাসনকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করা হয়, কেহ কেহ বা তাঁহাকে শামস্উদীন মনে করেন; কিন্তু ইস্পেন্দিয়ার ও শামস্উদ্দীন হই ভিন্ন ব্যক্তি। ইস্পেন্দিয়ার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই; এবং তিনি এই আদিলা মসজিদ নির্মাণের ভার প্রাপ্তে এতত্পলক্ষেই বিশেষভাবে প্রেরিত হইয়া থাকিবেন। প

যাহা হউক, শ্রীহট্ট শামস্উদ্দীন ও তংপুত্র সিকান্দর শাহের করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। সিকান্দর শাহ রাজ্য প্রাপ্তির নয় বংসর পরে মৃত্যুমুধে পতিত হন। বদিও এই সকল প্রত্যবায়ে শ্রীহট্ট পাঠানগ্রাস হইতে নিছতি পাইয়াছিল, তথাপি ইহার কিঞ্চিৎ পরেই যে মোসলমানগণ শ্রীহট্টে প্রবিষ্ট হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

<sup>\* &#</sup>x27;শ্রীহট্টে শাহজলাল' গ্রন্থে নিখিত আছে যে, শাহজলালের উপদেশামুদারে ইহা নির্মিত হয়। একথা সত্য হইলে মসজিদটি পীরমহলায় না হইয়া দরগা মহলার সন্ধিকটে কোন স্থানে নির্মিত হইত; বস্তুতঃ সে কথা ঠিক বোধাহয় না।

<sup>†</sup> Maulvi Abdul Hafez, the present sarkum of the shah Jalal's temple writes:—"The Adina masjid is said to have stood at pirmohala a place north of Mazumdar's house, Ispendiar being displeased with the custodian of the Adina masjid ordered its removal in its present site as stated above. Ispendiar is supposed to have been governed this district. \* \* where as sultan shams-uddin was an independent king of Bengal. They are two persons."

যে সময়ে রাজা গোবিন্দ শ্রীহট্টের গৌড়ভাগ শাসন করিতেছিলেন, তথন অমুরূপ ঘটনাবলী ও তরফে একজন হিন্দু নূপতি ছিলেন, ইহাঁর সম্রাটনদনে অভিযোগ। রাজ্যাধিকার মধ্যে কাজি মুর্উদ্দীন নামে জনৈক মোসলমান ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি নিজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে একটি গোবধ করায়, রাজকর্ত্ত্বক স্বয়ং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই মুরউদ্দীনের ভাতা কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন, উক্ত ঘটনার পর তিনি পুনরায় তথায় গমন করিয়া নিজ তুঃথকাহিনী সমাটের গোচর করিবার চেষ্টায় ছিলেন। \*

ইতিপূর্বের বুরহানউদ্দীনের বিপদের 'বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি পুত্রহত্যাকারীর প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। ঘটনাচক্রে বঙ্গাধিপতি গৌড় গোবিন্দকে দমন করিতে না পারায়, ভাঁহার প্রতিহিংসানল তথনও নির্বাপিত হয় নাই: কাজেই তিনি উপায়াম্বর বিহান হইয়া মোসলমানদের একমাত্র আশ্রয় দিল্লী নগরে উপস্থিত হন ও শেষ চেষ্টায় বৃত হন। তথায় কিছুদিন বাদ করিয়া, সম্ভবতঃ কোন কোন আমীর ওমরাহের নিকট তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের যোগে নিজ তু:থকাহিনী সমাটের গোচর করেন।

বুরহানউদীন ও মুরউদীন ঘটিত বিবরণ একরূপ, অভিযোগ একরূপ এবং প্রার্থনাও একরপ। মাহাহউক, সম্রাট তাঁহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া हिल्लन। आमारमञ्ज दिर्विहनां वर्षे मुमार्ग विलिखीवः भीष आला छेकीन नरहन। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, খিলিক্ষী বংশীয় আলাউদ্দীন এই সময়ের পূর্ব্বকার। এই সময়ে তোগলক বংশীয় সম্রাট আলাউদীন ফেরোজ শাহ দিল্লীসিংহাসনে আরুঢ ছিলেন। ণ তিনি এই অভিযোগ প্রবণে পূর্বাঞ্চলে মোসলমান প্রভাব প্রতিষ্ঠার

দৈয়দ আবহল আগফর কৃত তরফের ইতিহাদ—৩২, ৩৩ পৃঠা।

<sup>া</sup> ভরফের ইতিহাস প্রণেতা সৈয়দ আবহুল আগফর সাহেবও এই সমাটকে আলাউদ্দীন ফেবোজ শাহ বলিয়া স্বীয়গ্রন্থে লিথিরাছেন। ( তরফের ইতিইাস ৩৪ পূর্চা।)

জন্ম আপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ গাজীর 🛊 অধীনে একদল সৈন্ত দিয়া। ভাঁহাকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন।

ব্রহানউদ্দীনের অপমানকারী গৌড় গোবিদ্দকে অগ্রে পরাভূত করাই দাব্যস্থ হইল। তত্ত্বসারে দিকান্দর সদৈক্তে শ্রীহট্টে দিকান্দরের উপস্থিত হইলেন। তথন বর্ধা দমাগত হওয়ায় হিন্দু-পরাজয়। স্থানের দৈত্ত সকল রোগাক্রাস্থ ইইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কুসংস্কার সম্পন্ধ দৈত্ত পমৃহ ইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু কুসংস্কার সম্পন্ধ দৈত্ত পমৃহ ইয়া পড়িল। কিন্তু উপদ্রব জ্ঞান করিয়া, নিতান্ত ভীত ও নিরুৎসাহ ইয়া পড়িল। কিন্তু ও বৃদ্ধপরাত্ম্য দৈত্তের ধারা কার্য্য দিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া দিকান্দরে ন্তুলন আর একদল দৈত্ত আনাইলেন। কিন্তু কুসংস্কার রোগ পূর্বদেল হইতে এই নৃতন দলেও সংক্রামিত হইল, তাহারা সহযোগী দৈনিকদের মূথে যাত্রিদ্যার প্রভাবের সমাচার পাইয়া বিশুণ ভীত ও একবারে হতোদ্যম হইল। স্বত্রাং সম্রুটি ভাগিনেয় এই দিকান্দরেয় ভাগ্যেও শ্রীহট্টা

া মোসলমান শাস্ত্রমতে ধর্মায়ুদ্ধে, জেতার গাজী আথা। ইইয়া থাকে। গাজী উপাধি থাকায় সিকান্দরের বণনৈপুণ্যের বিষয় জ্ঞাত হওয়া য়য়। ভোয়ারিথে জলালিতে সম্রাট ভাগিনেয় এই সিকান্দরের নাম আছে। শামস্উদ্দীন তনর হইতে তিনি সম্পূর্গ ভিন্ন ব্যক্তি। যথা ভোয়ারিথে জালালিতে:—

"আপন ভাগিনা ছিলা সিকন্দর শাহা।"
ভাকিয়া বলিলা তারে শুনিলেন যাহা।"
লড়াই করিতে তারে করিল ফরমান।
তৈরার করিতে কহে লক্ষর ও সামান।
হাতি ঘোড়া উট আদি সামান লক্ষর।"
সঙ্গে লইয়া ষাইতে হবে ছিলট নগর।"
গোড় গোবিন্দ নামে এক কাফের সরদায়া।
মারিয়া মুদ্ধুক হৈতে করিকে বাহার।"

বিশ্বরের বশোলাভ ঘটিল না। \* তিনি বন্ধপুত্র তীরে শিবির উঠাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই घটनात्र तुरहानछिषीन यर भवनािख इःथि इहेटलन ; अपन कि. जिनि ভগ্নমনে দেশ ত্যাগ করত: মদিনা তীর্থে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মদিনা গমনোমূথ হইয়া যথন দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, ঘটনাক্রমে তথন প্রসিদ্ধ দরবেশ, হজরত শাহজলালের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি পুর্বাঞ্চলে মোদলমান ধর্ম্মের দূরবস্থা, নিজের ছর্দ্দশা ও মদিনা যাওয়ার **সঙ্কল** তাঁহাকে জানাইলেন। বুরহান উদ্দীনের প্রমুখাৎ এতদ্বিরণ **শ্র**বণে হজরত শাহৰলাল ইহার প্রতীকার করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আখাসিত করিলেন। তথন বুরহান উদ্দীন নবোৎসাহে পথ প্রদর্শক রূপে তাঁহাকে লইয়া গ্রীহট্টা-ভিমুখে পুনর্কার চলিলেন।

> "কিছুকাল পরে শাহা খাতেরজমা হইল। উত্তম লক্ষর আনি লডিতে চাহিল। কোমর বান্দিয়া ষবে হইল তৈয়ার। হইল সাবেকি দশা সিকলদ্দ শাহার।"-ভোয়ারিথে জলালি।

## দ্বিতীয় অধ্যায়—দরবেশ শাহজলাল।

**\*** 

শাহজলালের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। ১৩১২ বন্ধান্দের কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ পত্রিকায় শ্রন্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দরবেশ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "ফ্কির শাহজ্ঞলাল" শীর্বক একটি শাহজ্ঞলাল এমনি। স্থলিখিত প্রবন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে সেই প্রবন্ধ হইতেই অধিকাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"[জনস্থান ]—পূণ্যভূমি আরবের হেজাজ পবিত্রতম স্থান। ঐ স্থানে গিয়া, মকা মদিনা প্রভৃতি মহাপুক্ষ মোহাম্মদের লীলাভূমি সন্দর্শন পূর্বক হজরত উদ্বাপন করিয়া 'হাজি' নামে পরিচিত হইতে ধর্মপ্রাণ মোসলমান মাত্রেরই প্রবল আকাজ্জা। সেই হেজাজ ক্ষেত্রের সংলগ্ন দক্ষিণ ভূভাগই এমন এবং উহাই শাহজলালের জন্মভূমি।"

"[ জন্ম সময় ]—পূর্ব্ধপ্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে বে সম্ভবত: খৃষ্টীয় (চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) শাহজ-লাল জন্ম পরিগ্রহ করেন।"

"[ পিতামাতা ]—হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জরিয়াছিলেন, সেই
কুরেষিবংশীয় এবাহিমের পুত্র মাহমুদই শাহজলালের জনক ছিলেন।
জননী সৈয়দ বংশীষ্ত্রা ও সাতিশয় ধর্ম পরায়ণা ছিলেন। শাহজলালের তিনমাস
বয়ংক্রম কালে মাতা স্বর্গগামিনী হন। পিতা মাহমুদ্ও কাফেরের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ
করিতে গিয়া প্রাণ বিস্ক্রন করেন।"

"[ধর্ম গুরু ]—এই অনাথ শিশুর প্রতিপালন ভার তদীয় মাতৃল সৈয়দ আহমদ কবীর নামক মহাত্মা গ্রহণ করিলেন। তিনিই আবার শাহজলালের বয়:প্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম জীবনের গুরু ভার গ্রহণ করিয়া তদীয় দীকা গুরুর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। গুরু পরস্পরায় শাহজলাল, মোসলমান-

ধর্ম প্রবর্ত্তক হজরত নোহামদ হইতে অষ্টাদশ স্থানীয় ছিলেন।" \*

"[মৃগ কাহিনী]—পবিত্র মক্কাধাম সৈয়দ আহমদ কবীরের বাস স্থান
বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ভাগিনেয় শাহজলালও তৎসক্ষে অবস্থান করিয়।

বা সাধনা স্থান ছিল। শিষ্য ভাগিনেয় শাহজলালও তৎসক্ষে অবস্থান করিয়। বয়:প্রাপ্তির সঙ্গে সংক্ষে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে ছিলেন।"—একদা এক হরিণ সহুদা সন্ত্রাসিতভাবে ক্বীরের কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল;

> মোহাম্মদ ( ৫৭০-১৩২ খৃষ্টাব্দ ) | আলী হাসন বসরী হবিব আজমী শেথ দায়ুদ ভায়ী শেথ মারুফ্ কর্থী শেখ সরিস খতি মমসাদ দিহুরী শেথ মোহাম্মদ শেথ আহমদ দিমুরী শেথ ওজিউদ্দীন আবু নসর জিয়াউদ্দীন মকদম বাহাউদ্দীন আবুল ফজল সদর উদ্দীন কুকুন উদ্দীন আবু ফতাহ সৈয়দ জলাল উদ্দীন বোখারী দৈয়দ আহমদ কবীর শাহজলাল মজঃরদ (अमेग।)

এক তুর্দান্ত ব্যাদ্র তাহাকে আক্রমন করিয়াছিল। শাহজলাল তদৃষ্টে শরণা-পন্ন ও আত্ত্বিত হরিণকে আশ্রয় দিলেন এবং চপটাঘাত পূর্বাক ব্যাদ্রকে বিতাড়িত করিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেরশাহের ন্যায় শারীরিক বলে হউক, কি দৈব শক্তিতে হউক, তিনি ব্যাদ্রকে তাড়াইয়া শরণাগতের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

"[ সিদ্ধিলাভ ]—এই কার্য্যে গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্যের সিদ্ধির পরিমাণ ব্রিতে পারিলেন। তিনি সস্তোষ প্রকাশ পূর্বক শাহজলালকে বলিলেন 'বংস, তোমার অদ্যকার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিশাস হইল যে, তোমার গু আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা একই প্রকার হইয়াগিয়াছে। আর ঐ স্থানে তোমার প্রয়োজন নাই, হিন্দুস্থানের দিকে প্রস্থান কর।' তৎপর স্বীয় সাধনার স্থান হইতে এক মৃষ্টি মৃত্তিকা আনিয়া শাহজলালের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'তোমার হাতে যে মৃত্তিকা দিলাম, তাহা অতি যত্মে রাখিবে,— যেন ইহার বর্ণ গন্ধ বা স্থাদ বিক্ত না হয়। ঈদৃশ মৃত্তিকা যে স্থানে পাইবে, সেইখানেই সতত অবস্থান করিবে। এই মৃত্তিকা মৃষ্টি যে স্থানে পরিত্যাগ করিবে, সেই স্থানের মাহাজ্যের আর তুলনা থাকিবে না।" \*

"[ চার্যনি পীর ]—শাহজলাল পাথের স্বরূপ গুরুর নিকট হইতে এই মৃত্তিকা-প্রদাদ লইয়া ভারতবর্গ অভিমূখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে প্রথমতঃ বারজন চেলা জুটিলেন, তমধ্যে একজন দেই মৃত্তিকার তহবিলদার হইলেন। তাঁহার উপর এই ভার থাকিল যে তিনি পথিমধ্যে যত জনপদ দেখিতে পাইবেন, সমস্বেরই মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া (চাথিয়া) দেখিবেন; যদি কুকাপি বর্ণ গন্ধ ও স্থাদে এই মাটির সমকক্ষ মাটি মিলে, তবে তাঁহাকে তংক্ষণাং তাহা শাহজলালের নিকট জানাইতে হইবে। এই ব্যক্তির নাম চার্যনি পীর।"

" [ জন্মস্থান সন্দর্শন ]—পরিব্রাজক ব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমতঃই শাহজ-

"শাহজলালের জীবনী (স্বহল-ই-এমন) লেখক নিসর উদ্দীন হায়দর ঢাকা নিবাসী
ছিলেন। পরিশেবে প্রীহটের এই মাহায়্যে বিশাস করিয়া এই সহরেই অবস্থান করেন।"
(প্রদীপ।)

লাল জন্মস্থান দেখিবার জন্ম ধাত্রা করিলেন। আপন পৃহে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্ধিকে তাঁহার তপঃসিদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হইতে লাগিল, এমন কি এমন প্রদেশের বাদশাহের কর্ণেও তদীয় স্থ্যাতি পৌছিতে সমধিক বিলম্ব হইল না।"

" পরীক্ষা ]—বাদশাহ চতুর রাজনীতিক ছিলেন। শাহজলালের বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি তদীয় পাত্র মিত্রকে কহিলেন, 'বছদিনহইতে আমার এই অভিলাষ যে কোন সিদ্ধ দরবেশ পাইলে তাঁহার মুরিদ ( শিষ্য ) হইয়া ভক্তিভরে তদীয় দেবা ভ্রশ্রবা করিব। তবে প্রথমতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব তিনি ঠিক সাধু কিনা, নচেৎ তাঁহার প্রতি আমার অহুরাগ হইবে না।' শাহজলালকে পরিকা করিবার নিমিত্ত হৃতরাং বাদশাহ এক কৌশল করিলেন। শরৰতের পাত্রে বিষ মিশাইয়া জনৈক ভূত্য দ্বারা উহা শাহজলালের নিকট প্রেরণ করিলেন। বাদশাহের আদেশে ভূত্য সাধুর নিকট শরবৎ রাথিয়া উহা পান করিতে ৰলিল। হজরতের অন্তঃকরণ দর্পণের ক্রায় ছিল, উহাতে অন্তের ভাল মন্দ সমস্ত ভাব প্রতিফলিত হইত। তিনি বাদশাহের কৃট नीिक বুঝিতে পারিয়া ৰলিলেন, 'ভাল মন্দ সমগুই নিজের অদুষ্টফলকে निथिত, य योश मत्न करत रम रमडेक्रभंडे कन भांडरव। ककिरत्रत जन ইহা অমৃত, কিন্তু দাতার পক্ষে এই শরবং প্রাণাস্তকারী হলাহল।' এই বলিয়া ডিনি শরবং পান করিলেন, এদিকে বাদশাহ হঠাৎ গতাম্ব হইলেন। এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটনায় তাঁহার কপট কৌশল কাহিনী প্রকটিত হইয়া পডিল।"

"[ এমনের প্রহ্লাদ ]—বাদশাহের পুত্র শেখ আলী এই সমাচার অবগত হইয়া পিতার ঔর্দ্ধাহিক কার্য্য সমাপন পূর্বক শাহজলালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়া সতত সেবা ভাগ্রা করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শাহজলাল ইহাতে অসম্বতি প্রকাশ করিলেন এবং রাজ কুমারকে দেশে থাকিয়া দয়াবান ও ভার পরায়ণ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অহজ্ঞা করিলেন।"

"[রাজপুত্রের বৈরাগ্য]—শাহজলাল জন্মভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ প্রথক হিন্দুস্থান অভিমূথে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজপুত্রের দেশে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল; রাজ্যধন প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার আসক্তি রহিল না, নিজের স্থপবচ্ছনভার প্রতিপ্ত তিনি দৃষ্টি করিলেন না। সাধু শাহজলালের পবিত্র সক্ষপ তাঁহার প্রবল বাসনার বিষয়ীভূত হইল। তিনি অমাত্য বজন সমত্তের চক্ষ্ এড়াইয়া শাহজলালের অবেষণে উন্নত্তের ভায় ধাৰমান হইলেন এবং চতুর্দশ দিবসের পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার পার্যবর্ত্তী হইলেন। প্রবল অন্থরাগের নিদর্শন পাইয়া শাহজলাল রাজকুমারকে আপনার সহচর ভাবে গ্রহণ করিলেন।"

শাহজলাল দাদশ জন সহচর সহ যাত্রা করিয়াছিলেন; পথে আসিতে আসিতে,—তদীয় প্রভাব প্রবণে ও ভগবদ্ধকি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক শিয়ত্ব গ্রহণ করায়, জহুচর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বোগদাদ নগর নিবাসী নেজামউদ্দীন; আরবের জকরিয়া ও দাউদ প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি সেই দেশেই তাঁহার শিয়ত্ব গ্রহণ করিয়া সদ্দী হন। তৎপর গজনী নগর হইতে মোকত্ম জাফর ও সৈম্বদ মোহাত্মদ প্রভৃতি এবং মূলভান সহর হইতে আরেক ও আজমীর হইতে সঁরিফ প্রভৃতি তাঁহার অহুসদ্দী হইলেন।

"[ভারত বর্ষে আগমন ]—শাহজলাল দলবল সহ দিল্লী নগরীতে আসিলেন।
সেইখানে তখন নেজাম উদ্দীন নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ পীর থাকিতেন।
তাঁহার নিকট তদীয় এক শিষ্য আসিয়া শাহজলালের বিষয় কহিল, 'আরব
হুইতে এক দরবেশ আসিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র অতি অভ্ত। এই সাধু
আী সঙ্গ বিজ্ঞিত। তিনি চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথ চলেন। আবাস গৃহে
তিনি একটি বালককে নিজের সাক্ষাতে রাখেন এবং তাহাকে প্রাণাধিক
প্রেমাম্পদের স্থায় দেখিয়া খাকেন। এতদ্বিদ্ধ তাঁহার আর কোনও কর্ম্ম
দেখা যায় না।"

"[ নেজামউদ্দীন ও শাহজলাল ]—পীর নেজাম উদ্দীনের মনে একটু খট্কা বাঁধিল। তিনি শাহজলালকে তাঁহার নিকটে আসিতে আহ্বান করিয়া

 <sup>#</sup> নেজাম উদ্দীন আউলিয়ার সময় লইয়াও গোলবোপ দৃষ্ট হয়; ভত্তাবতেয়
উল্লেখ কয়া অনাবশ্রক; মোট কথা—তৎসহ শাহকলালেয় দেখা হইয়াছিল।

একজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্য শাহজ্ঞগাল সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি উহার মনের অভিপ্রায় ব্বিতে পারিলেন, এবং কিছু না বলিয়া একটা কোটায় কিছু তুলা এবং আগুণ রাখিয়া বন্ধ করিয়া শিষ্যের হাতে উহা নেজাম উদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নেজাম উদ্দীন কোটা খুলিয়া অগ্নি ও তুলা দেখিয়া শাহজ্ঞলাল তাঁহার মানসিক ভাব ব্ঝিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া, লজ্জায় ঘ্রিয়মাণ হইলেন। বাস্তবিক তপস্বী নেজাম উদ্দীনের তুলা সদৃশ সাদা ও কোমল ধর্মিষ্ঠ অস্তঃকরণে যে শাহজ্ঞলালের প্রতি সন্দেহ বহির স্থান পাইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়, যোগসিদ্ধ শাহজ্ঞলালের উহা ব্ঝিতে পারা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

"[कानानी কব্তর]—নেজামউদীন নিজকে অপরাধী মনে করিয়া বয়ং শাহজলালকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেবালয়, রাজা ও সাধুর নিকট রিক্ত হত্তে কেহ যায় না। নেজামউদ্দীনের হুই জোড়া কাজলা রংএর কব্তর ছিল, তাহাই নিয়া সাধু শাহজলালকে উপহার প্রদান করিলেন এবং নিজের ক্রটের নিমিত্ত বহু সাধ্য সাধনা করিলেন। বোধ হয় শাহজলালের এই কপোত চতুইয়ই এই পূর্কবিদ্ধ অঞ্চলে জালালী কব্তরের প্রাত্তিবির নিদান। পারাবত মাংস এই অঞ্চলে ভক্ষ্য হইলেও জালালী কব্তর কেহই হিংসা করে না।"

অতঃপর দিল্লী নগবে যেরূপে হজরত শাহজলালের সহিত ব্রহান উদ্দীনের মিলন হয় এবং যেরূপে তিনি ব্রহান উদ্দীনকে আখাস দিয়া শ্রীহট্টাভিম্থে রওরানা হন, তাহা পৃর্বে কথিত হইয়াছে।

এদিকে সিকান্দর পাশী বার বার পরাজিত হইয়া অতিশয় কজিত হইলেন। তিনি সমাটকে মৃথ দেখাইতে অনিজ্বুক হইয়া, নিজ পরাজয় বার্তা দৃতমুখে জ্ঞাপন করিয়া আরও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সমাট সৈন্য সমৃহের ভীতি ও গৌড়গোবিন্দের যাত্ত্বিদ্যার গল্প শ্রুবণ করিয়া এই পরাজরের মৃশ নির্দারণ করিতে সমর্থ হইলেন, এবং সেই অবোধ সৈন্য প্রবোদার্থ তিনিও জনৈক পীরকে সেনাপতিরূপে প্রেরণ করিতে সংকল্প করিলেন।

ঐ সময়ে বোপাদবাসী সৈয়দবংশীয় নিসরউদ্দীন নামক এক সাধুপ্রকৃতির

ব্যক্তি দিল্লীতে আগমন পূর্বক কর্মান্ত্রসদ্ধান করিতে ছিলেন। তাঁহার কুটুম শাহকলাল ও নিগরউদীন সৈয়দ মওস্থফ নামক একব্যক্তির সহিত দিপা-ই-লালার। তদীয় বৈরতা ছিল, মওস্থফের অসন্থাবহারে উত্যক্ত হইয়া তিনি দেশত্যাগ পূর্বক দিল্লী আগমন করেন। দরবেশ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং লোকে বলিত যে প্রবল বায়্বেগেও তাঁহার তাঁব্র দ্বীপ নির্কাপিত হইত না।

উচ্চকুলোন্তব এই নসিরউদ্দীন সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিতে পাইয়া সম্রাচ্ট ইহাকেই শ্রীহট্ট প্রেরণের উপযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান করিলেন ও সিপা-ই-সালার অর্থাৎ সাধারণ সেনাপতি এই উপাধি \* দান করতঃ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈত্ত দিয়া শ্রীহট্ট প্রেরণ করিলেন।

ইহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া যথন এলাহাবাদে ( আল্লা হো বাদ ) আসিয়া পৌছিলেন,—একই উদ্দেশ্তে প্রধাবিত গল্পাযমূনা সন্মিলনের স্থায় হজরত শাহজলালের সহিত তথায় তাঁহাদের মিলন হইল। শাহজলাল বছতর অমুসন্ধী শিষ্য ও বুরহান উদ্দীন সহ তৎপূর্বেই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উভয় দলে এইরপে সম্মিলিত হইলে, যখন তাঁহারা পরস্পরের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন, তখন পরাজিত সিকান্দর গাজী তথায় অবস্থিতি ক্রিতে ছিলেন, একত্র প্রথমে সেইস্থানে যাওয়াই স্থির হইল। এই সময়ে নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার, হজরত শাহজলালের মহিমা অবগত হইয়া তদীয় শিশু মধ্যে গণ্য হন। পথে পথে হজরতের শিশু সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; বেহার প্রদেশে উপস্থিত হইলে হেসমউদ্দীন ও মজঃফর প্রভৃতি মাক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার শিশুত্ব স্থীকার পূর্ব্বক তদমুগামী হরেন।

অনতিবিলম্বেই শাহজলাল অন্তুচর ও সৈন্তুগণ সহ সিকান্দর শাহের শিবিরে শাহজলাল ও সমাগত হইলেন। সিকান্দর শাহ গাজী হজরতকে সিকান্দর গাজী। বহু সন্মান করিয়া, নিজ ছুরবস্থার কথা জ্ঞাপন

শ্বাইন-ই-আকবরিতে এই পদের ব্যখ্যা আছে। রাজ্যের সকল স্থানের সকল সেনার উপর ইহার আবিপত্য চলিত। কাজেই সিকালরের সৈত্তদিগকেও নসির উদীনের আধিপত্য স্থীকার ক্ররিছে হয়।

ক্রিলে, তিনি আশাস দিয়া বলিলেন "তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি রাজ্য সম্পত্তির লালসা রাখি না, শ্রীহট্টে এস্লামধর্ম প্রচার করিব, ইহাই উদ্দেশ্য। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, তথাকার ভূপতি তুমিই থাকিবে।" সিকান্দর ও হজরতের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এইরপে শ্রীহট্ট সহরে পৌছার পূর্বে হজরত শাহজলালের শিষ্য সংখ্যা ৩৬০ জন হইয়াছিল।

হঙ্গরত সমস্ত দলবল সহ ব্রহ্মপুত্রপারে পৌছিলেন। গৌড়গোবিন্দ চরদ্বারা সর্ব্বদাই সিকান্দরের শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ ক্ষরিতেন; শাহজলাল সমাগম সংবাদও তিনি যথাকালে পাইয়াছিলেন, এবং এইনুতন দল যাহাতে ব্রহ্মপুত্র পার হইতে না পারে, নৌকার চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। তথন শাহজলাল স্বীয় প্রভাবে (উপাসনার্থ ব্যবহার্য্য নিজ নিজ চর্ম্মাসন জলে ভাসাইয়া তদবলম্বনে) নদী পার হইলেন। গৌড়গোবিন্দ বুঝিতেও পারিলেন না যে কি উপারে ভাঁহারা নদী পার হইলেন। তৎপর তিনি শ্রীহট্ট সীমাদেশে চৌকি নামক স্থানে (দিনারপুর পরগণায়) উপস্থিত হইলেন; তৎকালে এম্থানই শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের দীমাভূমি ছিল। \* এইস্থানে উপস্থিত হইলে দীমাস্ত রক্ষী হারা গোডগোবিন্দ কর্ত্তক গৌড়গোবিন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হন ও অগ্নিবাণ প্রয়োগ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক সেই থেওয়া বন্ধ করা ও স্থানেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে ইচ্ছুক **७३ क्षमर्गना**मि । হইলেন। কিন্তু যথন তাঁহার সমস্ত কৌশল ও চেষ্টাই বুথা হইল, তথন গোবিন্দ উপায়াম্বন্ধ রহিত হইয়া, সেই স্থানের পূর্ব্বোত্তরে বরাক নদীতে খেওয়া নৌকা बा ष्यभन्न त्कांन त्नीका वनावन क्ना निरम्ध कनिया मिलन ; উल्म्य मक्टरेम्ब्रभन যেন নদী পার হইতে না পারে।

 <sup>&</sup>quot;চৌকি নামে ছিল বেই পরগণা জাহার।
ছিলটের হর্দ্ধ ছিল সাবেক মস্তর।
সেধানে আসিয়া তিনি পৌছিলা বধন।
খবর পাইলা তবে গোবিক্ষ তথন।"

ভোয়ারিখে-জলালি।

হজরত তথা হইতে সদৈত্যে সতরসতী উপস্থিত হন ও তদস্তর্গত বাহাছর পুরের মধ্যস্থিত ফতেপুর নামক স্থানে সে রাজি অতিবাহিত করেন। তদবধি তথায় একটি মোকাম স্থাপিত হয়। এই বাহাছরপুরের নিকটে বেগবান বরবক্র নদ প্রবাহিত; শাহজলাল তথায়ও পারের জ্যু নৌকাদি কিছুই পাইলেন না; রাজা গৌড়গোবিন্দের আদেশে লোকের চলাচল ও নৌকার যাতায়াত পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ হইয়াছিল। শাহজলাল নদীপার হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া পূর্ব্বাহুরূপ স্বীয় প্রভাবে বরবক্র নদও পার হইলেন। \* প্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"[লোহধন্থতে গুণ যোজনা]—গোবিন্দ তথন এক ফিকির উদ্ভাবিত করিলেন। লোহ দারা এক ধন্থ নির্মান করাইয়া শাহজলালের নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে, ইহাতে গুণ আরোপ করা হইলে তিনি শ্রীহট্ট ছাড়িয়া যাইবেন। তাঁহার নিকটে লোহধন্থ পৌছিলে, তিনি স্বয়ং গুণ যোজনা না করিয়া দৈল্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যে, বাহার আহ্সরের নমাজ কোনও দিন বাধা হয় নাই, তাছাকে 'তাঁহার নিকটে আনিয়া হাজির করিতে হইবে। সমস্ত শিবির অন্থসন্ধান ক্রমে সেপা-ই-সালার নিস্রউদ্দীনকেই মাত্র করিছে আদেশ করিলেন। নাসরউদ্দীন ভগবয়াম স্বরণ পূর্বক আনায়াসে লোহ ধন্থতে গুণ আরোপ করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। ধন্থ গোবিন্দের নিকট নীত হইলে তিনি জয়ের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাক করিলেন।"

 <sup>&</sup>quot;এপারে হন্দরত ভার লক্ষর সহিতে।
 আসিয়া পৌছিলা এক নদীর পারেছে।
 বরাক নামেতে নদী ছিল ধে মস্তর।
 যাহার নিকটে আছে জান বাহাত্রপুর।
 বর্ধনে পৌছিলা ভিনি নদীর কেনার।
 নৌকা বিনা সে নদীও হইলেন পার।"—ভোরারিখে-জ্বলালি।

অতংপর গোবিন্দ পলায়ন করাই সক্ত বোধ করিলেন। শিশুরা জুজুর
ভরে স্থাবতঃ ভীত হইলেও যেমন কোন কোন হরস্ত শিশু জুজু কেমন
দেখিতে ইচ্ছা করে, কথিত আছে, পলায়নের পূর্বে তেমনই গোবিন্দের
মনে একটা কৌতৃহলের উদয় হয়। এবং তিনি সেই কৌতৃহল তৃপ্তির
জন্ত সর্পক্রীক্ষনকের পেটিকাজ্যন্তরে লুকায়িত ভাবে থাকিয়া শাহজলালকে
প্রতিষ্কী দর্শন দেখিতে গমন করেন। শাহজলাল তাঁহার এ
ও পলায়ন। চাতৃষ্য ধরিয়া ফেলিলেন, তথন তিনি লজ্জিত
হইয়া অবনত মন্তকে শাহজলালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ রাজ্য
ছাড়িয়া বাইতে স্বীকৃত হন।

পোবিন্দ বিমর্থমনে প্রভাগমন করিলেন। পলায়নই স্থির হইল, কিন্তু কই ? পলায়ন জন্মও ত একটা সময় চাই, এই জন্ম গোবিন্দ তাঁহার শেষ উপায় স্থরমা নদীতেও নৌকা চলাচল বন্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সাধু ও উদ্যোগী পুরুষকে বাধা দিতে পারিল না, ভাঁহারা পূর্বরূপ চর্মাসন জলে ভাসাইয়া তদৰলম্বনে স্থরমা নদীও অবহেলে পার হইলেন। যে স্থান দিয়া শাহজাদা শেখ আলী প্রমুখ পীরগণ স্থরমা নদী পার হইয়াছিলেন, ভাহা শেখঘাট নামে পরিচিত হইল।

শাহজলালের নদী পার হওয়ার সংবাদ গৌড় গোবিন্দ অবগত হইয়া অতিমাত্র ভীত হইলেন,—যুদ্ধ করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করিলেন না, এবং অনতিবিলম্বেই গড়ত্বয়ারস্থিত রাজবাটী পরিত্যাগ পূর্বক পোঁচাঙ্গড় পর্বভস্থ গুপ্ত গিরিত্বর্গে পলাইয়া গেলেন। \* এই পোঁচাগড় তুর্গ শামস্-

উদ্দীনপুত্র সিকান্দর শাহের আক্রমণের পরেই (সহর হইভে ৬। । মাইল পুর্বের্ব ) নির্মিত হইয়াছিল।

রাজা গৌড় গোবিন্দের অর্চিত শিব বিগ্রহাদি তৎপূর্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, রাজবাটীসমূহ শৃন্ত পড়িয়া রহিয়াছিল, কিন্তু এ সংবাদ হক্তরতকৈ দিবার জন্ম একটা লোকও তথার ছিল না। যাহা হউক, হল্পরত তিন দিন ঈশবরোপাসনা করিয়া সর্ব্ব প্রথম মিনারের টীলাস্থিত রাজবাটী আক্রমণের আদেশ দিলেন; আদেশ তখনই রক্ষিত হইল ও মিনারের অত্যুচ্চ টীলার গগনস্পানী মন্দির বিধবন্ত হইল! এই জন্ম এষাবং সর্ব্বসাধারণে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'মিনারের টীলা সাত তাল উচ্চ ছিল, শাহজলালের ও তাঁহার শিষ্য ন্রের আজাদ ধ্বনির প্রতিঘাতে তাহা ভালিয়া পড়িয়া হায়।'

এথা হইতে গড়হুয়ার আক্রান্ত ও কেলা ভগ্নীকৃত হইল; রাজবাটী শৃক্ত, বাধা দিতে এক ব্যক্তিও ছিল না; সহজেই রাজভাণ্ডার বিল্প্তিত হইল; বহুতর হন্তীদন্ত, দন্ত নির্মিত পাটা, উৎকৃষ্ট ঢাল, আগর কাষ্ঠ ইত্যাদি ম্ল্যবান বহুত্রব্য ভাণ্ডারে পাওয়া গেল, এবং অনেক হন্তী ও ঘোড়া প্রভৃতিও প্রাপ্ত হওয়া গেল। \*

এইরপে বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্ট বিজিত হইল, প বছতর সৈশ্র সামস্ত পাকাসত্ত্বেও যে পথে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন গমন করেন, সেই পথে এই

 <sup>&</sup>quot;হাতী ঘোড়া পাতরাদি সামান দালান।
 আগর আতি মাধু কমলা নিতৃল।
 লড়াইর সামান মধ্যে পায় গেঁড়া ঢাল।
 পৃথিবীর উপরে নাই যাহার মেসাল।"—তোয়ারিখে-জলালি।

<sup>◆</sup> উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার মর্ম সরকারী ইতিহাসে এইরপ লিখিত 
ইইয়ছে:

—

<sup>&</sup>quot;Shah Jalal crossed the Brahmaputra and the Surma on a mochalla or

পূর্ব্বাঞ্চলীর গোড়াধিপাত গোবিব্দও গমন করিলেন। বিনাযুদ্ধে বঙ্গাধিপতি দ্বিতীয় শামন্উদ্দীনের সময়ে (ইংরেজ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব প্রভৃতির মতে ১৬৮৪ খুটাকে ) জীহটে মোদলমানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। \* বছকাল পরে ব্রহান উদ্দীন ও মুরউদ্দীনের প্রাতৃদ্বয়ের মনবাঞ্চা পূর্ণ হইল।

শ্রীহট্ট বিজিত হইলে, শাহজলাল স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই; এমন রাজকুমারও ধর্মচিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক প্রজাপালন ও শাসন, স্থুখকর বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। তথন সমাট ভাগিনেয় শাসনকর্মা সিকান্দর গাজীর উপর, এমনের রাজপুত্তের নামে, নিযোগ। শ্রীহটের শাদনভার অর্পিত হইল।

অতঃপর চাদ্নিপীর যখন জীহটের ভূমি পরীক্ষা করিলেন, তখন দৃষ্ট হইল যে হজরতের গুরু পীর আহমদকবির প্রদত্ত মাটির সহিত এথাকার মাটির বর্ণ, স্বাদ, ও গন্ধ মিলিয়া গেল। হজরতকে ইহা জানাইলে, এস্থানই তাঁহার কর্মক্ষেত্র বুঝিতে পারিয়া তিনি একটা মনোরম স্থানের উপর নিজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেনন

praying seat and proceeded to reduce Gaur Gobind by methods which no ordinary man could be expected to resist. The Hindu Raja had built himself a megical seven-storied tower, to which he retreated on the approach of the invaders. Shah Jalal each day offered up a solemn prayer, at the conclusion of which one of the stories of the tower collapsed. Gour Gobind endured this mysterious destruction of his fortress for four days and then surrendered."

Assam District Gazeteers VOL. II. (Sylhet) P. 24. Vide also the accounts of Shah Jalal by Dr. Wise in the J. A. S. Bengal VOL. 42, Pt. 1.

\* "Sylhet appeares to have been conquared by a small band of Muhammadans in the reign of Bengal King Shamsuddin in 1384 A.D. The supernatural powers of the last Hindu king, Gour Gobind, proved ineffectual against the still more extraordinary powers of the Fakir Shah Jalal, who was the real leader of the invaders."

Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II. (Sylhet.) শাহজলালের সমরটা আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্তী বলিয়া কেছ কেছ অনুমান করেন।

কেছ কেহ বলেন যে, শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ নষ্ট করতঃ শাহজলাল তৎস্থলে দরগা প্রস্তুত করেন। ইহা নিতান্ত অমূলক দেবতা कथा। भारकनान हिन्सुठीर्थ विनष्टे कवितन, त्यांत्रन-মান লেথকগণ—বিশেষতঃ স্থাহেল ই-এমনের গ্রাম্থকার তদীয় জীবন চরিতে তাহা সগৌরবে ঘোষণা করিতেন। শাহজলালের আক্রমণ একটা হঠাৎ ঘটনা নহে। বাঙ্গালার নবাব সিকান্দর শাহের সময় হইতে গ্রীহট্ট বিজ্ঞয়ের চেষ্টা হইতেছিল, কাজেই এই সময়ের মধ্যে পীঠবক্ষক পীঠ রক্ষার ভাল বন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবতাগণকে বিশেষ ভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি কোন হিন্দু দেবতার উপর অত্যাচার করিতে পারেন নাই,- করেনও নাই; এই জ্ঞাই বুঝি হিন্দুগণও তাঁহার সম্মাননা করিয়া থাকেন। যাহাহউক, ঐ সময় গৌড গোবিন্দের অচিত হাটকেশ্ব বিগ্রহও স্থানাস্তরিও হইয়াছিলেন: তবে রাজা গৌড় গোবিন্দ দেবদ্বিজ ভক্ত ছিলেন, মিনারের টিলা ব্যতীত, বর্ত্তমানে যথায় শাহজলালের দরগা বিরাজিত, সেস্থানেও তৎপ্রতিষ্ঠিত কোন দেবমন্দির থাকা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তথন কোনও কিছু যে ছিল তাহার স্বাণু-মাত্ৰও প্ৰমাণ নাই।

শাহজ্ঞলাল শাহ সিকান্দর গাজীর \* উপর রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ ক্রীলোক পূর্বক নির্জ্জনে ঈশ্বর চিস্তা করিছে লাগিলেন। বিলোকন। যে স্থানে তাঁহার উপাসনালয় নির্মিত হইল, ভাহার পশ্চিমপার্যে একটা কৃপ খনন করাইলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা

তবে তদীয় শ্রীহট্ট বিজয় সংবাদ বন্ধ লেখক কর্তৃক্ট এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিছ আমাদিগকে উপযুক্ত প্রমাদের সহিত কেহ জানাইয়াছেন যে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট বিজিজ হয়। এই সকল প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক এবং তাহা পাঠকের পক্ষেও ক্রচিকর হইবে না।

''সিকান্দর শাহ যেই ছিলেন সঙ্গেতে।

> €

মূল্লকের ভাব দিলা তাঁহার জিম্বাতে ।"—তোয়ারিখে-জ্বলালি এই সিকান্দর শাহকে অনেকেই বঙ্গাধিপতি (শামস্উন্দীন-পুত্র ) সিকান্দরশাহ বলিয়া প্রাকৃতিক একটা উৎস, ইহা হইতে সর্বনাই জল প্রবাহিত হইতেছে। শাহল্লাল ছিন্দ্র পুষ্করিণীতে হস্তমুখ প্রক্ষালণ করিতেন না। হজরত কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করেন নাই। তদীয় উপাসনাগ্রহের উত্তর পার্শ্বে এক পুষ্বিণী ছিল, একদা হঠাৎ ঐ পুষ্ববিণীঘাটে এক ব্যণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন: আর কখনও রুমণীর কমণীয় কান্তি ভাঁহার নেত্রপথে পতিত **হয় নাই,** যধন তিনি উহা স্ত্রীমৃর্ত্তি বলিয়া বুঝিলেন, তথন বড় বিমর্ষ হইলেন ও ঐ পুকুরের অভিত বিলোপ হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা তথনই কার্য্যে পরিণভ হইয়াছিল। ঐ স্থানটি নিয়ভূমি প্রায় পরিলক্ষিত হয়। অতঃপর অনতিবিলমে সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুমুথে পতিত হয়, তথন তাঁহার বস্ত্রাদি যে স্থানে প্রোথিত করা হয়, শ্রীহট্টে তাহা 'বিবির মোকাম' নামে খাত হইয়া রহিয়াছে।

চিরকুমার শাহজলাল ও রমণীবিষয়ক আর একটা কাহিনী আছে, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ক্বত প্রদীপের স্থলিখিত প্রবন্ধ হইতেই তাহা উদ্ধ ত করিতেছি।

" [ সিকান্দরের ভ্রম ]--গ্রীষ্ম প্রধান স্থান হইতে খাসা হেতু শাহজলালের সহচরবর্গ শিশিরাগমে এইটো শীতে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা শীভবন্মের জন্ম সাধুকে ধরিলেন। শাহজলাল একদা সিকান্দর শাহকে কহিলেন, 'দেখ দারুণ শীতের সময় আসিয়াছে, মাহাতে শীত নিবারণ হয়,

ল্রমে প্রতিত হন। গেইট সাহেবও সেই ভ্রম হইতে উত্তীর্ণ হন নাই। (তৎপ্রণীভ আসামের ইতিহাস ২৭০ পৃষ্ঠা।) বঙ্গাধিপতি সিকাশ্বর শাহ গ্রীহট্টে আসিয়া প্রাজিত হন, এবং দিল্লী হইজে আগত সম্রাটভাগিনেয় সিকান্দরও পরান্ধিত হন। উভয়ের একরপ নাম ও ঘটনা হওয়াতে এই ভ্ৰম উপজাত হওয়া বিচিত্ৰ নহে। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গাধিপতি জীবিত ছিলেন না, এইজক্তই এতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ইহাঁকে গাজী উপাধিতে বিশেষিত করত: বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—"He subsequently made over the active management of secular affairs to the nominal leader Sekunder Gazi," S. A. A. VOL. II.

জকর এমন উপায় করিবে। সিকান্দর বিষয়ী লোক, তিনি এই সামাক্ত কথার বিপরীত অর্থ করিলেন। শীত নিবারক কম্বা কম্বলের আয়োজন না করিয়া শাহজলালের নিমিত্ত শীতহারিনী বণিতার অক্সম্কান করিতে লাগিলেন।"

"[ সিকান্দরের পরিণাম ]—অনেক চেষ্টায় পরম স্থলরী এক রমণী যোগাড় করিয়া সিকান্দর শিবিকায় তাহাকে শাহজলাল সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সাধু পরিতাপ করিয়া বলিলেন, 'হায়, সিকান্দর নিজে যেরূপ ডুবিয়াছ, আমাকেও কি সেইরূপ ডুবাইবে? আমি দীনহীন ফকির, মজঃরদ, আমার জন্ম কি এই ব্যবস্থা? ইহার কিছু পরেই সংবাদ আসিল, সিকান্দর শাহ স্থরমা নদী পারঃ হইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছেন।\* আরও আশ্চর্যোরণ বিষয় যে, তথন কোনওরূপ তুফান বা তরঙ্গ কিছুই ছিল না। বহু অনুসন্ধানেও সিকান্দরের মৃতদেহ পাওয়া গেল না।"

"[ রমণীর পরিণয় ]—শাহজলালের সঙ্গে তদীয় প্রিয়তম যে সকল শিব্য ছিলেন, তন্মধ্যে হাজি ইউস্থকের প্রতি আদেশ হইল যে, তিনি সিকান্দরের প্রেরিত রমণীর বথারীতি পাণিগ্রহণ করেন। হাজি ও সংসারবিরক্ত ছিলেন; তাই ধন দৌলতের অভাব এবং সংসারিক ধর্মে বীতস্পৃহতা জানাইয়া পরিহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শাহজলাল তাঁহাকে নানা যুক্তি ও নির্বন্ধ সহকারে। প্রশাস আদেশ করাতে তিনি অগত্যা স্বীকার করিলেন। এই পরিণয়জাত সন্তানগণের বংশধরেরাই এক্ষণে সাধুর সমাধির তত্তাবধায়ক এবং ইহাঁদের সর্বার স্কুমিও এই বংশজাত।"

\* শাহ সিকান্দর স্থাসক ছিলেন; কৈন্ত তিনি অধিকাংশকাল বক্তজন্ত ও পক্ষী এবং মংশু শিকারের আমোদে রন্ত থাকিতেন। এই জন্ত তাহাকে নৌকাযোগে স্থানে স্থানে আমণ করিতে হইত বলিয়া কথিত আছে। এ অঞ্চলে মংশু শিকারী বালকগণ বরকী শিকার করিতে গিয়া প্রথমে সিকান্দর শাহ পাজীকে বন্দনা করিয়া থাকে; মথা—"শাহ সিকান্দর গাজী, মাছ পাইলে আধাআধি; তুই থাইবে মাছখান, মোরে দিবে গছা খান।" ইত্যাদি। এই বন্দনা হইতে সিকান্দরের মংশু শিকার প্রিয়তার প্রমাণ হর।

( আমাদের বোজিত টাকা। )

পরবর্তী শাসনকর্তা।—সিকান্দর গান্ধীর মৃত্যু হইলে শাহজলাল শ্রীহট্টের শাসনভার তাঁহার এক প্রধান অমুসন্ধীকে প্রদান করেন, \* শ্রীহট্ট-দর্পণ নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, শ্রীহট্ট বিজয়ান্তে শাহজলাল, হায়দর গান্ধীর উপর শ্রীহট্টের শাসনভার অর্পণ করেন; কিন্তু অন্ত কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া মায় না। সিকান্দরের মৃত্যুর পর বাঁহার উপর শাসনভার সংক্রম্ভ হয়, তাঁহারই নাম হায়দর গান্ধী ছিল, এরপ নির্দেশ করাই সত্যমূলক বোধ হয়। ক

হজরত শাহজনাল শ্রীহট্ট দেশের নানা অংশে অমুসঙ্গী সাধুগণকে প্রেরণ এস্লামধর্ম পূর্বক মোসলমান ধর্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। প্রচার ও মৃত্যু। কেবল শ্রীহট্ট নহে, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি স্থানেও তিনি প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে একবারে বিফল হইয়াছিল, এমত নহে। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অনেক ব্যক্তিই তাঁহাদের আহ্বানে আক্রষ্ট হয়। রাজার জাতি সমাজে হীনদশাপম্ন থাকার সজাবনা নাই। সমাজে হীনদশাপম্ন শ্রীহট্টের বহুতর মোসলমান ক্রষক বে এক সময়ে হিন্দু সমাজ হইতে জাতিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধ হয়।

শাহজলাল, তরফ বিজয়ে নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালারকে প্রেরণ করেন। কাণিহাটীতে শাহ হেলিমউদ্দীন প্রেরিত হন, এবং জিয়াউদ্দীনকে বুন্দাশিল পাঠাইয়া দেন। বুন্দাশিল তৎকালে গৌড় রাজ্যের পূর্বসীমা ছিল। জিয়াউদ্দীন হজরতকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, দেওরাই নামে এক ছরস্ত রাত্রিচর তথায় এরূপ উৎপাত করিয়া থাকে যে, প্রজাগণের বাস করা কঠিন হইয়া প্রভিয়াছে। স্থাহেল-ই-এমনের

 <sup>&</sup>quot;তথনে মরিল মেই শাহ সিকান্দর।
 বেসরদার হৈল তবে ছিলট নগর।"
 "এজন্তে হজরত শাহজলাল এমনি।
 নিযুক্ত করিল এক সরদার তথনি।"—তোয়ারিথে-জলালি।

ক হারদর গাজীর নানকার ভূম বলিয়া প্রীহট্ট সহর নিম্বর ছিল। এ জক্ত অদ্যাপি শ্রীহট্ট সহর সিফ নিম্বর বলিরা প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থকার এই দেওরাইকে 'দেও' বা ভৃত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। হজরক্ত এই সংবাদ প্রাপ্তে অভিমাত্র দয়াবশতঃ অনতিবিলম্বে তথায় গমন করেন এবং ত্বস্ত দেওরাইকৈ প্রাণে বধ করিয়া সেই প্রদেশে শান্তি স্থাপন করেন। 'দেওরাই দেওয়ের' অধিকৃত স্থানই পরে দেওরালি পরগণায় পরিণত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, তৎকালে স্থরমা নদীর জল স্থপেয় ছিল না ; দেওরালি অবস্থান কালে শাহজলাল স্বীয় প্রভাবে স্থরমার জল স্থপেয় করেন।

ঐ স্থানের নিকট হইতেই বরাক নদী স্থরমা ও কুশিয়ারা বা বরাক এই দিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বরবক্রের প্রধান স্রোত এক সময় প্রশন্তবক্ষা স্থরমার খাতে প্রবাহিত হইত, কুশিয়ারা তখন ক্ষীণকলেবরা ছিল। বোধ হয়, এই সময় হইতে প্রধান স্রোতটি কুশিয়ারার দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় স্থরমা স্বচ্ছসলিলা হয়। জলের বেগ অধিক হওয়ায় কুশিয়ারার জল স্থরমার জলের আয় স্থনীল স্বচ্ছ নহে।

এইরপ ধর্মকর্ম ও দেশহিতক্লর কার্য্যে হজরত দেশের মধ্যে বথার্থই দেবতার মত পৃজিত হইতে লাগিলেন। তিনি শ্রীহট্ট আগমনের পর ত্রিশ বংসর কাল জীবিত ছিলেন, তংপর দ্বিষ্টি বর্ষ বয়সে শুক্রবারে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার নিজক্বত উপাসনাগৃহের পার্শ্বে তদীয় দেহের সমাধি দেওয়া হয়। এই পবিত্র সমাধিস্থল এখনও তথায় বিরাজিত আছে, এবং ইহার বিদ্যমানতা জন্মই শ্রীহট্ট সহর এক প্রধান মোসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শাহজলালের দরগা হিন্দু মোসলমান, স্কলেরই নিকট মান্য। গ্রন্থমেন্ট এই দরগার বায় নির্কাহার্থ মাসিক একশত টাকা প্রদান করেন।

পূর্ব্বে ইস্পেন্দিয়ারের আদিনা মস্জিদের প্রসন্ধ কথিত হইয়াছে। দরগার
মস্জিদ পূর্ব্বাংশে পথ-পার্শ্বে যে প্রাচীন মস্জিদ দৃষ্ট হয়, কথিত
প্রস্তুত্ত। আছে যে, ইস্পেন্দিয়ার পূর্ব্বোক্ত আদিনা মস্জিদ এই
মাহাত্ম্যজনক স্থানে স্থানাস্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহার 'মালমোসলা'
আনাইয়া ঐ মস্জিদ পরে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এক ইদ পর্ব্বের
পূর্ব্বে ইহার কার্য্য শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু স্থপতি অসমর্থ হওয়ার,

সেই মদজিদ গুহেই বুদ্ধ ইদপেন্দিয়ার তাহাকে বধ করেন। এই হত্যা জনিত দোষে মদজিদটি পরিতাক্ত হয়। অদ্যাপি অপূর্ণাবস্থায় ইহা পথিপার্থে দণ্ডায়মান বহিয়াছে।\*

শাহজলালের দরগায় কয়েকটি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়। মসজিদের অভ্য-স্তর্ম্বিত একথানি প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে, শামসউদ্দীন ইউম্বন্ধ শাহের সময়ে ইহা নির্শ্বিত হয়। প ইউস্বফ শাহের শাসনকাল থঃ ১৭৭৪ হইতে ১৪৮১ বৃষ্টাব্দ প্রয়ন্ত ৷ ইউস্থফ শাহ পূর্ব্বক্থিত ছইজন শামস্উদ্দীন হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। তিনি শাহজলালের প্রতি ভক্তিমান হইলেও তাঁহার পরবর্ত্তী ছিলেন। ইউস্থফের নামান্ধিত শিলালিপি বোধ হয় শাহজলালের দরগায় নির্মিত আদি মসজিদের প্রস্তর লিপি।

- \* Maulvi Abdul Hafez the present Sarkum of the Shah Jalal's Temple writes:-"The mason promissed to complete it before the Ede-day, but as the mason failed, he was beheaded and mixed with materials. The ulamas thereon gave Fatwa that the masjid was unfit for prayer and hence it remains incomplete to this day."
  - ণ এই প্রস্তুর লিপির যে অংশ পাঠ করা যায় তাহার অনুবাদ এইরূপ:---
- " \* \* \* Abdul Muzaffar Yusuff Shah, son of Barbak Shah, the king, son of Mahmud Shah, the king. May God prospetuate his rule and kingdom! And the builder is the great and exalted Majlis the wazir. who exerts himself in good deeds and pious acts; the Majlis -i-A'la may God preserve him against the evils and \* \* \*."
- t "The oldest historical record is an inscription on a stone inside the famous shrine of Shah Jalal at Sylhet. This was prepared in the time of Shamsuddin Yusuf Shah, who recited in Bengal from 1474 to 1481, but unfortunately only part of it is decipherable in its present position."

Gait's History of Assam. Chap. XIII. P. 271.



একটি মন্জিদের ঘারলিপিতে (৯১১ হিজ্রী) ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ অহিত আছে, স্বতরাং ইছা স্থপ্রসিদ্ধ দৈয়দ হুদেন শাহের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। দরগার বৃহৎ মন্জিদটি সমাট আরক্জেবের রাজত্ব সময়ে নির্দ্ধিত হইয়াছিল, প্রস্তরলিপিতে (১০৮৮ হিজ্রী) ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ অহিতে দৃষ্ট হয়। দরগার একটি মন্জিদের দেওয়ালে যে প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়, তাহাও উক্ত সম্রাটের সমকালীন সন্দেহ নাই, তাহাতে (১০৭৪ হিজ্রী) ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ খোদিত আছে। কিন্তু ইহা অস্ত কোনও স্থান হইতে সংগ্রহ ক্রমে তথায় যোজনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শাহজলালের দরগা একটি স্থন্দর স্থানে মনোরম শৈলখণ্ডের উপর
দরগার দ্রগাদ। অবস্থিত। গুম্বজ্ব মিনারাদি শোভিত মস্জিদ,
পার্মপ্রবাহি প্রস্রবণ ইত্যাদিতে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরগার
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুল্য। দরগা-পার্মে উপনীত হউলে কি জানি কি
কুহকে মন সহরের তীত্র কোলাহল হইতে দ্বে নিভূতে যেন চলিয়া যায়।
এই মনোরম বাহসৌন্দর্য বাতীত দরগায় আরও দর্শনীয় দ্রব্য আছে।

হজরত শাহজলাল এদেশে আগমন কালে উঠ পক্ষির ত্ইটি ডিম্ব আনমন করিয়াছিলেন; ইহার একটি অদ্যাপি দরগাতে দেখিতে পাওয়া মার। তন্ত্তীত হজরত শাহজলালের ব্যবহার্য্য "জুলফুকার" নামক তরবারি, তদীয় নমাজের "মোসল্লা" (মৃগ চর্ম্মের আসন), এবং কাষ্ঠপাত্তকা এখনও আছে। \*

হজরত শাহজলালের ব্যবহার্য্য ছুইটি তাম্র নির্মিত পেয়ালা পাত্র আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে আরবি অক্ষরে কোগাণের "কলমা" বা মন্ত্র লিখিত; এই পেয়ালা পাত্রদ্বয় বর্ত্তমান সরকুম সাহেবের জিম্বায় এখনও আছে। এই সকল দ্রব্য মোসলমানগণ অতি পবিত্র জ্ঞান করেন এবং তদ্ধোত জ্বল পানে অনেকের উপকার হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে।

শাহজলালের দরগার একটা 'ডেগ' উল্লেখ যোগ্য। এই তাম নির্শ্বিত

এই দ্রবাগুলি মৃক্তি প্রীযুক্ত নসীরউদীন সাহেবের জিম্বায় সংবক্ষিত আছে।

অতি বৃহৎ স্থালীতে প্রায় ১০।১২ মন চাউলের অন্ন অনায়াদে পাক করা যাইতে পারে। ইহার কিনারায় যে পারশু কবিতা লিখিত আছে, তাহাতে ১১১৫ হিজ্রী অর্থাৎ ১৭০৭ ধৃষ্টান্ধ খোদিত আছে। এই স্বৃহৎ পাত্র সম্রাট আরক্জেব্ কর্ত্ক প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া ক্থিত আছে।

শাহজ্বলালের দরগাতে অনেকটি সমাধি দৃষ্ট হয়। সর্ব বৃহৎ সমাধিটি হজরত মজ:রদ শাহজ্বলালের। তৎপূর্ববর্তীটি এমনের রাজকুমার শাহজাদা শেখ আলির। পশ্চিমেরটি পৌড়ের উজিরপুত্র মকব্ল খার সমাধি। প্রাচীরের বহির্ভাগে তদীয় অমুসঙ্গী হাজি ইউস্থক, হাজিদায়রা ও হাজি খলিলের কবর আছে। হজরতের অমুসঙ্গী অনেক প্রধান ব্যক্তির কবর সহরের নানাস্থানে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিদৃষ্ট হয় পরবর্তী টীকাধ্যায়ে তাহার বিবরণ দৃষ্টব্য।

প্রধানতঃ হঙ্করত শাহজলালের অমুসঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়া বা ধর্মবীর কর্ত্ত্ব শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া বিদেশীয় মোসলমানগণ শ্রীহট্টকে "তিন শ ষাট আউলিয়ার মুলুক "বলে ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা।

আউলিয়াদের নাম—শাহজলালের অহুসঙ্গে যে সকল শিষ্য শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাঁহাদের অনেকেরই অনেক অসাধারণ কীর্ত্তি কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহারা অনেকেই উচ্চবংশসম্ভূত ছিলেন, এবং তন্মধ্যে কাহার কাহারও বংশ অদ্যাপি শ্রীহট্ট জিলার নানা স্থানে আছে। তদ্বিরণ বংশ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হইবে, এস্থলে কাহার কাহারও সংক্ষেপ পরিচয় সহনামের একটা তালিকা প্রদত্ত ইইতেছে 1

( অ )
অজিউদীন খাজাসাহেব।
( আ )
আজিজ ( সহিদ ) \*

আজিমউদীন কাজি।
আজিরান ( সৈয়দ) \*
আতাউলা হাফেজ।
আদম থাকি।

| আমানউল্লা (শেথ)            | আহমদ নেসার বরদার।                       |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| আমীর ( সৈয়দ )             | আহমদ সাহেব (শেখ)                        |
| আরেজ আস্করি।               | আহমদ কবির (সৈয়দ)                       |
| আবেফ মূলতানী।              | আহ্মদ ( সৈয়দ )                         |
| আলিম (সৈয়দ)               | ঐ (ঐ) (দিতীয়)                          |
| আলী এমনি শাহজাদা ( শেখ ) ১ | ( ই )                                   |
| আলী এমনি। (দ্বিতীয়)       | ইউস্থফ ( रे <b>স</b> য়দ ) <sup>*</sup> |
| আবু ( সহিদ )               | ইয়াকুব ( দৈয়দ )                       |
| আবু ভুরাব। ২               | ইলরাস (শেখ)                             |
| আবু বক্কর ( সৈয়দ ) ৩      | ইসমাইল উমরি।                            |
| আবুল আজেজ।                 | ইসা ( শেখ <b>)</b>                      |
| আবুল ফজল (শেখ)             | ইদা ( দৈয়দ )                           |
| আবুল হাসন।                 | ( ऄ )                                   |
| আবুল থয়ের।                | উমর ( শেখ )                             |
| আবুবকর ছানি ( সৈয়দ)       | উমর দরয়ায়ী।                           |
| আৰু,ল আজিজ।                | উমর ( কাজি )                            |
| অফুল আলী (শেখ)             | উমর সমরকান্দী (সহিদ) ৪                  |
| याम् न ङनिन।               | উস্মান উদ্দীন।                          |
| আজুল করিম (শেথ)            | উস্মান (শেখ)                            |
| षाकृल मारलक।               | ( વ,)                                   |
| व्याकृत एक्तर।             | এতিম শাহ।∢                              |
| আৰু ল হাকিম।               | এমামউদ্দীন ।                            |
| আৰু ল্লা সাহেব।            | ্ এমাম শুক্রউল্লা।                      |
| আৰু ্লা (শেখ)              | এহিয়া কারি ।                           |
| আকু: রহিম।                 | ( & )                                   |
| व्याक्तुः मकत्र।           | ওমর চিস্তি।                             |
| আব্বাস (সৈয়দ)             | ওমর (শেখ)                               |
| আহমদ আকাসি।                | ওস্মান সাছেব।                           |
| ১৬                         |                                         |
|                            |                                         |

থাজা তৈয়র।

```
ওসমান ( সৈয়দ )
 ওসমান উদ্দীন।
      ( 本 )
 কবির (সৈয়দ)
 করিম দাদক্মি।
কামালউদ্দীন। ৬
কামাল এমনি।
কালামিয়া।
কাশেম ( সৈয়দ )
কাশেম দক্ষিনী ( সৈয়দ )
কুতৰ উদ্দিন (সেথ)
কুতব আলম।
কুতব উদ্দীন ( সৈয়দ )
     (4)
খলিল উল্লা ( সহিদ )
খলিল দেওয়ানা।
থাকা আজিউদ্দীন।
্ আজিজ চিস্তি।
,, আগ।
,, जात्मना।
   व्याभीव উদ्দीन।
   আলী।
   ইসা।
,, ইসা চিস্তি।
.. একবাল।
,, এখতিয়ার।
, ওমর জাঁহা।
   ওমর চিস্তি ( দ্বিকীর )
```

```
माउँम ।
   নসিরউদ্দীন।
   ঐ (দ্বিতীয়)
   পীরর।
.. বাহাউদ্দীন।
,, মালেক।
   শিরাজ।
   সলিম।
 , স্থফিয়ানা।
খেজর খান্ত দবির (শেখ) ৭
থেজির স্থকি।৮
   (月)
গণি (পীর)
 পরীব থাকি।
গরীব (শেখ)
 গাজী মণেক।
    (5)
চাসনি পীর। ৯
চান্দ শাহ। ১০
চেট বা চট শাহ। ১১
   (写)
জওহর (সহিদ)
জকরিয়া হাফেজ।
জকরিয়া আরবি।
জকাই (শেখ) ১২
জয়ন উদ্দীন।
জয়ন উদ্দীন আব্বাসি।
```

```
क्लिन नीति।
 জলালউদ্দীন (কাজি) ১৩
                                             __ ( সৈয়দ ).
 कलिल (रेमग्रह)
                                             " (সহিদ)
 कामान्डकीन । ১৪
 জামাল (শেখ)
                                                 ( 4 )
 জাহাঁগির ( সহিদ )
                                          মসরউল্লা।
                                          নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার (সৈয়দ)
 জিয়াউদ্দীনমোহাম্মদ (শেখ)
                                           নার নওলী।
 ক্ষিয়াউদ্দীন (শেখ) ১৪-খ।
                                         নেজাম উদ্ধান বোগদাদি।
 জিয়াউল্লা।
                                          নেজাম উদ্দীন ক্রোমানি।
জিন্দাপীর। ১৫
                                          নেয়ামতউল্লা (শেখ )
किश्रां उद्गीन।
জিয়াউদ্দীন (দ্বিতীয়) ১৬
                                          মুদরত (শেখ)
জোনেদ গুজরাতি।
                                          रूक्न छन्।
     (4)
                                         হুর আলী।
ঝকমক ( খাণ্ডা )
                                         নুকল হুদা (দ্বিতীয়)
                                         নুর উল্লা।
     (ত)
তাজভদীন শাহ (সহিদ) ১ প
                                        নুর মালেক।
ভাজউদীন (দিতীয়)
                                             (위)
                                         পরবত জাঁহা সাহেব।
তাজ মলেক।
                                         পীর আমীন সাহেব।
তাহের (শেখ)
                                         ঐ ছোট। ( অনুসঙ্গী)
তৈয়ফ সালামি। ১৭-খ।
     (甲)
                                        ঐ দরিয়া।২০
দাওর বথ্য থতিব।
                                        ঐ মানেক। ২১
দাউদ কুরেষি। ১৮
                                        ঐ পঞ্চাতন। ২১-খ।
দাদা পীর। ১৯
                                            ( む)
                                       ফকর উদ্দীন ( সৈয়দ )
ত্ৰদ মলেক।
                                       ফজুলা (কাজি)
দেলাওর থতিব।
                                      ফবিদ সাহেব ( সৈয়দ )
দৌলত গণি।
                                      ফরিদ আনসরী (শেখ)
" গাৰ্জী।
```

মস্থদ মলেক। ফতে গাজী সাহেব।২২ মহবত (সৈয়দ) ২৮ ফয়াঙ্গ উদ্দীন (শেখ) মহি উদ্দীন। ফরিদ রওসন বেরাগ। মহেব আলী। ফিরোজ আতায়ী। ফিরোজ (কাজি) মারুফ হেলাদার। ফৈকর উদ্দীন (কাজি) মালেক মোহাম্ম। মুসা (শেখ) (1) মৃ-আৰুল আলী (াহিদ) ব-আবু দৌলত। ২৩ মোওদ্ৰ বদর (স্ঠিদ) মোকভার (সহিদ) ২৯ বদর উদ্দীন ( সৈরদ ) মোজাফর বেহারী। বদর মালেক। বাগদার আলী শাহ। ২৪ মোস্তাফা (সহিদ) মোহাম্মদ আনস্বী (শেথ) বাজ (শেখ) " আয়ুর এমাম। বাজিদ (সৈয়দ) " আমীন। বাহা উদ্দীন (শেখ) বাহার আস্করী। " আশেখ। বুরহান উদ্দীন কেতান (খাজা) " ইয়াসিন। वूत्रशन छेन्दीन वूत्रशना। " কেরাবি (শেখ) বোজ বর্গ (সৈয়দ) " গজ্নবি ( সৈয়দ ) (A) " ছালেহ মকদুম সাতেব। ২৫ " ছেলাহদার ঐ (সঙ্গী ঘুইজন) ২৫ " ঐ (দ্বিতীয়) ঐ জাফর গজ্নবি। " खानिनी। ঐ নেজাম উদ্দীন উস্মানি। " জাঁহা। ঐ বহিম উদ্দীন।২৬ " তকি। ঐ হবিব। " দানা (শেখ) मन्द्रकीन। २१ " नृत्र। মনয়িম (সৈয়দ) " রওশন (সৈয়দ)

```
মোহাম্মদ লতিফ।
                                      সরফ উদ্দীন (শেখ)
" বেহারী।
                                      সরিফ আজমিরী।
" সাহাবানি।
                                      সাদ-হা (শেখ)
স্থলতান শাহ। ( সহিদ )
                                      সাবু (শেখ)
মোলানা কেয়াম উদ্দীন।
                                      সালিম (শেখ)
    (র)
                                       সালেহ মালেক।
ক্লকণ উদ্দীন আনুস্থী। ৩•
                                      সাহাবাজ আন্সরী।
ক্লকণ উদ্দীন ( সৈয়দ )
                                      সিকান্দর তবলবাজ।
  (*)
                                      সিকান্দর (শেখ)
                                       সিকান্দর মোহাম্মদ।
শাহ কামাল। ৩১
                                      সিরাজউদ্দীন (শেখ)
" দেওয়ান (কাজি)
" নূর। ৩২
                                      সোণাগাজী (শেখ)
" পরাণ। ৩৩
                                       সোহাবউদ্দীন।
" ফরঙ্গ। ৩৪
                                           (₹)
" মদন। ৩৫
                                      হজরত আবুফজল।
" মালুম। ৩৬
                                       " করমমোহাম্মদ (শেথ)
" বৃফিউদ্দীন। ৩৭
                                       " কালু শাহ। ৪৪
" শামসউদ্দীন। ৩৮
                                       " গোলাম। ৪৫
                                       " জলালউদ্দীন ( সহিদ )
" সজ্জর। ৩৯
                                       " জাঁহা (সৈয়দ) ৪৬
" সদর উদ্দীন। ৪০
" সিকান্দর মোহাম্মদ। ৪১
                                       "জেহান (কাজি)
" ঐ গাজী স্থলতান। ৪২
                                       " দেওরান ফতেহ মাহমুদ। ৪৭
" স্থনদার। ৪৩
                                       " লাল।৪৮
                                      " ঐ ( সৈয়দ ) ৪৯
শেখ কালু।
                                      " মোহাম্মদ সহিয়াল।
  (月)
                                      হয়বত উল্লা খতিব।
সদর (শেখ)
भरप्रक উদ্দীন (रेमग्रम)
                                      হবিব গাজী।
সমস (শেখ)
                                      হাজি ইউস্মফ। ৫•
```

| হাজি আহম্মদ            | হাম্জা (সহিদ) ৫৩               |
|------------------------|--------------------------------|
| " ঐ (দ্বিতীয়)         | হাফেজ মোহাম্মদ।                |
| " উমর চিস্তি।          | হামিদ উদ্দীন মুরনারী।          |
| " ওস্মান দাওরি।        | হামিদ ফারুফি। ৫৪               |
| " কাশেম।               | হারদর গাজী। ৫৫                 |
| " খলিল।৫১              | হাদেম চিস্তি।                  |
| " থে <del>ছে</del> ব।  | হেলিম উদ্দীন বেহারী।           |
| " গাজী। ৫২             | ঐ (শেখ)৫৬                      |
| ." ट्यांशियन ।         | হেসাম উদ্দীন বেহারী 1          |
| " ঐ জাকরিয়া।          | ভ্জ্জত মলেক।                   |
| '' এই অন্সেদ।          | হুমান উদ্দীন।                  |
| " এ দরইয়া <sub></sub> | ভ্সেন ( সহিদ )                 |
| " ঐ শরিফ।              | হুসেন (শেখ)                    |
| " লভিফ।                | ভ্সেন ( সহিদ ) ( দ্বিতীয় ) ৫৭ |
| হাফেজ ফসি।             | হুসেন স্থফি।                   |

(\*) সহিদ ও সৈয়দ ছই বিভিন্ন শব্দ। সহিদ শব্দে বিধর্মীর সহিত কোনরূপ সভ্যর্থে নিহত। হজর্জু মোহাম্মদের জামাতা আলীর সন্তানবর্গই সৈয়দ বলিয়া খ্যাত।

হজরত শাহজলালের অস্কুচরবর্গ প্রত্যেকেই সাধু ও দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং সকলেই 'হজরত' উপাধির অধিকারী। প্রায় ষষ্টি সংখ্যক অস্কুচরের নাম সংগ্রহ করিতে না পারাতে উপরোক্ত তালিকাতে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায় নাই। হজরত শাহজলালের অস্কুজ্ঞায় ইহারা শ্রীহট্ট জিলার নানা অংশে ও পার্যবর্ত্তী জিলা সমূহে ধর্মপ্রচার করেন, তন্মধ্যে কাঁহারও প্রচার স্থানের পরিচয় ও সমাধি স্থানের নাম লিখিত হইতেছে। যে যে আউলিয়ার নামের পার্যে এক, ত্বই ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাঁহাদের বিষয়েই এখানে লিখিত হইল:—

- (১) আলী এমনি (শেখ)—এমন দেশের রাজপুত, ইহাঁর কবর শাহজলালের সমাধিপার্শে অবস্থিত।
- (২) আবু তুরাব—ইহাঁর কবর শ্রীহট্ট সহরের বন্দর বাজারের উত্তরাংশে অবস্থিত। তত্রত্য মসজিদ, কুপ ও পুন্ধরিণী তাঁহারই নির্মিত। ইহা অগ্যাপি ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু পুন্ধরিণীর অবস্থা ভাল নহে।
- (৩) আবু বক্কর (সৈয়দ)—ধর্ম প্রচারার্থে তিনি পূর্ব্ব দিকে গিয়া-ছিলেন; করিমগঞ্জের অন্তর্গত ছোটলিখা পরগণায় তাঁহার কবর অবস্থিত।
- (৪) উমর সমরকান্দী (সহিদ)—শ্রীহট্ট সদরস্থিত বর্ত্তমান ধোপা দীঘীর পারের পূর্ব্বনাম 'মহলে উমর সমরকান্দী।' এই স্থানে উক্ত মহাত্মা বাস করিতেন; তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত। তিনি সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন।
- (৫) এতিম শাহ—সহরের বাত্রলট্কা নামক স্থানে ইইার কবর অবস্থিত।
- (৬) কামাল উদ্দীন—ইহার প্রচার ক্ষেত্র ও বাদস্থান চৌয়ালিশ পরগণান্তর্গত কামালপুর। তাঁহার কবর তথায় অবস্থিত। তত্রভ্য চৌধুরী বংশীয়গণ তাঁহার বংশ বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (৭) থেজর থাস্ত্দবির (শেথ)—তাঁহার বাদ জন্ম শ্রীহট্ট সহরের একাংশ 'মহলে খাস্ত্ দবির' নামে খ্যাত হয়; তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত।
- (৮) থেজির স্থফি—শ্রীষ্ট্ট সহরান্তর্গত বারু তথানা মহল্লায় তাঁহার কবর অবস্থিত।
  - ( > ) চাদ্নি পীর—সহরাস্তর্গত 'গোয়াইপাড়ায়' ইহাঁব কবর অবস্থিত।
- (১•) চান্দ শাহ—ইহার বাসস্থান 'চান্দভরাং' নামে খ্যাত। ইহার বংশে স্বহেলউদ্দীন চৌধুরী খ্যাতনামা।
- ( ১১ ) চেট বা চটশাহ—অনিকেতন ও চিরকুমার ছিলেন। স্থরমা নদীর তীরে তিনি বাস করিতেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দক্ষিণ পার্ষে তাঁহার সমাধি অবস্থিত।

- (১২) জকাই (শেখ)—সহরের কাজিটোলা মহলায় ইহাঁর কবর অবস্থিত।
- (১৩) জলালউদ্দীন (কাজি)—শ্রীষ্ট্র সহরে ইহার বাসস্থানই কাজি-টোলা মহল্লা নামে খ্যাত হয়, তথায় ভাঁহার কবর অবস্থিত।
- (১৪) জামালউদ্দীন-জিলা নয়াথালির অন্তর্গত নন্দনপুরে ইহাঁর সমাধি আছে।
- (১৪-খ) জিয়াউদ্দীন (শেখ)—ইনি দেওরালি পরগণায় গমন করেন; জনতা চৌধুরীগণ ইহাঁর বংশোদ্ভব বলিয়া প্রকাশ করেন। (ঐ বংশে বর্তুমানে মৌলবী মহিবুর রজা চৌধুরী জীবিত আছেন।
- (১৫) জিন্দাপীর—শ্রীহট্টের জিন্দাবাজার ইহাারই নামে স্থাপিত। উক্ত বাজারের উত্তরাংশে পথিপার্থে তাঁহার কবর অবস্থিত। (ঐ ভগ্নপ্রায় কবরের উপরে মৃতকল্প একটা তেজপত্র বৃক্ষ আছে।)
- (১৬) জিয়াউদ্দীন (দিতীয়)—শ্রীহট্রের পুরাণলেন মহল্লায় (বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তরে) ইহাঁর কবর অবস্থিত। এ স্থলে পাঁচটি কবর একত্র পাকায় পাঁচ পীরের মোকাম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।
- (১৭) তাজউদ্দীন (সহিদ)—ইনি অরঙ্গপুর গমন করিয়াছিলেন। (তথাকার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সাহেব তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।)
- (১৭-খ) তৈয়ফ সালামি—তৈয়ফ সালামি সাহেবের সমাধি প্রগণা গোধরালির 'সালাম' নামক স্থানে (প্রকাশিত চকের বাজার) অবস্থিত।
- (১৮) দাউদ কুরেষি—ইনি শাহজলালের এক বংশে (কুরেষি) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রেঙ্গা পরগণায় গমন করেন। তদীয় বসতি স্থান দাউদ-পুর নামে খ্যাত। তত্ত্রতা চৌধুরীগণ তদংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (১৯) পদাদা পীর—শ্রীহট্টের রায়নগরান্তর্গত মোকতা গোকী মোহল্লায় ইহাঁর সমাধি অবস্থিত।
- (২০) পীর দরিয়া—ইহাঁর কবর শাহজলালের উপাসনা গৃহের উত্তর-স্থিত সর্ব্ব পূর্বভাগে অবস্থিত। সম্ভবতঃ শাহজলাল বর্ত্তমান থাকিতেই ইনি পরলোকগত হন।

- (২১) পীর মালেক—ইনি এবং ইহাঁর অনুসন্ধী ছোট পীর ষে টালায় বাস করিতেন, তাহাকে মানেকপীরের টালা বলে। ঐ স্থানে তাঁহার কবর অবস্থিত। শ্রীহট্ট মিউনিসিপালিটি কর্তৃক ঐ স্থানই সহরের মোসলমান অধিবাসীদের কবরের স্থান বলিয়া নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে।
- (২১-খ) পীর পঞ্চাতন—নাম নহে, পাঁচজন পীর, পীর ব্রিয়াউদ্দীন সহ একত্র বাস করিতেন বলিয়া এই নামে উক্ত হন। শ্রীহট্ট সহরে তাঁহাদের কবর স্থান 'পাঁচ পীরের মোকাম' বলিয়া খ্যাত। (১৬ নং বিবরণ দেখ।)
- (২২) ফতে গাজী সাহেব—ইনি তরফ গমন করেন। তাঁহার বাস-স্থান ফতেপুর নামে খ্যাভ, তাঁহার কবর তথায় অবস্থিত। তাঁহার স্মরণার্থ প্রতিবংসর ফতেপুরে এক মেলা হয়।
- (২৩) ব-আবুদৌলত -- পরগণা ছনখাইড়স্থিত বিবিদৌলত মৌজায় তাঁহার বাদ ছিল, তথায় তাঁহার কবর অবস্থিত।
- (২৪) বাগদার আলী শাহ—শ্রীহট্ট সহরে বারুতখানা মহল্লায় তাঁহার কবর অবস্থিত।
- (২৫) মকদ্ম সাহেব ও তদীয় সঙ্গীষয়—সঙ্গীষয় সহ এই তিন পীরের কবর সহরের অন্তর্গত দফ্তরি পাড়ায় অবস্থিত। পরগণা কাণিহাটী মৌজে কাউকাপনের চৌধুরীগণ মকদ্ম-বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। এই নামে আরও তিনজন পীর শাহজলালের অন্থসঙ্গী ছিলেন।
  - (২৬) মকলুম রহিম উদ্দীন—জলালপুর পরগণায় ইহ'ার কবর **অবস্থিত।**
- (২৭) মদ্স্কীন—শ্রীষ্ট্র সহবের উপকণ্ঠে রেকাবি বাজারের পশ্চিমে ইহার কবর অবস্থিত। শ্রীষ্ট্র-নূর পুস্তকে ইহার নাম "মহ্স্ক্লন" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
- (২৮) মহবত ( সৈয়দ )—ইহার কবর পরগণা মহুরাপুরে অবস্থিত। তত্ত্যে শ্রীযুক্ত সিকান্দর মিয়া প্রভৃতি তবংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (২৯) মোক্তার (সহিদ)—শ্রীহট্ট সহরের "মোক্তার সহিদ" মহলার ভাঁহার বাস ছিল, তথায় ভদীয় সমাধি বিদ্যমান আছে।

- (৩০) রুকণ উদ্দীন আনুসরী—সরাইল পরগণার (জিলা ত্রিপুরা) সাজাদপুরে ইহাঁর কবর অবস্থিত।
- (৩১) শাহ কামাল—শাহারপাড়া নামক স্থানে ইহাঁর কবর অবস্থিত। শ্রীহট্ট দরগামহল্লার কেছ কেহ তদ্বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (৩২) শাহনুর--শ্রীহট্ট বন্দরবাজারের দক্ষিণপূর্ব্বে ভাঁহার কবর অবস্থিত। এই পীরের আজানধ্বনিতে মিনারের টীলা ভূতলশায়ী হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।
- (৩৩) শাহ পরাণ-ইনি অসাধারণ দৈবশক্তি সমন্বিত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি কয়েকটা জালালী কবুতর ভক্ষণ করিয়াছিলৈন; এবং শাহজলাল কবুতরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিনষ্ট কবুতরের "পর" বা পালক দ্বারা সমরূপ কবৃত্র স্থাষ্ট করিয়া বিনষ্ট কবৃত্র সংখ্যা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই 'পর' শব্দ হইতেই তিনি 'পরাণ' নামে খ্যাত হন। পরে তিনি দক্ষিণকাছ পরগণায় গমন করেন। তদীয় বসতি স্থানের নাম 'শাহপরাণ' গ্রাম। তথায় ভাঁহার কবর অবস্থিত। তত্ততা চৌধুরীগণ এই পীরের মোকামের খাদিম বলিয়া খ্যাত।
- (৩৪) শাহ ফরঙ্গ—মৌলবী বাজারের অন্তর্গত 'মন্তুমুখ' নামক স্থানে ইহাঁর কবর অবস্থিত। মতান্তরে ইহার নাম দরঙ্গ। দরঙ্গের বংশে এীযুক্ত আজাদ বথ্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি।
- (৩৫) শাহ মদন—শ্রীহট্টের অন্তর্গত টীলাগড় নামক স্থানে ইহাঁর কবর অবস্থিত।
  - (৩৬) শাহ মালুম-মহুরাপুর প্রগণায় ইহাঁর কবর অবস্থিত।
- (৩৭) শাহ বফিউদ্দীন—তদীয় বাসস্থান 'শাহরফিং' নামক স্থানে তাঁহার কবর অবস্থিত।
- (৬৮) শামস্উদ্দীন শাহ-সৈয়দপুর মৌজায় ইহাঁর কবর অবস্থিত; ভত্ততা চৌধুরীগণ ইহাঁর বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
  - (৩৯) শাহ সজ্জর—শ্রীহট্টের বারুতগানা মহলায় ইহ'ার কবর অবস্থিত।

- (৪০) শাহ সদরউদ্দীন—ঝাদে সতরসতী পরগণার পর্বতপুরে ইহাঁর কবর অবস্থিত; তত্রত্য চৌধুরীগণ তাঁহার বংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (৪১) শাহ সিকান্দর মোহামদ—ছনথাইড় পরগণার "শাহ সিকান্দর" মৌজায় তাঁহার বাসস্থান ছিল; তথায় তদীয় কবর অবস্থিত; তত্রত্য, চৌধুরীগণ তঘংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন।
- (৪২) শাহ দিকান্দর গাজী স্থলতান—ইনি সমাট ভাগিনেয় ছিলেন, ইহাঁর হন্ডেই শ্রীহট্ট শাসনভার গ্রস্ত হইয়াছিল।
  - (৪৩) শাহ স্থনদার—দক্ষিণ কাছ পরগণায় ইহার কবর অবস্থিত।
- (৪৫) হজরত গোলাম—ইহার কবর শ্রীহট্টের জ্লারপার মহলায় অবস্থিত।
  - ( ৪৬ ) হজরত জাঁহা—ইহার কবরও জন্নারপারে অবস্থিত।
- (৪৭) দেওয়ান ফতেই মাইম্দ—শাইজলাল শ্রীইট্ট আসিলে পর ইনিএস্থানে আসিয়া তদীয় শিষ্যভুক্ত হন। তাঁহার আগমন কালে তরফে বিগ্রহ
  চলিতেছিল এবং তিনি তথায় প্রেরিত হন; স্থতরাং ইনি ৬৬০ আউলিয়ার
  অস্তুভূক্তি নহেন। তরফে তাঁহার সমাধি অবস্থিত।
- (৪৮) লাল সাহেব—ইহাঁর করর শ্রীহট্টস্থ "সওদাগর টোলা" নামক স্থানে অবস্থিত।
- (৪৯) সৈয়দ লাল—ইহাঁর কবর শ্রীহট্টস্ত "কুয়ারপার" নামক স্থানে অবস্থিত।
- (৫০) হাজি ইউস্ফ—শাহজলালের দরগাতে প্রাচীরের বহির্ভাগে ইহাঁর কবর দৃষ্ট হয়। দরগায় বর্ত্তমান "সরকুম" ৰংশীয়গণ তাঁহারই সন্তান।
- (৫১) হাজি থলিল—শাহজলালের দরগায় তদীয় উপাসনা গৃহের, উত্তরে যে তিনটি কবর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে পশ্চিমের কবরটি হাজি থলিলের, শৃক্ষেরটি হাজি ইউস্কফের এবং মধ্যেরটি দরিয়া পীরের।

- (৫২) হাজি গাজী—শ্রীহট্টস্থ প্রসিদ্ধ ইদ্গার ময়দানের পূর্ব্বে ইহঁ র কবর অবস্থিত। মোসলমানদের মধ্যে এক প্রবাদ আছে বে, ঐ পীর এখনও হঠাৎ কাহাকে কাহাকেও দর্শন দিয়া থাকেন।
- (৫৩) হাম্জা (সহিদ)—বনের বাঘও এই পীরের বনীভূত ছিল বলিয়া শুনা যায়। তিনি ব্যাদ্রাবোহণে শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন। (শ্রীহট্ট-দর্পণ গ্রন্থ দেখ)।
- (৫৪) হামিদ ফারুফি—প্রথমে তিনি মহুরাপুর গমন করেন, তথা হইতে কাণিহাটী কাউকাপনে গিয়া বাস করেন; কাণিহাটীতে তদীয় বংশ-ধর্গণ বিদ্যমান আছেন।
- (৫৫) হায়দর গান্ধী—ইনি শ্রীহট্টের দিতীয় শাসনকর্তা, ইহাঁর নানকার বলিয়াই শ্রীহট্ট সহর (অন্যাপি) নিম্বর মহালর্মপে পরিগণিত রহিয়াছে।
- (৫৬) জেলেমউদ্দীন (শেখ)—ইহাঁর সমাধি কাণিহাটী প্রগণার বিদ্যমান ছিল, তত্ত্বত্য চৌধুরীগণ ইহাঁর বংশজাত। স্থোনাস্তরে এই বংশের বিবরণ কথিত হইবে)।
- (৫৭) হুসেন সহিদ—ইহাঁর বাসস্থানও তদীয় নামাত্মসারে 'হুসেন্ সহিদ' মহলা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মহলা শ্রীহট্ট সহরেই অবস্থিত, তথায় তাঁহার সমাধি আছে।

শাহজলালের অমুসদী প্রীরগণের সমাধিস্থান নির্ণায়ক একটি প্রবন্ধ "শ্রীহট-নূর" নামক পুস্তকে আছে, তাহা হইতে আমরা অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

"শ্রীহট্টেশাহজ্বলাল" পুস্তকের অতিরিক্ত পত্রের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে:—"আনওয়ারল আউলিয়া নামক উদ্পূতাষায় লিখিত একখানি গ্রাছে এই সমস্ত বিষয় লিখা আছে। হজরত শাহজ্বলালের সঙ্গীয় ৩৬০ জন অহুচর ইত্যাদির শ্রীহট্ট, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা প্রভৃতি জিলার নানাস্থানে মজার বা সমাধি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শ্রীহট্ট জিলায়ই বেশীর ভাগ, এই জিলা আউলিয়াদের মজারে প্রায় পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে।"

এই "শ্রীহট্টেশাহজলাল" পুস্তকের অতিবিক্ত পত্রের বিতীয় অধ্যায়ে ব্রচয়িতা ত্রিপুরা, চদ্ভগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের পীরগণের নামাবলী पिशोट्डन, जाँशाद्मत मःशा ee जन; এटः **उत्र**स्थत नानाशादनत >e जन পীরের নামও ঐ পুস্তকে লিখিত হইরাছে। তরফের এই পীরদের মধ্যে অনেকেরই নাম ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। ফলত: ভিন্ন জিলাগামী ও তরফগামী পীরদের মধ্যে শাহজলালের অফুসন্দী ৬১ সংখ্যক পীর ছিলেন,—যাঁহাদের নাম আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই ৬১ সংখ্যক পীরের সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত-নামা পূর্কোক্ত পীরদের সংখ্যা থোগ করিলেই ৩৬০ সংখ্যা পূর্ণ হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়---নবাবি আমল।

শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তগণ সাধারণত: নবাব বলিয়া পরিক্থিত ইইডেন, তাঁহাদের শাসন সময়ের বে কয়েকটা ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই ত্র অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়।

ছিতীয় অধ্যায়ে ক্ষিত হইয়াছে যে, সিকান্দর গান্ধীর মৃত্যুর পর শাহজলালের অপর অমুচর হায়দর গান্ধী শীহটের নবাব শাসনভার প্রাপ্ত হন। হায়দর গান্ধীর শাসনাবসানে ইসপেন্দিয়ার। কাহার ধারা গ্রীহট্ট শাসিত হয়, জানা যায় না । প্রসিদ্ধ ঐতিহা-দিক হান্টার সাহেব বলেন যে, শাহজলালের পর শ্রীহট্ট বন্ধসাম্রাক্ত্য সংভূক্ত হইয়া নবাব পদাভিষিক্ত শাসনকন্তাদের শাসনাধীন হয় ।\*

<sup>\* &</sup>quot;After the death of Shah Jalal, the district was included in the kingdom of Bengal and put in charge of a Nabab."

Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division. P. 291.

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, ঐ সময় তোগলক বংশীয় সমাট-গণ দিল্লী সিংহাসনে আর্ ছিলেন। সিকান্দর ও হায়দর গাজী, শাহজলাক জীবিত থাকা কালেই গৌড় (শ্রীহট্ট) শাসন করেন। কাহার কাহারও মতে তদনন্তর ইস্পেলিয়ার শ্রীহট্টের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইস্পেলিয়ার সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ইস্পেন্দিয়ার বঙ্গাধিপতি সিকালর শাহের সময়ে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া, তত্রস্থ পীরমহল্লান্থিত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। হায়দর গাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার জীবিত থাকা অসম্ভব নহে, এবং সেই সময়েই তিনি শ্রীহট্টের শাসন কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকিবেন ।

হজ্বত শাহজলালের দরগা অল্পকাল মধ্যেই মোসলমানগণের প্রধান ভীর্থক্রপে পরিণত হয়, তথন ইস্পেন্দিয়ার আদিনা মসঞ্জিদের মাল মসল্লা আনিয়া দরগার সমুথবর্ত্তী (অপূর্ণ) মসজিদটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। হজরত শাহজলাল ৩০ বর্ষকাল শ্রীহট্ট ছিলেন, তদীয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হায়দর গাজীর শাসনকাল অন্থমার্ন করিলে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শ্রীহট্টে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। তৎপর শ্রীহট্টের শাসন কার্য্য কি ভাবে চলিয়াছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় না।

যথন শ্রীহট্ট শাহজলাল কর্তৃক বিজিত হয়, প্রায় সেই সময়ই দিনাজ-খঃ ১৬৮৫—১৪৯৫ পুরের রাজা গণেশ (মতাস্তরে কংস), গোড়াধিপতি শামদ উদ্দীনকে নিহত করিয়া পর্যাম্ভ গৌড রাজ্য। (১৬৮৫ খৃঃ) গৌড়ের রাজা হন। রাজা গণেশের পর তাঁহার পুত্র ও পৌত্র মোসলমান ধর্ম অবলম্বন করিলেও হিন্দুদের অমুকূলই ছিলেন, তাঁহাদের সময় (খৃঃ ১৪২৬) পর্য্যস্ত বঙ্গদেশে মোসলমান প্রভাব প্রবল হইতে পারে নাই। গণেশের পৌত্র আহমদ শাহের সহিত এই স্বল্লোখিত হিন্দু রাজবংশের বিলোপ ঘটে।\* আহমদ শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার

<sup>\* &</sup>quot;Ahmed died in 1426 leaving no son, with him this Hindus dynasty came to an end." Marshman's out line of the History of Bengal. Sect. III, P. 17.

একটি ভূত্য সিংহাসনাধিকার করে, কিন্তু অচিরেই ইলিয়াস বংশীয় জনৈক যুবকের হস্তে নিহত হয়। গণেশ-পৌত্র আহমদ শাহের পর ইলিয়াস বংশীয় নাদীর শাহ, তৎপর বরবক শাহ, তাহার পর ইউস্ফ শাহ রাজত্ব করেন। এই ইউস্ফের নামান্ধিত একটি প্রস্তরনিপি শাহজলালের দরগার বারদেশে গ্রথিত থাকায় ইহাঁর নামের সহিত শ্রীহট্টের সম্বন্ধ স্টিত হইতেছে। ১৪৮২ খুটান্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, তৎপর হাবসী বংশীয় পাঁচ জন নূপতির ক্ষীণহস্তে বঙ্গের শাসনদ ও পরিচালিত হয়; ইহারা শ্রীহট্টের প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। ইহাঁদের শেষ রাজা মুজ্ফের শাহ। তাঁহার সময় পর্যন্ত (১৪৯৫ খৃঃ) শাহজলালের দরগার প্রধান কর্ম্মায়ক্ষণণ কতিপয় সৈল্ম রাগিয়া শ্রীহট্ট শাসন করিতেন বলিয়াই অন্থমিত হয়। তাঁহাদের ক্ষমতা শ্রীহট্ট সহরের বাহিরে অল্পদ্রেই বিস্তারিত ছিল, এবং সেই স্থ্যোগে পার্থবর্ত্তী জমিদারগণ মন্তকোত্তলন পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর রাজিসিংহাসন তোগলক বংশীয়দের হস্ত হৈতে লোদী বংশীয়ের অধিকারে আসে। বেহলুল লোদী পঞ্জাব জয়ান্তে ছাব্দিশ বংসর কাল যুদ্ধের পর জোয়ানপুর অধিকার করেন (১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ); জোয়ানপুরের অধিপতি হুসেনশাহ স্থরকি (মতান্তরে হুসাঙ্গ্র্ তথন পলায়ন পূর্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন।

যখন বঙ্গদেশ এবিদিনিয়ান ও খোঁজা দাসগণের হস্ত হইতে হস্তাস্তরে
সৈয়দ হুদেন শাহ ও যাইতেছিল, তথন সৈয়দ আলাউদ্দীন হুদেন
হুদেন শাহ সুরবির শাহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি হজরত
সময়ে প্রীহট্ট। মোহাম্মদের বংশীয় হিলেন। তাঁহার পিতা
মক্কার শেরিফ ছিলেন বলিয়া তিনিও উক্ত উপাধি ধারণ করিতেন। সৈয়দ
আলাউদ্দীন হুদেন শাহ পূর্বোক্ত মুজ্জংফর শাহকে পরাভূত করতঃ গৌড়
সিংহাদন করায়ত্ত করেন। তিনি অসাধারণ বীর, কর্মাকুশল ও বৃদ্ধিমান
ব্যক্তি ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে তিনি ত্রিপুরাধিপতি ধন্ত মাণিকোর সহিত যুদ্ধ

করিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষা। বিজয়েই তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল; তিনি কামরূপ পর্যান্ত ক্ষম করিয়াছিলেন। এমন কি, দিল্লীশ্বর অন্তুক্ত সর্ত্তে তৎসহ সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

জোয়ান প্রের হসেন শাহ (হুপান্ক্) দিল্লীখরের সহিত যুদ্ধে লিগু ছিলেন, অবশেষে পরাস্ত হইয়া বন্দদেশে আগমন পূর্বকি সৈয়দ হসেন শাহের আশ্রম প্রার্থী হইলে পরম আদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহাকে রাজোচিত রুদ্ধি দেওয়া হইল ও তদীয় অহসন্ধী কর্মচারি ও ভৃত্যবর্গকেও যথাযোগ্য কার্যো নিয়োজিত করা হইল। হুসেন শাহ স্থরকি আমরণ তাঁহার আশ্রমে ছিলেন।

নৈয়দ হুদেন শাহের সময়ে (অধুনালুগু মুয়াজ্জমাবাদের সহিত) প্রীষ্ট্রও তাঁহার শাসনাধীন হয়। তাঁহার সমরেই প্রীষ্ট্র ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ গৌড় হইতে নিয়োজিত কান্ত্নগোগণ কর্ত্তক শাসিত হইত। তৎপূর্বে প্রীষ্ট্রে বিদেশাগত কোনও শাসনকর্ত্তার সমাচার পাওয়া যায় না; শাহজলালের অন্তর বংশীয়গণ ঘারাই শাসিত হইত বলিয়া কিংবদন্তা আছে; তাঁহারাই নবাব নামে কথিত হইতেন।

সৈয়দ হুদেন শাহের রাজস্বকাল চিকিশ বংসর ( খৃং ১৪৯৬—১৫২০ )।
হুদেন শাহের সময়ে মন্ত্রী রুকণ থাঁ প্রীহট্রের শাসন জক্য প্রেরিত হন।
রুকণ থাঁর মৃত্যুর পর গহর থাঁ আসোয়ারি তাঁহার পদে নিযুক্ত হন।
ইহারও ক্রুনগো উপাধি ছিল; সর্কোচ্চ শাসনভার প্রাপ্ত কর্মচারীই তং
কালে কান্তনগো উপাধির অধিকারী ছিলেন। গহর থাঁর নামেই প্রীহট্টে
পহরপুর পরগণার নাম করণ হয়। ইহাঁর প্রধান কর্মচারীর নাম স্থবি।
রাম ও রাম দাস ছিল। গহুর থাঁর পর মোহাম্মদ থাঁ প্রীহট্টের কান্তনগে
বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। \* পরগণা মোহাম্মদাবাদ, ইহাঁর নাম ঘোষণ

<sup>\*</sup> Mazumder Family. P. 2.

আধুনিক শ্রীহট্ট সহরের তিন চারি মাইল উত্তরে শ্রীইট্রস্থ গৌড়ের প্রাচীন বরশালা প্রাম প্রাচীন রাজধানী 'গড়হুয়ার' অবস্থিত। ও সর্মানন্দ (সরওয়ার খাঁ) ইহার সন্ধিকটেই প্রাচীন বরশালা বস্তি। বরশালাতে রাজকর্মচারীবৃন্দের বাসভবন থাকায় ইহা এক সৌষ্টবশালী গ্রামে পরিণত হয়। শাহজলালের আগমনে গড়হুয়ারের সঙ্গে বরশালারও অধংপতন ঘটে। ঐ সময় সহর আরও দক্ষিণে সরিয়া আসে। মোসলমান শাসনকর্ত্তাদের সময়ে, পশ্চিমে আথালিয়া ও শেখঘাট হইতে পুর্ব্বে রায়নগরের উচ্চতর স্থান সমূহ লইয়া শ্রীহট্ট সহর ছিল। \* বরশালা প্রভৃতি স্থান হইতে ভদ্রলোক সমূহ উঠিয়া যাওয়ায় উহা ক্রমশং জক্লনপূর্ব ইততে থাকে।

জোয়ানপুরে যথন ছদেনশাহ স্থরকি রাজত্ব করিতেছিলেন, তথন শ্রীহট্টস্থ বরশালাবাসী সর্বানন্দ নামক জনৈক সম্রাস্ত কায়স্থ, জোয়ানপুরস্থ রাজকুমারগণের শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তিনি মোসলমানের আহারীয় দ্রব্যের আত্রাণ পাওয়ায় আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করেন; ইহাই তাঁহার জাতিনাশের কারণ হয়। তিনি অতি বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; অচিরেই তিনি ছদেনশাহ বা ছসাক্ষের সহকারী মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। এই সর্ববানন্দ শ্রীহট্টের দন্তিদার পরিবারের প্রস্কৃষ্ ছিলেন। শ

এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে সর্বানন্দ সরওয়ার খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। প্রভুর রাজ্যচ্যতিতে সরওয়ার খাঁ তাঁহার সহিত গৌড়াধিপতির আশ্রয়ে আসিলে, তাঁহারই নিয়োগালুসারে তিনি শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। কথিত আছে যে, তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং লক্ষা বশতঃ নিজ্প পত্নীর সহিত দেখা না করিয়া, গড়ত্মারে (বর্ত্তমান মজুমদারিতে) পৃথক এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে তথায় বাস করেন। তাঁহার স্ত্রী অতি ধর্মিষ্ঠা ছিলেন, তিনি

<sup>\*</sup> The Lives of the Lindsays. VOL. III, P. 167.

<sup>†</sup> Mazumder Family. P. 13. and প্রাইট-দর্পণ-- ৭১ পৃষ্ঠা।

স্বামীর অভিপ্রায় ও আদেশে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক পবিত্রভাবে কালাতিবাহিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত মোহাম্মদ খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তারূপে আগমন করিতে আদিষ্ট হইলে, শ্রীহট্টের অবস্থা পরিজ্ঞাত বলিয়া সরওয়ার থাঁকেও তৎসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করা হয়। ঐ সময় শ্রীহট্টের কোন কোন ভূম্যাধিকারী বিজ্ঞোহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভৃতপূর্ব্ব কামুনগো গহরখার কর্মচারী স্থবিদ রাম ও রামদাস বহু অর্থ আত্মসাৎ ক্রমে প্রতাপগড়ের অধিকারী বাজিদের আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল। ইটার জমিদার শ্রীশিকদার, কাণিহাটীর জমিদার ইসলাম রায় প্রভৃতি একযোগে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত করি-য়াছিলেন; ইহাঁদের সহিত জন্ধলবাড়ীর জমিদার প্রভৃতি যোগ দেওয়ায় বিষয়টা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরওয়ার থাঁ এই বিদ্রোহ দমনের জন্ম ৰিশেষ ভাবে আদিষ্ট হন।

দরওয়ার থা শ্রীহট্টে স্থাগমন পূর্বক কিছুকাল মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি দক্ষতার সহিত আদেশ পালন করতঃ ছদেন শাহের সমিপে সমুপস্থিত হইলে, হুসেন শাহ তৎপ্রতি অতি তুট হুইলেন। ঐ সময় মোহান্দ থাঁর মৃত্যু হওয়ায় শ্রীহট্টে শাসনকর্তা নিয়োগ আবশুক হয়। হুসেন শাহ সরওয়ারের কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তদীয় পুত্র মীর্থাকে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা (কাহনগো) নিযুক্ত করেন। মীর খাঁও অতি দক্ষতার সহিত শ্রীহট্ট শাসন করেন। তিনি স্বীয় ক্বতকার্য্যতার জন্ম 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন। মজুমদার পারস্ত শব্দ, ইহার অর্থ 'সর্বাধিকারী।' শাসন বিষয়ে তিনিই সর্কোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। মীর থার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউস্থফ থা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টের কাম্থনগো নিযুক্ত হন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিচার ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীগণ 'দেওয়ান' নামে অভিহিত হইতেন; শ্রীহট্টে তৎকালে আনন্দ নারায়ণ গুপ্ত নামীয় এক ব্যক্তি দেওয়ান ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫৩৮ অব্দে হুদেনী সৈয়দবংশ বিলুপু হয়। তৎকালে ফরিদ নামে

শের শাহের জনৈক আফগান রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি সমরে প্রীষ্ট । লাভ করেন। ইহার পিতামহ বেকার অবস্থায় দিল্লীতে আগমন করেন এবং পিতা বহু চেষ্টায় বেহার প্রদেশে শশিরামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফরিদ বাহুযুদ্ধে এক শের (সিংহ) নিহত করি- রাছিলেন বলিয়া বেহারপতি মাহমুদ কর্তৃক শের শাহ নামে আগ্যাত হন। এই সময় লোদীবংশীয় সম্রাটগণের পতন ও মোগলদের আগমন উপলক্ষেশেরশাহ সহজেই নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে সমর্থ হন। তিনি বেহার প্রদেশে যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। হুমায়ুন এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে সৈক্তসংগ্রহ পূর্বক আগমন করেন; কাত্তকুক্তের নিকট শের শাহের সৈত্তসহ ভাঁহার যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরাজৃত হইয়া পলায়ন করেন, এবং শের শাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হন।

শোর শাহের রাজ্ব সময় (খৃ: ১৫৪০—১৫৪৫) বন্ধদেশ প্রকৃতরূপে শাসিত হয়; দ্রবর্ত্তী প্রদেশেও বিদ্রোহ বহ্নি প্রধ্মিত হইতে পারে নাই। তাঁহার ও হুমায়ুনের বিগ্রহকালে দেশের স্থানে স্থানে জমিদারবর্গ স্থাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ববন্ধের অনেকটি জমিদার ঐ সময়ে একতাস্বত্তে আবদ্ধ হইয়া স্থাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে থোয়াজ ওস্মান থা, থোয়াজ আলী, ফিল্ডে থা এবং ময়মন-সিংহের রিয়াসত আলী থাঁ, মসনদ আলী ও পূর্ববন্ধের জমিদার সোণাগাজী, কেদার রায় প্রভৃতি প্রধান।

খোয়াজ ওস্মান আফগান জাতীয় ছিলেন, তিনি রাজ্য পরিদর্শক ছিলেন বিজ্ঞাহ এবং কোন কারণে শ্রীহট্টত্ব ইটা পরগণায় গৃহ, গড় ও দমন। দীর্ঘিকাদি প্রস্তুত ক্রমে বাস করিতেছিলেন। \* তৎ-

\* খোরাজওস্মান থার একটি দীঘী শ্রীস্থ্য মোজায় অদ্য পর্যান্ত বর্ত্তমান আছে; খোরাজের গড়ের চিহ্নও দৃষ্ট ইইরা থাকে। শ্রীয়ুক্ত কেদারনাথ মজুমদার কৃত 'ময়মনসিংহের ইন্ডিহাস' ৪০ পৃষ্ঠার লিখিত আছে,—"হুসেনশাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাদিক জয়
করিয়া ত্রিপুরা পর্যান্ত অধিকার করেন ও খোরাজ খাঁকে শাসনকর্ত্ব পদ প্রদান করেন,

পূর্ব্বে তিনি দেওয়ান আনন্দনারায়ণের সহায়তায় ইটার রাজা স্থবিদনারায়ণকে পরাভূত করিয়া গর্বিত হইয়া উঠেন ও পরে এই বিস্তোহী দলের নায়কস্বরূপ একদল আফগান অস্থারোহীসহ তরফ ও ইটা অধিকার করেন। \* পরে শ্রীহট্টের (গৌড়-রাজধানীর) শাসনকর্ত্ত। ইউস্ফর থাকে পরাভূত করিয়া দৃঢ়ভাবে তথায় অবস্থিতি করেন। সৈয়দ হুসেন শাহের সমকালীয় কায়নগো গহর থা আসোয়ারির কর্মচারী স্থবিদরামের ভাতৃপুত্র যহরাম তাঁহার মন্ত্রী ভিলেন।

শ্রীহট্রের শাসনকর্ত্ত। ইউ হফ থা বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত কাফুনগো হইলে, তদীয় ভাতা লোদী থা সমাটসদনে উপস্থিত লোদী থা। হন ও শ্রীহট্রের রাজনৈতিক অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করেন। শের শাহ, লোদী থা বর্ণিত বিদ্রোহবার্ত্তা শ্রবণে, বিদ্রোহীদিগকে দমনের জন্ম লোদী থাঁকেই নিম্নোজিত করেন। তাঁহার সহায়তার জন্ম বাঙ্গালার নাজিম ইসলামথাঁ ও সন্দেত থাঁ এবং মোন্শী কামাল থা আগমন করেন। লোদী থাঁ সসৈতে শ্রীহট্রে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি যুদ্ধের পর "রাজবিন্দোহী থাজা বা থোয়াজ ওস্মান প্রভৃতিকে দমন করতঃ পরে রাজসদনে গমন করিলে থাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।" প

থোয়াজ থাঁ পূর্ব্বময়মনিসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাশাদে থাকিয়া এই যুক্তপ্রদেশ শাসন করেন।" থোয়াজ তথায় এক মসজিদ প্রস্তুত করেন, ভাহার প্রস্তুরনিপিতে যে তারিথ পাওয়া বায়, তাহাতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ হয়। মুয়াজ্জমাবাদের নাম অধুনা বিলুপ্ত। ঐ থোয়াজ ও জীহট্টের খোয়াজ অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। তদমুসারে বলা ঘাইতে পারে যে, তিনি রাজ্য পরিদর্শকরূপে এদেশে আগমন করেন ও ইটার রাজা তৎকর্ত্ক পরাভ্ত হন; তৎপর (শের শাহের সময়) শাসন কর্ত্ব হইতে অপস্তত হইয়া বিজ্ঞোহীভাবে ইটারত্র্গে অবস্থিতি করেন। (পরবর্তী ৮ম অধ্যার দেখ।)

<sup>\*</sup> মৌলবী মোহাম্মদ আহমদ কৃত্ত 'শ্ৰীহন্তী-দৰ্পণ' এবং 'Maznmder Family' গ্ৰন্থে এই বিজ্ঞোহবাৰ্তা বিবৃত আছে; কিন্তু তারিখগুলি নিভ রিষোগ্য নহে।

ተ মৌলবী মোহমদ আহমদ কৃত 'গ্রহট্ট-দর্পণ।'

সম্রাটই লোদীকে 'থাঁ' উপাধির সহিত প্রীহট্টের কান্থনগো পদের সনন্দ প্রদান করেন। প্রস্থার স্বরূপ সম্রাট হইতে তিনি অনেক নানকার ও মদতমাস ভূমি প্রাপ্ত হন। কেবল তাহাই নহে, স্ম্রাট তাঁহার প্রতি এত ভূষ্ট হইয়াছিলেন দে, শ্রীহট্টের আদামী রাজস্বের টাকা প্রতি পাঁচ পাই লোদী খাঁর প্রাপ্য নির্দ্ধারিত হয়। \*

লোদী খাঁ পূর্ণ ক্ষমতার সহিত শ্রীহট্ট শাসন করেন; তাঁহার পরে তদীয় পূত্র জাহান খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি অপ্রাপ্ত বয়ন্ধ থাকায়, পূর্ব্বোক্ত বাজিদের তহশীলদার রাজেন্দ্র ও বস্থদাস, ক্ষুদাস এবং তরফের দিন্তিদার স্থবিদরাম তাঁহার, সহকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জাহান খাঁ নিজ নামে 'জাহানপুর' গ্রাম স্থাপন করেন।

এই সময় মধ্যে দিল্লীতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এই সময় আকবর শাহের মধ্যে শের শাহের মৃত্যু ঘটে, তাঁহার পুত্র সালিম সময়ে জীহট্ট। শাহ তথন সম্রাট হন; তৎপর আদিল শাহ দিংহাসন লাভ করেন। ইহার পর হুমায়্ন পুনশ্চ দিংহাসনারত হন কিন্তু সমরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৎপর মোগল-কুল-তিলক আকবর শাহ সম্রাট হন। আকবরের রাজত্ব কালের প্রথম সময়ে এই জাহান খাঁই জীহট্টের কাল্নগো ছিলেন। আকবরের গৌরবমর রাজত্বে (খৃ: ১৫৫৬—১৬০৫) কাল্নগোদিগের ক্ষমতা নিতান্ত হ্রাস করা হয়। আইন ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, যখন মজ্ফের খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল আকবরের রাজত্ব বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন, সেই সময় কাল্লনগোদের জিলা শাসনের ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধিষ্ট পরিমাণ রাজত্ব আদারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শ

<sup>\* &</sup>quot;Lodi Khan was allowed by the Emperor Shere Shah to receive tribute at the rate of 5 pies in rupee."—The Mazumder Family. P. 3.

<sup>† &</sup>quot;When, however, this high post was offered to Mozaffur Khan, and Raja Todurmal in the 15th year of the Emperor's reign, the Canongoes were not allowed to govern the country and a fixed revenue was substituted for the arbitrary assessment hitherto maintained by them.—Ayn-i-Akbari. VOL. II P. I.

ইহার পর যদিও কামনগো পদ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের উপর দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার ছিল না। দীর্ঘজীবী জাহান খাঁ স্থানী কাল কামনগো পদে অধিরু ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কেশওয়ার খাঁ কামনগো পদের সনন্দ লাভ করেন, তাঁহার উপর শাসন ক্ষমতা ছিল না। কামুনগোদের বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

সমাট আকবরের সময়ে স্থবা বাঙ্গালার ১৯টি 'সরকার' মধ্যে এইট্ট একতম সরকার (জিলা) রূপে গণ্য হয়। তোডরমল্ল এইট্রকে আটটি 'মহলে' বিভক্ত ক্রমে প্রতি মহলের রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। তদস্থপারে এইট্রের রাজস্ব ১৬৭০৭০ টাকা নিরূপিত হয়। আটটি মহলের নাম ও রাজস্বাদির বিবরণ এইট্রের ইতিবৃত্তের প্রথমভাগ দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হুইয়াছে। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে স্থবার জমা প্রকরণে লিখিত আছে যে, এইট্রে অনেক খোজা ও ক্রীতদাস পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরিতে প্রীহট্রের কাঠ, কমলালেবু; শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ পক্ষীর বিবরণও লিখিত হুইয়াছে। \*

সম্রাট আকবরের সময় হইতেই শ্রীহট্ট শাসনের ভার আমিল উপাধিধারী কর্মচারীগণের উপর শুস্ত হয়। ইহাঁরাই পরে ফৌজদার বলিয়া আভিহিত হইতেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে নবাব বলিয়া জানিত, নবাব নামেই তাঁহারা সর্ব্বত্ত কথিত হইতেন; এই জন্ম তাঁহাদের প্রদন্ত সনদ ইত্যাদিতেও তাঁহাদের নবাব খ্যাতি লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে আমিল পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া তাঁহাদের রাজনীতিজ্ঞতা, শৌর্য, ও আভিজ্ঞাত্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা যাইত। ইহারা ঢাকার নবাবের অধীনক্ষপে গণ্য হইতেন। পি ঢাকাতেই তাঁহাদিগকে

শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ১মভাগ ৩য় আ: 'ফলম্ল' ও 'রুক্ষাদি' এবং ৬য় আ: 'পক্ষী'
 বিবরণ ফ্রয়রা।

<sup>† &</sup>quot;In the reign of Akber, it (Sylhet) passed with the rest of Bengal into the hands of the Mughul Emperors, and from that time, was ruled by an amil (localy known as Nowab), subordinate to the Nowabs of Dacca."

Hunter's Statistical Accounts of Assam VQL. II. (Sylhet) P. 92-

আদায়ী রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইত, কিন্তু শাসনবিষয়ে পরে তাঁহাদিগকে মূর্শিদাবাদের অধীনে কার্য্য করিতে হইত। ইহাঁদের সহকারীও থাকিত, তাঁহারা নায়েব ফৌজদার নামে কথিত হইতেন।

ক্রতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিথিয়াছেন যে, শ্রীহট্রের আমিলগণের প্রীহট্রের শিলমোহর হইতে প্রায় চল্লিশ জ্বন আমিলের নাম আমিল সংখা। সংগ্রহ করা যাইতে পারে। \* আমিলদের বিষয় পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, অবিকাংশ আমিলের শাসনকাল অতি অল্প ছিল; এই জন্ত এই সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কাল পর্যন্ত কয়েকটি সম্রাটের সময় মধ্যেই বহু সংখ্যক আমিল শ্রীহট্টে প্রেরিড হন। অনেক জনের নাম তাঁহাদের প্রদত্ত সনদ ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করা যায়। আমরা শ্রীহট্ট কালেক্টরীর মহাফেজখানা অন্তসন্ধানে যাই সংখ্যক আমিলের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সম্ভবতঃ আরও ১০।১৫ জন আমিলের নাম অন্তসন্ধানে বাহির হইতে পারে। কিন্তু তৃঃথের বিষয় ষে তাঁহাদের সময় নির্দ্ধারণ করার পক্ষে কোনরূপ স্থবিধা পাওয়া যায় না। আমরা ৪০ জন আমিলের কাল, তাঁহাদের প্রদন্ত সনদের তারিধ হইতে একরপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বাকী ১৭ জনের সময় বিশুদ্ধরণে নির্দ্ধিত হয় নাই।

আরও ছংথের বিষয়, যিনি আমিল পদের স্রষ্টা, সেই মোগল-কুল-রবি আকবরের সময়ে যিনি জ্রীহট্টের আমিল পদে প্রথম নিয়োজিত হন, তাঁহার নাম জানা যায় না। তিনি একজন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ ভাঁহাকে এক ভয়ন্বর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

কামরূপের কোচবংশীর নূপতি নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৫ হইতে নরনারায়ণের ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত। তিনি অতি ক্ষমতাশালী শ্রীষ্ট বিজয়। নরপতি ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ্ঞ (চিলারায়)

<sup>\* &</sup>quot;The names of about forty amils can still be gathered from their seals."

Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II. (Sylhet) P. 92.

ভদীয় সেনাপত্তি পদে নিযুক্ত ছিলেন। চিলারায়ের বাছবলে নরনারায়ণের রাজ্যসীমা অনেক বর্দ্ধিত হয়; তিনি কাছাড়, মণিপুর জয়াস্তে জয়ন্তীয়া-পতিকে পরাস্ত করেন, তৎপরে গ্রীহট্টের শাসনকর্তাকে পরাজয় করিতে সৈশ্র চালনা করা হয়। প্রথমতঃ তিনি এক দ্ত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, গ্রীহট্টপতি তাঁহার বশ্রতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। কামরূপ সেনাপতির এই গর্বিত বাক্য গ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা আদৌ গ্রাহ্ম করিলেন না। তথন চিলারায় তাঁহার উৎকৃষ্ট সৈন্ত্রগণ সহ গ্রীইট্টাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাও অপ্রস্তত ছিলেন না, স্বতরাং উভর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্ত বিনষ্ট হইতে লাগিল, তুই দিবস মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। তুই দিবসের যুদ্ধের পর চিলারায়ের পক্ষে একটু শুভ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, স্বসৈত্তের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অমনি তিনি নিক্ষোষিত অসি হস্তে শক্রসৈত্ত-সাগরে ঝাপ দিয়া শক্র নিপাত করিতে লাগিলেন। চিলারায়ের এই অসম সাহসে বিপক্ষগণ বিশ্বিত ও ভীত হইল, মুহুর্ত্ত মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইল যে কামরূপ-সেনাপতির অসি আঘাতে, তাহাদের অধিপতির মন্তক ভূলুঞ্চিত হইল। এই ভয়াবহ দৃষ্টে শীর্ষট্টের সৈত্তগণ তথন রণক্ষেত্রে তিষ্টিতে সাহস পাইল না,—ছত্রভক্ষে মুহুর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্র হাইয়া গেল।

যুদ্ধের অবসান হইল, শ্রীহট্টপতির প্রাতা বন্দী অবস্থায় নরনারায়ণ সদনে নীত হইলন ও ২০০ ঘোটক, ১০০ হস্তী, ৩০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০০ মোহর কর স্বরূপ প্রদানের অঙ্গীকারে আত্মমোচন করেন। \* এই ব্যক্তির নামও জ্ঞাত হওয়া যায় না। শ্রীহট্টপতির প্রাতা হইলেও ইনি সম্ভবতঃ অকর্মণ্য বিনিয়া আমিল পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিলারায়ের অভিযানের পর যিনি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহাকেও ত্রিপুরাধিপতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

শ্রীযুত পয়নাথ বয়য়া য়ত "সংক্ষিপ্ত আসামর ব্রঞ্জী" প্রস্থের ৫ম অধ্যায় ২৮।২৯
 পৃঠা।

ত্তিপুরার অধিপতি প্রবল প্রতাপ বিজয় মাণিক্যের প্রাতা অমর মাণিক্য অমর মাণিক্যের ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াই ত্রিপুরার শ্রীহট্ট বিজয়। সামস্ত নৃপতিগণকে, একটা দীর্ঘিকা খননের জন্ম মজুর দিতে আদেশ দেন। অনেকেই ইহাতে মজুর প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাহাদের দ্বারাই স্থবিস্তুত "অমরসাগর" দীর্ঘিকা। খণিত হয়। এই সময় শ্রীহট্টের তরফ ত্রিপুরার প্রভাবাধীন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। অমর মাণিক্য তরফ-পতির উপর মজুর প্রেরণের আদেশ করেন। কিন্তু তরফপতি সে আদেশ গ্রাহ্ম করেন নাই। ইহাতে ত্রিপুরাধিপতি তাহার বিরুদ্ধে দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্ত প্রেরণ করেন। ইহারা প্রস্তুত ছিলেন না, তাই পলাইয়া শ্রীহট্টের আমিলের আশ্রেয় গ্রহণ করেন।

এই সংবাদ যথন অমর মাণিক্য প্রাপ্ত হইলেন, তথন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না, তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার প্রতিকৃলে সসৈত্যে ধাবিত হইলেন। শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ তদীয় ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"মহারাজ অমর মাণিক্যু রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গরুড়ব্যুহ রচনা করেন, সৈক্তগণের সমষ্টি তাহার দেহ, সম্মুখ্য ছইজন প্রধান সৈনিকপ্রক্ষ চঞ্চু, এবং উভয় পার্যস্থিত সেনানীগণকে পক্ষ বলিয়া বোধ হইল। অমর মাণিক্যু গজারত হইয়া ব্যুহের পৃষ্ঠদেশে ছিলেন। স্বর্য্যোদয় কালে উভয় দলের ধোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সায়ংকালে মোসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সম্ভবতঃ ১০০০ ত্রিপুরাক্ষে (খৃ: ১৫০০) এই ঘটনা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর মোসলমানেরা যাবৎ শ্রীহট্টের পুনরুদ্ধার সাধন না করিয়াছিল, তাবৎ উহা ত্রিপুররাজের করপ্রাদ ছিল।"

শ্রীহট্টের আমিলের পরাজয় বার্তা দিল্লীতে পৌছিলে, আর এক নৃতন ব্যক্তি আমিল পদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট আগমন করেন। তিনি মাতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশেষ কৌশলে শ্রীহট্টে মোসলমান গৌরব পুনংস্থাপনে সমর্থ হন। ফলতঃ শ্রীহট্টের আমিলগণের কোনরূপ ক্রটী প্রকাশ পাইলেই তাঁহারা পদ্যুত হইতেন। এইজন্ত এক এক সম্রাটের সময় অনেকটি আমিল প্রেরিত হইতেন। মোগল সম্রাট জাহান্ধীরের সমকালীন আমিলগণের নাম সম্যক জ্ঞাত জনির্দিষ্ট কালীয় হওয়া যায় নাই। যে সপ্তদশ সংখ্যক আমিলের আমিলদের নাম। সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সময়ের এবং তৎপরবর্তী সম্রাট শাহজাহানের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন কি না, ঠিক বলা যায় না। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই যে নিতান্ত পরবর্তী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালেই আমিল পরিবর্ত্তনের অধিক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সপ্তদশ সংখ্যক আমিলের নাম এম্বলেই লিখিত হইল;—

- (১) নবাব আবু হুসেন বাহাতুর।
- (২) " আব্দুরহেম বাহাতুর।
- (৩) " আহমদ মজিদ বাহাত্র।
- (৪), " ইনাত উল্লাখাঁ বাহাতুর।
- (৫) " কাজিম বেগ বাহাত্ব।
- (৬) " জয়েন উল্লাজাবিদি বাহাত্র।
- ( ৭ ) " জাফর আলী খাঁ বাহাতুর!
- (৮) " নসরত জন্ধ বাহাত্র।
- (৯) " নজম উদ্দীন বাহাতুর।
- (১০) " মনওর থাঁ বাহাতুর।
- (১১) " মুরিদ খাঁ বাহাতুর।
- (১২) "মীর আলী খাঁ বাহাতুর।
- (১৩) "মোহাম্মদ জান বাহাত্র।
- (১৪) " রিফাত খাঁ বাহাতুর।
- (১৫) " বাখর খাঁ বাহাতুর।
- (১৬) " সঙ্গীব আলী খাঁ বাহাতুর।
- (১৭) " সৈয়দ কুতবউদ্দীন বাহাতুর।

নবাব ইনাত উল্লা খাঁর নামে প্রসিদ্ধ ইনাতগঞ্জ স্থাপিত হয়।

## ু চতুর্থ অধ্যায়—নবাবি আমল।

সম্রাট জাহান্সীরের রাজত্বের শেষ সময়ে মোহাশ্বদ জামন নামক এক সমাট জাহান্সীর ও শাহজাহানের ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকপ্তারূপে ছিলেন; সমকালবর্তী নবাব জামন ও তিনি সম্রাট জাহান্সীরের মৃত্যুর দৈয়দ ইব্রাহিম খাঁ। পরেও, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম সময়ে গৌরবের সহিত শ্রীহট্ট শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার ত্রুয়লদার" উপাধি ছিল, "তুয়লদার" উপাধি আর শুনা যায় নাই।

শাহজাহানের রাজত্বের তৃতীয় বংসরে (খৃঃ ১৬২৯) বঙ্গের স্থবাদার ইসলাম থা আসাম আক্রমণ করিয়া হাজো অধিকার করিয়াছিলেন। এই অভিযানে শ্রীহট্টের ফৌজদার, শ্রীহট্ট হইতে একদল সমরনিপুণ সৈত্যসহ তংসক্ষে যোগদান করেন। তিনি যুদ্ধে বিশেষ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করায় যুদ্ধাবসানে সম্মানার্হ হন। বাদশাহ তাঁহাকে দ্বিসহস্রের (তন্মধ্যে ১৮০০ অখারোহী) অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।\*

সম্রাট শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী, সৈয়দ ইব্রাহ্নিম থা নামক, প্রীহট্টের আর একজন আমিলের নাম পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে (হি: ১০৭৫) তিনি প্রীহট্টান্তর্গন্ত টেংরা নিবাসী ভরদান্ত গোত্তীয় মহেশ ভট্টাচার্য্যকে ইটা (ও আলীনগর) পরগণা হইতে সোয়া এগার হাল ভূমি দান করেন। মোগল সম্রাট আরক্ত্রেবের রাজত্বে (খৃ: ১৬৫৮—১৭০৭) মোগলা সম্রাট আরক্ত্রেবের রাজত্বে (খৃ: ১৬৫৮—১৭০৭) মোগলা সম্রাট আরক্ত্রেবের সাম্রাজ্যের যেমন বহু বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, সমকালবর্ত্তী আমিলগণ। তেমনই আবার অবনতির স্ক্রপাতও আরক্ত হয়। ইহার সমকালে প্রীহট্রে পশ্চাতুল্লিখিত আমিলগণ আগমন করেন।

\* "Islam Khan, in the 3rd year of the reign of Shah Jehan invaded Assam, penetrating as far as Hajo. Muhammad Zaman, who was Faujdar and Tuyuldar of Sylhet was also ordered to join the detachment. Muhammad Zaman played the important active part in the war which was highly successful and was the result (along with the distinction received by Islam Khan) he was made commander of 2000, 1800 horse."

Journal of the Assiatic society of Bengal-1872, NO. 1. PP, 57, 62.

- (১) নবাব লুংফ উল্লা থাঁ বাহাতুর। ইহাঁর প্রদত্ত একখানি সনদে লিখিত আছে যে, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে (বাং ১০৭০) তিনি সমসেরনগর নিবাসী রঘুনাথ বিশারদকে সাড়ে জিন হাল ভূমি দান করেন। ইহার পুত্র রতিকান্তও গুণী পুরুষ ছিলেন, এবং তিনিও নবাব হইতে দান প্রাপ্ত হন।
- (২) নবাব জান মোহাম্মদ বাহাত্বর। ইহাঁর প্রদত্ত এই সময়কার (১৬৬৭ ধৃষ্টাব্দ) এক খানি সনদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ নায়েব ফৌজদার ছিলেন।
- (৩) নবাব ফরহাদ থাঁ বাহাত্বকে তৎপরবর্তী শাগনকর্তা বলিয়াই বোধ হয়। ফরহাদ খাঁর সময়ে শ্রীহট্টে অনেক মসন্ধিদ, সেতু, ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ফরহাদ খার কীর্ত্তি শ্রীহট্টে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার নাম চিরন্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীহট্টের পূর্ব্বপ্রান্তবাহী গোয়ালিছড়ার সেতু× ইহারই কীর্ত্ত। শাহজ্বলালের দরগাস্থিত বড় মসজ্বিদ, তৎকর্ত্তক ১৬৭০ খুষ্টাব্দে নির্মিত হয়। 🕈 औহটের রায়হুদেন মহল্লান্থিত আর একটি মসজিদ তিনি ইহার সপ্তম বর্ষে নির্মাণ করেন। 🛊 দরগা মহল্লার দক্ষিণ পশ্চিমে (লেনের পশ্চিমে) তাঁহার নির্মিত আর একটা মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

"Furad Khan, Who was amil at the beginning of the 18th century, constructed numerous bridges."-S. A. A. II.-92.

- † "Another inscription on the mosque on the above shrine ( of Shah Jalal Mazerrad at Durga Mahalla), written in Persian, recites that the mosque was built during the reign of Emperor Aurangzeb through the exertions of Farad Khan in 1088 Hijira."
- ‡ "An inscription on the mosque at Mahalla Ray-Hussain recites that the mosque was built in the reign of Emperor Aurangzeb in 1004 Hijira."

Report on the Progress of the Historical Research in Assam—1897. P. 9.

গেইট সাহেব ভ্রমতঃ ইহার নাম ফ্রাদ খাঁ লিখিয়াছেন। 'তিনি বলেন যে, আলমগীর বাদশাহের সময় শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা ফসাদ খাঁ কর্ত্তক ১০৮৫ হিঃ (খঃ ১৬৬৭) অবেদ উব্ধ সেতু নির্ম্মিত হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব নামটি ভদ্ধনে লিখিলেও, ফ্রহাদ খাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনিয়া, গেইট সাহেব হইতে কম ভূল করেন নাই; তিনি লিখিয়াছেন:--

করহাদ থাঁ গুণীর আদর করিতেন, তিনি অনেক ব্যক্তিকেই ভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট সহরবাসী মোহাম্মদ নজাত নামক ব্যক্তিকে ১৬৬২ থৃষ্টাব্দে (হি: ১০৮০) তিনি পরগণা কোড়িয়া ও আত্য়াজান হইতে সোয়া সাতাইশ হাল ভূমি দান করেন। লংলা নিবাসী রত্নেশ্বর চক্রবর্তীর সনদে দৃষ্ট হয় যে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে (বাং ১০৮৫) তিনি ফরহাদ থাঁ হইতে পৌণে ছয় হাল ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন।

- (৪) নবাব মহাফতা খাঁ বাহাত্ব। ইটা পরগণাবাসী রঘুনাথ বিশারদের (সার্দ্ধ ত্রিহল ভূপ্রাপ্তির) সনন্দ পত্রে নবাব মহাফতা খাঁ বাহাত্বরের নাম পাওয়া যায়। ইহাঁকে ঐ সময়কার নায়েব ফৌজদার বিলয়া অফুমান করা ঘাইতে পারে।
- (৫) নবাব ন্র উল্লা খাঁ বাহাত্র। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে (হি: ১০৯৬) প্রগণা চৌয়ালিশ নিবাসী রাজপণ্ডিত রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট হইতে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন।
- (৬) নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী খাঁ কাইমজক বাহাত্র। ইনি বহুতর ব্যক্তিকে ভূমি দান করতঃ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহাকে সেই সময়কার ফৌজদার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহার প্রাদন্ত সনদগুলিতে ১৬৮০ খৃষ্টান্দ (বাং ১০৮৭) পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইহাঁর নিকট হইতে ভূদান প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম এই:—

জমা বথ্শ ফকির সাং চৌয়ালিশ।

রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্য সাং সমসেরনগর।

কালীকান্ত চক্রবর্তী সাং পঞ্চপগু।

গঙ্গাধর শর্মা সাং বাণিয়াচঙ্ক্ ।

রাসচন্দ্র চক্রবর্তী সাং পাথারিয়া। প্রভৃতি।

(१) নবাব আব্দুরহেম খান বাহাত্র। একখানা পাট্টা পত্তে ১৬৮৫ শুষ্টাব্বে ইনি শ্রীহট্টের নবাব ছিবেন, জানা যায়।

- (৮) নবাব সাদক বাহাত্র। ইহাঁর প্রাদত্ত ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের (১০৯৮ পং \*) একখানি সনদ কালেক্টরীতে পাওয়া গিয়াছে।
- (৯) নবাব কক্তলব খাঁ বাহাত্বর। তাঁহার প্রদত্ত সনদ হইতে<sup>.</sup> জানা যায় যে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি শ্রীহট্টে আগমন করেন।
- (১০) নবাব আহমদ মঞ্জিদ বাহাত্বর। প্রগণা তুলালী নিবাসী ভরক্ত দাস বৈষ্ণবের ১৬৯৯ খুষ্টাব্দে (বাং ১১০৬) প্রাপ্ত একখানি ভূমিদানের সনদে ইহার নাম পাওয়া যায়।
- (১১) নবাব কারগুজার থাঁ বাহাত্র। ইহাঁর প্রদত্ত সনদ হইতে জানা যায় যে, ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ( বাং ১১১০ ) তিনি শ্রীহট্টে অবস্থিতি করেন।

এই সকল নবাবের মধ্যে অনেকেই নায়েব ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্ধ তাহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

আরক্তেবের পরবর্ত্তী সম্রাট বাহাত্রশাহের রাজত্ব সময়ে (খঃ ১৭০৭ —১৭১২) শ্রীহট্টে (১২) নবাব মতি সমাট বাহাত্বশাহের সমকালবর্ত্তী আমিল। উল্লা বাহাত্বর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইহার পিতা নাথুল থাঁ শিরাজী কোচবিহার ও রাঙ্গামাটির ফৌজদার ছিলেন। মতি উল্লার সহিত আহোমরাজ রুজ সৈংহের সন্ধি ছিল। গোহাটীস্থ তদীয় প্রতিনিধির সহিত, মতি উল্লার চিঠি পত্রের আদান প্রদান ছিল। রুদ্র সিংহের প্রতিনিধি সীমান্তভাগের অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার মতি উল্লাকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং উভয়ের মধ্যে উপহারেরও আদান প্রদান চলিত। প

বাহাতুর শাহের পরবর্ত্তী সম্রাট ফরকশিয়ারের সময়ে (খৃঃ ১৭১৩-—১৭১৯) শ্রীহট্টে (১৩) নবাব তানিব সমাট ফরকশিয়ার ও মোহাম্মদ শাহের আলী থাঁ বাহাতুর ফৌজদার ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী আমিল। জ্ঞাত হওয়া যায়। ফরকশিয়ারের পরে

 <sup>&</sup>quot;পং"—গ্রীহট অঞ্চল প্রাচীনকালে প্রচলিত "পরগণাতীত" নামীয় অব ।

<sup>🕈</sup> শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ থণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে এই রাজনীতিক চিঠি উদ্ধৃত হইবে 🞉

সম্রাট মোহাম্মদ শাহ দিল্লীসিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইহঁার রাজ্যকালে (খৃ: ১৭১৯—১৭৪৫) অনেক জন আমিল শ্রীহট্টে আগমন করেন। ঐ সময় (১৪) নবাব শুকুর উল্লা থা বাহাত্ত্র শ্রীহট্টের ফোজদার ছিলেন, তিনি ঢাকার নায়েব নাজিমের নিকট সম্পর্কিত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তপক্ষের নিকট স্থ্যাতিভাজন হইতে পারেন নাই, এবং শীঘ্রই পদ্চাত হন। তাঁহার স্থলে এক জন হিন্দু এই উচ্চতম পদে আরোহণ করেন, তিনিই শ্রীহট্টের মুখোজ্জলকারী (১৫) নবাব হরক্বফ দাস (হর কিষ্ণ দাস) মন্সুর-উল্-মুল্ক বাহাত্বন।

ইতিপুর্ব্বে সর্বানন্দের উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বংশে সর্বানন্দের উদ্ভব সুরক্ষ দাসের হইয়াছিল, সেই বংশে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বংশ পরিচয়। মধ্যভাগে কবিবল্পভ নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি পারশু ভাষায় স্থশিক্ষিত ছিলেন। দিল্লীর সমাট ইহার গুণে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন, তিনি প্রীহট্টের কাম্থনগো ও দন্তিদার পদে নিযুক্ত হন। \* কোনও সনদ বা সরকারী দলিল পত্রাদি বাহাল সাব্যন্থে রাজকীয় মোহর করার জন্ম উপস্থিত করা হইলে, পরীক্ষান্তে তাহাতে মোহর করার অন্থমতি দেওয়া দন্তিদারের কার্য্য ছিল। পারশ্র 'দন্ত' শব্দের অর্থ হন্ত; ভূমি পরিমাপে দন্তিদারের হতের পরিমাণ প্রামাণ্য গণ্য হইত; আজ পর্যান্ত প্রীহট্টে দন্তিদারের করের রীতি প্রচলিত আছে। ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪ ইহাতে দন্তিদারী এক নল হয়।

কবি বল্লভের পুত্রের নাম স্থবিদ রায় ও স্থাম দাস। স্থবিদ রায় পিতৃপদ প্রাপ্ত হন; তাঁহার বাসস্থান শ "স্থবিদ রায়ের গৃধা" নামে কথিত

<sup>\*</sup> Kabi ballabh Rai, the progenitor of this family, was highly distinguished for his learning."

The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas &c. Part II. By L, N, Ghose. কিন্তু এই গ্রন্থে উক্ত তারিখটা নির্ভর যোগ্য নহে।

প তরফে দন্তিদার বংশীয় এক সন্ত্রান্ত পরিবার আছেন, পূর্বের বলা হইয়াছে
যে, উক্ত বংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা জাহান খার সহকারী ছিলেন,

হয়। স্থিদ রায়ের পুত্রের নাম সম্পদ রায় এবং তাঁহার পুত্র বাদব রায়। ইহাঁরাও শ্রীহট্টের কাম্বনগো ও দন্তিদার ছিলেন। নিঃসঙ্গানাবছায় যাদব রায়ের মৃত্যু হয়। শ্রাম দাসের পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণ রায় ও হরকৃষ্ণ। এই হরকৃষ্ণই শ্রীহট্টের আমিল পদ প্রাপ্ত হইয়া, নবাব হরকিষণ দাস মনস্থর-উল-মূলক বাহাছর নামে থাতি হন।

ক্ষতি আছে, হ্রক্তফের জননী কোন কারণে এক ফ্কিরের নিক্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, শিশুকে তৎকরে সমর্পণ হর কুফের করিবেন: তদমুদারে তিনি শিশুকালেই ফকিরের নবাবি প্রাপ্তি। করে সমর্পিত হন। ফ্রকির তাঁহাকে মুশিদাবাদে লইয়া যান এবং পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত করেন। হরকৃষ্ণ পারস্তে স্থশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সকলেই বিম্মিত হইল। অতঃপর কোন স্বযোগে ঢাকার নবাব নোয়াজিস মোহাম্মদের ডিপুটী রাজা রাজ বল্লভের নিকট তিনি পরিচিত হন ও পূর্ব্ববন্ধের রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত कारन छाँहात विराध महात्राठा करता। तांक वल्लाल, हत कुरस्थत कार्या তৎপরতায় অতিশয় সম্ভষ্ট হন ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। পূর্ব্ববেঙ্গর হিসাব প্রস্তুত স্থত্তে নবাব তাঁহাকে দশ সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। হরক্বফ এই টাকা ফকিরকে দিয়া আত্মস্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। অতঃপর হরক্ষ্ম কিছুকাল মুর্শিদাবাদে কার্য্য করেন এবং পরে-নবাবের অন্মগ্রহে শ্রীহট্টের আমিল পদে নিযুক্ত হন। \*

তাঁহার নামও স্থবিদ ছিল। ষাহাইউক, তরফ ও প্রীইট্ট উভর স্থানের দক্ষিদার বংশ এক ম্লোৎপল্প বলিয়া কথিত আছে। ১৩১৩ বাং মাঘমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া। পিত্রকায় ঐরপ লিথিত হয়। শুনা যায় যে, তরফের চকরামপুরে একটি তালুকে উভয় পরিবারেরই সমান অংশ ছিল, কিছু কাল হইল, প্রীহট্টের দন্তিদার ৮নবকৃষ্ণ বাবু তাহা বিক্রয় করিয়া আদেন। সত্য ইইলে ইহাতে উভয় পরিবারের সম্বন্ধ থাকা স্টিত হইতেছে।

<sup>\* &</sup>quot;While Har Krishna was an infant. his mother on account of vow, offered him to a Fakir, who carried him to Murshidabad and gave him a liberal education in Sanskrit and Persian language.

হরক্ষের নবাবি প্রাপ্তি সম্বন্ধে অগ্যরূপ জনশ্রুতিও শুনা যায়। কথিত আছে, ঐ সময় মূর্শিনাবাদে ভয়ানক অয়কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সওদাগর হুকমত রায় এই ছুর্ভিক্ষ সংবাদ প্রাপ্তে ১৩ খানা রহং "পল্ভার" নৌকায় তণ্ডুল বোঝাই করিয়া মূর্শিনাবাদে উপস্থিত হন। এই সংবাদ পাইয়া লক্ষলোক ঘাটে উপস্থিত হইল। হুকমত রায় লোকভয়ে তণ্ডুল তীরে তুলিলেন না; নবাবকে জানাইলেন যে, জন সমূহের কাতর আর্জনাদে তিনি ব্যথিত হইয়াছেন, যদি নবাব বাহাছর সৈশ্য দিয়া সহায়তা করেন, তবে তিনি তণ্ডুলগুলি বিলাইয়া দিবেন। নবাব সওদাগরের প্রার্থনায় সৈশ্য পাঠাইলেন, তণ্ডুল বিভরিত হইল এবং সপ্তাহ মধ্যে ছর্ভিক্ষ দূর হইয়া গেল। সওদাগর বিনামূল্যেই তণ্ডুলরাশি বিতরণ করিয়াছিলেন।

নবাব, সওদাগরের এই সদাশয়তায় অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। তথন শীহট্রের আমিল শুকুরুল্লা কর্মচ্যুত হওয়ায় ঐ পদ শৃশু ছিল। নবাব এই সদাশয় ধনবান ব্যক্তিকে উক্তপদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিছ সওদাগর শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বজনক পদটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, দেশস্থ সম্ভ্রান্তক্লজাত হরক্ষকেই এই পদে নিযুক্ত করার জন্ম প্রস্তাব করেন। হরক্ষ তথন মূর্শিদাবাদেই কার্য্য করিতেন, তাঁহার ন্থায়-নিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতার কথা নবাবেরও অবিদিত ছিল না; কাজেই সওদাগরের প্রস্তাবে নবাৰ সম্মত হইলেন, শ্রীহট্রের আমিল পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল।

The Modern History of the Indian chiefs, Rajas &c. Part II.

Har Krishna assisted Raja Roj Bullabh, the then Diputy to Nawajish Mahammad, the Nawab of Dacca, in preparing an account of the revenue of Eastron Bengal. For this service, Har Krisna was introduced by Raja Raj Ballabh to the Nawab of Murshidabad, who gave Harkrishna a reward of Rs. 10,000 with this amount Harkrisena brought his freedom from the Fakir and went to serve at the court of Murshidabad,"

ঐতিহাসিক তথামুসন্ধিংস্থ ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিন্ধর দাস মহাশয় ইটার শ্রামরায়ের দেওয়ানী পদ প্রাপ্তি নম্বন্ধে ও হুক্মত রায়ের ক্রতিষের ক্থা লিখিয়াছেন।

১৩১৩ বঙ্গান্দের মাঘ মাদের আনন্দবান্ধার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে এম্বলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। পূৰ্ব্ব নবাবের উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে:--"হরক্বফ নবাবি প্ৰতিকৃলতা ও পদ পাইয়া শুভক্ষণে শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন হরকুষ্ণের হত্যা। নাই। তখন ঢাকার নবাবের আত্মীয় শুকুরুল্লা থাঁ শ্রীহটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এজগতে যেমন সং অসং উভয়বিধ কর্ম্মের প্রাণান্তে লোকে ছুখ্যাত ও কুখ্যাত হইয়া থাকে, দেইরূপ হরক্তফের নামের দঙ্গে কাপুরুষ শুকুরুলার নাম বিজ্ঞিত ও বংশাত্মক্রমে লোক প্রম্পরায় প্রচারিত হইয়া ষ্মাসিতেছে। হরক্লফের নবাবি প্রাপ্তিতে শুকুকল্লা কুদ্ধ হইয়া নানা অছিলায় শ্রীহট্টে থাকিয়া গুপ্তভাবে হরক্বফের সর্ব্বনাশের স্থযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক গোলমালের পর শুকুরুল্লা তাঁহাকে শাসনভার প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তংকর্ত্তক সংগৃহীত যে রাজস্ব তহবিলে ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিলেন না। মোগল অধিকার কাল হইতে ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ পর্যান্ত শ্রীহট্টের রাজস্ব ঢাকাতে প্রেরিত হইত। মূর্শিদাবাদের নবাবগণের রাজকোষ বৈমন মুপ্রদিদ্ধ জগংশেঠগণের জিম্মায় থাকিত, তদ্রুপ মহল্লা স্থাবিদরায়ের গুধাবাদী স্থপ্রাচীন 'দাহা' বংশীয়গণ শ্রীহট্টের রাজকোষের অধ্যক্ষ ছিলেন। শুকুফলা, হরক্ষের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র বিস্তার করিতে লাগিলেন, স্থানীয় কর্মচারীরন্দের অনেককেই তিনি টানিয়া লইতে পারিলেন। প্রোক্ত রাজকোষাধ্যক্ষ দাহা তাহাদের অন্তম।"

"পুর্বের কথিত হইয়াছে, শুকুরুল্লা তাঁহার সময়ে সংগৃহীত রাজস্ব হরক্ষকে বুঝাইয়া দেন নাই, অথচ ষড়যন্ত্র ও স্থানীয় বিশুখলার ফলে নৃতন রাজস্ব বীতিমত আদায় করাও হরক্তফের পক্ষে স্থকঠিন হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে ঢাকাতে রাজস্ব প্রেরণের সময় অভিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল; স্থযোগ বুঝিয়া শুকুকলা ঢাকার দরবারে মিথাা রটাইয়া দিলেন, হরকৃষ্ণ রাজস্ব

সংগ্রহ করিয়া নিজে স্থাত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতিপূর্কো শুকুরুলা গোপনে ঢাকার নবাবকেও হাত করিয়া লইয়াছিলেন ও সর্বত্র হরক্তফের মোসলমান বিদ্বেষের ও হিন্দু স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের প্রয়াদের কথাও প্রচারিত করিয়া দিলেন। শুকুরুলার প্রাদ্ত বিষবটিকা ঢাকার নবাব হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবও গ্রহণ করিলেন; ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর ও ভয়ন্কর হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রধুমিত অগ্নি আরু কতক্ষণ প্রচন্তন্ন থাকে? শ্রীহট্টে হিন্দু মোসলমানে বিবাদের আগগুণ জ্বলিয়া উঠিল। শুকুফল্লা দেখিলেন, মহাপ্রতিভাশালী পরাক্রান্ত হরক্বফ বাঁচিয়া থাকিতে চরম জয়ের আশা তাঁহার পক্ষে একরূপ তুরাশা, তাই হরক্লফের গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রপ্ত সংগোপনে আঁটিলেন। হরক্ষের দেহরক্ষক সৈনিকগণের একব্যক্তি শুকুরুল্লার নিকটে গোপনে স্বধর্ম বিক্রেয় করিয়া ভাঁহার গুপ্ত হত্যার ভার লইল। তথন হিন্দু মোদলমানের প্রধূমিত বিদ্বেঘানল জ্বলিয়া উঠিয়া রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, কাজলমারের নিক্টবর্ত্তী মালিনীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনও যথাসময়ে স্পানাদি করিয়া হরকৃষ্ণ ঠাকুর ঘরে ইষ্ট পূজাতে বদিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায়, বিশ্বাদণাতকতার ষড়যন্ত্রানভিজ্ঞ, আত্মরক্ষায় অপ্রস্তুত, ধ্যাননিমগ্ন হরকৃষ্ণকে ছরাত্মা দেহ-রক্ষক তরকারির গুপ্তাঘাতে হত্যা করিল! এবং তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড শূলাগ্রে উত্তোলন করতঃ উন্মতোলাদে শেথঘাটের একাংশে অবস্থিত শুকুরুলার বাটীর দিকে ছুটিল !!" \*

পথি পার্থেই যুদ্ধক্ষেত্র। হরক্কফের বিশ্বস্ত অন্ততম সেনাপতি রাধানাথ তথন মোসলমান সৈম্ভদিগকে বিমর্দ্ধিত করিতে ছিলেন, মোসলমান পক্ষে

<sup>\* &</sup>quot;Har Krishna posessed a geneous heart, but was unfortunately murdered by his own body-guards, who were instigated by Sukurullah, the late Nawab of Sylhet,"

The Modern History of the Indian Chiefs and Rajas &c. Part II,.

By L. N. Ghose.

পরাজয় অবশুভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় রাধানাথ প্রেবিভ ভয়াবহ দৃশু—প্রভুর রক্তাক্ত মৃত্ত শ্লাত্মে নিরীক্ষণ করিয়া আর ফিঃ থাকিতে পারিলেন না। প্রভুভক্ত রাধানাথ নিমেষ মধ্যে সমস্ত বৃঝিছে পারিলেন, সংসার তাঁহার চক্ষে আধার বোধ হইল, তিনি যাহা করিলেন, জনৈক অজ্ঞাতনামা কবি মর্মস্পর্শী ভায়ায় তাহা লিখিয়া গিয়াছেন:—

"বাঙ্গালীর শেষবীর্য্য স্বাধীন শোণিত,
শ্রীহট্টে সরমাতটে হইল পতিত,
সেনাপতি রাধানাথ, করিয়া অরাতি পাত,
অগস্তু-যবন-সৈত্ত-বেগ নিবারিল,
যবন-বিজয়-লক্ষ্মী টলিতে লাগিল।
অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন
প্রভুর রক্তাক্ত শির শূলাগ্রে নিরথি—
নিহত প্রভু আমার! কার তরে যুদ্ধ আর?
যথা কৃষ্ণ তথা রাধা বলিয়া অমনি
বক্ষে নিমজ্জিয়া অসি পড়িলা ধরণী!"
(আর্ঘ্য-দর্শন পত্রিকা—১২৮৮ বাং আধিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা)

প্রভাৱক রাধানাথ অনম্ভ শ্যায় শায়িত হইলেন, হিন্দু মোসলমানের
মৃদ্ধ অন্ত হইল, শুকুরুলার মনস্থামনা পূর্ণ হইল। আনন্দ বাদারের লেথক
লিখিয়াছেন,—"শুকুরুলার আদেশে হরক্তফের ছিল্ল মুণ্ড তদীয় বাটীতে এক
উচ্চ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইল; উদ্দেশ্য—যেন আর কোন হিন্দু
বিপক্ষতাচরণের উত্থম না করে। শুনা যায়, জনৈক উচিত বক্তা পাগলা
ফকির ঐ উচ্চস্থিত মুণ্ড দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া
ছুটিতে লাগিল—'আরে বাং জী লালা হরকিষণ! জীতে সব্কো সেরা মর্ণেবি
সব্কো উপরওয়ালা!' জিগীয় শুকুরুলার কাণে ঐ কথা পৌছিলে জন
সাধারণের উত্তেজনার ভয়ে ঐ মুণ্ড অবনমিত হইল। পরে শুনা যায়,
উহা হিপ্তপদে বন্ধ হইয়া নগর প্রদক্ষিণে ফিরিতে লাগিল!"

এইরপে শ্রীহট্রের শেষ হিন্দুগৌরব-রবি অন্তমিত হয়। হররুফ্রের
হররুফ্রের শাসনকাল অতি অল্ল হইলেও এই সময় মধ্যে
কর্মচারীদের তিনি প্রভূত দান শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।
কথা। শ্রীহট্ট কালেক্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল
দান-পত্র রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকই 'নবাব হর্কিষণ' প্রদন্ত! এই
সকল সনদে, তারিখ স্থলে ছই হইতে চারি জলুস প্রয়ন্ত পাওয়া যায়। \*
'জলুস' অর্থে রাজ্যাভিযেক কাল। প্রত্যেক দিল্লী সম্রাটের রাজ্যাভিষেক
কাল হইতে 'জলুস' গণনা আরম্ভ হয়। অতএব সম্রাট মোহাম্মদ শাহের
রাজত্বের দিতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ প্রয়ন্ত হররুফ্রের শাসন সময়।

হরক্ষের প্রভৃতক্তি পরায়ণ সেনাপতি রাধানাথ ব্যতীত, মাধব খাঁ (ওরকে মহতাব খাঁ) নামে অফ্ত এক সেনাপতির নাম শুনা যায়। তদ্ভিন্ন হরদ্বাল নামে ঐ সময় এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ফৌজদারী সৈত্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। হরকৃষ্ণ নবাবের মীর মোনশীর নাম বিশ্বনাথ ছিল, ভাহার বংশধরগণ এখনও আছেন। শ সাহোপাধিক তদীয় কোষাধ্যক্ষের

- 🔹 নবাব হরকৃষ্ণ প্রদত্ত অসংখ্য সনদের উল্লেখ অসম্ভব। তৎপ্রদত্ত
- (১) এক সনদ প্রাপকের নাম রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, নিবাস নর্ভন (পরগণা লংলা); ইহাতে চারি হাল ভূমি দানের উল্লেখ আছে। কেবল হিন্দু নহে, ভিনি মোসল-মানদিগকেও গুণামুসারে অনেক মদতমাস ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে আরও পাঁচ খানা সনদের বিষয় উল্লেখ করা গেল:—
- (২) রাম রাম ভট্টাচার্য্য সাং পাথারিয়া, তাং ২ জলুস ২ সফর, ভূমি সোয়াএকুশ হাল।
- (৩) গোলাম জাফর আলী পং চাপঘাট, + " সোয়াপঁচিশ হাল।
- (৪) জয় গোপাল চক্রবর্তী সাং সাতগাও, তাং ৩ জলুস ৭ রমজান, " আড়াই হাল ৷
- (৫) সহিদ আছি ফকির শাহ সাং বালাউট, তাং এ ৫ রমজান, " সোয়া হাল।
- (৬) হরি শঙ্কর বিদ্যালস্কার, সাং কশবে শ্রীহট্ট, তাং ঐ ঐ "ভেইশ হাল। ইত্যাদি।
- ক এই বংশীর মোন্শী প্রীযুক্ত শারদা চরণ ধর মহাশয় আমাদিগকে এভদ্বিবরণ সহ
   শ্রীহট্টের অপর অনেক ঐতিহাদিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া সাহায়্য করিয়াছেন।

কথা পূর্বেই বলা গিয়াছে, আনন্দ বাজারের প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "দাহা" জাতি নহে, উহা প্রাচীন কালে নবাব কর্ত্ক ধনী সন্ধ্রান্ত পরিবারে প্রদেয় ধনশালিজের গৌরবস্থচক উপাধি মাত্র। দাহা হইতে অধিকতর ধনীগণ 'শেঠ' ও সর্বব্রেষ্ঠ ধনীরা 'জগৎশেঠ' উপাধির অধিকারী ছিলেন। এই সাহাগণ কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। ইহারা শ্রীহট্টের আমিলগণের খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ, ইহাদের ধনের কথা প্রবাদ জনক; জনশ্রুতি আছে, ঢাকার কোন নবাব রাজকার্য্য ব্যপদেশে শ্রীহট্ট আগমন করিলে, তৎকালিক কোষাধ্যক্ষ 'সাহাজী' আমন্ত্রণ করিয়া, স্থবর্গ মোহরমণ্ডিত পথে নবাবকে স্বীয় বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের শেষ বংশধর গোকুল চাঁদ ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পত্তি অপব্যয়েন্ট করিয়া নিতান্ত হানদশাগ্রন্থ হইয়া, প্রায় ৪০ বংসর হইল, কুর্চরোগে প্রাণ তাগে করেন।"

হরক্বফ নবাবি পাওয়ার পর মালিনী নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তীরে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা ধনন করাইয়া, তাহার তীরে ১০৮টি কালী পূজা করাইয়াছিলেন। তাঁহার পূজিত ৺ছিন্নমন্তা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হয়।

নবাব হরকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন, ওঁাহার অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ রায়ের পুত্র জয়কৃষ্ণ হরকৃষ্ণের এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া প্রবর্ত্তীদের পড়েন, তিনি পিতৃব্যের গুপ্ত-হত্যা ভূমি অপবিক্র কথা। জ্ঞানে ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবহিত উত্তরে ন্তন এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে বাস করিতে লাগিলেন। নবাবের মীর মোন্শী বিশ্বনাথ প্রভূহত্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হন ও ঢাকায় গমন করতঃ এই অবৈধ হত্যার প্রতীকার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না! তবে কর্তৃপক্ষ ইহার কয়েক বর্ধ পরে, হরকৃষ্ণের ভ্রাতৃপুত্র জয়কৃষ্ণকে শ্রীহট্টের কাম্থনগো ও দন্তিদার পদ প্রদান করায় কথঞ্চিৎ আত্মপ্রদাদ লাভ করেন; (১৭০৫ খৃষ্টাব্দ) \*

<sup>\*</sup> দক্তিদারী সনন্দের উদাহরণ স্বরূপ জয়কৃষ্ণ দাসের সনদ থানার অয়ুবাদ নিয়েউয়ৃত করা গোল:—"বৈক্ঠতুল্য স্থেবোঙ্গালার অস্তঃপাতি গ্রীইট চাকলার কয়ুনগো, চৌধুরী, ভদ্রলোক, জমিদার ও প্রজ্বাবর্গ জানিবা—জানা গোল যে স্থবিদ রায়ের পুত্র সম্পদ রায়ের পুত্র যাদব রায় উক্ত চাক্লার কায়ুনগো ও দক্তিদার নিঃসন্তান নরিয়াছেন। স্থবিদ রায়ের

জয়ক্ষের এক পুত্র, তাঁহার নাম জীবনকৃষ্ণ। জীবনকৃষ্ণ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে বছবিধ গল্প প্রচলিত আছে। ইহাঁর তুই পুত্র, দ্যালকৃষ্ণ ও গোপালকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ দ্যালকৃষ্ণ সাহিত্য ও জ্যোতির্বিদ্যালোচনায় দিবস অতিবাহিত করিতেন, বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতেন না। তুই আতায় অবশেষে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বহু আয়ের ভূসপতি তাঁহাদের হস্তচ্যত হয়৸ কনিষ্ট গোপালকৃষ্ণের পুত্রের নাম নবকৃষ্ণ, ইহার শ্রীযুত নলিনীকান্ত ও এক্ট্রা এসিষ্টেন্ট, ক্মিশনার শ্রীযুত বজনীকান্ত দন্তিদার প্রভৃতি পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

নবাব হরক্ষের সময়ে প্রীহটে (১৬) নবাব সাদেক উল্লাখা বাহাত্র ও
"সাদেকুল হর মাণিক" (১৭) নবাব আবু আলী থা বাহাত্র নায়েব
ফৌজদার ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে দেওয়ান মাণিক চাঁদ রায় নামক এক
সন্ত্রাস্ত বাক্তি নিযুক্ত ছিলেন। প্রীহটে পূর্বাবিধি একদল সৈন্ত রক্ষিত হইত।\*
হরদয়াল নামক জনৈক ব্যক্তি এই সময়কার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। শুকুলা কর্তৃক
নবাব হরক্ষ নিহত হইলেও, শুকুললাকে হরক্ষফের পদে তৎক্ষণাৎ নিয়োজিত
করা হয় নাই। দিল্লী হইতে নৃতন ফরমান আনাইতে তাঁহার এক বৎসর

ভাতৃপুত্র লক্ষীদাসের পুত্র প্রীকৃষ্ণদাসের বেটা জয়কৃষ্ণ দাস সরকারের উপকারের জন্ম এই কার্যের প্রার্থক। অতএব উপরোক্ত যাদব রায়ের মরণ তারিথ অবধি কান্তুনগো দম্বথং ও দম্বিদারী পদে উপরোক্ত জয়কৃষ্ণ দাসকে নিযুক্ত করা গেল। তোমানিগের উচিত যে জয়কৃষ্ণ দাসকে উক্ত চাকলার কান্তুনগো ও দক্তিদারী কর্মে স্থিরতর জানিবা, বাহাল তারিথ অবধি তাহার সত্নপদেশ ও আদেশ মতে কার্য্য করা ও তাহা অমান্ত না করা। কাগজাতে উহার দম্বথং ও জ্রিপে উহার হাতের মাপ সদর ও মহালাং ও অন্তান্ত কার্য্যালয়ে সকলে উহার দম্বথং বলবং জানিবা। এই সম্বন্ধে খুব তাগিদ্ জানিবা তাহার হুকুম মত কার্য্য করিবা।" তাং ২২ রজর ১৮ জলুস।

(মোহর—মোহাম্মদ থা বাদসাহ গাজী। ১১৪২ জলুস। ফিন্দরি। সম্সের থা বাহাত্র।)

\* "During the Mughul Government a considerable military force was kept up at Sylhet for its defence."

Hunter's Statistical accounts of Assam. VOL. II (Sylhet) P 107.

লাগিয়াছিল, এই এক বংসর কাল শ্রীহট্টের শাসনভার নায়েব ফৌজদার, সেনা-ধ্যক্ষ ও দেওয়ানের উপর সমভাবে অপিত হয়। ইহাঁরা তিনজনে একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্তনামের মোহরাঙ্কিত সনদ এখনও শ্রীহট্টের কালেক্ট্ররীতে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই মোহতে "সাদেকুল হরমাণিক" লিখিত আছে। (১৭) সাদেকউল্লা, হয়দয়াল, ও মাণিকটাদ, এই তিন নামের আদি শব্দ উক্ত মোহরে গ্রথিত হইয়াছে। দেওয়ান মাণিকটাদই শ্রীহট্টের স্থনাম প্রসিদ্ধ স্বয়্যী রাজা গিরীশচক্র রায়ের পূর্বপুরুষ।

অতঃপর পুনর্বার শুকুরুলা নিজপদ অধিকার করেন। তৎপর (১৮) নবাব নবাব শমশের খাঁ শমশের খাঁ বাহাত্বর শ্রীহট্টের আমিল পদে নিযুক্ত বাাহত্ব। হন। তৎপ্রদত্ত ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের (বাং ১১৪২) সম্পাদিত ভূমিদানের সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার সময়েই পূর্ব্বকথিত জয়কৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের দস্তিদার পদে নিযুক্ত হন (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ।)

নবাব শমশের খাঁর অধীনে চারিজন নায়েব ফৌজদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে লিখিত আছে. শিলহাটের ফৌজদারীতে এই সময়ে শমশের খাঁ ওতাঁহার অধীনে আরও চারিজন সীমান্ত প্রদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। \* তিনি ১৭৪০ খৃষ্টান্দ পর্যন্ত শ্রীহট্টের আমিল পদে ছিলেন, প্রসিদ্ধ গিরিয়ার যুদ্ধে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁর পক্ষে সসৈত্যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতুল সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। সেই ভীষণ যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ অনেক প্রধান ব্যক্তির সহিত নিহত হন। আলীবর্দ্ধি খাঁ জয়োলাসে মস্নদে অধিষ্ঠিত হন।

এই সময়ের পূর্ব্বে (খৃ: ১৭২২) মুর্শিদকুলি খাঁ "জমা কামেল তোমার"
''জমা কামেল তোমার"
নামে রাজস্বের এক নৃতন হিদাব প্রস্তুত করেন। তাহাতে "দরকার শিলহাট ও তাহার নিকটস্থ আরও কত্তক ভূভাগ লইয়া চাকলা শিলহাটের উৎপত্তি হয়। চাকলা শিলহাটের মধ্যে দরাইল, জোয়ানশাহী প্রভৃতি প্রমিদ্ধ প্রগণা অবস্থিত ছিল।" "শিলহাট চাকালায়

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় প্রণীত 'ম্শিদাবাদের ইতিহাস' ১ম থগু ৫১৬ পৃষ্ঠা।

১৪৮ পরগণায় ৫৩১৪৫৫ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধিষ্ট হইতে দেখা যায়।" \* তৎকালে স্ববেবান্সালার "১৩ চাকলার মধ্যে শিলহাট দাদশ স্থানীয় ছিল।"

এই বন্দোবন্তই "পরবর্ত্তী নবাব স্কজাউদ্দীনের সময়ে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে পাকা হইয়া স্থমার বা গোসোয়ারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ক তিনি বঙ্গরাজ্ঞাকে ২৫টি জমিদারীতে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট ২১ স্থানীয়। ঐ সময় বিবিধ নামীয় ভিন্ন ভায়গীর ভূমি বাদে শ্রীহট্টে খালসা ভূমি ৩৬ টি পরগণাভূক ছিল ও ৭০,০১৬ টাকা জমায় বন্দোবন্ত হয়।§

নিয়ীলখিত জায়গারগুলি বাদে উক্ত জমা ধার্য হইয়াছিল:—

- "(১) 'জায়গীর আমির-উল-উমরা।' ( বাদশাহের প্রধান সেনাপতির জন্ম) শ্রীহট্টকেও এই বাবতে অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই জন্ম ঢাকা, শ্রীহট্ট ও আসাম হইতে (২২৫,০০০১) টাকা সংগৃহীত হইত।
- (২) 'মনসব দারান।' (সেনানীদের জন্ম জায়ণীর) প্রাস্তদেশ রক্ষার্থ এই জায়ণীরের ব্যবস্থা। ঢাকা, হিজলী, রাজমহল ও শ্রীহট্টে ইহা স্থাপিত ছিল। টাকার পরিমাণ ১১,০৮৫ ; শ্রীহট্টকেই ইহার অধিক অংশ বহন করিতে হইত।
- (৩) 'শালিয়ানা দারান্।' (বাৎসরিক বৃত্তি) শ্রীহট্টের কয়েক জন তালুকদার প্রভৃতির জ্বন্তা। শ্রীহট্টের নয়টি পরগণা হইতে এই টাকা আদায় হইত; টাকার পরিমাণ—২৫,৬৬৫১
- (৪) 'আমলে নাওরা।' (নোসৈত বিভাগ ও তাহার জায়গীর)
  মগ ও পর্টুগীজ জলদস্থা দমন জত ইহা স্থাপিত হয়। এই বিভাগে
  আনেক ফিরিজী সৈতা ও ৭৬৮ খানি সমর-তরণী ছিল, ইহার বায়
  ঢাকা ও শ্রীহট্টকে বছন করিতে হইত।

<sup>\*</sup> Dacca blue Book. P. 291. এবং মূর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

<sup>💠</sup> শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ধ বন্দোপাধ্যার প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস" ৬৪ থণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা।

<sup>§ &</sup>quot;The land revenue actually paid te Government seems to have been Rs. 70,016 in 1720 A. D."—Dacca Blue Book. P. 291.

শ্রীহট্টের সরাইল ( অধুনা ত্রিপুরায় ) হইতে—১১১০ ্ টাকা;

" জোয়ানৃশাহী ( অধুনা ময়মনসিংহে )" —৩৩৮২৽ ্ "

" তরফ ( শ্রীহট্টেই আছে ) " — ১১৮৩৬ ্ "

মোট ৪৬৭৬৬ টাকা

শ্রীহট্ট হইতে আদায় করা হইত এবং প্রোক্ত পরগণাত্রয় থারিজ হইয়া ঢাকার নাওরা বিভাগ ভূক্ত হয়। তদ্বাতীত, ইহার পরে আলীবর্দ্দি থার সময়ে বাণিয়াচন্দের রাজস্ব হইতে ৬১,৯৪১ টাকা নাওরা উল্লেখে বাদ দেওয়া হইত।

- (৫) 'আমলে আসাম।' (পূর্বভাগের বিশেষতঃ আসামের সীমান্ত রক্ষার্থ তোপ এবং ৮,১১২ জন সৈনিক রক্ষার বায়) ঢাকা, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টকে এই ব্যয় বহন করিতে হইত। ব্যয়ের পরিমাণ—৩৫৯,১৮০ ্টাকা নিরূপিত ছিল।
- (৬) 'থেদা-আ-ফিল।' (হস্তী ধরিবার জন্ম ) কেবল ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট হইতে এতদ্বিষয়ক ব্যয় যাইত। জায়গীরের আয়ের পরিমাণ— ৪০,১০১ টাকা। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের এগারসতী প্রভৃতি পরগণা হইতে যাইত —২৮,৯৮৮ টাকা এবং হস্তীর থুরাকি বাবতে ৩০টি পরগণা হইতে—১৮০৪৪ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল।
  - (৭) 'শিলহাট ফৌজদারান।' [ শ্রীহট্টের ফৌজদার শমশের খাঁ ও সীমাস্ত রক্ষকের ( নায়েব ফৌজদারের ) জায়গীর ] রেকমী জমা — ৩৩,০০০ টাকা। ৪৮ পরগণা— ১৭৯,১৬৬ টাকা।" \*

নবাব শমশের থাঁ বাহাতুরের অধীনে ৪ জন নায়েব ফোজদার বা সীমান্ত রক্ষকের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সয়য়ে যাঁহারা শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভাহাদের নাম নিয়ে লিখিত হইলঃ—

> (১৯) নবাব স্থজাউদ্দীন থাঁ বাহাত্র। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে পাথারিয়া-বাসী রাধাকাস্ত ভট্টাচার্যকে তিনি ভূমি দান করেন।

শ্রীযুক্ত কালী প্রদন্ন বন্দোপাধ্যার কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাদ" ৬ ঠ থণ্ড ফ্রপ্টব্য।

- (২০) নবাব বশারত থাঁ বাহাত্বর। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের তারিথযুক্ত তাঁহার নামীয় একথানা সনদ দৃষ্ট হয়।
- (২১) নবাব সৈয়দ রফিউল্লা হাসনি বাহাত্র। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাঁহার মোহরান্ধিত সনদ পাওয়া যায়। ইহার নামান্ধক্রমে প্রগণা রফিনগ্রের নাম হয়।
- (২২) নবাব মোহামদ হাসন বা মোহামদ আবুল হাসন বাহাত্ত্র। ভাঁহার নামীয় ১৭৩৪ গৃষ্টাব্দের একথানি সনদ পাওয়া গিয়াছে।
- (২৩) নবাব মীর আলিওর খাঁ বাহাত্র। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কতক ভূমি দান করেন বলিয়া জানা বায়।

সমসাময়িক পাঁচ ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হইল, ইহার মধ্যে একজন সম্ভবতঃ অল্পকাল শ্রীহট্টে ছিলেন, তাঁহার স্থানে পরে অপর একজন আসিয়া থাকিবেন। নবাব শমশের থাঁর সময়ে তাঁহার অধীনে চারিজনের অধিক নামেব ফৌজদার ছিলেন না।

শমশের থাঁ গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হইলে, (২৪) নবাব বহরম থাঁ
বাহাত্র শ্রীহট্টের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৪৪ খ্টাব্দে শাহজলালের
নবাব বহরমথাঁ দরগাস্থিত গুস্থুজন্তয়যুক্ত মসজিদটি নির্মাণ
ও পরবন্তী নবাব। করাইয়া দিয়াছিলেন।\* অতঃপর (২৫) নবাব
আলাকুলিবেগ বাহাত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৪৮ খ্টাব্দের একগানি
সনদে তাহার নামের মোহর আছে।

(২৬) নবাব তানিব ইয়ার খাঁ বাহাত্বর, (২৭) তানিব আলী ও (২৮) আবু তানিব খাঁ বাহাত্বর, এই তিন নামের মোহরযুক্ত সনদ প্রায় একই সময়েই দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন

<sup>\* &</sup>quot;The latter (mosque) was built in 1744 A.D. during the foujdari of Baham Khan."

Anual Report of the Archeeological survey, Bengal circle, of the year ending April, -1903, T. Bloch. P. 24.

নাম ৰলা যায় না। প্রত্যেক নামে "তানিব" শব্দ থাকায়, সম্ভবত: একই ব্যক্তিই বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, অহমান করা যাইতে পারে। ভিন্ন ব্যক্তি হইলে ইহাঁরা ঐ সময়কার নায়েব ফৌব্দাার ছিলেন সন্দেহ নাই।

ষধন বঙ্গের মস্নদে নবাৰ আলীবর্দ্দি থা উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় সন্নাট আহামদ শাহের আহামদ শাহের আহামদ শাহ বাহাত্বর "তক্ত তাউসের' সমকালবর্ত্তী ফোজদার। নামে কোনরপে বিকাইতে ছিলেন (খঃ ১৭৪৮ — ১৯৫৭); ইহার সময়ে—আলাকুলি বেগের কিঞ্চিৎ পরে, যিনি শ্রীহট্টের ফোজদার নিযুক্ত হন, তাঁহার নাম (২৯) নবাব নজীব আলী খাঁ বাহাত্ব। ইহার নামীয় মোহরান্ধিত ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের একখানি সনদ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের অল্প পুর্বের বা পরে যাহারা আমীল পদে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের অনেকের নামই নির্দেশ করা যাইতে পারে নাই; প্রথমে ধে সপ্তদশ জন আমীলের নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই এই সময়কার লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই।

এই সময়ে শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলে পার্বত্যে লোক কর্ত্ব নানারপ উৎপাত বদরপুরের ঘটিত, তন্ত্রিবারণ কল্পে এই সময়ে একজন নৃতন কেলা। নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হন; সেই নবনিয়োজিত নবাব মিরাট হইতে আগমন কালে একদল মোসলমান ও খৃষ্টীয়ান গোলন্দাজ সৈন্ত সীমস্ত রক্ষার জন্ত আনমন করেন। শ্রীহট্টের শ্রীমান্তবর্ত্তী বৃন্দাশিল নামক স্থানে তিনি একটি হুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সেই হুর্গই বদরপুরের কেলা বলিয়া খ্যাত।\* এই হুর্গের ভগ্নাবশেষ আদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়।

<sup>\* &</sup>quot;At the begining of the 18th century, a Muhammadan Nawab, who came from Meerut with a Party of Musalmans and Native Christians; the latter, according to the village traditions, being employed to serve his guns. Where the Nawab recruited these men, history does not relate, but they are said to have built a fort in Bandasil and to have settled round to it."

Allen's Assam District Gazetteers (Sylhet) VOL. II. Chap. II. P. 91. নবাব নিৰ্মিত এই প্ৰাচীন তুৰ্গ পুনৰ্কাৰ মেবামত হইবাৰ প্ৰস্তাব চলিতেছে। সম্প্ৰতি ইহাৰ জন্মলাদি পৰিষাৰ কৰিবাৰ আদেশ হইবাছে।





বুলাশিলের এই তুর্গ ইংরেজ আমলেও অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার্য্য ছিল।
১৭৯৯ খুটান্দে আগা মোহম্মদ রেজা নামক জনৈক মোগল কতকটি
লোক সংগ্রহ করতঃ কাছাড়াধিপতি মহারাজ ক্ষণ্টক্রকে \* পরাভূত করিয়া
ইমাম মাধী নাম ধারণ করতঃ প্রান্থ ছাদশ শত অন্তচর সহ মহোৎসাহে
বিজয়গর্ব্বে এই কেলা আক্রমণ করে, পরে প্রীহট্ট হইতে কল্যাণসিংহ
স্থবেদার শ নৃতন সৈক্ত সহ আগমন করিয়া, আক্রমণকারী এই মোগলকে
প্রাজিত করেন। ইহার পাঁচটি কামান তাঁহার হন্তগত হয় ও ১০ জন
লোক বন্দী হয়; মোগল পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ধৃত ও বন্দী হয়।
§

বৃন্দাশিলের রোমান কাথলিক খৃষ্টীয়ানগণই, নবাব আনীত পূর্ব্বোক্ত গোলন্দান্তদের বংশধর।

যখন সোভাগ্যবঞ্চিত সিরাজউদ্দোল্লা বঙ্গের সিংহাসনে আরুঢ়, যে সমাট আলমগীর দিল্লীতে নামে সমকালবর্ত্তী কোজদারগণ। মাত্র সমাট (খৃ: ১৭৫৭—১৭৫৯), তখন (৩০) নবাব শাহ মতজঙ্গ নোয়াজিস মোহাম্মদ খাঁ বাহাত্বর প্রীহট্টের ফৌজদারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর নায়েব (৩১) আচল সিংহ নামে জনৈক হিন্দু ছিলেন। ইহাঁকে পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক বলিয়াই বোধ হয়। বেজোড়া বাসী রামকান্ত চক্রবর্ত্তীকে তিনি, (১৭৫৩ খৃষ্টান্দে) কতক ভূমি দান করেন। শ্রীহট্ট কালেক্টরীর কাগজ্প পত্রে "নোয়াজিস মোহাম্মদের নায়েব" বলিয়া ভাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পলাশী ়ক্ষেত্রে বন্ধীয় নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ে অতঃপর যথন পরবর্ত্তী ফৌজদারগণ বন্ধদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত হইয়াছে, ও বন্ধীয় সদ্ধি পত্রে যথন দিল্লীর ভগ্নসিংহাসনে শাহ আলম শ্রীহট্টের চূণার কথা। দ্বিতীয় উপবেশন করতঃ মোগল বাদশাহের

<sup>†</sup> শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৫ম খণ্ড উপসংহার বা কাছাড অধ্যায়ে এতদ্বিবরণ স্বাষ্টব্য।

क कलागिनिश्दास्त्र व्यक्तलागि वार्खा अहे श्राह्मत १म अरिश्वत २য় व्यशास्त्र विगिष्ठ हहेता ।

<sup>§</sup> See Assam District Gazetteers. VOL. II. Chap. III. P, 39.

নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন, সেই সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরেও (খৃঃ ১৭৬০—১৭৭১) প্রীহট্রের কয়েক জন আমিলের নাম তাঁহাদের প্রদন্ত সনদে পাওয়া বায়; ইহাঁদের মধ্যেঃ—(৩২) নবাব মোহাম্মদ আলী খাঁ বাহাত্র (ছিতীয়), (৩৩) নবাব এক্রাম উল্লা খাঁ বাহাত্র, (৩৪) নবাব হাজি হসেন খাঁ বাহাত্র (খৃঃ ১৭৬৪) ও (৩৫) নবাব আজদা খাঁ বাহাত্রের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দিরাজের পতনে বিশ্বাস্থাতক মীরজাফর বাঙ্গালার স্থবাদার বলিয়া স্বীকৃত হন। কোন কারণে তাঁহার উপর ইংরেজগণ অসম্ভষ্ট হইয়া তদীয় জামতা মীর মোহাম্মদ কাশেমকে তাঁহার স্থলবর্ত্তী করেন। মীর কাশেমের সাপক্ষে এই বিষয়ে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজদের এক দন্ধি হয়, তাহাতে শ্রীহটের চূণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তদমুদারে নবাব, কোম্পানীকে চূণ সরবরাহ করার কথা হয়। তৎকালে বাণিজ্য ব্যপদেশে কোম্পানীর লোক প্রজাবর্গের উপর দৌরাত্ম করিতেন। শ্রীহটে এইরূপ অত্যাচার যাহাতে না হয়, তাহাও উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল।\* ইহার পর মীর কাশেম ইংরেজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, ইংরেজ উপায়াস্তর রহিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও মীরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসনে পুনস্থাপনে বদ্ধ পরিকর হইয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে দিতীয় দন্ধি করেন, ইহাতেও চুণার উল্লেখ আছে, কিন্তু তখন ইংরেজেরা অর্দ্ধেকের মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সন্ধিপত্রের ৫ম দফার মর্ম্ম এই :--বন্ধীয় ১১৭০ দাল হইতে শ্রীহট্টে পাঁচ বংসর ধরিয়া কোম্পানীর গোমস্তা ও ফৌজদার উভয় পক্ষের সমব্যয়ে চূণা প্রস্তুত হইবে, কোম্পানী অর্দ্ধেক লইবেন, অপরাদ্ধ সরকারের ব্যবহারে আসিবে। ক

Aitchinson's Treaties Engagement and Sanads VOL. I. P. 49.

<sup>\* &</sup>quot;One half of the chunum produced at Sylhet for three years shall be purchased by the Gomasstahs of the company from the people of the Government at the customary rate of that place. The Tenants and inhabitants of that district shall receive no injury."

খুষ্টীয় ১৭৬৫ অবেদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার ও **উ**ড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টও ইংরেজ-ইংবেক্সামলের করায়ত্ত হয়, কিন্তু ইংরেজগণ শাসন সম্ব**ন্ধে** নবাবগণ। তখন হস্তার্পণ করেন নাই; তাঁহারা দেওয়ানী বা রাজম্ব আদায়ের ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, পূর্ব্ব প্রথামত মোসলমান ফৌঙ্গদারই শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের ফৌজদারদের মধ্যে:—(৩৬) নবাব বিকু খাঁ বাহাছুর (খৃ: ১৭৭৩), (৩৭) নবাব হায়দর আলী খাঁ বাহাছর (খৃ: ১৭৭৮) ও (৩৮) নবাব এতেদাম খাঁ বাহাছরের নামে ভূমি দানের অনেকটা সনদ পাওয়া যায়। এতেগাম থাঁর প্রদত্ত ১৭৯৩ খ্ষ্টাব্দের একথানি দনদ মিলিয়াছে; করিমগঞ্জ স্বডিভিস্নের অন্তর্গত এতেসাম নগর পরগণা তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। তৎপর (৩৯) নবাব মীর মোহাম্মদ হাদী বাহাত্র (খৃঃ ১৮০২) ও (৪০) নবাব দদাকত আলী খাঁ বাহাছরের (খৃঃ ১৮০৬) নাম পাওয়া যায়। ইহাঁর প্রদত্ত দনদে এবং তৎপূর্ববর্ত্তী হুই তিন জন নবাবের প্রদত্ত সনদে তাঁহাদের নামের সহিত "কোম্পানী ইংরেজ বাহাত্ব" এই কয়েকটী কথাও পাওয়া যায়।

ইহার পরেও শ্রীহট্টে ছই এক জন নবাবের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়.
যথা:—(৪১) নবাব আবু তুরাব খাঁ বাহাত্বর, ও (৪২) নবাব কাশেম খাঁ বাহাত্বর এবং (৪৩) নবাব গণর খাঁ বাহাত্বর। নবাব গণর বৃত্তি-ভোগী মাত্র ছিলেন, ইহাঁর প্রাদত্ত কোনও সনদ শ্রীহট্টের কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয় না, ১৮২৯ খুটাবেদ ভাঁহার শ্রীহট্ট থাকার কথা জানা যায় মাত্র।

## নবাবি আমলে দেশের অবস্থা।

উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী---

নবাবি আমলের শাসন প্রণালী নানা গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। অক্সান্য দেশ যেরূপ শাসিত হয়, নবাবি আমলে শ্রীহট্ট অঞ্চল শাসনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমিল বা ফৌজদারগণ পূর্ব্বে দিল্লীর অধীনে ছিলেন, পরে রাজস্ব বিষয়ে ঢাকার ও শাসন বিষয়ে মুর্শিদাবাদের অধীনে তাঁহাদিগকে

কার্য্য করিতে হইত। ইহারা সম্ভান্ত বংশীয় ও স্থশিক্ষিত ছিলেন, প্রধানত: সীমাস্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে ভাঁহাদের অধীনে একাধিক 'নায়েব' থাকিভেন। ফৌজদার, পরিবর্ত্তন সময়ে কথন কথন সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। (নবাব শুকুরুল্লা ও হরক্লফের যুদ্ধ বিবরণ তাহার উদাহরণ।) তদ্বাতীত দিল্লী হুইতে রাজ্য বিভাগের উক্ত কর্ম্মচারী "দেওয়ান" নিযুক্ত হুইতেন। সম্রাট শের শাহের সময়ে শ্রীহট্টে আনন্দ নারায়ণ নামে এক দেওয়ান ছিলেন বলা গিয়াছে, ঐ বংশে দেওয়ান মুক্তারাম, দেওয়ান মাণিক চাঁদ প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাতে বোধ হয় যে, ঐ পদ উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে প্রদত্ত হইত। কালেক্টরীর কাগজ পত্রে দেওয়ান গোলাব রাম বলিয়া ত্রক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, (ইনি বাছাত্রপুর পরগণাস্থ গোবিন্দরাম পণ্ডিতকে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে শাহবাজপুর হইতে সাড়ে পাঁচ হাল ভূমি ব্রহ্মত্র দেন।) এই দেওয়ান ভিন্ন বংশীয় ছিলেন। দেওয়ানী পদের স্থায় কামুনগো পদও উত্তরাধিকারিত্ব স্থত্তে প্রদত্ত হইত, ইহার উদাহরণ আছে। আমিল পদ স্ষ্টির পূর্বে কামুনগোগণই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, পরে তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। তখন রাজস্ব ও জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কান্থনগো-কার্য্যালয় স্থাপিত হয় ; সদর শ্রীহট্ট, ইটা, লংলা, তরফ, প্রভৃতি স্থানে কামুনগো কার্য্যালয় ছিল। পরবর্তীকালে কামুনগো পদই রাজস্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ পদ ছিল। পাটওরিপণ ইহাঁদের সাহায্যকারী ছিলেন। দস্তিদারদের ক্ষমতাও অল্প ছিল না. রাজকীয় দলিল ও দান পত্রাদি মোহরান্বিত করিয়া তাঁহারাই বাহাল করিয়া দিতেন, ভূ-পরিমাপে তাঁহাদের ৰল ব্যবহৃত হওয়ার বিধান ছিল,—আজিও আছে। কাজিগণ শাসন ও বিচার সংক্রাম্ভ কর্মচারী ছিলেন, ইহাঁদের অধীনে কিছু কিছু সৈনাও থাকিত, তরফ প্রভৃতি স্থানে কাঞ্জির কার্য্যালয় ছিল। তদ্মতীত বিচার বিভাগে মুফ্তিগণ মোহাম্মণীয় আইনের ব্যাখ্যা করিতেন এবং হিন্দু ব্যবস্থা নির্দ্ধারণার্থে জনৈক পণ্ডিত নিয়োজিত থাকিতেন। বিভিন্ন পরগণায় হিন্দুদের বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট পণ্ডিভগণ দিতেন। ইহাঁরা রাজপণ্ডিভ বলিয়া গণ্য



জায়গীর ভোগের নবাবি সনন্দ।

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

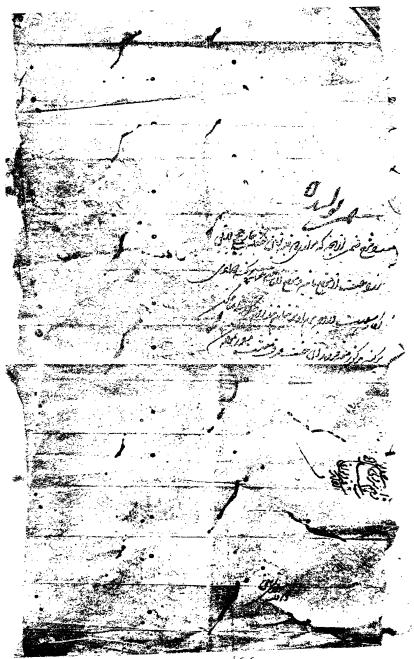

নবাবি সনকের পৃষ্ঠলিপি।

হইতেন, নবাব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভরণপোষণার্থ ভূমিদান পাইতেন। নবাব একাম উল্লা থার প্রদত্ত এইরূপ সন্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।\*

সামরিক বিভাগে বক্সী, জমাদর, হাজারী প্রভৃতি পদ ছিল। দেওয়ানী সেরে গ্রায় মৃত্যোফী বা সেরেস্তাদার, আমান, পেন্ধার, মোন্শী প্রভৃতি বহুবিধ কর্মচারী ছিল। খাজাঞ্চির উপর তহবিলের ভার ছিল, ফোতাদার বা পোদ্দার মৃদ্রা পরীক্ষা করিতেন। সেনানায়কগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর ভোগ করিতেন; হিম্মত খাঁ, হাতিম খাঁ, বক্তার সিংহ সেনাপতির জায়গীর আজও "ছেগা" নামে পরিচিত।

রাজস্ব সংগ্রহে বৈকুণ্ঠ বাস—

নবাব মুর্শিদকুলি থার পূর্বে প্রধানতঃ ইজারাদারগণই দেশের বড়লোক ছিলেন, মুর্শিদকুলি ইজারা প্রথা রহিত করিয়া জমিদার স্থাষ্ট করেন, জমিদারগণ রাজস্বের টাকা কিন্তিবন্দীক্রমে দেওয়ানখানায় প্রদান করিতেন। রাজস্ব বাকি পড়িলে, স্থানীয় কর্মচারীর রিপোর্ট মতে জমিদার্দিগকে কখন কখন

\* মূল পারস্থ দান পত্রের মর্ম এই ষেঃ—ডৌয়াদিগ নিবাসী নন্দরামের ভরণপোষণ সংক্রান্ত দরখাস্থ অনুসারে পরগণা মজুকুর দোয়ারিভাগা হইতে > কুবলা ভূমি ভাহাকে দেওয়া হয়, উচিত বে, তিনি উহা ভোগ ক্রমে হয়া (আশীর্কাদ) করেন। ৫ জলুব।
মোহরে—'বাদশাহে আলমগীর ফিদ্দরি গাজী এক্রাম খাঁ ১১৭২" রাজপণ্ডিতি পদের সনন্দের অনুবাদ:—

মোহদিয়ান চৌধুরিয়ান ও কাফুনগোইয়াণ পরগণে ডৌয়াদি ও গয়রছ সরকার প্রীহট্ট জ্ঞাত হইবা যেহেতু সাবেকি দল্ভব মতে রাজপণ্ডিতি বিষয় উপরি উক্ত পরগণাজাতের মোকরার আছে, অদ্য দরখাস্থ হয় যে সাবেক দল্ভব মতে বিষয় মজকুর মোকরর হয়, অত এব দরখাস্থ মত রাজপণ্ডিতি পণ্ডিতি বিষয় পরগণাজাত মজকুরের উহার নামে পুর্চের লিখিত্তমত বাহাল করা গেল, উচিত যে উহারার তছ্রপ দেওন যে প্রাদ্ধ ও গয়রহ কার্য্যে প্রগণাজাত নিবাসীর পূর্বের দল্ভর মত অয়দান ও জলদান ও বংসত্রি পওন আর জকরি কর্ম্ম শাস্ত্র মত প্রগণাজাত নিবাসীর পত্ত দেওন, এহাতে তাগিদ্ধ তাগিদ জানিয়। লিখামত আচরণ করিবা। তারিথ ৬ সহারছক সন ৪ জলুষ।

ঢাকা বা মূর্শিদাবাদে আহ্বান করা হইত, নিমন্ত্রিভগণ ভাগ্যাহ্নসারে তথায় বিবিধন্ধপ ষন্ত্রণার আস্বাদ প্রাপ্ত হইতেন। এই অকথ্য অত্যাচার মূর্শিদকুলি ও তদীয় দৌহিতৃপতি দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা থার নামের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াইভিহানের পৃষ্ঠায় অন্ধিত রহিয়াছে। কাহাকে বা শিশ্বী মৎস্থপূর্ণ বিষ্ঠাগর্প্তে নামাইয়া দেওয়া হইত, কাহারও ঢিলা পায়জামার ভিতর বৃশ্চিক বা বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত, কাহাকেও লবণমিশ্রিত মহিষ-হগ্ধ পান করাইয়াউদরাময়ে ভোগাইবার ব্যবস্থা হইত। হিন্দুর প্রতি বিদ্রুপচ্ছলেই মেন এই অত্যাচার "বৈকুঠবাদ" বলিয়া কথিত হইত। কিছু 'বৈকুঠে' যে মোদলমান জমিদারগণের প্রবেশ নিষেধ, তাহা নহে; তরফের ভ্ম্যাধিকারীকেও একবার 'বৈকুঠ' দর্শন করিতে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। যাহাদের সোভাগ্যে বিদেশ গমন না ঘটিত, তাঁহারাও সহজে অব্যাহতি পাইতেন না, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কাছে তাঁহারা বিশেষ ভাবে নির্যাতিত হইতেন। এই নির্যাতন ভয়ে জমি জমা গ্রহণে লোকে প্রায়ই নারাজ হইত।

রায় ও রায়বাহাত্ব খেতাব—

নবাবি আমলেই সম্ভ্রাস্ত ভূম্যধিকারীগণ 'চৌধুরী' থেতাব পাইতেন। থেতাবের মধ্যে 'রায়' থেতাব খুব উচ্চ ছিল। মুর্শিদাবাদ কাহিনী রচিন্ধতা লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান সময়ের আয় তৎকালে রায় ও রায়বাহাত্র উপাধি পথে ঘাটে গড়াগড়ি ঘাইত না। সে সময়ে রায়িদগকে সহস্র সৈত্যের (তল্মধ্যে ৫০০ অখারোহী) অধিপতির ও রায়বাহাত্রকে তিন সহস্র সৈত্যের (তল্মধ্যে ২০০০ অধারোহী) অধিপতির পদমর্য্যাদা দেওয়া হইত।" চৌধুরীদের থেতাব তদ্ধপ না হইলেও ইহারাই দেশের শক্তিস্বরূপ বিবেচিত হইতেন। চৌধুরী থেতাব—

হিন্দুরাজ্বে প্রজার নিকট হইতে করম্বরূপ উৎপন্ন শস্তের ষষ্ঠাংশ গৃহীত হইত। সমাট আকবরের পূর্ব্ব পূর্যন্ত তৎপরিবর্ত্তে কর ম্বরূপ আয়ের চতুর্থাংশ সংগৃহীত হইত, যাহারা এই সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাহারাই 'চৌধুরী' (সংস্কৃত চতুর্ধারী বা চতুর্ধুরীণ) উপাধি পাইতেন। কিন্তু তৎকালে এ উপাধি কচিৎ কাহাকেও দেওয়া হইত; পরবর্ত্তী সময়েই 'চৌধুরী' থেতাবের ছড়াছড়ি হয়। পূর্ব্বে ইহা রাজস্ব আদায়ী কর্মচারীর উপাধি ছিল, পরে জ্মাধিকারীদের স্থায়ী উপাধিরপে পরিণত হয়। কিন্তু নৃতন জমিদারগণ এই থেতাব পাইতেন না, কেননা জমিদার ও চৌধুরী একার্থ বোধক নহে। জমিদারী পূর্ব্বে একটি পদ স্বরূপ ছিল, \* জমিদারগণ আদায়কারী 'মারফতদার' স্বরূপ নিয়োজিত হইতেন। ক ইহা-দিগকে এক সময় রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে হইত। পক্ষান্তরে 'চৌধুরী' বংশাস্ক্রুমিক উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। জমির স্বত্যুতির সহিত জমিদারিত্ব ঘুচিয়া যায়, কিন্তু চৌধুরী উপাধি তদ্রপ নহে। বন্তুত: জমিদার ও চৌধুরী অথবা ক্রোড়ী ভিন্নার্থ বোধক শব্দ। ই 'চৌধুরী' উপাধি স্থায়ী ও উত্তরাধিকারী প্রযোজ্য হইলেও, পূর্ব্বে দশসনা বন্দোবন্তকালে কোন কোন নৃতন জমিদারকে ঐ প্রাচীন উপাধিতে জ্যিত করা হয়। ও তন্ত্যুতীত তৎকালে চৌধুরী থেতাব ও 'ইজ্জত' 'রিয়াসত' ইত্যাদি বিক্রেয় করারও উদাহরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে কোন কোন স্থলে স্বয়মুডুত চৌধুরী দৃষ্ট হইলেও, প্রক্তপক্ষে নৃতন চৌধুরী হইবার আর উপায় নাই।

## দ্রব্যের মূল্যাদি---

নবাবি আমলে অপরাধীদিগকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইত, কিন্তু দ্বতর স্থানে অপরাধীগণকে ধৃত করার স্ববন্দাবস্ত ছিল না; এইজন্ম দেশে চুরী, ডাকাতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। দোষী নির্দ্ধারণ স্থলে নানারপ পরীক্ষাও শপথ ছিল। তথন প্রজাগণের অবস্থা অনেক ভাল ছিল বলিয়া লোকে সহজে কুপথে যাইত না, জিনিসপত্র সন্তাদরে পাওয়া যাইত; চাউলের মণ্ডৎকালে চারি আনা ছয় আনায় বিক্রয় হইত, একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে ? অধিক দিন নহে, শতাব্দী পূর্বের এদেশে ধানের কাঠার মূল্য তুই টাকা আড়াই

<sup>\*</sup> Philip's Land Tenure PP. 34, 85, 59, 101, 170.

<sup>†</sup> Wheeler's Tales from Indian History. Chap. XIV. PP. 202, 203.

<sup>‡</sup> The fifth Report from the Select committee on the Affairs of the East India company. VOL. I. PP. 257, 258.

<sup>§</sup> Harrington's Analysis of the Finances of Bengal VOL. III. P. 327.

টাকার অধিক ছিল না।—আট মণে এক কাঠা হয়। তথন ম্বতের সের চারি আনা ছয় আনা বিকাইত। মজুরের বেতনও অধিক ছিল না, বার্যিক এক টাকা কি বার আনা হইলে বলবান কর্মক্ষম চাকর পাওয়া ঘাইত, ইহা নবাবি আমলের শেষ সময়ের কথা। ঐ সময়ের প্রথমে ও মধ্যভাগে দেশের অবস্থা আরও ভাল ছিল।

(থাজা---

🕳 এই সময়কার শ্রীহট্টের একটি প্রথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থাইন-ই-আকবরি গ্রন্থোক্ত দ্বাদশ স্থবার ইতিহাস প্রকরণে লিখিত হইয়াছে যে, 'শ্রাহটে অনেক খোজা ও ক্রীত দাসদাসী পাওয়া যায়।' কুতিম উপায়ে মোসলমান বালকদের পুরুষত্ব নষ্ট করা হইত, বলে বালকদিগকে ধরিয়া খোজা করিত।\* এই থোজাগণ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। ইহারা

এই নৃশংস প্রথা গৌরবাত্মক নহে। কিন্তু গেইট সাহেব তদীয় আসামের ইতিহাসে শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ প্রসঙ্গে কেবল এইটিই মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তত্ত্তরে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীষ্ক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"We are told only that in early time Sylhet district supplied India with eunuchs (page 272) and nothing more as to its products, human beings or other things. Sylhet claims as its own the great Raghunath Siromani, the subtlest logician that Bengal has ever produced; the greater Sri Chaitanya who has passed as an Avatar of Vishnu; Adwaita, one of the Vaishnavite trinity who represented God Siva, if Chaitanya was Vishnu: Maheswar Nyayalanker who, like Raghunandan (who wrote 28 books on new Sriti. called Tattwas), wrote 28 books on old Sriti, called Pradipas: Baninath Bidyasagar whose commentary is one of the best ever written on Sanskrit Grammar, and many other men of learning and religion + + + But nothing counted so much with the author as the manufacture of eunuchs for insertion in his history." এতছলিখিত মহাত্মাদের বুতাস্ত যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

কথন কথন প্রভৃত ধন উপার্জ্জন পূর্ব্বক দেশে আসিয়া সৎকীর্ত্তি করিত।
চূড্থাইর সন্নিকটবর্ত্তী থোজার দীঘী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। করিমগঞ্জের
প্রসিদ্ধ জায়গীরদার বংশের প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি তাহাদের বংশের জনৈক থোজা
হইতেই এই সময়ে হইয়াছিল।\* তথন লোকে বেতন দিয়া চাকর রাখিতে
বিশেষ চেষ্টা পাইত না, তথন অতি মাত্রায় দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, তথন
পণ্য স্তব্যের স্থায় বাজারে দাসদাসী বিক্রেয় হইত, তবে ইহাদের ক্রেয়বিক্রয়ে
লিখিত দলিলের ব্যবহার ছিল।

সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার---

শ্রীহট্টে পূর্ব হইতে মৈথিল দিজবর্গের প্রাধান্ত থাকায় সংস্কৃতের বহুল চর্চা ছিল। শাহজ্বলালের সময় হইতে এদেশের কথাবার্ত্তায় উদ্দূর্প ভাষার অনেক শব্দ মিশ্রিত হইলেও সংস্কৃত্তের প্রভাব হিন্দু সমাজ হইতে দূরীভূত হয় নাই, নবাবি আমলেও অধিকাংশ স্থলে দলিল পত্র সংস্কৃতেই লিপিবদ্ধ হইত।

পণ্ডিতগণ সংস্কৃতেই গ্রন্থাদি লিখিতে যত্ন করিতেন। পরবর্তীকালে বাদালা

- শ্রীহটের ইতিবৃত্তের ৩য় ভাগে (বংশবৃত্তান্তে) এই বংশকথা কথিত হইবে।
- ক ইটা নিবাসী রাঘবেক্স চক্রবর্তীর ১৮১১ খৃষ্টাব্দের লিখিত এইরূপ একখানি দলিলের অবিকল নকল এম্বলে উদ্ভ করা গেল, ইহাতে তথনকার ভাষার নমুনাও পাওয়া যাইবে;—

"ইআদিকীর্দ শ্রীরাঘবেন্দ্র চক্রবর্ত্তি সদাসয়েন্দ্র লিখিতং শ্রীরত্বরন্ত শর্মণঃ কস্থ বিক্রয় পত্রমিদং কার্জাঞ্চ আগে আমি তুমার পাশ হনে মবলগ ৩ তিন রূপাইরা পাইলাম পাইরঃ আমার পৈত্রিক নফর শ্রীচান্দ স্ক্রন্তর বেটী শ্রীমতি আদক্র দাসিরে ভোমার পাশ বিক্রয় পত্র করিয়া দিলাম ভোমার পৈত্রিক নফর শুনা স্ক্রন্তর প্রত্র শ্রীকটা স্ক্রন্তর পাশ বিবাহ দেও ইহার দিগে বে সস্তান আদি হৈব এহার দান বিক্রি অধিকার তুমার এহাতে আমার সত্ত নাই এতদর্থে বিক্রয় পত্র লেথিয়া দিলাম ইতি সন ১২১২ সাল বাঙ্গালা মাহে ১৯ কার্ত্তিক।"

( পার্ষের সাক্ষী—জীবিজয়কৃষ্ণ শর্মা, জীবিষ্ণুরাম শর্মা। উপরে সাক্ষর জীরত্বরন্ত শর্মণঃ। )

া শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় তদীয় শ্রীহটের ভূগোলের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিথিয়াছেন,—
"অনেকস্থলে সংস্কৃতে লিথিত ভূমি বিক্রমপত্রাদিও দেখা গিয়াছে (মথা ধর্মপুর নিবাসী
সনংকুমার চৌধুরীর বাড়ীতে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন সংস্কৃত কবলা), এ দেশে যে আ্বার্য ভাষার
ভূবি প্রচলন ছিল, ত্রিবয়ে হৈধ জ্মিবার কারণ নাই।"

মিশ্রিত সংস্কৃতেই দলিলাদি লিখিত হইত।\* শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায়ও জনেক অবিমিশ্র সংস্কৃত শব্দ পাওয়। যায়।

\* এইরূপ একথানা দলিলের প্রতিলিপি নিমে দেওয়া গেলঃ—

"শ্রীনকল পাট্রা অজ করার মাহে ২৫ আসাড় সন ১০৯২ সাল স্বন্ধি বিনবভূত্তর-সহস্রতমান্দে আসাড়স্থ পঞ্চিংসতি বিদসে শ্রীশ্রীনতাং স্থলতান আরম্পনাহ পাদপদ্মানামভূত্যদিরিনি রাজ্যে বঙ্গানামধীখরেষ শ্রীযুত সাহাইস্থা থান মহোগ্রপ্রতাপেষ শ্রীহাধিকারিকি শ্রীযুত আবহুল রহেম থান মহাসয়ে শ্রীযুত হাজি সাহারাজকত্ম পঞ্চথণ্ডাধিকারিকে বিলসতি সাহিত্রির পঞ্চথণ্ডচত্তরকান্তর্গত থাসাপাটকস্থ শ্রীস্থলান দাস শ্রীগোবিন্দদাস সকাসাত সপ্তন্মুদ্রাং গৃহীত্বা শ্রীমধুস্থদন পাল শ্রীকৃষ্ণবল্পত পালাভ্যাং দক্ষিণে শ্রীবংসিকারার্কাটিকা পশ্চিমে পূর্ব্ধ রাজমার্গ চ উত্তরে পুন্ধরিণ্যুত্তরপারং পূর্বেক ইসানকোনার্বাধক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ির গোলে চ জুরিআর ত্রিসিমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্না শ্রীমনিপত্তন বাটিকা মৌজে থেসরা সম্বন্ধিনী বিক্রীতেতি তনমূল্যং ৭ সাততক্ষা দ্রব্য একবাড়ী চতুঃসীমাক সন—তারিথ—সদর"—

এই দলিলের শীর্ষদেশে একপার্শ্বে একটি পারস্থ মোহর এবং অপর পার্শদেশে "শ্রীমধুস্থদন পাল সন্মত শ্রীকৃষ্ণবল্পভ পাল সন্মত" এবং ছ'নিয়ে ''উভয়ায়্মত্যা শ্রীমধুস্থদন ভট্টাচার্য্য'' এইরূপ লিখিত আছে। দলিলের নিয়দেশে ''তত্রার্থে সাক্ষিণ শ্রীহরিরাম পাল" এইরূপ লিখিত। ইহাতে বোধ হয় যে, মধুস্থদন ভট্টাচার্য্যই দলিল লেখক ছিলেন। তত্মতাত দলিলের তিনপার্থেই ''ইসাদি" বা সাক্ষা ১৫ জনের নাম আছে, ষথা— ঘ্রামপাল, রতিরামপাল, বারাণসী দাস, পিভাপর পাল, রামনারামণ দেব, রামচন্দ্র দত্ত, ফ্রিদ খাঁ ইত্যাদি।

এই দলিল সম্পাদনের কাল সমাট আরক্ষজেবের রাজত্ব সময়ই ছিল, তথন বক্লাধিপতি শায়েস্থা থাঁ এরং প্রীহট্টে আফুল বহেম থাঁ ফৌজদার ছিলেন। ইহাঁর নাম প্রীহট্টের কালেক্টরীর কাগজপত্রে আছে কিন্তু তথারা তাঁহার সময় নিষ্ধারিত করা যাইতে পারে নাই। হাজি শাহবাজ তৎকালে পঞ্চথণ্ডের ভূষানী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

দলিল সংস্কৃতে লিখিত হইলেও লেখক বানান গুদ্ধির প্রতি মনোযোগ করেন নাই ! বানানের ভূল প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। দলিলের প্রথমে "নকল" শব্দ লিখিত। জারও কয়েকটি মূল দলিলে এই শব্দ পাওয়া গিয়াছে, ইহা বোধ হয় ডৎকালের রীতি ছিল। সাধারণ অবস্থা----

নবাৰি আগলে দেশের অবস্থা মোটাম্টি ভালই ছিল। বিচার কার্য্য সুন্দ্মভাবে সম্পাদিত না হইলেও, দেশের লোক অনেক পরিমাণে সুখস্বছদেশ জীবিকা নির্বাহ করিত, অহরহঃ অরকষ্ট ছিল না, লোকের ধর্ম ভয় প্রবল ছিল, সত্য কথা বই তাহারা মিথ্যা বলিত না। অক্যায়াচরণে সহজে লোক যাইত না বলিয়া ফৌজদারী মোকদ্মার এত ছড়াছড়ি ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরাই মীমাংসা করিয়া দিতেন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও উর্দ্ধ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রচুর সম্মান ছিল, তথন উৎকট সাম্যনীতির স্থোতে হিন্দু সমাজের প্রাচীন স্থনীতি ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। ঐ সময়েই দেশে, দেশের মৃথে।জ্জ্লকারী অনেক মহাপুরুষের অভ্যাদ্য হয়।

মহাপুরুষ ও গ্রন্থকার----

বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতত্যের নামে বঙ্গদেশের নাম চিরউজ্জ্বল হইরাছে,
শ্রীহট্টের ঢাকাদিন্দিণে এই সময়েই তাঁহার পিতামহ উপেক্স ও পিতা জগন্নাথ
মিশ্রের জন্ম হয়। যে নীলাম্বর চক্রবর্তী জ্যোতির্বিক্তায় বন্ধবিখ্যাত
ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের মাতামহ সেই বিখ্যাত পণ্ডিত তরফের জ্বয়পুরে এই
সময়েই জন্ম পরিগ্রাহ করেন, জ্বপুরে জাত ইহারই তন্যা শচীদেব শ্রীচৈতন্যের
জননী। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যথন শ্রীহট্ট এক ভীষণ জনার্ষ্টি জনিত
ছর্তিকাদিতে প্রপীড়িক হয়, \* যথন তজ্জন্য বহুব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করতঃ
ভিন্নদেশে গমন করেন, সেই সময়েই নীলাম্বর চক্রবর্তী সপরিবারে জ্বরপুর
হইতে নদীয়ায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পার্যদ শ্রীবাসাচার্য্য, শ্রীচৈতত্ত্বলীলার আদি লেখক পার্যদক্ষির মুরারি গুপ্ত, প্রাচীন পদকর্ত্তা হত্ত্বনাথ, প্রাসক
শাঠক রত্বগর্ভাচার্য্য, শ্রীচন্ত্রশেধর আচার্য্যন্ত্ব, ইহান্না এই নবাবি আমনেই

<sup>&</sup>quot;শ্রীষ্ট দেশে অনাচার হুর্ভিক্ষ জন্মিল। ডাকা চুরি অনারৃষ্টি মড়ক পড়িল। উচ্ছিন্ন ২ইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া। নানা দেশে সর্বলোক গেল পলাইয়া।"

কবি জ্বানন্দ কৃত চৈত্ৰমন্দ্ৰ।

শ্রীহট্টে এককালে উদিত হইয়াছিলেন, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে তাঁহাদের বিষয় বিবৃত্ত করা বাইবে।

এই সময় কত প্রদিদ্ধ গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহটের নাম চিম্নগৌরবাধিত করিয়া গিয়াছেন। প্রদক্তঃ বন্ধগৌরব রঘুনাথ শিরোমণি,
সময়প্রদীপ প্রণেতা জ্যোতির্বিদ হরিহরাচার্য্য, দীপিকাপ্রভা রচয়িতা গোবিলাচার্যা, পারত্য গ্রন্থকার রেয়াপ্রউদ্দীন 'বুলবুলেবার্লাণা' ও পীর বাদশাহের
কথা এইভাগেই কথিত হইবে, তয়াতীত শ্রীহট্টের অক্ততর পারত্য কবি
মৌনবী মোহাম্মদ আরদদ্প্রায় বিশতবর্ষ পূর্বের "জয়র উন্ন মোকলাফ" নামক
গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন।

ইটাবাসী পদ্মপুরাণের প্রসিদ্ধ কবি ষষ্ঠীবর প্রভৃতি, বিখ্যাত অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা পঞ্চংগুবাসী মহেশব অ্যালকার, ত্রৈপুর রাজবংশের ইতিহাস "রাজমানা"কার শুক্রেশর ও বাণেশর প্রভৃতি এই সময়েই আবিভৃতি হইয়া শ্রীহট্রের মুখোজ্জন করেন। শ্রীহটে বেমন মনদা প্রভার বাহুল্য লক্ষিত হয়, তেমনি চারি পাঁচজন প্রসুরাণ রচয়িতা এদেশে এই সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন বিলয়। আমরা জ্ঞাত আছি।

নবাবি আমলেই শ্রীতৈতন্তের এই পিতৃভূমিতে নবধর্ম প্রবর্ত্তক রাম্ক্রফ গোসাইর উদ্ভব হয়; ঠাকুর বাণী, পাগল শহর, বঞ্চিত ঘোষ, ঠাকুর ক্রীবন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধার্দ্ধিক মহাত্মাগণ এই সময়েই শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বংশবৃত্তান্ত ও জীবন বৃত্তান্ত ভাগে পাঠক ইহাঁদের কথা দেখিতে পাইবেন।

## পঞ্চম অধ্যায়—তর্ফের কথা।

গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তীয়ার স্থায় তরফও প্রীহটের অন্ততম প্রাচীন রাজ্য।

রাদা আচাক কিন্তু তরফ মোদলমানাধিকত হওয়ার সময় হইতেই
নারায়ণ। প্রীহটের গৌড় রাজ্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

বিহটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় থণ্ডের ১ম অধ্যায়ে তরফের শেব হিন্দু রাজার
উল্লেখ করা গিয়াছে,ইহাঁর নাম আচাক নারায়ণ।

কিংবদস্তী যে, তিনি হঠাৎ রাজপদ লাভ করায় 'আচাক' বা 'আচ্ছিত' নামে খ্যাত হন।\* কথিত আছে,—উত্তরে বরাক নদী, পূর্ব্বে ভাত্মগাছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা, পশ্চিমে উত্তর লাখাই, এই চতুঃসীমান্তর্গত (আঠার মোড়ার) রাজপুর নামক স্থানে ইহার বাজধানী ছিল। আচাক নারায়ণ ত্রিপুরেশবের আপ্রিত নৃপতি ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শ যাহা হউক তৎকালীন অক্যান্ত স্বাধীন নৃপতি অপেক্ষা তাহার প্রভাব কোন অংশেই অল্ল

রাজা আচাক নারায়ণ সম্বন্ধে তরফ অঞ্চলে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। কবিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদ তাঁহার রাজধানী হইতে অনেক দ্বে থাকিলেও তিনি ক্রতগামী

\* কোনও পণ্ডিত দেশভাষায় কথিত আচাক শক্টী শুদ্ধ করিতে গিয়া "আচক্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কাব্রুই রাজার নামকে তিনি আচক্র নারায়ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। সৈয়দ আবহুল আগফর কৃত তরফের ইতিহাসের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"অকম্মাৎ এবং বিময়কর এই উভয় শব্দের বোগিক অর্থ স্থলে এদেশের সাধারণ লোকেরা আচাক (বা আচানক) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। অক্তাত কুলশীল এক ব্যক্তি অকমাৎ উপস্থিত হইয়া দেশ অধিকার করায় এবং অকমাৎ ব্যাপার সম্পাদন হেতু তিনি আচাক নারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।"

এই কথার সহিত গৌড়গোবিন্দ রাজার আবির্ভাবের সাদৃশ্য পাঠক শ্বরণ করিয়া দেখিবেন।

ক আচাক নারায়ণ ত্রিপুরেশবের আশ্রিত রাজা ছিলেন, সন্দেহ নাই। আইন-ইআকবরি প্রন্থে লিখিত আছে—'ভাটী প্রদেশের সন্নিকটে 'তিপ্রা' নামে এক স্বাধীন রাজ্য
আছে। যিনি রাজা হন, তাহার উপাধি মাণিক। সেই রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ
'নারায়ণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"—( বন্মমতীর প্রকাশিত অনুবাদিত পুস্তক।)

তরফের মুদ্রিত ইতিহাসের ৩২ পৃষ্ঠার লিখিত আছে :—''আচাক নারায়ণ যে ত্রিপুরাধি-পতির করদ কি সংস্কৃষ্ট ছিলেন, তাহাতে জার সন্দেহ নাই; তৎকালে যিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন।" অখে আরোহণ পূর্বক সেই নদে স্থান করিতে যাইতেন। যে স্থানে তিনি স্থান করিতেন, তাহা অদ্যাপি স্থানঘাট নামে কথিত হয়।\* যে পথ দিয়া স্থানে যাইতেন, তাহা "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হয়। রাজধানী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দ্রবর্ত্তী এক নির্জ্জন টীলার উপরে তিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, ঐ টীলাকে লোকে "কীর্স্তনীয়া টীলা" বলিয়া থাকে।

রাজবাটীতে দেবতা স্থাপিত ছিলেন, প্রত্যন্থ দেবতার সেবা হইত। দেবতার "ভোগ" আরম্ভ হইলে এক বৃহৎ ঢকা বাজান হইত, তাহার মেঘ গর্জ্জনবৎ গভীর ধ্বনি তিন ক্রোশ দ্র হইতে শ্রুতিগোচর হইত; তাহা শুনিয়াই রাজা কীর্ন্তনীয়া টীলা হইতে প্রত্যাগমন করতঃ প্রসাদ পাইতেন। এই ঢকা পরে মোদলমানগণ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

রাজা আচাক নারায়ণের বংশ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; তিনি ত্রৈপুর বংশীয় নূপতি হইলেও হইতে পারেন; তন্নির্মিত পথ "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হওয়ার ইহাই কারণ বলিয়া বোধ হয়।

আচাক নারায়ণ প্রসিদ্ধ রাজা গৌড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন, এই সময় এ অঞ্চলে মোসলমানগণের আগমন হয় নাই। আচাক নারায়ণের অধিকারে তথন কাজি হ্বরউদ্দীন নিজ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গোহত্যা করায় রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার ভাতা হেলিম উদ্দীন প ইহাতে জিঘাংদা পরবশ হইয়া দিল্লী গমন করতঃ সম্রাট্দদনে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তথন, শ্রীহট্টে মোসলমান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার্থ দিল্লী হইতে যেরূপে সৈয়দ নিদরউদ্দীন সিপা-ই-সালার সমৈত্যে প্রেরিত হন, তাহা ইতিপূর্বের বর্ণিত হইয়াছে।

<sup>\*</sup> পৌরাণিক ভগদত্ত রাজা রাজ্যশাসন ব্যপদেশে গ্রীহট্টে আগমন করিলে এই স্থানে মান করিতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। রাজা আচাক নারায়ণও সেই স্থান ঘাটে গিয়াই প্রত্যাহ স্থান করিতেন।

<sup>🕈</sup> ইহার বংশীয়গণ এখন সাটিয়াজুবীতে বাস করিতেছেন।

শ্রীহট্ট জয়ের পর শাহজলালের নির্দ্দেশাস্থসারে সেনাপতি নির্বর্টদ্দীন রাজ্যা আচাক নারায়ণরে পলায়ন আচাক নারায়ণকে পরাভূত করিতে ধাবিত হন। ও তবফ জয়। শাহজলাল নিজ অফ্চর আউলিয়াপণ \* সহ্ম শ্রীহট্টেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নসীরউদ্দীনের অধীন সৈত্যগণ ব্যতীত ঘাদশজন আউলিয়া, তাঁহার সহিত তরফ যাত্রা করেন। তরফ বিজিত হইলে, তথায় ধর্মপ্রচার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আচাক নারায়ণ, রাজা গৌড়গোবিন্দের পরাভব সংবাদে ভীত হইয়া ছিলেন। তিনি ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অশিক্ষিত সৈত্ত্যগণ স্থশিক্ষিত্ত পাঠান সৈত্ত্বের সহিত পারিয়া উঠিবে না—প্রাণিক্ষয় মাত্র হইবে। এমতাবস্থায় । সন্ধি স্থাপনই কর্ত্তব্য মনে করিয়া, তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

স্থান হইল না,—'কাজি স্থান্তজ্বীনের রক্ত বিনিময়ে, মোসলমান ধর্ম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে।' এই প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে নিরাণচিত্তে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক তিনি পরিবারবর্গসহ ত্তিপুরাধিপতির আশ্রয়ে গমন করিলেন ত্তিপুরেশর বিপন্ন আচাক নারায়ণকে আশ্রয় দান করিলেও, তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক যবন সৈন্যের সহিত আহবে লিপ্ত হইলেন না।

জনশ্রতি র্আছে যে, ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ হইবে না ভাবিয়া তিনি তথা হইতে মথ্রা তীর্থে গমন করেন ; সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে সময়ে সৈয়দ নদীরউদ্দীন তরফ জয়ে যাত্রা করেন তখন শ্রীহট্টের
নানা স্থানের নাম পশ্চিমাংশ বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অনেক নিম্ন ছিল,
করণ। বংসরের অধিকাংশ কাল অনেক ভূমি জলের নীচে
থাকিত, এই জন্য তরফ জয়াথীদিগকে জলপথে যাত্রা করিতে হয়। শ্রীহট্ট হইডে
যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ যে স্থানে তাঁহারা উচ্চভূমি দর্শন করেন, উচ্চ আইল ক

<sup>\* &#</sup>x27;ওলী' অর্থে সাধক। 'ওলী' একবচন, 'আউলিয়া' বছবচন।

ক ক্ষেত্রের জল আটকাইবার জন্য হে বাঁধ দেওরা হয়, তাহাই 'আইল।' আল বা আইল আলবাল শব্দের অপশ্রংশ। আইলের প্রকৃত অর্থ এদেশস্থ সকলেই পরিজ্ঞাত। আইন-ই-আকবরি মতে, বঙ্গদেশের ভূমিতে 'আল' থাকায় ইহা বাঙ্গালা দেশ বলিয়া ক্ষিত্ত হইয়াতে।

বলিয়া দেই স্থানের নাম 'উচাইল' রাখা হয়, অধুনা তাহাই উচাইল পরগণা বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহারা রাজার পলায়ন বার্তা জানিতে পারিয়া দগর্ব্বে রাজধানী প্রবিষ্ট হন ও সদৈন্যে তথায় বাস করেন। কিন্তু তত্রত্য জলবায়ু পাঠান সৈনিকদের পক্ষে বিষতৃল্য হইল, বহুতর সৈন্য রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তথন বিচক্ষণ সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ সেই বিষবৎ স্থান পরিত্যাগ করিলেন ও সদৈন্যে ইহার প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া গেলেন। লম্বর বা সৈন্যের অবস্থানের জন্য ঐ স্থান লম্বর-পুর নামে থ্যাত হয়। বিষবৎ প্রাণনাশক সেই অস্বাস্থ্যকর ও পরিত্যক্ত বাজগানী তদবধি বিষ্থাম বা বিষ্গাও নাম প্রাপ্ত হয়।

সে যাহাহউক, এই বিজয় সংবাদ যথাকালে দিল্লী নগরে পৌছিলে, সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ সম্বন্ধ হইয়া সেনাপতি নসিরউদ্দীনকে তরফ রাজ্যের শাসন কর্ত্তত্ব প্রদান করেন।

ঐ স্থানের নাম তৎপূর্ব্বে তরফ ছিল না। আঠার মৃড়ার রাজপুর বিজিগীযু দ্বাদশ আউলিয়ার আগমন সময়ে শাহগাজী আচাক নারায়ণের রাজ্যের প্রতি অনু,লি-নির্দেশ ক্রমে বলিয়াছিলেন, "ইস তরফ যাওগে।" ইহাতেই ঐ দেশ তবফ নামে খ্যাত হয় বলিয়া কথিত আছে।

তরফ তথন একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল: সরাইল-স্তর থণ্ডল ও জোয়ান-শাহী প্রভৃতি পরগণা তথন তরফের সামিল ছিল। এই বিস্তৃত ভৃথণ্ডের প্রথম মোসলমান শাসনকর্ত্ত। সৈয়দ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার। তরফ জয়ের কয়েক বর্ষ পরে তিনি তোগলক বংশীয় শেষ নূপতি মহমুদ শাহের সময়ে ১৩৯৫ খু ষ্টাব্দে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সনন্দের বলেই তাঁহার রাজ্যসীমা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নসিরউদ্দীনের সহিত যে দ্বাদশ আউলিয়া তরফে আগমন করেন: তাঁহাদের দ্বাদশ আউলিয়ার প্রভাবে তরফ বিজিত হওয়ায়, মোসলমান সমাজে "বার আউলিয়ার মূলক" বলিয়া খ্যাত मद्रशा । উহা হইয়াছিল। তরফে মোদলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বার আউলিয়া ধর্ম প্রচারার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যুষিত স্থানে এক একটি দরগা স্থাপিত হয়।

- (১) শাহগান্ধী—ইনি বিষগ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই; বিষগ্রামের সন্নিকটেই বাস করিতেন। তাঁহার বাসস্থান 'গান্ধীপুর' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মৃত্যুর পর রাজার মণ্ডপ গৃহেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আছে।
- (২) শাহ মজলিশ আমীন—ইনি উচাইল গমন করিয়াছিলেন; তথায় তাঁহার দরগা আছে। তত্ত্রতা স্কর্হৎ মসজিদ ও দীর্ঘিকা ইহাঁরই প্রস্তুত।
- (৩) শাহ ফতেগান্ধী—তাঁহার বাসস্থান ফতেপুর বলিয়া থাতে। তৎসহ আহমদ গান্ধী ও মসউদ গান্ধী এই স্থানে একত্র বাস করিতেন। তাঁহার দরগায় তৎকৃত একটি মসন্দিদ আছে। ফতেগান্ধীর মৃত্যুর পর রঘুনন্দন পাহাড়ে তদীয় দেহ কবর দেওয়া হয়; সে স্থান জঙ্গলাকীর্ণ। আহমদ গান্ধীর কবর পাহাড়ের পার্থে দৃষ্ট হয়। এই দরগা সাহান্ধী-বান্ধার ষ্টেশনের দেড় মাইল মাত্র দ্রে; অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিনে গান্ধীর স্মরণার্থ এখানে একটি মেলা হয়।
- ( ও ) সৈমদ শাহ সমেফ মিল্লতউদ্দীন—লম্বরপুরে বাস করেন; তথায় তাঁহার দরগা অবস্থিত। তাঁহার প্রপৌত্রই প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ। দাউদের নামে তাঁহার বাসস্থান দাউদ নগর নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা পরে তরফ হইতে থারিজ হইয়া এক বিভিন্ন পরগণা বলিয়া খ্যাত হয়। দাউদ নগরের দরগায় একটি প্রাচীন পুদ্ধরিণীতে বহুতর গজার মাছ সর্ব্বদাই ভাসিয়া ফিরে। ইহা শায়েন্ডাগঞ্জ ষ্টেশনের অতি সল্লিকটে অবস্থিত। ধর্মাত্মা দাউদের পুত্রের নাম সৈয়দ মহিব উল্লা ছিল। গুরুতা এই বংশের ব্যবসায়; তরফের সাত ফানির ভূসামীগণ এই বংশের শিষ্য।
  - (৫) শাহ তাজ উদ্দীন কুরেষি—চৌকি পরগণায় ইনি গমন করেন।
- (৬) শাহ আরফিন—ইনি লাউড়ে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি কেরেন। শাহ আরফিনের দরগা উত্তর অঞ্চলে বিশেষ প্রাসিদ্ধ।
- (१) শাহ ক্লকন উদ্দীন আনোয়ারি—ইনি সরাইল গমন করিয়াছিলেন, তত্রত্য শাহজাদপুরে তাঁহার দ্বগা আছে।

- (৮) শাহ মহম্দ-লয়রপুরের নিকট উদ্বাজারের কাছে তাঁহার দরগা আছে।
- (৯) শাহ বদর—ইহাঁর বাসস্থান বদরপুর। বদরপুর জংশনের অতি নিকটেই ইহাঁর দরগা অবস্থিত।
  - ( >• ) শাহ স্থলতান—ইহাঁর দরগা ময়মনসিংহের মদনপুরে অবস্থিত।
  - (১১) শাহ বদর উদ্দীন—চট্টগ্রামে ইহাঁর প্রসিদ্ধ দরগা আছে।
  - (১২) নাম অজ্ঞাত-কুমিল্লার থড়মপুরে ইহাঁর দরগা বর্ত্তমান।

তরফ জয়ের পর সৈয়দ নসির উদ্দীন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি
লক্ষরপুর। সৈন্যগণ সহ যেস্থানে বাস করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত
হন। সে স্থান লস্করপুর নামে খ্যাত হয়, তাঁহার বৈদেশিক সৈন্যগণ
উদ্পুভাষায় কথাবার্তা কহিত, প্রধানতঃ সৈন্যদের দ্বারা লস্করপুরের সন্মিকটে
যে বাজার বসিয়াছিল, তাহা উদ্পুবাজার নামে খ্যাত হয়। সৈয়দ নসিরউদ্দীনের
শাসনে সম্বরেই তরফে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি পূর্ব্ব কথিত কাজি
ফুরউদ্দীনের কন্যার সহিত নিজ পুজের বিবাহ দিয়া সেই বিষাদগ্রস্ত নিরাশ্রম
পরিবারকে সাস্থনা দান করেন।

নসিরউদ্দীন মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্টে গিয়া হজরত শাহজলালের সহিত সাক্ষাৎ
নসিরউদ্দীনের করিতেন। একদা তিনি এক স্থপ্ন দর্শন করেন,
করর। তাহাতে তাঁহার ধারণা জন্মে যে তিনি আর বাঁচিবেন
না। স্থপ্ন দর্শনের পর তিনি শ্রীহট্টে গমন করেন ও হজরত শাহজলালকে
এই অন্থরোধ করেন, যেন মৃত্যুর পর তদীয় দেহ পীরমহল্লান্থিত আদিনা
মসজিদে রক্ষিত হয়। অতঃপর কিছুকাল রাজ্যভোগান্তে নসিরউদ্দীন পরলোক
গমন করেন। তদীয় দেহ আদিনা মসজিদে রক্ষিত হইল, কিন্তু একটু পরেই
তাঁহার শব আর পাওয়া গেল না। তথন শবের অভাবে শবাধারটির সমাধি দেওয়া
হইল, সেই সমাধির চিহ্ন অদ্যাপি পীরমহল্লায় দৃষ্ট হয়।

নসিরউদ্দীনের পুত্র সিরাজউ ক্রান পিতৃবিয়োগের পর পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন। ইহার মৃসাফীর ও ফকির নামে তৃই পুত্র হয়। মৃসাফীর পিতৃরাজ্য ভোগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সৈয়দ শাহ খোদাবন্দ রাজ্যলাভ

করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইত্রাহিম খ্যাতনামা ব্যক্তি, তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়া দিল্লী হইতে "মালেক-উল-উলমা" উপাধি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইনি বক্লাধিপতি দ্বিতীয় জেলাল উদ্দীনের প্রথমা কন্যার প্রাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবোধ্যাবাসী কালিদাস গজদানী নামক এক ব্যক্তি বিষয় কর্ম উপলক্ষে ইবাহিম ও পূর্ববিদ্ধে আগমন করে ও মোসলমান ধর্ম অবলম্বনে কালিদাস। স্বীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পায়। এই কালিদাস, ইবাহিম থাঁ মালেক-উল-উলমা হইতে মোসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সোলেমন নাম ধারণ করিয়াছিল।\* ইহাঁর পুত্রই বঙ্গীয় বারভ্ঞার অন্যতম প্রসিদ্ধ ঈশা থাঁ। ঈশা থাঁ সমাটের ফরমান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্বগ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। ঈশা থাঁ দোর্দিণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে রাজা মানসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ইহার বংশীয়গণ অদ্যাপি জঙ্গলবাড়ী ও হয়বং নগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানে বাস করিতেছেন। ক

ণ এই বংশীয়গণের একটি বংশ-শাথা এর্স্থলে দেওয়া গেল:-কালিদাস গজদানী ওরফে সোলেমন।
|
ঈশা থাঁ (মসনদ আলী)



<sup>\*</sup> মসনদ আলীর ইতিহাস ও ঐীযুক্ত স্বরূপচক্র রায় কৃত 'স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস' (৫ম অ: ৯৬ পৃ:) জুঠবা।

পোদাবন্দের পাঁচ পুত্র; ত্রাধ্যে সৈয়দ শাহ ইপ্রাইল অতি বিদ্বান ছিলেন;

'মুল্ক-উল-উলামা" বিদ্যাবন্তার জন্য তিনি "মূল্ক-উল-উলামা"
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্থপ্রাঞ্জল পারশ্য ভাষায় তিনি ৯৪১ হিজ্বনীতে
( গৃঃ ১৫২৩ ) "মদানেল ফওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।\* শ্রীহট্টবাসী
গ্রন্থকার কর্তৃক তৎপূর্ব্বে পারশ্য ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থ রচিত হওয়ার সংবাদ
পাওয়া যায় নাই। মৃত্যুর পূর্বে খোদাবন্দ এই পুত্ররত্বকে রাজ্য প্রদান করেন,
কিন্তু তিনি বিষয়-ভোগ অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্মালোচনাই সমধিক ভাল
বাসিতেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাত্ত্বয়ও অতি ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এই তিন ভ্রাতা "আউলিয়া" হওয়ায়, চতুর্থ সৈয়দ মিকায়েল প্রক্লত পক্ষে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। এই জন্যই কনিষ্ঠ হইলেও, সাধারণ প্রজার কাছে তিনি "বড়মিয়া" উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠামুক্রমিক সম্পত্তি কনিষ্ঠ বংশগত শ হয়।

মিকায়েলের চারি পুত্র,—নাজির খাঁ, আব্বাস বা দরওয়া খাঁ, মুসা, মিনা বা বেজাড়ায় স্থলতান। সৈয়দ আব্বাস একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ভাতৃ হত্যা। ছিলেন; তিনি স্বগুণে দিল্লীতে পরিচিত ও খ্যাতিমান হন এবং তত্রত্য জনৈক ওমরাহতনয়ার পাণিগ্রহণ করিতে সক্ষম হন। তিনি রাজপ্রসাদ স্বরূপ সম্রাট হইতে শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া দেশে আগমন করেন। পূর্বেই তাঁহার আগমন বার্ত্তা দেশে প্রচারিত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির খা ঈর্মা পরবশ হইয়া, তাঁহাকে বিনাশ করিতে ক্রতসংকল্প হইলেন; এবং বাড়ী পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে তাঁহাকে হাঠৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করিলেন।

এই ব্যাপারে ওমরাহতনয়া অতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইলেন, তিনি আর স্বামী গৃহে পেলেন না; তথা হইতেই পুনঃ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে

এই গ্রন্থবানা তরফ—
 শ্রেল নিবাদী প্রীয়ৃত দৈয়দ এমদাদ-উল-হক সাহেব মহাশয়ের
 নিকট আছে। তিনি উহা মৃত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তরফের বিবরণ সংগ্রহ
 বিবরে এই সদাশয় সৈয়দ সাহেব আমাদিপকে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন।

† এই প্রাচীন বংশাবলী খ-পরিশিষ্টে জন্টব্য। ( २য় ভা: २য় थ: )

স্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হয়,—- স্বামী হইতে স্ত্রী চিরতরে বিযুক্ত হইয়া পড়েন, সেই স্থান তদবধি "বেজোড়া" নামে খ্যাত হয়। বেজোড়া বর্ত্তমানে এক বৃহৎ পরগণা।

সৈয়দ আব্বাস বা দরওয়াথাঁ দিল্লী গমনের পূর্ব্বে একটি দীর্ঘিকা থনন করাইয়াছিলেন, তরফের গোগাওরা গ্রামে "দরওয়া গাঁর দীঘী" নামে এথনও তাহা বর্ত্তমান আছে। নরপতিতে প্রতিদ্বন্দী ভ্রাতা নাজির থাঁর দীঘী বর্ত্তমান, উহা অতি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ সলিল সমন্বিত।

মিকায়েল পুত্রগণের উপর তুষ্ট ছিলেন না। সৈয়দ মুসা পিতার কথঞ্চিৎ প্রিয় ছিলেন বলিয়া, ইহাকেই তিনি সমস্ত অধিকার প্রদান করিয়া যান। মুসা সগৌরবে তরফ শাসন করিতে আরম্ভ করেন; এই সময়ে তাঁহার আদম নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

তরফের অধিপতিগণ দিল্লীর দহিত দম্বন্ধ স্থাপন করিলেও দাক্ষাংভাবে মহারাজ অমর মাণিক্যের তাঁহারা ত্রিপুরাধিপতির প্রভাবাধীন তরফাক্রমণ। ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ববর্ত্ত্বী হতীয় অধ্যায়ে অমর মাণিক্যের কথা বলা হইয়াছে, তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির পর এক দীঘী খনন করাইতে ইচ্ছা করিয়া অধীন দামস্ত নূপতি ও জমীদারবর্গকে মজুর পাঠাইতে আদেশ করেন; তরফের অধিপতিকেও মজুর পাঠাইতে বলা হয়় তরফের অধিপতি তাঁহার এ আদেশ গ্রাহ্ম করেন নাই। মহারাজ অমর মাণিক্য ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া আনিবার নিমন্ত ঘাবিংশতি সহস্র সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্তের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তরফপতি পলায়ন করিলেন, দৈত্তগণ তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তরফপতি প্রায় করিলেন, দৈত্তগণ তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। তরফপতি স্বয়ং শ্রীহট্টের মোদলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রম গ্রহণ করিলেন। \* এই স্ত্ত্রে শ্রীহট্টের আমিল সহ অমর মাণিক্যের ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুরাধিপতিই জয় লাভ করেন শি

শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত 'ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাঃ ৬য় খঃ ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ

কারীর মুক্তিদান করিয়া স্বীয় উদারতা প্রদর্শন করেন। এই উত্তরাধীকারীই মুসা তন্ম সৈয়দ আদম।

মুসা পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করিলে, তাঁহার ভাতা মিনা ক্ষ্ম হইয়া তত্ত্বারের জন্য দিল্লী গমন করেন। বছদিন দিল্লী অবস্থিতি করিয়া বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার ক্রমে তিনি কয়েকজন প্রধান আমীরকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি সম্রাটকে জানাইলেন যে, মুদা অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তরফ রাচ্ছ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

এইরূপে মিনা প্রবঞ্চনা ক্রমে দিল্লী-দরবার হইতে রাজ্যাধিকারের এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। মিনার রাজ্য লালসায় তরকের স্বাধীনতা এইরূপে সঙ্গোচিত করিয়া ফেলে। ইহার পূর্বের যদিও তাঁহারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন, তথাপি রাজ্যের উত্তরাধীকারী নিয়োগ সময়ে কদাপি কাহারও অমুমতির অপেকা করিতেন না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

মিনা ওরফে স্থলতান দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আর পৈতৃক বাসভবনে গমন করেন নাই; তথা হইতে তিন মাইল দূরে এক নৃতন আবাস বাটী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। স্থলতান দত্ত বলিয়াই হউক, কি তাঁহার 'স্থলতান' নাম হইতেই হউক, উক্ত স্থান তদবধি "স্থলতান-শি" নামে পরিচিত হয়।

দিল্লী হইতে আগমনের পর মিনা ছয় বংসর জীবিত ছিলেন। এই সময় আরাকান-পত্তি আরাকানের মগরাজের সহিত তাঁহায় পরিচয় সহ পৰিচয়। হওয়ায়, মগরাজ ভাঁহাকে এক মূল্যবান তরবারি উপহার দেন। সৈয়দ মুসাও আরাকান পতির পরিচিত হইয়াছিলেন। আরাকান পতির সহিত ইহাঁদের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল; ইহাঁরা প্রায়ই আরাকান রাজ্ঞসভায় যাইতেন।

আরাকানের মন্ত্রী মাগণ ঠাকুর কাব্য**ি**নাদী ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে মোদলমান বন্ধীয় কবি আলাওল সাহেব "পদ্মাবতী" নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; এই গ্রন্থ ১৬২৭ বৃষ্টাবের (হি: ১০৪৫) রচিত হয়। এই কবি সৈয়দ মুসার উপরোধে "সয়ফল মুলুক ও বদিউজ্জমাল" নামক পারস্ত গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদে প্রবৃত্ত হন। উহা মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয় 🗯 মৃদা স্থলীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন এবং ত্রিশ বর্ষ কাল তর্ম্ব শাসন করেন।

মিনা বছ চেষ্টা করিয়াও পৈতৃক রাজ্য সর্বাংশে অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কখন নিজ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায়, এই ভয়ে তিনি সদাঃ সতর্ক থাকিতেন। এই জন্ম তিনি চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং এই ভয়েই তিনি দিল্লী হইতেও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। অচিরেই তিনি কালগ্রাসে পভিত হওয়য়, উভয় লাতার সম্মিলনে বিবাদ ভয়ন হইতে পারে নাই।

তরফের অধিপতিদের ক্ষমতা পার্যবর্তী কোনও রাজা অপেক্ষা অল্প রাজ্য বিভাগ। ছিল না, স্থতরাং তরফের সম্পত্তিকে "রাজ্য" বলিতে আপত্তি নাই। মুসা ও মিনার পুত্রদের সময়ে এই সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্বের মুসা-পুত্র সৈয়দ আদমের নামোল্লেথ করা সিয়াছে। মিনা ইউনস ও ক্রিঞ্জিয়া নামে হুই পুত্র রাথিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। উভয় লাতাই স্থানিক্ষত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা অধিক ছিল-না। ইহারা (আদম ও ইউনস প্রভৃতি) পরস্পার বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, দেশ শাসনে মনোযোগ দিতে পারেন নাই; দেশে নানারূপ অশান্তি বিরাজ করিতেছিল; অরাজকতায় চৌর্যা ও দস্মাতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

মিনার স্বীকৃত অর্থ দিল্লীতে প্রেরিত হইতে পারে নাই; এজন্ম এ সময়ে দিল্লী হইতে জনৈক কন্মচারী সনৈন্তে তরফ আগমন করেন।

মুসাপুত্র আদম উক্ত রাজ কর্ম্মচারীকে বিপক্ষ-পক্ষ সমর্থক জ্ঞানে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী স্থায়নিষ্ঠ ছিলেন, তিনি যথাযথো সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন; অমুযঙ্গে ইহাও জ্ঞাপন করিলেন যে, মিনার পুত্রগণই স্থানিক্ষত ও লোকামুরাগভান্ধন।

অতঃপর সমাট উভয় পক্ষকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া আদম ও মিনার তনয়ত্বয়, প্রত্যেকেই আপনাদিগকে প্রকৃত

শ্রীযুত শিব রতন মিত্র সঙ্কলিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" (১৭ পঃ) দেখ।

অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করতঃ অধিকার প্রাপ্তির আবেদন করিলেন।

মিনার পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি তখনও সম্রাট দরবারে ছিলেন. প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টাতেই বিষয়টি আপোষে মীমাংসিত হইবার চেষ্টা হয়। তদকুদারে মুসা-পুত্র আদম তরফের নয় আনা এবং মিনার তনয়ৎয় সাত আনা অংশ ও প্রথম "রিয়াসত" ( কর্ত্তম্ব ) প্রাপ্ত হন।\*

রিয়াসত প্রাপ্তি সদ্বন্ধে একটি গল্প আছে। কে রিয়াসত পাইবে, ইহার মীমাংসার জন্ম একটী পরীক্ষার আয়োজন হয়, একটি দীর্ঘ লৌহ শলাকা প্রোথিত করতঃ বলা হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যিনি লম্ফ প্রদানে উহা উল্লঙ্খন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রথম রিয়াসত পাইবার উপযোগী হইবেন। এতদশ্রবণে প্রাণের মমতায় আদম পশ্চাৎপদ হইলেন; কিন্তু মিনা-পুত্র ইউনস্ সোৎসাহে অগ্রসর হইলে, সম্রাট সম্ভুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরণ করতঃ প্রথম রিয়াসত প্রদান করিলেন। তদ্মতীত মিনা-তনয়ের উপর দেশের দেওয়ানী বিচার ভার এবং আদমকে ফৌজদারী বিচারাধিকার প্রদত্ত হয়। এইরূপ মীমাংসায় মীনা-তনম্বম বিশেষ সম্ভুষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা সকলেই তর্ম্ব প্রত্যাগমন কবেন।

\* দৈয়দ আবহুল আগফর কৃত তরফের ইতিহাস এস্থের মতামুসারে এস্থলে বিরোধ মীমাংসার কথা লিখিত হইল : সৈয়দ এমদাতুল হক সাহেব আমাদিগকে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা স্বয়ং ''আপোষ মীমাংসা" করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

মুদ্রিত তরফের ইতিহাসে যে সকল তারিথের উল্লেখ আছে, তাহাও স্বটি নিভূল নতে। সৈয়দগণের বংশাবলীর সহিত তাহার সামঞ্জন্ত হয় না ( থ-পরিশিষ্টে বংশপত্র দেখ)। এই ঘটনাটিকে রচয়িতা বহুপূর্বের নিয়া ফেলিয়াছেন!

হৈম্মদ নসিরউন্দীন সিপা-ই-সালার শাহজলালের সমসাময়িক: তরফের ইতিহাসেও লিখিত যে ১৯৯৫ খুষ্টাব্দে তিনি সনন্দ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ সৈয়দ ইম্রাইল ১৫২৩ খুষ্টাব্দে ( ৯৪১ হিঃ ) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁদের সময় হইতে হিসাব করিলে (নিসিরউদ্দীন হইতে ৬ ঠ ও ইপ্রাইল হইতে ৩ য় স্থানীয় ) আদম ও ইউনস্ প্রভৃতির সময়, মোগল সমাট আকবরের পূর্ববর্তী হয় না।

মিনার পুত্রষয় স্থশিক্ষিত ও মিষ্টভাষী ছিলেন; তন্মধ্যে ক্রিঞ্জিয়া অতি ধীর প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন; তাঁহার মধুর ব্যবহার ও আলাপে মৃহুর্ত্ত মধ্যে যে কোনও লোক তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। তাঁহাদের সন্থাবহারে অনতিবিলম্বেই আদমের মনোমালিন্য দূর হইয়া উভয় পক্ষে সৌহদ্য সংস্থাপিত হয়। ইহাতে দেশে শাস্তি স্থাপিত হওয়ায়, দেশবাদী পরম স্থাথ কাল্যাপন করে। এই সময় ইউন্সের মৃত্যু হওয়ায় ক্রিঞ্জিয়া অভিশয় বিবাদিত হন; কিন্তু আদম সহোদর-প্রেমের স্থলবর্তী হওয়ায়, দেই দারুণ শোক কথঞ্চিং প্রশমিত হয়। তরফে তথন নামে মাত্র তুইটি বিভাগ ছিল।

আদম ও ক্রিঞ্জিয়া যথাক্রমে আহমদ ও মোহাম্মদ কুদ্দুস নামে এক এক পুত্র রাথিয়া পরলোক গমন করেন। আহমদ নিতান্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন। মোহাম্মদের সে দোষ না থাকিলেও তিনি অযথা দান্তিকতা প্রকাশ করিতেন। আহমদ, ফতা ও হেদায়েত উল্লা নামে ছই পুত্র রাথিয়া পরলোক গমন করেন; মোহাম্মদের একমাত্র পুত্রের নাম মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

আহমদের পুত্রন্বরের মধ্যে ফতা অতি বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হেদায়েত উল্লাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

জ্যেষ্ঠতাত তনয় আলাউদ্দীনের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু ''তরফদার" আলাউদ্দীন নয় আনির মালীক, তিনি হেদায়েত উল্লার সহায় হইলে হেদায়েতকে তাঁহার স্থায়্য অংশ হইতে বঞ্চিত করা য়াইবে না, এই ছরভিদদ্ধি ও স্বার্থায়ুরোধে তিনি মনোভাব গোপন রাখিয়া আলাউদ্দীনের আমুগত্য স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে আলাউদ্দীন তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন; কৌশলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তথন ফতা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বিবিধ ষড়য়ের, নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, অপরিণত বয়স্ক বালক হেদায়েত উল্লাকে পৈতৃক বাদভূমি হইতে বিতাড়িত করিলেন! য়ে সম্পত্তি কেহ সঙ্গে আনে না, সঙ্গেও নিতে পারে না; সেই সম্পত্তি ভোগের মোহ-মদিরা মামুষকে এইরপই কুটল, কৌশলী ও নরপশুতে পরিণত করে।

হেদায়েত উল্লা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। পরে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তির জন্ম দিলীতে অভিযোগ করেন ও স্বীয় অংশ প্রাপ্ত হন। স্কুচতুর ফতা অধিক্লত সম্পত্তি হস্তচ্যত হইবার শক্ষণ দৃষ্টে আপোষ করিবার প্রস্তাব করেন। হেদায়েত উল্লা প্রমাদভীক্ষ লোক ছিলেন, তিনি এই প্রস্তাবে অসমত হইলেন না। ফতা হেদায়েত উল্লাকে সম্পত্তির "এক তরফ" বা একাংশ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিলে, নির্ব্বিবাদে তিনি তাহাতেই সমত হইলেন। অতঃপর এক বাটীতে বাস করা অমুচিত মনে করিয়া তিনি পৃথক বাটী প্রস্তুত করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্পত্তির 'এক তরফ' প্রাপ্ত হওয়ায় হেদায়েতের বংশীয়গণ 'তরফদার" নামে কথিত হইয়া থাকেন।\*

ইতিপূর্ব্বে বড়মিয়া বা মিকায়েলের কথা বলা গিয়াছে, তাঁহার ভ্রাতান নরপতি নিবাসী মূল্ক-উল-উলামা উপাধিক ইন্সাইলের বিষয়ও "কুতুব-উল-আউলিয়া।" বর্ণন করা ইইয়াছে; ইহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম শাহ ইলিয়াস কুদ্স; ইনি মোসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী ও মোসলমান ধার্ম্মিকগণের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন। শ্রেষ্ঠতম সাধককে মোসলমানগণ "কুতুব" বলিয়া থাকেন, ইনি "কুতুব-উল-আউলিয়া" এই উচ্চতম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কুতুব-উল-আউলিয়ার নাম তরফ মোসলমান সমাজে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। থোয়াই নদীর তীরে এক নির্জন কুটীরে তিনি সাধনা করিতেন। ক্ষিত্ত আছে, একদা রাত্রিকালে, আকাশ প্রাস্ত উজ্জল করিয়া চন্দ্রকিরণের স্থায় এক জ্যোতিরেথা তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল, তদবধি তিনি 'কুতুব-উল-আউলিয়া' নামে আখ্যাভ হন এবং তাঁহার বাসস্থান "চক্রচুরি" নামে খ্যাত হয়।

কুত্ব-উল-আউলিয়া সাহেব পরলোক গমন করিলে, নরপতির নিটবর্ত্তী কুত্বের মুড়ারবন্দ নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা দরগা। হয়; তাহাতে ঐ স্থান "কুতুবের দরগা" নামে খ্যাত হয়; কেহ কেহ 'মুড়ারবন্দের দরগা"ও বলিয়া থাকে।

<sup>\*</sup> বিশ্বকোষের ৫৬৮ পৃষ্ঠায় চট্টপ্রামস্থ তরফ ও তরফদারগণের বিষয়প্রসঙ্গে প্রীহটের তরফ । দারদের উল্লেখ আছে। তরফদার শব্দের প্রকৃত অর্থ ইহাই বোধ হয়। ভ্যায়ুনের সময়ে যাহারা গৌড় হইতে আগমন করতঃ চট্টগ্রামে ভূমির এক এক অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই তথায় তরফদার বলিয়া কথিত হয়।

দরগাটি খোয়াই নদীর তীরদেশে অবস্থিত এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় পোয়া মাইল দীর্ঘ; এই স্থানে নিসিরউদ্দীন সাহেবের পুত্র পৌত্রাদি ও অপর বহুতর সাধু মহাত্মার প্রায় শতাধিক 'কবর' আছে।\* দ্রবর্তী স্থান হইতেও ধর্মান্তরাগী মোদলমানগণ "জেয়ারত" উপলক্ষে এ স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের কবরের উপরস্থ প্রস্তর স্তম্ভে আরবি অক্ষরে কয়েক পংক্তি অন্ধিত আছে, তাহা পাঠ করা য়ায় না।

কুত্ব-উল-আউলিয়া সাহেবের বংশধরগণ নরপতি নিবাসী। কুত্ব-উল-আউলিয়া সাহেবের পাঁচ পুত্র; জ্যেষ্ঠ শাহ থোন্দকার সমধিক প্রসিদ্ধ । শ ইহার জুল্ল্ন, মোহাম্মদ, ও মুসা নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে মোহাম্মদের আট জন পুত্র হয়, ইহাঁদের মধ্যে গদাহাসন ও গিয়াস থ্যাতনামা। গদাহাসন একজন গদাহাসন। বিখ্যাত সাধক ছিলেন, তিনি প্রপিতামহের ন্যায় অনেক অসাধারণ কার্য্য করিয়া লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হন। ঐ তাহারই নামে গদাহাসন-নগর পরগণার নামকরণ হয়। তাঁহার নিকট হইতে একথানি তরবারি ও একটা অশ্ব উপহার পাইয়া, ত্রিপুরাবাসী সমসেরগাজী বিশেষ উৎসাহিত হন, ও তৎপ্রসাদে রোশানাবাদের অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাধুলোকের কবরের পার্থে মৃত্যুর পর দেহ রক্ষিত হওয়া মোসলমান সমাজে বাঞ্চনীয়। কথিত আছে, কুত্ব-উল-আউলিয়ার কবর পার্থে কাহার সব সমাহিত হইবে, গদাহাসন ও তদীয় পিত্রোর (মুসার) পুত্র শাহন্থরির মধ্যে

- গ—পরিশিষ্টে দরগার নক্সা জ্ঞষ্টব্য। (২য় ভাঃ ২য় খঃ)
- শ দিতীয় মুজলা থোন্দকার সয়মনসিংহের সিকান্দর নগর গমন করিয়া বাস করেন, এবং তৃতীয় মিয়া থোন্দকার ত্রিপুরার চান্দুড়ায় গমন করেন; ইঠানের বংশীয়গণ ভত্তৎ স্থানে বাস করিতেক্লেন।
  - 🗘 শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ৪র্ধ ভাগে গদাহাসন ও শাহমুরির কথা কথিত হইবে।
- জীযুত কৈলাসচন্দ্ৰ সিংহ প্ৰণীত ত্ৰিপুৱাৰ ইতিহাসের ২ ভা: ১০ম আ: ২২১ পৃষ্ঠা

   জিইবা। এই তরবারি আবাকানপতি, স্বীয় বন্ধ্ মিনাকে দিয়াছিলেন। পুক্ৰামুক্ৰমে

  ভাষা গদাহাসনেৰ হন্তপ্ৰত হয়। এই তৰবারি দৈবশক্তি বিশিষ্ট ছিল বলিয়া কথিত আছে।

এই বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়, বহু বাদ বিতণ্ডার পর এ প্রশ্নের মীমাংসা জন্ত উভয়ে দিল্লী নগরে গমন করেন।

গদাহাসন সম্রাটকে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্বক গদাহাসন নগর প্রগণা তরফ হইতে থারিজ করিয়া লন; কিন্তু বিচারে শাহ মুরিরই জন্ন হয়। গদাহাসনের ভাতাও এই সময়ে গিয়াসনগর পরগণা নিজ নামে তরফ হইতে থারিজ করেন।

এহ বংশে অনেকেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন, ইহাঁদের প্রভাবে লম্করপুর ও স্কুলতানশির সৈয়দগণ ভাঁহাদের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। তদ্বাতীত বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান বংশ প্রভৃতি ইহাঁদেরই শিষা। পরবর্ত্তী কালে এই বংশে শাহ সদর-উল-হাসন খ্যাতনামা ছিলেন। সদর-উল-হাসনের মাতা উচ্চবংশীয়া ছিলেন না ব য়া স্বৰংশীয়গণ তাঁহাকে ঘুণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বিদেশে গিয়া বিদ্যার্জ্জন পূর্দ্দক সদর আমীনি পদ প্রাপ্ত হন দশসনা বন্দোবস্তের সময় গদাহাসন নগর প্রগণায় ইহার নামে "২নং তালুক সদর-উল-হাসনের" স্পৃষ্টি হয়।\*

গদাহাসনের প্রতিহন্দ্রী তদীয় পিতৃব্য পুত্র সৈয়দ শাহ মুরি যে এক জন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন, কুতৃব-উল-পৈল-বংশ। আউলিয়ার কবর পার্থে, মৃত্যুর পর সমাহিত হইবার অধিকার পাওয়ায়. মোসলমান সমাজে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শাহ হুরি দিল্লী হইতে নিজ নামে "হুরুল হাদন নগর" প্রগণা খারিজ করিয়া, পৈলে আপনার বাদস্থান প্রস্তুত করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পীরবাদশাহ তদ্বংশে একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন; পীরবাদশাহের প্রকৃত নাম জ্ঞাত হওয়া যায় না, তৎকৃত "গঞ্জেতরাজ" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত তত্ত্ববিষয়ক একথানি গ্রন্থ আছে। পৈলে পীরবাদশাহের প্রাচীর বেষ্টিত দরগা মোসলমান সমাজে বিশেষ মান্ত। লোকের বিগাস যে, পীরবাদশাহের কবরের উপর তদ্বংশীয় কেহ একোত্তর শত কলদ জল ঢালিলে অনাবৃষ্টি কালেও বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পীরবাদশাহের

<sup>\*</sup> বর্তুমানে এবংশে সৈয়দ আলীকুল হাসন, সৈয়দ আন্দুল গয়ের ও ইসমাইল উদ্দীন প্রভৃতি বর্ত্ত*ান* আছেন।

দরগাতে তৎকৃত ত্ইটি পাকা মদজিদ আছে; ইহার দরিকটে (গ্রামের মধ্যে) প্রায় তিনপোয়া মাইল দীর্ঘ এক দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়, ক্ষিত আছে, জনৈক ফ্কির উহা খনন ক্রাইয়াছিলেন।

এই বংশে অনেক মহান্মা জন্ম গ্রহণ করেন; এই বংশীয় অনেকেই 
'বুলবুলে বাঙ্গালা।'' দিল্লীর সম্রাটকুমারদের শিক্ষকঙা 
করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শাহ আমানউদ্দীন নামক জনৈক কৃতবিদ্য 
ব্যক্তি দিল্লী হইতে এদেশে আগমন করেন, তিনি এই বংশে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে শাহ রেহানউদ্দীনের জন্ম হয়, তিনি পারস্ত 
ভাষায় মনোহর কবিতা রচনা করিতেন, তাঁহার কবিত্ব শ্রবণে দিল্লীশর 
তাঁহাকে "বুলবুলে বাঙ্গালা" উপাধি দিয়াছিলেন। পৈলের সৈয়দগণ সম্পত্তি 
অপেক্ষা বিদ্যারই সমধিক অন্তরাগী ছিলেন; পীরবাদশাহের অতি বৃদ্ধ 
প্রপৌত্র পারস্য ভাষায় স্বপ্নফল বিষয়ক এক গ্রন্থ ক্রিথিয়া গিয়াছেন।

দশসনা বন্দোবন্তের সময় এই বংশীয় রিয়াজউদ্দীন ও জয়েন-উল-আবেদীন বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের নামে যথাক্রমে ২০২নং ও ২০৩নং তালুকের স্পষ্ট হয়।

প্রসক্তঃ আমরা অনেক দ্বে আসিয়া পড়িয়াছি, অবাস্তর ভাবে নরপতি ক্ষমতার ও পৈলের সৈয়দগণের বৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে। 
হাসতা। মূল বিষয়ে মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ও ফতার কথা কথিত হইয়াছে, ইহাঁদের সময় পর্যাস্ত তরফের স্বাধীনতা একরূপ অব্যাহত ছিল, তখনও তাঁহারা দেশের দণ্ডম্ণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তখনও তাঁহারা জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হন নাই, তখন পর্যাস্ত তাঁহারা সাধারণের নিকট "ছনিয়ার মালীক" বলিয়া বিবেচিত হইতেন; স্থতরাং তরফের স্বাধীনতার ইতিহাস সেই সময় পর্যাস্তই বিবেচিত হইতে পারে।

আলাউদ্দীনের পুত্র মোহামদ হাসন ও ফতা-তনয়ের নাম নাসির। ইহাঁদের সময়ে কাফুনগোদের উপরে তরফের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্গিত

হওয়ায়, তাঁহাদের ক্ষমতা বিশেষরূপ হ্লাসতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের পুত্রগণ সাধারণ ভুষাধিকারীর ক্যান্ন "চৌধুরী" উপাধি ধারণ করত: মানভাবে শ্বীবনাতিবাহিত করেন। এই সময়ে মন্ত্রুমদারোপাধিক সন্ত্রান্ত কায়ুনগে। ৰংশীয়দের প্রতিপত্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাঁহাদের বংশরুতান্ত বিস্তৃত ভাবে ৩র ভাগে বর্ণিত হইবে।

হাসনের এক মাত্র পুত্রের নাম মোহাম্মদ মৃসিম; এবং মোহাম্মদ নাসিবের পুত্রবয়ের নাম মোহাম্মদ বাসির ও মোহাম্মদ আসির ছিল। তন্মধ্যে অপুত্রকাবস্থাম বাসিরের মৃত্যু হওয়ায় আসিরই সাত আনির সর্ব্বময় মালীক হন।

আসির বিধান ও দয়াবান ব্যক্তি ছিলেন, হিন্দু মোসলমানকে তিনি সমভাবে দর্শন করিতেন, তিনি মোসলমানদিগকে বেমন 'চেরাগী' 'শিণিঁ' ইত্যাদি বিষয়ে ৰিবিধ ভূমিদান করিয়াছেন, হিন্দু সাধু বৈষ্ণবৃদিগকেও তেমনি দেবত, ত্রন্ধতা ইত্যাদি প্রদান করিয়া সমদর্শিতা ও উদারতার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন।\*

· পক্ষান্তরে নয় আনির মালীক মোহাম্মদ মৃসিম মিথ্যা জাকজমক প্রিয় ও অত্যম্ভ অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের অন্তর্গ বহু ভত্রলোক লম্বরপুর পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাম্বরে প্রস্থান করেন। এই সময়ে স্থলতানশি ও লম্করপুরের এবসালী সম্পত্তি বিভাগ করা হয়। কিন্তু বণ্টন কার্য্য নির্দ্দোবন্ধণে সম্পাদিত হয় নাই, স্থলতানশি ৰা সাভ আনির অংশে বহুতর বিল, ঝিল ও পাহাড়াদি পতিত হয়, স্থতরাং উপযুক্ত আর হইত না। নয় আনির অংশে ভাল ভূমির বাছলো আয়ের পরিমাণ অধিক হইলেও, মুসিম রুথা ব্যন্তে তাহা উড়াইয়া দিতেন। কাজেই সরকারী রাজস্ব বাকী পড়িতে আরম্ভ হয়। 'তরফের ইভিহাসে' লিথিত হইয়াছে যে এই সময় "রাজন্ব পরিলোধ করিতে না পারিয়া

মাছুলিয়ার ৺বামকৃষ্ণ গোসাঞির আথড়া, চকহায়দরের আথড়া, ভাদৈর আৰড়া ও কুমড়ার দেবালয় প্রভৃতি তাঁহার দাতৃত্বে বিশেব আয়ুকুল্য লাভ করে।

উভর হিন্যার অমিদারেরা কিছু কিছু দিন শ্রীমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন।" ফুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ভরক হইতে করজাবাদ, \* প্টজুরী প্রভৃতি আরও চারিট পরগণা খারিজ হইরা বায়।

মৃসিমের সৈয়দ মৃসারজা, মোহামদ রজা প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হন্ধ, তন্ধধ্যে অধংশতনে তৃতীয় ও চতুর্ধ বংশহীন। স্থলতানশি বাসী অধিক দত্ত। আসিরের মোহামদ নাজির ও মোহামদ হাজির নামে ছই পুত্র ছিলেন। ইহাঁদের পরস্পারের মঞ্চে সৌহদ্য ছিল না। সম্পত্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, কিছ প্র্কর্তি তাঁহাদিগকে অভিমানী করিয়া তৃলিয়াছিল, প্রত্যেকেই আপনাদিগকে প্রভূ বলিয়া বোধ করিতেন। কার্যাকরী শক্তির অভাবে একদিকে তাঁহারা যেমন অলস, বিলাসরত ও আমোদপ্রিয়া ছিলেন, অপর দিকে তেমনই দান্তিক, ক্রোধী ও পরস্পার বিবাদশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও সম্রান্ত ঘরে যথন অলক্ষ্মী প্রবেশ করে, যথন উদ্যোগী কর্মতৎপর ব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে অলস ব্যক্তিগণ জ্মিতে থাকে, তথন শৃক্ত
পাত্রের গভীর শব্দের জার তাঁহাদেরও বুখা গর্ব প্রকাশই সার মাত্র থাকে।
ইহাদের গর্বাতিশয় অন্তঃপুরেও সংক্রমিত হইয়াছিল, কথিত আছে যে
কোন প্রতিবেশী রমণী মুক্তাগ্রথিত নথ নাকে অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন বলিয়া,
নয় আনির বিবি অপমান জ্ঞান করেন ও পরিচারিকা ধারা উহার নথ
উগ্যোচন করাইয়া আলাপ করিয়াছিলেন !! কিন্তু সেই অন্তঃপতিত অবস্থায়ও
সৈয়দগণের দাতৃত্বের অভাব দৃষ্ট হয় নাই।প্র

ভাদেশরবাসী সাকির আলী বাঁ মুর্নিদাবাদের নবাবের শিক্ষক ছিলেন, ভিনি
কয়জাবাদে সৈয়দদের দৌরাজের কথা নবাবের গোচর করেন, ইহাঁর আবেদন
মৃলেই কয়জাবাদ সৈয়দদের হস্তচ্যত হয়।

<sup>†</sup> গোপীনাথের আথড়া, বড়চবের আথড়া, বালিরাড়ীর জারগীর ও আলাপুরের জারগীর প্রভৃতির নামই বথেষ্ঠ। ভঙ্কির আরও অনেক দান করিয়া কথঞিৎ বশঃ অর্জন করিয়াছিলেন।

मुमात्रक्षांत्र मननत्रका ७ जानीत्रका नारम घर शृत रह ; এবং छाँरात ভ্রাতা মোহামদ রজার আহমদ রজা, হামিদ রজা প্রভৃতি চারি পুত্র ছিলেন। নয় আনির অংশে এই ছয় ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে আহমদ রক্ষা ও হামিদ রক্ষা অত্যন্ত হর্দ্ধর্য ছিলেন, ভাঁহাদের প্রতাপে নিকটবর্ত্তী অমিদারগণ কম্পিত কলেবর হইতেন। হামিদ রজা লেখাপড়া জানিতেন না. অক্সান্ত সকলেই পারস্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন, বিশেষতঃ আলী রজার হস্তাক্ষর অতি মনোহর ছিল।

সাত আনির অংশাধিকারী সৈয়দ নাঞ্জিরের মোহাম্মদ বাতির ও মোহাম্মদ নাভির নামে ছই পুত্র হইয়াছিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়—তর্ফের অবশিষ্ট কথা।

তরফের রামশ্রীবাসী সৈয়দগণ ভিন্ন বংশীয় হইলেও ইহাঁদেরও দেশে যথেষ্ঠ সম্মান আছে। সৈয়দ সিরাজুউদ্দীন নামক রামশ্রীর জনৈক সাধু তরফ হইতে উচাইলে গমন থোন্দকারদের বিবরণ। করতঃ তথায় বিবাহ করেন ও কতক ভসম্পত্তি লাভ করেন; ইহার বংশে মোতিওর রহমান থোন্দকারের জন্ম হয়। মোতিওর রহমান অতি বিধান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গুণে ত্রিপুরেশ্বর মোহিত ছিলেন ও তাঁহটেক অত্যস্ত ভাল বাসিতেন। তরফের শাত আনির জমিদার মোহামদ বাতির ও নাতির তাঁহার উপরে কতক দিন জমিদারির দম্পূর্ণ কর্ভুছভার গুল্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। জাঁহার গুণগ্রামে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন, মুর্নিদাবাদ হইতে লম্বরেই তাঁহার উপর রাজকীয় ভহনীল কার্য্যের ভার অর্পিড হয়। এই পদ লাভ করিলে তাঁহাকে সাত আনির কর্ম ভ্যাগ করিতে হইয়াছিল। তথন রাজকীয় তহনীল কার্যালয় তরফেই ছিল, এবং তাঁহাকে তরফেই থাকিতে হইত। তরফের জমিদারের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, এই জ্ঞাই রামশ্রীর, খোন্দকারদের কথা এ স্থলেই লিপিবদ্ধ হুইল।

মোতিওর রহমানের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ তোতিওর রহমান পিতার সঙ্গে তরফেই থাকিতেন। মধ্যম রিয়াছ্র রহমান ১০ জল্স ১৭ই শফর তারিখে (স্মাট শাহ আলম দ্বিতীয়ের রাজত্বের দুশম বর্ষে—১৭৭০ খৃষ্টাব্বে) বালিশিরার চৌধুরাই প্রাপ্ত হন, এবং কনিষ্ঠ নেয়াজ্ব রহমান তত্ত্বত্য কাহ্মনগো নিযুক্ত হন। ফলতঃ বিদ্যাগৌরবে ইহারা সকলেই থ্যাতনামা হইয়াছিলেন। ইহারা বিনীত ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং অচিরাৎ প্রভৃত ধন উপার্জ্জন ক্রমে বালিশিরা, বামৈ ও বেজোড়া প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত জমিদারী অর্জ্জন করেন।

মোতিওর রহমানের নামান্ত্রণারে বালিশিরার মোতিগঞ্জের বাজার স্থাপিত হয়; রিয়াজুর রহমানের নামে রিয়াজপুর পরগণা ও রিয়াজনগরের নামকদ্বণ হয়। কনিষ্ঠ নেয়াজুর রহমানের নামান্ত্রুমে নেয়াজপুরের নাম হয়। তঘ্যতীত বালিশিরার ২নং এবং উচাইলের ১নং তালুক মোতিওর রহমানের নাম ঘোষণা করিতেছে। বিয়াজুর রহমানের নামে বালিশিরার তনং এবং গদাহাসন নগরের ৩০নং, ৩১নং তালুকের নামকরণ হইয়াছে।

সে যাহা হউক, লম্বরপুরের জমিদার পূর্ব্বোক্ত মদনরজার বৈমাত্র
তরফে গৃহ-বিবাদ আতা আলীরজার মাতা মোগল বংশীয়া
ও মোতিওর রহমান। ছিলেন বলিয়া, আলীরজা জাতিগণের
নিকট নিন্দিত ও খ্বণাম্পদ ছিলেন; আলীরজা এই কারণে আত্বর্গ কর্ত্বক
পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হন। আলীরজা সহায় সম্পদ
হীন হইয়া থোনকোর মোতিওর রহমানের শ্রণাপয় হন।

মোতিওর রহমান আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি আলী রজার পকাবলহন করিয়া মদন রজা প্রভৃতি সকলেরই বিরাগ ভাজন হইলেন। যে আহমদ রজার বিরাট বপু ও বিকট বদন দর্শনে লোক ভরে বিকম্পিত হইত, যিনি অসামান্ত দৈহিক বলে অভ্যুক্ত প্রাচীর সলক্ষে উলক্ষন করিতে পারিতেন, বাঁহার প্রাক্তান্দি, জোয়ানু- শাহী, ভাগলপুর, ঔরন্ধপুর প্রভৃতির অমিদারবর্গ ত্রাসিত রহিতেন, কোন কারণে একদা যিনি ঔধন্ধপুরের অমিদারকে ধৃত করিয়া আনিতে অহ্নমাত্র ইতস্তত করেন নাই, স্থারের অহুরোধে,—আপ্রিত ও প্রপীড়িতকে রক্ষার জন্য মোতিওর রহমান সেই হর্জর্থ আহমদ রক্ষা ও তাঁহার সহোদর হামিদরকা এবং অপর প্রাভ্বর্গের প্রতিকৃলে একাকী উথিত হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে আলীরকা দিল্লী হইতে চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, মোতিওর রহমান অতঃপর আলীরকার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিকার করিতে লাগিলেন।

মোতিওর রহমানের এই কার্য্যে ভীষণ বিপদ ডাকিয়া আনিল, নয় আনির 'জমিদারগণ টাঁহার কার্য্যে বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন; ক্রোধের দারুণ দংশনে অস্থির হইয়া সপুত্র মোতিওর রহমানকে তাঁহারা সংহার ক্রিভে কুতসক্ষয় হইলেন।

তখন যুদ্ধের আন্থরিক আয়োজন হইতে লাগিল। থোন্দকার এই সময়

যুদ্ধোদ্যোগ।

নিজ বাটীতে গিয়াছিলেন, তিনি তরফের নথাবি কার্যালয়ে
উপস্থিত হইলেই হত্যা করা হইবে, স্থির হইল। মোতিওর রহমান এই সংবাদ
শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না। নথাবি কাছারী আক্রমণ করিয়া,
কর্মাচারীকে লাঞ্চিত করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই; এই ভাবিয়া তিনি
তরফে গমন করিলেন। এদিকে পূর্ব্ব পরামর্শাঙ্খসারে জমিদারগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন; আহমদরজা স্বয়ং ধহুর্ব্বান ধারণ করিলেন, হামিদরজার ছই হাতে

হুখানা তীক্রধার তরবারি জ্বলিতে লাগিল এবং পৃষ্ঠদেশে সচক্র বৃহৎ ঢাল শোভা
পাইল। এইরূপে আহমদ রজা স্বয়ং সেনাপতি বেশে বহুলোক লইয়া যাত্রা করিলেন।
ভাবানীদেব ও সাহেবরাম নামক ছই ব্যক্তি কতক খাসিয়া সৈক্তের স্থাধনায়ক

ভাবানীদেব ও সাহেবরাম নামক ছই ব্যক্তি কতক থাসিয়া সৈত্যের অধিনায়ক রূপে তাঁহাদের সহিত চলিল। লাখু ও বাখর মোহাম্মদ বরকলাজ সৈক্ষের ভার পাইয়া সমর সাজে ধাবিত হইল। শফরউদ্দীন কাড়াদার রণবাদ্য (কাড়া ও ঢাক প্রভৃতি) বাজাইয়া অথ্যে অথ্যে সদলে চলিল। এইরূপে তাহারা নবাকি কাড়ারীর সন্ধিক্টবর্ত্তী হইল।

লম্বপুরের যে স্থানে মৃন্সেফী কাছারী ছিল, পূর্ব্বে সেই স্থানেই নবাবি ভহনীল কার্যালয় ছিল। থোনাকার, শিকদার, কাজি প্রভৃতি রাজকীয় কর্মচারীবর্গ ঐ স্থানে বাস করিতেন। কাজি বিচার বিভাগে কর্ম করিতেন, শিকদার গ্রাম্য হাকিমের উপাধি ছিল। তৎকালে রুফ শিকদার নামক এক ব্যক্তিতরফে থাকিতেন। ঐ একই স্থানেই লম্বরপুর ও স্থলতানশির জমিদারদের কাছারী থাকায় ঐ স্থান সহর তুল্য ছিল ও লোকারণ্যের কোলাহলময় থাকিত।

আহমদরকা প্রভৃতি কাছারীর সন্নিকটবর্তী হইলেন, খোন্দকারের চর চান্দথা তাঁহার কাছে তথন এই সংবাদ প্রদান করিল; খোন্দকার ভাবিলেন, ইহারা ভয় প্রদর্শন মাত্র করিতেছে, দলবল সহ নিন্ধ কাছারীতেই উঠিবে; স্থতরাং নির্ভীকচিত্তে বলিলেন "কাছারীতে উৎপাত করে, কাহার সাধ্য। যদি আসে, প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিবে।" এতদ্বাতীত কোন পাইক বরকন্দান্ধকে তিনি বিশেষ ভাবে কোনও আদেশ দিলেন না,—কাছারী রক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না।

পরক্ষণেই অগ্রগামী আক্রমণকারীগণের আফালন ও চিৎকার ধ্বনি শুনা
য্য। গেল, কাড়ার কর্ক শধ্বনি চতুর্দিকে শব্দিত হইতে লাগিল;
কাছারী যথারীতি আক্রাস্ত হইল। কিন্তু মোতিওর রহমান তথনও ভীত হইলেন
না, তিনি শাস্তভাবে সময়োপযোগী বাক্য বলিয়া দ্ত পাঠাইলেন, বলিলেন:—
"আহমদ রক্ষা ও হামিদ রক্ষা দেশের কর্ত্তা, যাহা অভিপ্রায় এইক্ষণে করিতে
পারেন, অতএব আমার প্রাণবধ না করিয়া সদুদ্ধির পরিচয় প্রদান কর্মন।
প্রাণবধ করিলে পশ্চাৎফল শুভ হইবে না, মরকারী কর্মচারীর অন্থিপত্তও
প্রতীকার পরায়ণ হয়।"

তথন কাহার কথা কে গুনে ? ক্রোধের প্রবৃদ্ধ উত্তেজনাকালে লোকের বদি ভবিষ্থ জ্ঞান বিল্পু না হইত, তবে পৃথিবীর অনেক পাপ কমিয়া যাইত। বোন্দকারের সত্য কথা তথন কে বিচার করে ? তখন কেবল হিংসার কঠোর ভাড়না, জিগীয়া বৃত্তির প্রবল উত্তেজনা।

শিক্ষারও দৃত্যুবে আক্রমণকারীদিগকে জানাইলেন যে, নবাবি কাছারী

আক্রমণ করা অকর্ত্তব্য। তত্ত্তবে হামিদরজা বলিয়া দিলেন—"রাজকীয় কার্যালয় নষ্ট করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, শিকদারের সহিত তাঁহাদের কোনওপ্রতিদ্বন্দিতা নাই, আত্মহিত কামনা করিলে শিকদারের উচিত্ত যে কাছারী হইতে স্থানাস্তবে গমন করেন।"

এই সময় মধ্যে আক্রমণকারীগণ কাছারী প্রবেশের পদ্বা করিয়া লইল। খোন্দকারের অধীনে তথন কাছারীতে ৪০০ শত মাত্র সৈত্য উপস্থিত ছিল, তাঁহার 'রায় বাঁশিয়া'গণ মৃহুর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু প্রতিপক্ষীয় বরকন্দান্ধ সৈত্যচালক বাথর মোহাম্মদের গুলিবর্ধণে আহত ও ছিন্ন ছেইয়া পড়িল। তদৃষ্টে কতকন্ধন বরকন্দান্ধ সিংহ্ছার উদ্যাটন পূর্বক আক্রমণকারীদের প্রতি গুলি ছুড়িতে লাগিল। অবশিষ্ট লোকেরা গুলি বর্ষণ করতঃ আত্মবন্ধায় প্রবৃত্ত হইল।

একটি গুলি লাগিয়া স্বয়ং হামিদরজা আহত হইলেন, আর একটা অগ্নি-গোলক খাসিয়া সৈশ্য-নায়ক সাহেব রামের গলদেশে পতিত হইলে দে তৎক্ষণাৎ পতিত হইল . আরও কেহ কেহ আহত হইল। আহমদরজা ইহাতে অমুমাত্র ভীত হইলেন না, ভ্রাতার অবস্থাদৃষ্টে তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি আরও জ্ঞানিয়া উঠিল, তিনি ঝড়ের শ্রায় ধাবিত হইয়া নিমেষ মধ্যে কাছারীতে প্রবিষ্ট হইলেন।

জিঘাংসা-পরায়ণ উন্মন্ত সৈনিকদের গুলিবর্ধণে, শরাঘাতে ও যট্টিপ্রহারে খোন্দকারের রক্ষকগণ তিষ্টিতে পারিল না, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। খোন্দকারের রক্ষার আর উপায় থাকিল না।

কে কাহাকে মারে স্থির নাই; কেবল মার মার কাট কাট ধ্বনি,—কেবল শুলির শুম শুম পু কড়ার কড় কড় শব্দ, কেবল সৈত্যগণের তুম্ল কোলাহল। রণের ভীষণভায় ত্রাসিত হইয়া সাত আনির নায়েব গোলাম নবি, নয় আনির নায়েব শেখ ব্রহান উল্লা এই দময়ে পলায়ন করিলেন। লাখু সন্ধারের রায়্বাশ প্রহারে সৈয়দ মোহাম্মদ আদম চৌধুরী নামক জনৈক কর্মচারী নিহত হইলেন। এই সময়ে বিবাদের মূল কারণ সৈয়দ আলীরজা ভীত হইয়া এক নিক্জন গৃহে প্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তুই জন খাসিয়া সৈনিক

তদ্ টে তাঁহাকে ধৃত করতঃ হত্যা করিল। নিরস্তা নির্ভীক খোন্দকার সাহেব তথনও নিশ্চিম্ন ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন!! তথনও তাঁহার মৃথমগুলে ভয়ের চিহ্ন নাই! এই অতুল্য সাহসী পুরুষকে সাহেবউদ্দীন ও বীর্মা নামক তৃইটী আফগান বধ করিতে গিয়া তাঁহার ধৈর্ঘ্য দৃষ্টে মৃহুর্ত্ত জন্ম স্তাভাইল, বুঝি বা অস্ত্রাঘাত করিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা নিজমৃত্তি ধারণ করিল ও প্রশাস্তমৃত্তি খোন্দকার সাহেবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল!! তোতিওর রহমান পলাইতে ছিলেন, লাখু সন্ধার তাঁহাকে ধরিয়া হত্যা করিল। রাজকীয় অন্যান্ম কর্মাচারীদের মধ্যে কাজি ও শিকদার মৃত ও বন্দী হইয়া লক্ষরপুরে নীত হইলেন।

খোদকারের পক্ষীয় ৩৫ ব্যক্তি নিহত ও অনেক লোক আহত হয়।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বয়ং খোদ্দকার ও তাঁহার পুত্র; খাঁহার জন্ত এই বিভ্রাট উপস্থিত হয়, দৈয়দ বংশীয় সেই আলীরজা; দৈয়দ মোহাম্মদ আদম চৌধুরী নামক জনৈক কর্মচারী; এবং স্বপক্ষীয় ও সহায়তাকারী মোহাম্মদ আজগর, মির্জ্জা জুলফকার ও স্থরত সিংহ (ওরফে মাণিক বাবু) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ সম্লাস্ত ছিলেন।

আক্রমণকারীদের মধ্যে সাহেব রাম সদ্দার প্রমূথ তিন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে এবং স্বয়ং হামিদরজা সাহেব ও কয়েক জন সৈনিক আহত হয়।

রণজয়ের পর আহমদরজা, বিপক্ষীয় হতাহত সকলকে লইয়া বাড়ী, আসিলেন। অনতি বিলম্বেই অন্ধর মহলের উত্তর দ্বিকে ছুইটি গর্জ খনন. করা হইল; তাহার একটিতে খোন্দকার সাহেব, তাঁহার পুত্র ও আলীরজার, দেহ এবং অপরটিতে অবশিষ্ট হত ব্যক্তিবর্গের শব প্রোথিত করাইলেন।, মৃম্র্য যে সকল কাফ্রি চাকরাদি আহত অবস্থায় লম্বরপুরে নীত হয়, এই, সময় তাঁহাদিগকেও বধ করিয়া ঐ একই গর্জে প্রোথিত করা হয়! হায়, যে মাহ্য দেব প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, স্বার্থ সাধন ও হিংসা, পরায়ণতা তাহাদিগকে এইরপ পশু মধ্যে পরিগণিত করে, এইরপ্রেই তাঁহারা, আছশোণিত পানে আত্ম-তর্পণ করে।

হতভাগ্য হতাহতের এই ব্যবস্থা করিয়া আহমদ রজা ও হাদিমরজ্ঞা
বিলুঠন।
১২৫ জন বলবান সৈত্য সহ ভবানী দেবকে
খোন্দকারের বাড়ী দুঠন জন্ত রামগ্রী প্রেরণ করিলেন। আলীরজার জমিদারী
উদ্ধারের অন্ত,—টোধুরাইর সনন্দ রামগ্রীতে রক্ষিত ছিল, সর্বাত্যে তাহা
সংগ্রহের প্রয়োজন; এই জন্ত ভবানীদেবের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল।

বার্ত্তাবাহক মুখে রিয়াজুর রহমান এই যুদ্ধ বার্ত্তা এবং পিতা ও ভ্রাতার নিধন সংবাদ প্রাপ্তে অন্তঃপুর মধ্যে বিষাদিত চিত্তে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। লালা সাহেব, মীর কিয়ামউদ্দীন ও হাশিম ঠাকুর নামক সম্ভ্রাস্ত ব্যক্তিত্রয় তাঁহাকে সাস্থনা করিতেছিলেন; খোনদকারদের সরকার মতিরামও সেখানে উপস্থিত ছিল।

বিজয়ী বিপক্ষগণ কথন কি করিবে বলা যায় না, অতএব সম্বর অর্থাদি রক্ষার সদ্বাবস্থা করা সন্ধত, বৃদ্ধিমান মতিরাম এই কথা বলিলে, রিয়াজুর রহমান বহির্বাটী হইতে তংসমস্ত তাঁহার কাছে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

মতিরাম বহির্বাটীতে গিয়া অনস্তরাম তহবিলদার সহ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বহুতর থলিয়া এবং মূল্যবান বস্তাদি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। তাহারা পুন: পুন: করাঘাত করাতেও কেহ ভিতর বাটীর মারোদ্যাটন না করার, পুনন্চ বহির্বাটীকায় গিয়া তাহারা ভৎসমস্ত যথাস্থানে রাথিয়া দিল। ইহার পরক্ষণেই লাখু প্রভৃতি বিপক্ষ দৈলগণ আসিয়া বহির্বাটী বেষ্টন করে ও দ্বার উল্লোচন করিতে বলে।

অনস্তরাম দার খুলিয়া দিয়াই পলায়ন করিল। লাখু গৃহে প্রবিষ্ট হইল
এবং মতিরামের পাগড়ী, কুর্ত্তা ইত্যাদি ছিল্ল করিয়া, তাহাকে প্রহার
করিতে লাগিল। ভবানীদেব লাখুকে বারণ করিয়া, মতিরামকে ছাড়িয়া
দিবার কালে, তাহার বস্ত্র মধ্যে যোলভবি স্বর্ণ ও এক মোহর প্রাপ্ত
ক্রইল। ইহার পর দিল্পকের সমস্ত ত্রব্যই লুক্তিভ হইল।

লুঠনকারীরা তৎপর সিংহ্ছার ভগ্ন করিয়া খোন্দকার মহলে প্রবিষ্ট হইল প্র অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। কিছু তাহাতেও তাহাদের জিগীযা- বৃত্তি পরিতৃপ্ত হইল না। যখন মাহবের মনে পশুভাব প্রবল হয়, তখন হিতাহিত জ্ঞান ত থাকেই না, পরস্ক ইহার শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে অভিলাষ জয়ে; লুঠনকারীরা অতঃপর অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। খোন্দকার-পুত্র প্রভৃতি সকলেই তখন অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন অন্দর রক্ষার উপায় দেখিলেন না, তখন শাহলাল সাহেব নামক তাঁহাদের জনৈক কুট্ছ পূর্ব্বোক্ত সনন্দ সহ মূল্যবান বহুদ্রব্য পূর্ণ এক সিন্দুক প্রাচীরের উপর দিয়া প্রেরণ করিলেন; ভবানীদেব ঐ সমস্ত দ্রব্য ও বন্দী মতিরাম সরকারকে পাঁচজন দেশওয়ালীর সংবক্ষণে লন্ধরপুরে পাঠাইয়া দিল।

শস্করপুরে গিয়াও মতিরামের লাশ্বনার শেষ ইইল না, শোলকারের গুপু ধনাগারের সন্ধান অথবা দশ সহস্র টাকা নজর দানের জন্ম প্যাদাগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল; মতিরাম নিঃশব্দে সমস্ত অত্যাচার সহ্ করিল, অবশেষে হামিদ রজার দয়াবতী মাতা, মাত্র দশ মুদ্রা নজরে ভাহাকে মৃক্তি দেওয়াইলেন।

নাত আনির সৈয়দ নাজির চৌধুরীকে আহমদ রক্ষা প্রভৃতির মনোরক্ষা করিয়া চলিতে হইত। হামিদ রক্ষার অহরোধে তিনি ও জিকুরাবাসী সোণাউল্লা লম্বর তালুকদার খোলকারের পরিবারবর্গকে সাম্বনা করিতে লম্বরপুর হইতে রামশ্রী প্রেরিত হইলেন, এবং "বিধিলিশি অথগুনীয়, শোক করা বুথা" ইত্যাদি সময়োচিত বাক্যে, আহমদ রক্ষা প্রভৃতির পক্ষে প্রবোধ দিলেন! তরফে ভদ্র পরিবারগুলিমধ্যে পরস্পারের বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করা চিরস্তন রীতি ছিল, সেই রীতি রক্ষা করিয়া এইরূপ প্রবোধ দান করা ভদ্রতার অক্ষ বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন,—বিদ্রপ জন্ত নহে।

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইল; তথন মোসলমান রাজন্তের ভগ্নাবস্থা; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথন দেশে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন। শাসন ক্ষমতা নবাবের হাতে ছিল বটে, কিন্তু কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারীও তাহাতে মোস দিতেন।

খোন্দকার পরিবারের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিকারার্থে অভিযোগ। বিয়াজুর রহমান, আহমদ রজা প্রভৃতির উপর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মূর্শিদাবাদের ফৌজদারী আদালতের 'বৈঠকে' ১১৮১ বাঙ্গালার (১৭৭৪ খৃঃ) ১৭ই পৌষ তারিখে তিনি নিজ জ্বানবন্দি লিপিত ভাবে দাখিল করেন। এই বৈঠকে ইংরেজ কর্মচারী দার কলুবর সাহেব, এবং কাজি মোহামদ জরিপ, কাজি হোসেন উদ্দীন, মুফতী আবুল মুদ্ধংকর, মৌলবী আব্দুলা ও আলিমউদীন উপস্থিত ছিলেন। খোলকার রাজকীয় কর্মচারী ছিলেন বলিয়া ইহা একটি গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই বৈঠকে উপস্থিত সার কলুবরের নাম করা গিয়াছে, কোন বিশেষ বিষয়ের বিচার কার্য্যে কোম্পানীর পক্ষেও এক এক জন বিচার উপস্থিত থাকিতেন, ইনি সেই ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অভিযোগ উপস্থিত হইলে সর্বেজমিন (ঘটনাস্থল) তদস্তক্রমে আসামী ধৃত করার জন্ম দেলওয়ার থাঁ সেনাপতি, সদর কামনগো, রাম শর্ণ আমীন ও শিব প্রসাদ গোমস্তা মফঃস্বলে প্রেরিত হন।

রাজকীয় সৈক্ত গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে শুনিয়া হামিদ রক্তা ও তাঁহার, অপর ভাতা হাসন রজা পলায়ন করিলেন। লালচান্দ পর্ব্বতের উপর গড় বেষ্টিত একটি গুপ্ত বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই নিরাপদ স্থানেই চলিয়া গেলেন। বীরবর আহমদ রজা প্লায়ন করেন নাই, তিনি इंड श्हेंग्रा मूर्निमावादम नील हन। अहे नमम मदशु नांत्र कल्वत हाकांग्र বদলি হন, ঢাকাতে গিয়াও তিনি পলাইত আসামীদিগকে ধৃত করার জ্বন্ত পুনঃ দেলওয়ার খা সেনাপতি ও সার্জ্জনকে প্রেরণ করেন; ইহারাও হামিদ বজা ও হাসন বজা প্রভৃতির সন্ধান পান নাই।

মোকদমা উপস্থিত হইলে, আহমদ রক্ষা প্রত্যুত্তর দেন যে, 'শারীরিক শাসামীর অস্বাস্থ্য হেতৃ হালামার সময় তিনি লম্করপুরের কাছারীতে উপস্থিত ছিলেন না। জমিদারী শাসন ও হুজুরী থাজানা প্রেরণের জন্ম হামিদ রজা কাছারীতে উপস্থিত

750

किला। वातीत शिषा এकजन माखिक ও देवीशत्वत लांक हिलान, তিনি নিজ বন্ধ কৃষ্ণচান্দ শিক্দারের সহিত পরামর্শ ক্রমে হামিদ রঙ্গাকে অপুমানিত করিতে গালি দেন। এই স্থত্তে বিবাদ উপস্থিত হয়। মোতিওর রহমানই ইচ্ছা পূর্বক বিবাদ বাঁধান, এই উদ্দেশ্য বশতঃই তিনি প্রায় ৪০০ সৈত্য জ্বমা রাথিয়াছিলেন। তিনিই জমিদার-পক্ষ আক্রমণ করার জন্ম প্রথমে স্বীয় পুত্তকে আদেশ দেন। তৎকর্ত্তক আক্রান্ত হামিদ রন্ধা বাধ্য হইয়া আত্মকুলার্থ রণে প্রবুত্ত হন। ইহাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। ক্লফ শিকদার ও কাজিকে ধৃত করিয়া কয়েদ করা হয় নাই। ক্লফ শিকদার খোন্দকারের রায় বাঁশিয়া কর্তৃকই প্রহত হইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় নেয়।

থোনকারের বাডীতে জমিদারী সংক্রাস্ত অনেক কাগজ পত্র ছিল. রিয়াজুর রহমান ক্রোধভরে পাছে তত্তাবৎ নষ্ট করেন, এই ভয়ে তহন্ধারের জন্ম লোক পাঠান গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কোনও কাগজ পত্রাদি আনে নাই। খোন্দকারের ভূত্যগণই দ্রব্য সামগ্রী লুঠন করিতেছে দেখিয়া তাহারা চলিয়া আসে। খোন্দকার-বণিতা স্বয়ং নিজের হুইটি ভূত্যদ্বারা কাগজপত্র লম্বরপুরের হাবিলিতে পাঠাইয়া দেন।

তিনি আরও বলেন যে, দেলওয়ার থাঁ সেনাপতি, রাম শরণ আমীন ও সদর কামনগো তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে তরফে যান নাই। তিনি স্বয়ংই ইচ্ছা পূৰ্বক উপস্থিত হইয়াছেন।

এই মোকদমায় মৌলবী আব্দুল বাসিতের সাক্ষাতে রাম নারায়ণ আপোৰ মোনশী ২৬ জন সাক্ষির জ্বানবন্দি গ্রহণ করেন।\* সাক্ষিগণের জবানবন্দি পর্যালোচনায় বিচারকের প্রতীতি জন্মে যে, হামিদ রজা ও আহমদ রজার উদ্যোগ ও আক্রমণেই এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে।

মতিরাম তহবিলদার সাং ছিলিম নগর: ভবানীদেব সরবরাহকার, নর আনি कोहारी ; ठान्म थे। वार्खावाहक जार भिष्कारिंगा ; ভिका विमान, छमाम विमान जार শক্ষরপুর ইত্যাদি দর্শক ও ঘটনা সংস্ট বহু ব্যক্তি সাক্ষিগণের মধ্যে ছিল।

বেগতিক দেখিয়া স্থচতুর হামিদ রক্ষা বিয়াজুর রহমানের নিকট আপন কন্সার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করেন ও বিবিধ উপায়ে জাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। তথন রিয়াজুরের মত ফিরিয়া গেল, তিনি পিতৃ ও প্রাতৃহস্তাদিগকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলেন। পরামর্শামুসারে তথন নৃতন সাক্ষিগণ উপস্থিত করা হইল, এবং ইতিপূর্বের রাম শরণ মোনশী কর্তৃক যে সাক্ষিগণের জ্বানবন্দি গৃহীত হয়, তাহার প্রকৃত কাগজ গোপন করিয়া ক্রত্রিম নকল উপস্থিত করা হইল। ইহাতে মোকদ্দমার ফল অন্সর্বপ্র দাড়াইল। দেখা গেল যে, দর্শক সাক্ষী একটিও নাই; মোমলমান শাজের ব্যবস্থামুসারে শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া দণ্ড দেওয়া যায় না; কাজেই মোকদ্দমা 'ভিসমিস' হইল। আহমদ রজা ও হামিদ রজা প্রভৃতি অব্যাহতি লাভ করিলেন।

এই মোকদ্মার বিবরণ হইতে তখনকার বিচার প্রণালী কভকটা অবগত হওয়া যায়, তখনও ইংরেজগণ শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করেন নাই; বিচার কার্য্য স্ক্ষ্মভাবে হইত না, আদালতের কাগজপত্র গোপন করা যাইতে পারিত।

হামিদ রজা নির্দোষ প্রতিপন্ন হইলে অনতিবিলমে রিয়াজুর বহমানের দহিত মহা আড়ম্বরে আপন ছহিতার বিবাহ দিলেন। ত্রিপুরাধিপতি এই সময় নিজ অমুগ্রহ ভাজন মোতিওর রহমানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে, রিয়াজুর রহমানকে সান্ধনা বাক্য প্রেরণ করেন; এবং পূর্ব্ব অমুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ খোলকার পুত্রকে কয়েকটি গ্রাম দান করেন ও খোনাই নদীতে তাঁহার ৪০ খানা নৌকায় মহারাজ কোনরপ কর আদায় করিবেন না, এই অমুমতি দেন। তদ্যতীত উপস্থিত বিবাহ নির্বিল্পে সম্পন্ন হওয়ার অভিপ্রায়ে মহারাজ ভূই দল সৈত্য রামশ্রীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যে বিবাদের বর্ণনা করা গেল, ইহার পূর্ব্বে নয় আনির জমিদারী
পূর্ব্বকার কাগজপত্তে "আহমদ আলী" এই যুক্ত নামাত্মক
'আহমদআলী' 'দস্তথত' ব্যবহৃত হইত। আহমদ রজা নামের
দম্ভথতের প্রচার। 'আহমদ' ও আলীরজা নামের 'আলী', এই

যুগা নামে 'আহমদআলী' দম্ভখতের প্রচলন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পূর্ক্ষোক্ত গোলঘোগের সময় হইতে এই যুক্ত নামাত্মক দম্ভণত উঠিয়। যাওয়ায়, আলীরজার ভাতা মদন রজা ও কায়েম রজার গোমন্তা গোলাব রাম দেব ঢাকাস্থ বড় সাহেব মিঃ রাটন ওলিয়বের নিকট আবেদন করেন বে. জমিদার আহমদ রজার নামের সহিত আলীরজার নাম সংযুক্তে, কাগজ পত্রে উভন্ন নামের যুক্ত দম্ভথত ব্যবহৃত হইত, বিনা কারণে তাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে, অতএব তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার আদেশ হউক। ফলকণা, আলীরজার উত্তরাধিকারীগণ নৃতন কল্পে চৌধুরাই সনন্দ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনার ফল স্বরূপ তাঁহারা মিষ্টার রাটন ওলিয়নের দন্তথত যুক্ত এবং থাদের সরা কাজি ইত্রাহিম আলী ও নায়েব আব্দুল আলীর মোহর যুক্ত এক নৃতন সনন্দ\* ১৭৮৭ গৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রাপ্ত হন। ইহার বলে নয় আনি জমিদারীর পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে মদন রজা ও কায়েম রজা অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ের অতাল্প পরেই প্রসিদ্ধ দশসনা বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়।

<sup>\*</sup> এই পারস্য সনদের মন্মান্তবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:---

<sup>&#</sup>x27;এতখারা চাকলে জাহাঙ্গির নগরের অন্তর্গত তরফ পরগণার চৌধুরীয়ান, কাত্ননগোয়ান, তালুকদারান, রায়তান, জ্বিরাতানকে জানান যাইতেছে যে, এতকাল যাবং উক্ত প্রগণার নয় আনা অংশের মধ্যগত পাঁচ আনা সাত গণ্ডা অংশে সৈয়দ আহমদ আলীর দম্ভথত হইয়া আসিতেছিল। তন্মধ্যে আহমদ রক্ষা আলীরক্ষার প্রাণবধ ক্রমে মোকদ্দমায় আবদ্ধ থাকায় চৌধুরাই হিস্তা হইতে বঞ্চিত হন। আলীরজার ভাতামদন রজাও কায়েম রজা তথন উপস্থিত না থাকায় তাঁহাদের নাম জারি হয় নাই, সম্প্রতি গোমস্বা গোলাব রামের দরখান্তে ইহা জানা গেল। অতএব আহমদ রজার স্থলে আলীরজার দন্তথত প্রচলিত হইল: আর সৈষদ মদন বজা ও কায়েম বজাকে চৌধুৱাইতে নিযুক্ত করা গেল। এক্ষণে ভাহাদের উচিত যে তাহারা চৌধুরাইতে বাহাল থাকিয়া রায়তান জিরাতানকে বশে রাখিয়া দিন দিন ভূমির উন্নতি সাধন, আবাদি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং তাহারা উপদেশের উপক্ষ দৃঢ় থাকেন। উক্ত পরগণা সকলের চৌধুরীয়ান, কাফুনগোয়ান, তালুকদারান, রায়তান, ব্বিরাতান এবং কর্মচারীয়ান ইহাদিগকে চৌধুরাই পদে বাহাল জানিয়া তাগদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা না কবেন। ইহা তাগিদ তাগিদ জানিয়া সনদের নিয়ম পালন কবেন।

দশসনা বন্দোবন্তের পূর্ব্বে রাজস্ব হিসাবের স্থবিধার জন্ত, নাওরা মহাল
তরফের উল্লেখে তরফ ঢাকার অস্তর্জুক্তরূপে "চাকলে
পূর্ব্ব জাহাঙ্গির নগর, জিলা লস্করপুর" বলিয়া লিখিত
আয়তন। হইত। মোহাম্মদ রেজা খার চকবন্দি মতে
ইহার সদরজ্বমা ১৬,২১৭ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। তথন পর্যন্ত তরফ একটি
অখণ্ড জায়গীর ছিল ও ১৭৬৫ খৃষ্টান্দের তৌজিতে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম
দৃষ্ট হয় না। অতঃপর বিবিধ তালুকের স্থাই হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টান্দের দশসনা
বন্দোবন্তের সময় তরফ শ্রীহট্টের কালেক্টরী ভুক্ত হয়, এবং খারিজা দশটি
পরগণা ব্যতাত ইহার সদরজ্বমা ৪৪,০০০ টাকা নিরূপিত হয়। তরফ
হইতে বিভিন্ন সময়ে নিম্ন লিখিত পরগণাগুলি খারিজ বা বহিভ্তি হইয়াছে:—

| ( )    | পরগণা     | আনন্দপুর,      | সদরজমা | २१८ होका । |
|--------|-----------|----------------|--------|------------|
| ( २ )  | 29        | উসাই নগর,      | "      | , see "    |
| (७)    | "         | গদাহাসন নগর,   | "      | ৬৬৯৯ ্ "   |
| (8)    | <b>39</b> | গিয়াস নগর,    | "      | ৩৭৩ ্      |
| ( 0 )  | **        | দাউদ নগর,      | **     | @9@_ "     |
| (७)    | <b>))</b> | মুরুলহাসন নগর, | "      | ২৭৮৪ ্ "   |
| ( )    | "         | পুটিজুরী,      | **     | ۵9¢8\ "    |
| ( > )  | ,,        | ফয়জাবাদ,      | "      | cer, "     |
| ( 5 )  | "         | রঘুনন্দন,      | **     | 209~ "     |
| ( ১0 ) | "         | রিয়াজপুর,     | "      | 80, "      |
|        |           |                |        |            |

এতদ্বাতীত আদি তরফ, তপে বিষ্ণ্রাম, এবং বালিশিরা ও সপ্তগ্রামও তরফ হইতে থারিজ বলিয়া উল্লেখিত আছে। এই সকল প্রগণা সামিলে তর্নফের আয়তন কত প্রকাণ্ড ছিল, বুঝা যাইতে পারে।

দশসনা বন্দোবস্তের সময় প্রাক্ত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব অধিকারস্থ ভূমি নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সময় তরফের নয় আনি অংশে, আহমদ রজার সর্ব্ব ক্নিষ্ঠ ভ্রাতা কলিম রজা বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বিলাস পরায়ণ, দান্তিক ও তোষামোদ প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে, এক সওদাগরের তোষামদে তিনি সহস্র টাকার স্থচি ক্রয় করিয়া নদীপর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইনি অতি বলবান ছিলেন, সাঁড়াসি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম তোলা যাইতে পারিত না। সাত আনি অমিদারদের সহ তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল না; কোন রাজকর্মচারীর সহিত দেখা করা তিনি অগৌরব মনে করিতেন। কাজেই বন্দোবস্তের কর্মচারীর সহিত তিনি দেখা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

সাত আনির জমিদারগণ এইরপ ছিলেন না, যশোলিপা তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ছিল, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ ও উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন। তাঁহারা কাগজ পত্র সহ রাজকর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও যথা-বিহিতরূপে জমিদারী নৃতন রূপে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। সৈয়দ মাজিরের নামে তরফে ১নং তালুকের উৎপত্তি হইল।

সাত আনির কার্য্যতৎপরতা দৃষ্টে নয় আনির জমিদার স্বীয় ভ্রম ব্ঝিতে পারিয়া, কাগজপত্র সহ রাজকর্মচারীর সাক্ষাৎ ক্রমে নিজ ক্রটী স্বীকার করেন। তথন নয় আনির জমিদার সৈয়দ আহমদ জীবিত না থাকিলেও তদীয় নামাম্পারে ২নং তালুকের উৎপত্তি হয়। সৈয়দ এনায়েতউলা নামে নয় আনির অপর এক অংশীর নামে ৩নং তালুকের নামকরণ হয়।
তরফের তুকেশ্বর, জয়পুর ও স্বরবাসী হিন্দু মজুমদারগণও নিজ নিজ অধিকার্স্থ ভূমি পৃথকরূপে বন্দোবস্ত করিয়া লন।
দ

এই সময়ে সৈয়দগণের অকর্মণ্যতা প্রযুক্ত সঙ্গতিপন্ন প্রজারাও নিজ নিজ নামে ভূবন্দোবন্ত ক্রমে তালুকের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। সৈয়দগণের যাহা কিছু ক্ষমতা ছিল, বন্দোবন্তের পর হইতে তাহা তিরোহিত হয়; ফলত: তাঁহারা সমগ্র প্রগণার জমিদার হইতে পারেন নাই। তথনও যদি

<sup>\*</sup> क्रिन्यूरवद रेनद्रम्यन हेर्गंद दश्मध्य।

ক ইহ'াদের কীর্ষ্টিকথা পরগণার ইতিহাসের সহিত অনেকটা জড়িত থাকিলেও বংশবুত্তাস্কভাগের গৌরবার্থে সেই থণ্ডেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

আত্মকলহ, অলসতা, দম্ভ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিতেন, তথনও যদি বিশাসগণের উপর অযথা বিশাস স্থাপন না করিয়া নিজেরা কাজ কর্ম দেখিতেন, তাহা হইলে এত শীব্র দারিব্রের চরমসীমায় উপস্থিত হইতেন না। বিশাস উপাধি বিশিষ্ট কর্মচারীরা \* তথন সর্কময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল; এবং তাহাদেরই সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় জমি বিক্রেয় সৈয়দদের ব্যবসায় হইয়া দাড়াইয়াছিল।

ক্রেডাগুণ জমি ক্রয়ের জ্বন্য উপস্থিত হইলে সৈয়দগণের দেখা প্রায়ই পরবর্ত্তী পাইত না। বিশ্বাসদের সহিতই মূল্যাদির কথা কথা। হইত। উৎকোচ সক্রোচ নাশক,—উৎকোচ বলে স্বার্থপর বিশ্বাসগণকে তাহারা বশীক্ষত করিত ও তাহাদের পরামর্শে পরিচালিত সৈয়দগণের নিকট হইতে সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি সচ্ছন্দে ছই তিন শত মূদ্রায় ক্রয় করিতে সক্ষম হইত। কেবল তাহাই নহে,—ক্রীত এক হাল ভূমির স্থলে নিরাপত্তিতে দশ হাল করায়ত্ত করিয়া লইত।

মৃদি ও বন্ধ বিক্রেতা প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ ধারে ক্রমাগত দ্রব্যাদি যোগাইত, এবং বংসরাস্তে মৃল্য ও তাহার অত্যাধিক হৃদ ধরিয়া, তৎপরিমাণে ভূমি গ্রহণ করিত। উদাহরণ স্বরূপ স্বরূপ্র নিবাসী কাজী এনায়েত উল্লার নাম করা যাইতে পারে। এই ব্যক্তি ইতঃপূর্বে মৃশিদাবাদ হইতে ছুরি, কাঁচি, তরবারি, বাক্স প্রভৃতি আনয়ন করতঃ সৈয়দগণকে উপহার দিয়া যে প্রভৃত ভূদম্পত্তি লাভ করে, দশসনা বন্দোবস্তের সময় তাহা পৃথক তালুকরূপে পরিগণিত হয়।

<sup>\*</sup> শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত প্রস্থের মধ্য থণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যার পশুতবর রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ব ''বিশাস'' শব্দের অর্থ পরিদর্শক কর্মচারী লিখিয়াছেন। তরফ, বাণিয়াচক্ষ প্রভৃতি স্থানের বিবরণে বিশাসদের কার্য্যপট্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিদর্শন ব্যতীত তাঁহাদের আরও অনেক বিষয়ে ক্ষমতা ছিল। ইহারা অনেক সময় মন্ত্রীর ক্যায় মন্ত্রণা দিতেন ও আর ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

তরফের উত্তরদিথন্তী ঘুলিয়ান্ত্রি হাওরটি সমন্তই সাত আনির অধিকারে ছিল। এই সময়ে উক্ত হাওরে একটা মৃতদেহ প্রাপ্তে, পুলিশ কর্মাচারী তদন্তে আসিয়া জমিদার মোহামদ নাতির ও বাতির সাহেবকে প্রথমতঃ তলব ক্রমে বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, পাছে কোন ঝঞ্চাটে পড়িতে হয়, এই ভয়ে জমিদারগণ ঘুলিয়ান্ত্রিতে তাঁহাদের অধিকার থাকার কথা স্পষ্টতঃ অস্বীকার করিলেন। স্বচ্চুর হিন্দু মন্ত্র্মানরেরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া তথন বলিলেন যে, এই হাওর তাঁহাদেরই অধিকার ভুক্ত। সৈয়ন্দ্র একবার যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা পরিবর্ত্তন ক্রমে মহস্ক্রাত হইতে পারেন নাই। কাজেই স্ববিস্তৃত হাওর তাঁহাদের হস্কচ্যুত হইরা পড়িল।

কথিত আছে, সৈমদগণের মধ্যে কেহ শৃগালের চীৎকার শ্রবণে কারণ জিজ্ঞাসিলে, বিশ্বাস বৃথাইয়া দিলেন যে, শীতে শৃগালেরা ক্রন্দন করিতেছে। সৈমদ তথন শৃগালেকে বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন!! বলা বাছল্য যে, বিশ্বাস মহাশম্ম এই সংকার্য্যের ভার উৎসাহ সহকারে শ্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন! এইরূপ অবস্থায় কুবেরও লক্ষ্মী শৃশু হইমা পড়েন, ইহাদের আর কথা কি? এই বস্ত্রদাতার নাম উল্লেখে চিরতরে তাঁহার অলে নির্ব্বোধতার কালিমালেপ করা অনাবশ্রক।\* নিম্নে পরিবর্ত্তী সৈমদগণের নামোল্লেখে তাঁহাদের সম্বন্ধে তুই একটি কথা লিখিত হইতেছে:—

সৈয়দ ঈশারজা--ইনি মদন রজার পুত্র, পারস্ত ভাষায় তাঁহার বিশেষ বৃংপত্তি ছিল।

সৈয়দ শায়েস্তা মিয়া—ইনি হামিদ রজার পুত্র, নিজ নামে তিনি শায়েস্তা-গঞ্চ-বাজার স্থাপন করেন ও বাজারের নিকট এক কাছারী নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্রাদি ছিল না, মৃত্যুর পর স্ত্রী সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ঐ সময় শায়েস্তাগঞ্জের কাছারী নিলাম হইয়া যাওয়ায়, দেওয়ান হরগোবিন্দ রায় নামক এক সম্ভান্ত ব্যক্তি উহা ক্রয় করেন। তরফে সর্ক্

এই গল্প বাণিয়াচলের জমিদার দেওয়ান সাহেবদের স্ববদ্ধই সর্ব্ব প্রথমে শুলার গিয়াছিল। জবফে উহার প্রতিধানি মাত্রই হইয়া থাকিবে।

প্রথম তিনিই "বাবু" উপাধিতে আখ্যাত হন। নিলামের পর হইতে উক্ত কাছারী "নিলামের কাছারী" নামে কথিত হয়।

সৈষদ খাতির—ইনি সাত আনির বাতিরের পুত্র; দয়ালু ও বদান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশা থা বংশীয় হয়বং নগরের জমিদার খোদা নেওয়াজ খার নিকট তিনি নিজ তন্যার বিবাহ দেন। হয়বং নগরের অধিকাংশ জমিদারী কাবিনে আবদ্ধ ছিল। কন্যার মৃত্যু হইলে তিনি অহন্তে কাবিন ছিল্ল করিয়া সেই বৃহৎ সম্পত্তির দাবি ত্যাগ করেন। এরূপ অবস্থায় লোভ ত্যাগ করা কম কথা নহে। এই কন্যাটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, ইহার বিবাহে তিনি প্রভূত ব্যয় করিয়া, অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেন। খাতির বড়ই সৌখিন পুরুষ ছিলেন, সথের খাতিরেও বছ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পালিত বাঘ বাঘিনীর বিবাহ-ব্যয়ের কথা শুনিলে বাস্তবিকই ত্বংখ হয়। তদ্বাতীত বড় বড় "লালডেক্বী" নোকা, মনোহারী হর্ম্মা নির্মাণ ইত্যাদিতে অনেক ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ নাতির—সৈয়দ নাতির খাতিরেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পারস্তে পণ্ডিত ছিলেন, হস্তাক্ষরও উত্তম ছিল, কিন্তু ভূ-বিক্রয়ে ইহ'ার অত্যধিক উৎসাহ ছিল; ইনিই ত্রিপুরাধিপতির নিকট বালিশিরা বিক্রয় করেন।

বিষগাও ও বালিশিরা অদ্যাপি ত্রিপুরাধিপতির জমিদারী ভুক্ত আছে।
বিষগাও ১৮০৯ বৃষ্টাব্দে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য রাজ্যচ্যুত
বালিশিরা। হন। এই সময় তাঁহার বক্সী উপাধিক বিশ্বস্থ
কর্মাচারী ও সহচর রামহরি ঘোষ বিশাস বিষগাও মধ্যে এক জমিদারী
ক্রেয় করতঃ বাটী নির্মাণ করেন। তিনি প্রভূর ত্রবস্থা দর্শনে তৃথিংত
হইয়া, প্রাভূ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বাটী সহ উক্ত জমিদারী রাজ্যচ্যুত মহারাজকে
অর্পণ করেন এবং বাণিয়াচঙ্গে অহ্য এক জমিদারী ক্রেয় করতঃ স্বয়ং তথায়
গিয়া বাস করেন। মহারাজ রামগঙ্গা, বিশাসের ভক্তিন্টপহার প্রত্যাখ্যান
করিতে পারেন নাই। নিরাশ্রয় রামগঙ্গার রাজ্য প্রাপ্তির আশা একরপ দ্ব
হইয়া গিয়াছিল; কাজেই তিনি অন্তচরবর্গ-সৃহিত এই স্থানে আদিয়া বাস করেন।

এ স্থানে অবস্থান কালে তিনি বালিশিরার আরও অনেক অংশ ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর রামগন্ধা মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন। বিষগাও ও বালিশিরার জমিদারী তদবধিই ত্রিপুরাধিপতির অধিকার ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই জমিদারীর আয়তন ১১৩ বর্গমাইল এবং আয় প্রায় ৬৭,০০০, টাকা; লাহারপুরে ইহার সদর কাছারী অবস্থিত।\*

দৈয়দ মফজ্জল হাসন—হাসন রজার পৌত্র ও নয়েম রজার পুত্র;
ইনি পারক্ত ভাষায় অশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজস্ব বাকিতে
"হিক্তা হাসন রজা" অংশ নিলাম হইয়া যাওয়ায় তিনি বড়ই ত্রবস্থায় পতিত
হন; পরে নরপতি নিবাসী সদর-উল-হাসন সাহেবের প্রয়ত্বে গবর্ণমেন্টের
কোন কর্মে নিয়্কু হন। এক সময় তিনি "হিক্তা হামিদ রজা" তালুক
ক্রেয় করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার 'বিশ্বাস' এই পরামর্শ দেন য়ে, ভবিয়তে
সর্ব্বেই জমিদারী প্রথা রহিত হইয়া গবর্ণমেন্টের 'থাস' হইয়া যাইবে,
হস্তিহিত অর্থ নপ্ত করা সক্ষত নহে। এই পরামর্শে তিনি নিজ সক্ষয়
পরিত্যাগ করেন। ইনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, ইহার স্বহস্ত লিখিত
বহুতর পারক্ত পুথি অদ্যাপি আছে। ১৮৬৫ ষুষ্টাব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সৈয়দ আহসন রজা—ইনি নয়েম রজার ভাতস্ত্র ও হোসন রজার পূত্র; ক্বজিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতের ত্রাশায় পতিত হইয়া ইনি অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট করেন। ইহার নিকট হইতে রাম নারায়ণ সাহা নামক এক ব্যক্তি "হিস্তা হামিদ রজা" তালুক ক্রয় করেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির—খাতিরের পুত্র; অতিশয় সাহসী ও পরোপকারী ছিলেন; বিদ্যা ও বৃদ্ধিবলে তিনি কথঞিৎ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

সৈয়দ আবত্ন সব্র ও আবত্ন রহুফ—নাসিবের পুত্র হয়; ইহাঁদের শৈশবাবস্থায় থাজানা বাজিতে অনেক ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়।

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বার্ধিক বিবরণী—১৩১৭ ত্রিপুরান্ধ, ৩০ পৃষ্ঠা।

এইরপে সৈয়দ বংশীয়গণ হীনাবস্থায় পতিত হন। যাঁহারা এক সময়ে তরফ রাজ্যে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, ত্রিপুরাধিপতি এক সময় যাঁহাদের বিক্ষে ছাবিংশতি সহত্র সৈল্ল প্রেরণ করিয়াও নিশ্চিম্ভ রন নাই—স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন, বছ দিন যাঁহারা স্বাধীনতা সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, কালের ছরতিক্রম্য আবর্ত্তে নিম্পিট্ট হইয়া তাঁহাদের বংশধরগণ আজ দীন হীন! সম্পত্তি নাই, ক্ষমতা নাই, আছে শুধু সামাজিক সম্মান—হজরত সৈয়দ নিসরউদ্দীন সিপা-ই-সালারের শোণিতগত সম্মান,—তাঁহাদের পূর্ব্ব পুক্ষগণের আচরিত ধান্মিকতার অক্ষয় উচ্চ সম্মান।

এই সম্ভ্রাস্ত বংশীয়গণ সম্পত্তিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বংশগত ধর্ম-ভাবচ্যুত হন নাই; যে পবিত্র শোণিত কণিকা তাঁহাদের ধমনীতে প্রবাহিত, তাহার তেজ ক্ষীণতর হইয়া আদিলেও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। নয় আনির অংশে বর্ত্তমানে সৈয়দ এবাহুর রজা, ইউম্বক্ষ রজা প্রভৃতি এবং সাত আনির অংশে সৈয়দ আবহুং সব্র ও আকৃলঃ হেলিম ওরফে তারামিয়া প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন।

শ্রীযুক্ত তারা মিয়া অতি উদার প্রকৃতির লোক। তিনি ধর্মাতত্ত্বিৎ, তাঁহার ধর্মায়ত অতি উদার। হিন্দু শাল্পের উপদেশ অনেকাংশে তিনি মান্ত করেন ও প্রশংসা করেন। তিনি অতি বিনীত ও সকল ধর্মের সাধু ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধা করেন। বৈষ্ণব ধর্মো তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তিনি কতিপয় অহুগত শিঘ্য লইয়া খোল করতাল যোগে বৈষ্ণবের ত্যায় প্রতিদিন সংকীর্জন করিয়া থাকেন। বলিতে গেলে তিনি এক অভিনব ধর্মা সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন; এই নব সম্প্রদায়ে অসম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দু দেব দেবীরও নাম গৃহীত হইয়া থাকে।

## সপ্তম অধ্যায়—ইটার রাজা।

শ্রীহটের ইটা অঞ্চলে পূর্ব্বে ত্রিপুরাধিপতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল, পরে পূর্ব্বকথা। ইটা গৌড়ের অধীন হয়। প্রথম থণ্ডে আমরা নিধিপতির আগমন বিবরণ বর্ণন করিয়াছি। নিধিপতি ইটায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করিয়া, "ভূমিউড়া-এন্তলাতলি" গ্রামে নিজ্ব রাজধানী স্থাপন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে স্থরহং দীর্ঘিকাদি খনদ করাইয়া সে স্থানকে স্পোভিত করিয়া তুলেন। নিধিপতির "দগুপার দীঘী" ও "নিধিপতির খামার" নামে বিন্তৃত কৃষিক্ষেত্রের ধ্বংশাবশেষ এখনও তথায় বর্ত্তমান আছে। নিধিপতির পুত্র ভূধর ও পৌত্র কন্দর্পাদি কি ভাবে দেশ শাসন করিতেন, জানা যায় না। কন্দর্পের পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র লক্ষ্মীনাথ, তাঁহার পুত্র দেবচন্দ্রের ভাস্কর, পুদ্ধর ও প্রভাকর নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে ভাস্করের পুত্র কেশব, কেশব হইতে কামদেবের উদ্ভব, কামদেবের পুত্র মহাদেব। মহাদেব স্থানান্তরে গমন করেন, তাঁহার বাদস্থান "মহাদেবী বড়কাপন" নামে খ্যাত। তত্রত্য শিকদারেরা তহংশোদ্ভব।

প্রথাকরের পুত্রের নাম শুভরাজ ও শ্রীক্লম্ব। শুভরাজ পারশু ভাষার ব্যংপন্ন ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; তিনি দীর্ঘিকা প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক জন-হতকর কার্য্য করিয়া, নিজ গুণে দিল্লী হইতে "থান" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ইটার পঞ্চগ্রামের (পাঁচগাও) দক্ষিণে ও এওলাতলির পূর্ব্ব দিকে এক বাটী প্রস্তুত করেন, এখন সেস্থান "রাজ্বলা" বলিয়া পরিচিত এবং তথাকার তৎপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা শুভরাজ বা "স্থ্বাজ থাঁর" দীবী" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

च—পরিশিষ্টে (২য় ভা: ২য় খ:) বংশ-পত্র দেখ। নিধিপতি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যান্ত তবংশে ২৩।২৪ পুরুষ চলিতেছে। এই ২৪ পুরুষ সহ পূর্ব্বগামী ১৫ পুরুষের বোগ করিলে ৩৯ পুরুষ হয়। পরাশর গোত্রীয় ও অক্তাক্ত গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকদের আগমন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত প্রত্যেক বংশে ঈষং নানাধিক এয়প পুরুষ সংখ্যা সমন্বিত বংশ তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীক্ষের পুত্তের নাম শ্রীপতি; ইটার অন্তর্গত শ্রীপাড়া তাঁহার নামামুসারেই খ্যাত।

শুভরাজ থাঁর পুত্র বিখ্যাত ভাষ্ণ নারায়ণ ও ইক্স নারায়ণ। ভাষ্ণ নারয়ণ বল বিক্রমে অন্বিতীয় ছিলেন। ইহাঁর সময়ে ত্রিপুরাধিপতির অধীন সামস্ত-সন্দার রাজা চক্রসিংহ বিজ্রোহী হইয়া উঠেন; ভাষ্ণ নারায়ণ যুদ্ধে ইহাঁকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ত্রিপুরাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। ভাষ্ণ নারায়ণের এই কার্য্যে মহারাজ তাঁহার উপর অতিশয় পরিতুষ্ট হন এবং পুরস্কার স্বরূপ চক্রসিংহের অধিকৃত ভূমির কিয়দংশের শাসনাধিকার তাঁহাকে প্রদান করেন। ত্রিপুরাধিপতি ভাষ্ণ নারায়ণকে মমুকূল প্রদেশের অধীশর বলিয়া এই সময়ে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। চক্রসিংহের অধিকৃত স্থান ইহাঁরই নামে তদবধি (ভাষ্ণক্ষছ বা ভাষ্ণকাছ অধুনা) ভাষ্ণগাছ নামে খ্যাত হয়। ভাষ্থবিশ্বও ভান্থ নারায়ণের নাম ঘোষণা করিতেছে। ভান্থগাছ পরগণার রামেশ্বর গ্রামে চক্রসিংহের গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ভান্থ নার্যায়ণ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া, এওলাতলির অল্পদ্রে দীর্দিকাদি
শোভিত ন্তন রাজধানী নির্মাণ করিয়া তথায় বাদ করেন ও তাহার নাম
'রাজনগর' রাখেন। ইক্স নারায়ণ এওলাতলি রাটীতে বাদ করিতে থাকেন।
তথায় তদ্বংশধরগণ এখনও বাদ করিতেছেন। ভান্থ নারায়ণই প্রকৃত পক্ষে
ইটার প্রথম রাজা। ইহ'ার পাঁচ পুত্র, যথা—স্বর্দ্ধি নারায়ণ (স্থবিদ নারায়ণ),
রামচক্র নারায়ণ (নামাস্তর ব্রন্ধ নারায়ণ), ধর্ম নারায়ণ, বীরচক্র নারায়ণ।
ক্রপচক্র নারায়ণ ইহাদের বৈমাত্রেয় লাতা ছিলেন, কারণ বশতঃ ইনি
বনভাগ চলিয়া যান। ধ্রাষ্ঠ স্বর্দ্ধি বা স্থবিদ নারায়ণ সিংহাদন প্রাপ্ত হন।

যথন দিল্লী শিংহাসনে বেহলুল লোদী অধিষ্টিত থাকিয়া নিজ পরাক্রমে
রাজা দিল্লীর প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতেছিলেন,
স্থাবিদ নারায়ণ। স্থাবিদ নারায়ণ সেই সময় জন্ম গ্রহণ করেন।
তাঁহার পিতা ত্রিপুরাধিপতির আপ্রিভ হইলেও, তাঁহাকে অনেকাংশে

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে তদ্বিবরণ বর্ণিত হইবে ;

দিল্লী-সমাটের আধিপত্য স্বীকার করিয়া চলিতে হইত। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, তদ্রুপ ক্ষমতাপন্ন ভূসামী তথন এ অঞ্চলে ছিল না।

তৎকালে স্থবে বাঙ্গালার দ্ববন্তী প্রদেশে স্থানে স্থানে দেওয়ান উপাধি বিশিষ্ট হিন্দু কর্মচারী নিয়োজিত হইতেন; রাজস্ব বিভাগে ইহাঁদের পদ সর্বেলিচ ছিল। পরাজস্ব বিষয়ে ভূস্বামীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে এই দেওয়ানগণের প্রভাবাধীন হইয়া থাকিতে হইলেও, শাসনকর্ত্তাদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল না। নিজ অধিকার মধ্যে তাঁহাদের সর্ববতাম্থী প্রভূতা ছিল, তাহারা অপরাধীর বধদও পর্যান্ত বিধান করিতেন। কাজি, শিকদার প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত নিম্নপদস্থ রাজকীয় কর্মচারীগণও ইহাঁদিগকে বিশেষ সম্বাম করিত। রাজা স্থবিদ নারায়ণ এইরূপ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। স্থবিদ নারায়ণের সময়ে 'রায়' উপাধি ই বৈদ্য বংশীয় জনৈক সম্বান্ত ব্যক্তি শ্রীহট্টের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই দেওয়ানের পূর্বনিবাস রাত্ত দেশে ছিল। তরফের অধিস্বামীগণ, লাউড্ডের অধিপতিবর্গ ও ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণ প্রভৃতিকে কিয়ৎ পরিমাণে ইহাঁর বাধ্য থাকিতে হইত, ইহাঁর সহিত তাঁহাদের রাজস্ব বিষয়ে কতকটা সম্বন্ধ ছিল। কিন্ত ইটা ত্রিপুরার আশ্রিত রাজ্য বিলয়া, কথন কথন স্থবিদ নারায়ণ স্থাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ইটার পূর্বে বাড়ুয়া পাহাড়, ইহার প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়া টীলায় স্থবিদ নারায়ণের নির্মিত স্থদৃঢ় গড় ছিল। তাঁহার প্রধান তুর্গ পর্বাতপুর নামক স্থানে ছিল, তথায় স্থাশিক্ষিত বহু সৈত্ত অবস্থিতি করিত; তুর্নের চিহ্ন এখনও সেই স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজা স্থবিদ নারায়ণ ধর্মপরায়ণ, স্থায়নিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। তাঁহার বাজার সমাজ- রাজকোষ যেমন ধনপূর্ণ ছিল, তেমনই সংস্থারাদি কার্য। তিনি সদ্বায় করিতেন, প্রতাহ সভাভক্রের

ণ স্বৰ্গীয় বমেশ চন্দ্ৰ দত্ত প্ৰণীত ভাবতবৰ্ষের ইতিহাস—৮৯, ১৫২ পৃ**ঠা** স্তাষ্ট্ৰয়।

পৃর্ব্ববর্তী ৩য় অধ্যায়ে এই উপাধির বিষয় বলা হইয়াছে।

পর তিনি প্রার্থীকে ধন দানে তুই করিতেন।\* তিনি শিষ্টকে ষেমন প্রতিপালন করিতেন, হুষ্টদিগের তেমনি যম স্বরূপ ছিলেন। প এই জন্ম তাঁহার রাজ্যে সকলেই পরম স্থাপে বাস করিতেছিল।

এক সময় রাজা সমাজসংস্থার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। তৎকালে দেশের রাজা বা ভৃষামীবর্গই সমাজপতি রূপে গণ্য হইতেন। সমাজ-সংস্থারে প্রবৃত্ত হইলে বৎস, ক্লফাত্রেয়, ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিজ-দলপতিদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে: পরে তাহা একরপ বিবাদে পরিণত হয়, বাজা বিরক্ত হইয়া বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন।

ব্রাহ্মণগণ কি করিবেন ? রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ইটা পরিত্যাগ করিলেন IS বিতাড়িত বংস গোত্রীয়গণ ঢাকাদক্ষিণ, লংলা ও তরফে চলিয়া যান, এবং ভরম্বাজ গোত্রীগণ লংলা ও বালিশিরাবাসী হন।

রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইটা হইতে বহু ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। রাজা ইহাতে নিরুৎসাহিত হইলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে পঞ্চপণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে দশ গোত্রীয় সাম্প্রদায়ীক ব্রাহ্মণদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আনিয়া

> "মহাঞ্গমক্তরাকাধনীযে অশেষ। তান গুণে পূর্ব ইইলেক সর্বদেশ। প্রতিদিন মহারাজা রাজ সভা যান। রাজসভা ভাঙ্গিয়া করেন ধনদান।" ইত্যাদি।

> > <del>।</del> कुनाक्षनी वाष्ट्र ।

🕈 ''জাত: সুবৃদ্ধি: শুদ্ধশ্চ রাছা প্রম ধার্দ্মিক:। ছষ্টানাং দমকশৈচৰ শিষ্টানাং পরিপালক:।"

—বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ।

বৈদিক সংবাদিণী প্রস্থের টীকা স্বরূপ পগ্রিতবর কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক এই গ্রন্থ বচিত হইয়াছে।

§ "ৰংস, কৃষ্ণাত্ত্রের ভরবাজ গোত্রীয়ৈঃ কৈরপি সহ স্থবিদ্য নারায়ণাভিধেয়য় রাজ্ঞ একো মহান্ বিবাদোভ্থ। তশ্বিংশ্চ বৎসাদি গোত্তীয়া: পরাভূতা: সম্ভ: রাজ্ঞোহভিশাপং দত্তা তদ্দেশ পরিক্রন্থ।"—বৈদিক সংবাদিণী।

ইটায় স্থাপিত করিলেন। \* তদ্যতীত বাশিষ্ট, আত্রেয় প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি ভিন্ন দেশ হইতে আনয়ন করিলেন। প পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব হইতেই ইটায় বাস করিতেছিলেন।

রাজা স্থবিদ নারায়ণ 'মাহারা' নামে এক নৃতন জাতির স্থাষ্ট করেন।
মাহারা- জাতিমালাদি গ্রন্থে মাহারা জাতির নাম দৃষ্ট হইবে
জাতি। না। রাজা স্থবিদ নার্মীয়ণ শিবিকারোহণে রাজ্যের
ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করতঃ স্বয়ং প্রজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।
ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা রক্ষার জন্ম নীচ জাতীয় লোক দ্বারা শিবিকা বহন
না করাইয়া শৃদ্র জাতীয় মাহারা দ্বারা নিজ শিবিকা বহন করাইতে
আরম্ভ করেন। মাহারাদের উৎপত্তি বিষয়ে রাজার তাম্বৃল ও তাম্রকূট
সেবনের প্রসঙ্গ কথিত হইয়া থাকে।

তৎকালে রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিগণ ভ্রমণ কালেও তাম্বৃল ও তাম্রকৃটি সেবন করিবার রীতি দেখা ষাইত; বাহক তাম্বৃল-করন্ধ এবং আলবালা বা হ'কা হাতে সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইত, শিবিকারোহী শিবিকায় থাকিয়াই ধ্মণান করিতেন বা তাম্বল ভক্ষণ করিতেন।

শিবিক। বাহকগণ যদি জল আচরণীয় জাতীয় হয়, তবে তাম্বল অথবা জল-পূর্ণ হ'কা ব্যবহারে বাঁধা থাকে না; কথিত আছে, এই জন্ম রাজা নিয়শ্রেণীর দেবোপাধি শৃদ্ধ

## "অভ দেশাৎ সামানীয় গতাংশ্চ বহু গোত্রজান্।

সর্বানদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সমাজ বন্ধনং কৃতং ।" — বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ।

† "Some say that they came from Kanouj at later time, on invitation of Aditya Subbadhi Narayana, a Rajah of Sylhet."—J. A. G. Barton's Bengal Chap. VI, P. 137.

া বাজতবঙ্গিণীতে কাশ্মীর রাজ সুত্মলের "তাসুলদারিক" ভূত্য অজ্জকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারত বিখ্যাত মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী শিবিকারোহণে ভ্রমণকালীন ভারত্ট সেবন করিতেন। জয়স্তীয়া রাজদরবারে "ভাবাধরণী" বলিয়া একটা সত্মানিভ পদ ছিল; "ভাবাধরণী" ভাবা (ছঁকা) ধারণ করিতেন, এবং "বাটাধরণী" বাটা (ভাস্বল-করক বা পাণের ভিবা) ধারণ করিতেন। দ্বারা শিবিকা বহন করাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শ যাহাই হউক, এই পরিচিত হয়। রাজধানীর পূর্বাদিখন্তী গ্রামে ইহারা বাদ করিত; যদিও এই গ্রামের নাম পরিবর্তিত হইয়া এখন মহাসহত্র হইয়াছে, তথাপি আজ পর্যান্ত সাধারণে এই গ্রামকে 'মালা' বলিয়া থাকে।

রাজ। স্থবিদ নারায়ণের কমলা স্থন্দরী নামে মহিষী, চারি পুত্র ও তিন কন্সা ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্সা রত্নাবতী থঞ্চা ছিলেন। কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির সহিত রম্মাবতীর বিবাহ হয়। রাজ। যৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচগাও, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া,

- ቀ ইয়ুল ও বার্ণেলের কৃত দেশীয় শব্দের ইতিহাসে বর্ণিত আসাদবেগের ১৬০৪ খষ্টাব্দে লিখিত বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায়, সম্রাট আকবরের সময়ে ভারতবর্বে প্রথম ভামাকের প্রচলন হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত সারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কল**ঞ্চ**" শব্দের অর্থ তামাক, এবং "কলঞ্জ সংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়াই অনুমিত। অতএব রাজ। স্মবিদ নারায়ণের সময়ে তামাকের বিদ্যামানতা স্বীকার করিলেও হুঁকার প্রচলন ছিল কি না বলা যায় না। সমাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তামাকের এত অধিক প্রচলন ঘটে যে, ইহা নিবারণ কল্পে ভাঁহাকে আইন করিতে হইয়াছিল এবং ধুমপানাপরাধীর প্রতি "তশীর" ( উল্টা গাধার আরোহণ ) নামক । দণ্ড অবধারিত হইরাছিল। (বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৬৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।) ইহা হইতে সহজেই বোধ হয় যে, পূর্বে হইতেই ভারতবর্বে তামাকের ব্যবহার ছিল। কিন্তু আক্বরেরও পূর্ব্বে শের শাহের সময়ে রাজা স্ববিদ নারায়ণের রাজ্য বিলোপ ঘটে; স্মতরাং এই গল্প অকাল্পনিক জ্ঞান করিলে আকবরের পূর্বেই এদেশে তামাকের ও ছঁকারও প্রচলন ছিল বলিতে হয়। কিন্তু হঁকার ব্যবহারা**পেক্ষা** এস্থলে ভাসুল ভক্ষণের হেতুই মাহারা জাতির উৎপত্তি বিবমে অধিক সঙ্গত। অথবা শুদ্ধচেতা রাজ কর্তৃক মাহারা জ্রাতির স্থাই হইলে.— বিনা কারণে যথন কিছুই হয় না, পরবর্তী কালে তাম্বল ও ভূঁকা ব্যবহারে গুদ্ধাচার রক্ষাই এই জ্বাতির উৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে।
  - # সেন্সাদের সময় মাহারাগণ, ভাগুারীদের মত কায়স্থ বলিয়া প্রিচর দিয়াছিল।

স্থ্যানন্দ ও পশ্চিম ভাগ এই পাঁচ গ্রাম দান করেন।\* ইহাতে রঘুপতি ধনবান বলিয়া পরিগণিত হন।

## ( রঘুনাথ শিরোমণি।)

রঘুপতির মাতা অতি তেজস্বিণী রমণী ছিলেন। একটি স্থন্দরী বধ্
মাতৃ ও ভাতৃ আনিয়া ঘরকন্না করিবেন, এ তাঁহার বহু দিনের
পরিচয়। সাধ ছিল। রঘুপতির বিবাহ স্বন্ধ একটি
পাত্রীও একরপ স্থির করিয়া রাথিয়াছিলেন। রঘুপতি তাঁহার একাস্ত অনভিমতে
রাজার থঞ্জা কন্তা বিবাহ করায় তিনি অতীব হুঃথিতা হন। এই হুঃথে
সেই তেজস্বিণী বিধবা, কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে লইয়া দেশত্যাগ পূর্বক নবদীপে
গামন করেন। এই রঘুনাথই ভূবন বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি।

প্রসিদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রবাদের ন্থায় শুনা যায়, শুদ্দি দীপিকার 'দীপিকা প্রভা' নামী টীকা যাঁহার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে, কুশাগ্রবৃদ্ধি শিরোমণি সেই বংশ-খণিরই অমূল্য মণি।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে "ভারত-পৌরব রঘুনাথ শ্রীহট্টের পঞ্চ-খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী।" ক তিনি নিজ পুত্র রঘুপতির ব্যবহারে বিরক্ত হৃইয়া "রঘুপতির সংশ্রব, এমন কি স্বীয়

- \* "কাত্যায়ন গোত্ৰজায় বঘ্পতি দ্বিজন্মনে।
   রাজখলাং সশস্তাঞ্চ যৌতুকত্বেন দত্তবান ॥" বৈদিক নির্ণয় গ্রন্থ।
  কেহ কেহ বলেন, পঞ্চগ্রাম ব্যতীত আরও ১৪ গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন।
- ক রঘুনাথ শিরোমণির কাহিণী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বস্থ প্রণীত ''বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" ২য় ভাগের ৩য় অংশে ১৮৭—১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে; উদ্ধৃত অংশ উক্ত ইতিহাস হইতেই গৃহীত হইল। বঙ্গীয় ১৩১১ সনের ১ম সংখ্যা 'সাহিত্য প্রবিৎ পত্রিকায়' রঘুনাথ শিরোমণি প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ভাহা হইতেও কোন কোন স্থল উদ্ধৃত হইবে।

জন্মভূমি পৃথ্যস্ত ত্যাগে কৃত সংকল্প হইয়া কনিষ্ঠ পুত্ৰ সহ নবছীপাভিমুখে গ্মন করেন। এখানে আসিয়া আশ্রয়াভাবে উভয়কেই প্রথমে বিভূষনা ও অমৃতাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পরে দৈবাস্থক্পতা প্রযুক্ত তত্ত্রতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস্থদেব দার্বভৌম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি সদয় হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ বাসস্থানেই আশ্রম দিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান क्रिल, मार्क्ताकोम महागम करमकि कार्या तपूनात्थत व्यमाधात्र वृक्षि छ স্থৃতি শক্তির প্রাথর্য্য এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের\* পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্থায় শাস্ত্র পডাইতে আরম্ভ করেন।"ক

এই চতুষ্পাঠী রত্ন প্রসবিত্রী; রঘুনাথ ব্যতীত স্মৃতিভত্তকার রঘুনন্দন, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই টোলেই অধ্যয়ন করেন; সর্বশেষে এই টোলে অপর একজন ছাত্র কিয়ৎকাল অধ্যয়ন জন্ম প্রবিষ্ট হন, যাঁহার নিকট ক্ষুরধার বৃদ্ধি রঘুনাথের

\* "—প্রসিদ্ধ আছে, পঞ্চথণ্ডে অবস্থান কালে পঞ্চম বর্ষে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম ভর্কসিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়। হুই দিবসে স্বর্বর্ণের পরিচয় ও অভ্যাস হওয়ার পর ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয় কালে রঘুনাথ অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন যে, 'ক' 'খ' ইত্যাদি ক্রমে না পড়িয়া 'খ' 'ক' 'জ' 'ট' ইত্যাদি ক্রমে পড়িলে কি দোষ হয় ? আর হুইটি 'ন' ভিনটি 'শ' ও হুইটি 'ব' কেন ?"

"বিতীয়তঃ বঘুনাথ মাতার আদেশে একদিন টোল ছইতে আগুণ আনিতে গিয়া একটি ছাত্রকে বারস্বার বিরক্ত করায় ছাত্রটি এক হাতা জ্বলিত অঙ্গার লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল, বালক রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক অঞ্জলি বালুকা হাতে লইয়া অগ্নি লইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। ঐ সময় সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, 'কালক্রমে এই ছেলেটি একটি রত্ন হইবে।' প্রসঙ্গ ক্রমে ভৎকালে তথার রঘুনাথ সহজে পূর্কোক্ত 'ক' 'খ' পাঠের ব্যাপার এবং বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক অভাক্ত ঘটনা সার্বভৌম মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।"

<sup>—</sup>টীকা.—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ៛

<sup>🕈</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

প্রতিভাও মলিন হইয়া পড়িত, এই অল্প বয়স্ক ছাত্র ভবন বিখ্যাত **প্রতিভাগ** মহাপ্রভু। ইহাঁর সম্পর্কে এন্থলে ছুই একটি কথা লিভিন্যালেশনী পবিত্র করিতেছি।

শ্রীহট্ট ভূমি বৈশ্বৰ প্রস্তি। শ্রীহট্টের ইহা পরম সৌভাগ্য বে, বঙ্গ শ্রীহট্টের দেশের গৌরবস্তম স্বরূপ মহাপুরুষগণ এই ঢাকাদক্ষিণ। শ্রীহট্ট ভূমেই প্রাত্ত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকাদক্ষিণকে পুণাভূমি বলিতে আপত্তি নাই; এক সময় কুমারিকা অস্তরীপ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং শ্রীহট্ট হইতে গুজরাট পর্যন্ত বাঁহার প্রেমহিল্লোলে প্রকম্পিত হইয়াছিল, সেই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূকে এই ঢাকাদক্ষিণের শ্রীবিগ্রহ বলিয়া গৌরব করিতে আমাদিগকে কেহ বারণ করিতে পারিবে না।

আমরা বংশ ও জীবন বৃত্তাস্ত ভাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুব পবিত্র গুণ-গাথা গান করিব বলিয়া স্থির করিলেও এম্বলে বলা অপ্রাসন্ধিক হইবে না, এই শ্রীহট্ট তাঁহার পিতৃ ও মাহ দ্বমি। পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে এবং মাতা শচীদেবী জন্নপুর প্রাধে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

> শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেষর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥ ভবরোগ নাশ বৈদ্য মুরাথি নাম ধার। শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥"— চৈতন্য ভাগবত।

এই উদ্ত পদ্যে যে সকল মহান্মার নাম দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে এক ম্রারি গুপ্ত ব্যতীত আর সকলই ঢাকা দক্ষিণ-বাসী ছিলেন; কেবল ইহারাই নহেন, চৈতন্ম ভাগবতেই লিখিত রহিয়াছে:—

> "রত্বগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম। তিন পুত্র তার কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যত্নাথ কবিচন্দ্র॥"

এই রত্বগর্ভ শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক ছিলেন। মফঃস্বলের উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রতিভাক্রণের ক্ষেত্র বলিয়া ≰যমন বর্তমানে কলিকাতায় গমন করেন, তংকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তদ্রপ নবদ্বীপে চলিয়া যাইতেন; রত্নগর্ভ আঁচার্য্যও পুত্রপরিবার সহ তাই নবদ্বীপে গিয়া ভাগবতের টোল খুলিয়াছিলেন। রত্বগর্ভের পুত্রগণও পরে পরম পণ্ডিত ও ভক্তরূপে প্রখ্যাত হন; তন্মধ্যে পদক্তা যতুনাথ কবিচন্দ্রের নাম করা যাইতে পারে। যে সকল মহাত্মা পদাবলী প্রণয়নে বঙ্গভাষা শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যত্নাথ একজন। যতুনাথের স্থললিত পদাবলীর মাধুষ্য পদকল্পতরু নামক প্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থের পাঠক বিদিত আছেন।

মুরারি গুপ্তের বাড়ী ঢাকা দক্ষিণ হইতে বহুদূরে ছিল না, এবং খুব সম্ভব যে, ব্রাহ্মণভূমি ঢাকাদক্ষিণের টোলেই বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন; পরে নবদীপে গমন করিয়াছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত যে কেবল শ্রীচৈতন্তের এক প্রধান ভক্ত ছিলেন, তাহা নহে, তদ্বাতীত ইনিই সর্ব্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর চরিত গাথা রচনা করেন এবং কয়েকটি প্রাঞ্জল পদ প্রণয়নে শিশু বন্ধভাষাকে চির গৌরবাম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তংকালীন ঢাকাদক্ষিণ কিরূপ ছিল? সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের আদি ভূমি পঞ্চপণ্ড এই ঢাকাদক্ষিণেরই সংলগ্ন; উভয় স্থানের টোল সমূহে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপকের পূজার পুষ্পচয়নে দলে দলে সকলে সকালে যথন বাহির হইত এবং পুণা নদী বরবক্রের ঘাটে দলে দলে যথন স্পানার্থ যাইত, তথন এক অপূর্কা দৃশ্য দেখা ঘাইত। পরস্পরে দেখা হইলেই বিদ্যাচর্চ্চা চলিত। টোলে টোলে ছাত্র মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা দেখা যাইত। তৎকালে ছাত্র প্রকৃতির এই চিত্র নবদ্বীপে বিশেষ ভাবে পরিক্ষৃট হইয়াছিল। এই গৌরবান্বিত ঢাকাদক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র বাদ করিতেন, \* এজগন্নাথ মিশ্র তাঁহারই অন্যতম পুত্র।

> "এই নিবাসী এউপেন্দ্র মিশ্র নাম। পণ্ডিত সদগুণ ধনী বৈষ্ণৰ প্রধান ॥" — শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত

জগন্নাথ মিশ্র বাল্যাবিধিই প্রতিভাশালী ছিলেন, পিতা তাঁহার বিদ্যাবৈভব
শ্রীকৈতলের বিবর্ধিত করিতে, তাঁহার উদীয়মান প্রতিভাকে
পিতামাতা। আরও প্রভাবিত করিয়া তুলিতে, প্রতিভার
ক্রণ ক্রেন নবদীপে প্রেরণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ন কাল মধ্যেই
তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ পুরন্দর পদবি প্রাপ্ত হন।

তৎকালে সমগ্র বন্ধদেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাঁহার তুল্য পণ্ডিত কেই ছিল না, সেই অমিত-ধী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীহট্টের তরফ পরগণাম্থিত জয়পুরবাসী ছিলেন। ঢাকাদক্ষিণ, পঞ্চপণ্ডের ল্যায় জয়পুরও বৈদিক ব্রাহ্মণ প্র্মি। জয়পুর তৎকালে :এক প্রধান নগর ছিল; এক ভীষণ ছর্ভিক্ষে ড়য়পুরের ভয়ানক ক্ষতি হয়, স্থানাস্তরে তাহা উক্ত হইবে। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সেই ত্রংসময়ে জয়পুর হইতে স্ত্রীপুত্রকল্যা লইয়া নবন্ধীপে গমন করেন। তথায় কিছুকাল বাস করার পর স্বীয় জ্যোল্লা কল্যা বিবাহমোগ্যা হইলে, তিনি একটি বরের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীহট্টের বৈদিক-কূল-ভূষণ জগয়াথ মিশ্র "পুরন্দরে" পদবি লাভে নবন্ধীপের পণ্ডিত মগুলীতে খ্যাভাপন্ন হইয়াছেন; নীলাম্বর পরম পরিতোষ পূর্বাক এই স্থপাত্র পুরন্দরের করেই স্বীয় কল্যা শচীদেরীকে সমর্পণ করেন। শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভু এই শচীপুরন্দরের পুত্ররূপে প্রাত্ত্ত্ত হইয়া ধরা পবিত্র করেন। স্থতরাং শ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুকে শ্রীহট্টবাসীগণ ভাহাদের নিজের বলিয়া গৌরব করিতে কেইই বারণ করিতে পারিবে না।

ইতিপূর্বের রত্বগর্ভ আচার্য্যের নাম করিয়াছি, ঐতিতন্ত মহাপ্রভু একদা নদীয়ার পথ দিয়া বাইতে বাইতে ইহার ভাগবৎ ব্যাখ্যা ভনিতে পাইয়া হঠাৎ ভগবৎ প্রেমে বিহরল হইয়া রাস্তায় পতিত হইয়াছিলেন। ঐতিষ্টবাসীয় হরি কথা প্রবণে সেই সর্বা প্রথম তাঁহার ক্ষপ্রেমের পরিক্ষুবণ। রক্ষ করিয়া ঐতিষ্টবাসী ঐবাস পণ্ডিতকেই তিনি বলিয়াছিলেন—"কালে আমি এমত বৈষ্ণব হইব বে অজ ভব আদি আমার বারত্ব হইবেন।" ভনিয়া ঐবাস ইহাকে নিমাইর চাঞ্চল্য ভাবিয়া "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভৎকালে বছতর শ্রীহট্টবাসী নবন্ধীপে থাকিতেন, "উদ্ধতের শিরোমণি" নিমাই পূর্ববন্ধ পরিশ্রমণের পর নবন্ধীপে গিয়া, ইহাঁদিগকে তাঁহাদের কথ্য ভাষার শ্রহক্রণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। মহাপ্রভুর বিদ্রেপের তীব্রভায় শ্রীহট্টবাসীয়া বাছে যেন চটিয়া উঠিতেন ও বলিতেন:—"বল দেখি নিমাই, তুমি কোন দেশীয়? তোমার মা এবং বাপ, তোমার মেসো চক্রশেশর, তোমার সতীর্থ মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলই শ্রীহট্টবাসী; তুমি শ্রীহট্টবাসীর সন্তান হইয়া শ্রহট্রর ভাষা লইয়া বিদ্রূপ করা কি শোভা পায় ?"

এ সব ঘটনা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইলেও এস্থলে বলিতেছি তাহার কারণ, ভদীয় ঘত কিছু দৌরাত্মা, তাহা আপন দেশীয় ও আপন জনের প্রতিই—প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা তজ্জন্মে মর্মান্তিক পীড়া অমূভব না করিত, তাঁহাদের প্রতিই প্রযোজ্য হইত।

এই ঐতিচতম্য মহাপ্রভু ব্যাকরণাদির অধ্যয়ন সমাপন করিয়া কিছুদিন

• বাস্থদেব সার্বভৌমের টোলে ফ্রায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথন শ্রীহট্টবাসী
কুশাগ্রবৃদ্ধি রঘুনাথ সহ তাঁহার বে রক্ষ হইত, ভাহারই একটা চিত্র এস্থলে
উল্লেখ করিব।

"একদিন সার্ব্যভৌম রঘুনাথকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন।
রঘুনাথ ও রঘুনাথ কোন ক্রমেই উত্তর দ্বির করিতে পারিতে
শ্রীচৈতক্ত। ছিলেন না। নির্জ্জনে এক বৃক্ষমূলে বিদিয়া তিনি
উত্তর চিস্তা করিতে করিতে একবারে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়েন। সুর্ব্যদেব
অনেক দ্বে চলিয়া গিয়াছেন, শাথান্থিত পক্ষীরা অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে,
এ 'সকল তিনি জানেন না,—উত্তর চিস্তায় তিনি বিভোর! শ্রীচৈতন্যদেব
এমন সময় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে তদবস্থ দৃষ্টে গাত্রে
ঝারিন্থিত জলের ছিটা দিলেন। জলের শীতলতায় রঘুনাথের চিস্তান্ত্রোত রুদ্ধ
হইল, তিনি শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া হাসিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন—'ওপন্থীর
ক্যায় বিস্যা কি ভাবিতেছ ?' 'তুমি তাহার কি বুঝিবে ?' — রঘুনাথ উত্তর
করিলেন। শ্রীচৈতক্য দেব প্রশ্নটি শুনিতে বিশেষ জেদ করাতে রঘুনাথ
শ্রমত্যা তাহা বলিলেন। প্রশ্নটি শ্রমণ মাত্র শ্রীচৈতন্য তাহার উপযুক্ত উত্তর

দিয়া বলিলেন,—'এরই হৃদ্যা এত চিন্তা ?' রঘুনাথ বিশ্বিতভাবে বলিলেন— 'নিমাই ! তুমি কি দেবতা ?'

"ইহার পর আর একটা ঘটনায় রঘুনাথ প্রীচৈতত্তের প্রভাব বুরিজে পারেন। রঘুনাথ ন্যায়ের এক টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন, প্রীচেতন্য দেবও ঐ সময় ন্যায়ের এক টীকা লিখিতেছিলেন; রঘুনাথ কোনক্রমে আনিতে পারিয়া, ঐ গ্রন্থ খানা তাঁহাকে দেখাইতে অন্থরোধ করেন। নিমাই স্বীকৃত হইয়া এক দিন জাহুবী সন্ধিধানে রঘুনাথকে তাহা পাঠ করিয়াং ভানাইতে আরম্ভ করেন।"

"রঘুনাথের মনে বিশাস ছিল যে, তাঁহার ক্বত গ্রন্থখানা অন্বিতার হইবে, ইহার বারা তিনি খ্যাত হইবেন। কিন্তু নিমাই ক্বত গ্রন্থে অভুত বিচার পদ্ধতি, অচিন্তিত সিদ্ধান্ত শ্রবণে তাঁহার সে ভরসা চলিয়া গেল। চিন্নপোষিত আশা মিলাইয়া গেল, তাঁহার থৈষ্য বিদ্বিত হইল এবং চক্ষ্ ছল ছল করিতে লাগিল। এতদ্ধ্রে কক্ষণ-হাদয় নিমাই বড় ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন,—'ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন?' রঘুনাথ বলিলেন—'আমাক আশা ছিল, ন্যায়ের গ্রন্থ বারা জগতে বিখ্যাত হইব, কিন্তু তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দৃক্পাত করিবে না।' 'তক্ষন্য এত ভাবনা কেন? এই অফল শাল্পের আবার ভাল মন্দ কি?' সহাত্যে ইহা বলিয়াই নিমাই স্বর্হিত টীকা খানা জাহ্নবী জলে বিসর্জ্জন করিলেন।\* এইরূপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। এই সময় হইতে নিমাই ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়নও ত্যান্ধ করিলেন। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই পরে পূর্ণ হইয়া 'দীধিতি' নামে খ্যাত হয়।"

"রঘুনাথ প্রতিভাবলে বাস্থদেবকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সার্বভৌষ কৃত টীকায় বহু দোষ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, নিজ পাঠ্য-এছ গালেশোপাধ্যায় কৃত 'চিস্তামণি' গ্রন্থেও দোষ প্রদর্শন করেন। নবছীপে

 <sup>&</sup>quot;সেইকণে দরানিধির দরা উপজিল।
 নিজ কৃত টাকা পলামাঝে তারি দিলঃ" — অবৈতপ্রকাশক।

তথন ন্যায়ের উপাধি-পরীকা ছিল না। রঘুনাথ নবদীপে পাঠ সমাপন পূর্বক মিথিলায় মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করেন।"\*

রঘুনাথের একটি চক্ষু ছিল না। পক্ষধরের টোলে তিনি উপস্থিত হইলে ব্যুনাথ- একটি ছাত্র জিজ্ঞাসাচ্ছলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল:— মিথিলায়। 'সহস্রাক্ষ ইক্স ও ত্রিনেত্র বিরূপাক্ষকে সকলেই জানে, এক লোচন তুমি কে হে ?'§

রঘুনাথ ছাত্রের বিজ্রপে ক্র্ত্ব হইয়া উত্তর দিলেন, :—'ইক্র সহস্রাক্ষ, শিব ত্রিনয়ন, ইহা সত্য; কিন্তু ন্যায়শাত্রে তোমরা অন্ধ, ন্যায়শাত্রের প্রতি আমারই মাত্র একদৃষ্টি।'ক

রঘুনাথ টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। অনতিবিলম্বেই তৎপ্রতি পক্ষধরের দৃষ্টি আরু ৪ হইল; নানাদেশীয় ছাত্রগণ তাঁহার অঙ্গত প্রতিভা দর্শনে বিশ্বিত হইল। মিথিলায় অবস্থানকালে তাঁহার মাত্বিয়োগ হয়।

- 🏟 বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ।
  - § "আথগুল: সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ্ত্রিলোচন:।

    অক্তে ছিলোচনা: সর্বে কো ভবানেকোলোচন:।"
  - "আখণ্ডল: সহস্রাক্ষো বিরপাক্ষন্তিলোচন:।
     যুবং বিলোচনা: শাল্পে ক্যারেহ্মেক লোচন:।"

কেই কেই বলেল যে, রঘুনাথ উত্তর দিয়াছিলেন :---

"নল্মীণ কুশ্মীণ নব্মীণ নিবাসিন:। ভৰ্ক সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীবিণ:।"

এই লোকটিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবেদর বথার্থ উত্তর হর না; অপিচ ইহাতে নলবীপ ও কুশবীপ বাসী তর্কসিদ্বান্ত ও সিদ্ধান্তোপাধি হুইজন পণ্ডিতের নাম অনাবশ্রক ও অপ্রাসন্ধিক রূপে উক্ত হুইতেছে। বিতীয়তঃ রহুনাথ মিথিলার বাওরা মাত্রই উপাধি প্রাপ্ত হন মাই; গোকটিতে শিরোমণি উপাধির উল্লেখণ্ড আছে। রহুনাথের জন্ম প্রীহট্টে হুইলেও, তাঁহাকে নববীপ প্রবাসী বা নিবাসী বলা অসক্ত নহে। কিন্তু এই লোকটি রহুনাথের এই সময়কার প্রত্যুক্তর নহে।

এই সময় পক্ষধর মিশ্র "সামান্য লক্ষণা" নামে গ্রন্থ লিখিতে ছিলেন, রঘুনাথ এই গ্রন্থে একদা দোষ ধরেন। ইহাতে মিশ্র রঘুনাথকে বলিলেন,— 'কাণা, তুমি কি বিশেষ হেতুতে 'সামান্য লক্ষণা' অস্বীকার কর ?'\* কাণা বলিলে রঘুনাথের মনঃপীড়া জন্মিত, তিনি অধ্যাপকের কথায় উত্তর করিলেন,— 'যিনি অদ্ধকে চকুমান করেন, শিশুরও জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করেন, তিনিই যথার্থ অধ্যাপক, তদ্মতীত (অন্যায় তর্কপ্রিয়) অন্যে অধ্যাপক নামধারী মাত্র।'শ এই স্ত্রে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। রঘুনাথ "অল্পকাল পরেই শাস্ত্রীয় বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়া নরদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন এবং ভবিষ্যতে ছাত্রগণকে ন্যায় শিক্ষা ও উপাধি লাভের জন্য আর মিথিলায় যাইতে না হয়, সেই উদ্দেশ্য সম্যক সাধন করিয়াশণ মিথিলা হইতে ফিরিয়া আদেম। তিনি অধ্যয়ণচ্ছলে প্রশ্ন করিয়া অধ্যাপক পক্ষধরকে অনেকবার বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে অধ্যাপক তাঁহার উপর পরম সম্ভষ্ট হন, এবং তাঁহাকে ছাত্রগণ মধ্যে সর্কোচ্চ আসন প্রদান করেন; কেননা শণ্ডিতেরা পুত্র ও শিয়ের নিকটেই পরাজয় প্রার্থনা করেন,—'সর্বত্র জয়মিছ্ছিস্তি পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম ।' "৪৪

 <sup>&</sup>quot;বকোজপানকুৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি ফুটুম্। সামান্ত-লকণা ক্সাদক্সাদবলুপ্যতে।"

 <sup>&</sup>quot;বোহন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েং।
 ভমেবাধ্যাপকং মঞ্জে তদজ্ঞে নাম ধারিণ:।"

ক ''মিথিলার প্রাধান্য রক্ষার্থে পণ্ডিতগণ কোন ছাত্রকে স্থারের প্রন্থ নিজদেশে নিতে দিতেন না। বঘুনাথ দেশে আসিবার সমর অধ্যাপক বলিলেন—'এ দেশ হইতে পুপ্তক লইরা বাইবার রীতি নাই।' বঘুনাথ বলিলেন—'আমার নাম বঘুনাথ, বাঁচিরা ধাকিলে আর বঙ্গদেশীরকে মিথিলার স্থার পড়িতে আসিতে হইবে না।' ইহার কারণ, রঘুনাথের অনেক স্থার প্রন্থই কণ্ঠন্থ হইরাছিল। এই উপারে বাস্থদেব সার্কভৌমও বঙ্গদেশে ক্যার লইরা বান। রঘুনাথের আরা প্রন্থের অভাব সম্পূর্ণরূপে দ্রীভূত হর।"

<sup>—</sup>সাহিত্য পৰিবৎ পত্ৰিকা।

রখুনাথ মিথিলা হইতে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করিয়া নবছীপে প্রত্যাগমন পূর্বক হরিঘোষ নামক জনৈক সম্পন্ন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে নামের চতুস্পাঠী ছাপন করেন। এই সময়ে বাহ্মদেব দার্বভৌম, (উড়িয়ার রাজা প্রতাপ করের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া) উড়িয়া দেশে সপরিবারে গমন করেন। কিন্তু রখুনাথের আবির্ভাবে তাহাতে নবছীপের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের টোল ছাত্র সংখ্যায় পরিপূর্ণ হইল। তখন হইতেই মিথিলা-বিজয়ী শিরোমণি নবছীপে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি দানের ব্যবস্থা

রঘুনাথের বিদ্যাবতা ও বৃদ্ধিমত্তার বিষয় যে কেবল শ্রুতি পরম্পরার বৃদ্ধাথের চলিয়া আসিতেছে, তাহা নহে,—গল্পেশাপাধ্যার গ্রন্থ। কৃত 'চিস্তামণি' গ্রন্থের "দীধিতি" নাম্নী টীকা, উদয়নাচার্ব্যের 'গুণ-কিরণাবলী'র ও বল্লভাচার্য্য কৃত 'লীলাবতী'র টীকা, "প্রামাণ্য বাদ", "নানার্থ বাদ", "কণভন্ধুর বাদ", "আখ্যাত বাদ", "পদার্থ থগুন", "আত্মতত্ত্ব বিবেক," প্রভৃতি তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রঘুনাথের কাব্য শান্ত্রেও অধিকার ছিল; প্রবাদ আছে যে, একদা চতুম্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক আদিলে পক্ষধর রঘুনাথকে জিজ্ঞাদা করেন, "ন্যায় শান্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও শান্ত্রে তোমার অধিকার আছে ?" রঘুনাথ বিলয়ছিলেন—"তর্কে আমার বৃদ্ধি কর্কশ হইলেও, কাব্যশাল্তালোচনা কালে আমার মতি স্ক্রেমল, তন্ত্রশান্ত্রে দদা যদ্ভিত এবং ক্বক্ষতত্বালোচনা কালে সংখত বিলয়া জানিবেন।"\*

এডার্শ্রবণে পক্ষধর বলিলেন,—"তুমি নৈয়ায়িক হইয়া কিরূপে কবিডা রচনা করিতে শিক্ষা করিলে ?" পক্ষধরের প্রশ্নের উত্তরে রঘুনাথ উত্তর

> "কাব্যেহপিকোমল ধিরো বরমেব নাক্তে তর্কেহপি কর্কশ ধিরো বরমেব নাক্তে। তত্ত্বেহপি বন্ধিতধিরো বরমেব নাক্তে কুকেহপি সংব্রু ধিরো বরমেব নাজে।"

দিলেন, —"মিনি 'চিস্তামণি'র চিস্তাম বিব্রত, কবিষ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বই নহে , কালকুটপায়ী নালকঠের সাপ থেলাইতে কি ভয় ?"⇒

বস্তুত: রঘুনাথের কবিত্ব প্রতিভাও ছিল, কিন্তু ন্যায়ের চর্চার ব্রভী থাকায় তিনি কবিতা রচনার অবদর পান নাই; এই জন্যই "নম: প্রামাণ্য বাদায় মংকবিত্বাপহারিণে" ইত্যাদি স্লোকে প্রামাণ্যবাদকে নমস্কার করিয়াছেন।

রঘুনাথের একটি চক্ছল না বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে কাণা শিরোমণি বিলিয়া উলেথ করেন। তাঁহার উপাধি শিরোমণি, স্থ্ এই "শিরোমণি" বলিলেই পণ্ডিত সমাজ রঘুনাথ শিরোমণিকেই বুঝিয়া থাকেন। "ভাষাপরিচ্ছেদ্," "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" প্রভৃতি প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন 'ন্যায়পত্র বৃত্তির' সমাপ্তিতে "শ্রীমচ্ছিরোমণিবর" বলিয়া, গদাধর ভট্টাচার্য্য 'অন্তমান থণ্ড দীধিতি'র টীকা প্রারম্ভে § "শিরোমণি" বলিয়া ইহারই নিকট ক্বতক্ততা প্রকাশ ও গ্রন্থ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং রঘুনাথও "আত্মতত্ত্ববিবেক" দীধিতিতে সগর্ব্বে আপনাকে "তার্কিক শিরোমণি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ক্ষণভঙ্গুরবাদের দিখিতি প্রকাশ" নামীয় টীকা প্রারম্ভে গদাধের তাঁহাকে "কাত্যায়ন থণিজন্মণি" বলিয়াছেন। ক্ষণভাগুরবাদের

শক্তিবাদ, বৃৎপত্তিবাদ আদি বছ গ্রন্থপ্রণেতা দীধিতির টীকাকার গদাধর, 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' ও 'তর্কার্ণব' প্রণেডা জগদীশ, এবং 'কারকচক্র' প্রণেডা ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী এই শিরোমণির দীধিতির

 <sup>&#</sup>x27;কবিছং কিয়দৌয়ত্যং চিস্তমণি মনীবিণ:।
নিপীত কালকুটত হরত্যেবাহিবেলনম।"

<sup>§</sup> অভিবন্দ্য মূহ: সমাদরাৎ পদপদ্বজ্বগৃং পুরদ্বি:।
বিবৃণোতি গদাধর: সুধী রভিত্বেধাধগির: শিরোমণে: ॥

 <sup>&</sup>quot;নির্ণীয় সায়ং শাল্রাণাং তার্কিকাণাং শিরোমণি।
 জাত্মতন্ত্ব বিবেকস্ত ভাবমূভাবয় ত্যসৌ।"

<sup>4 &</sup>quot;কাত্যায়ন খনিজ মণেঃ কণভঙ্গুরবাদ-রহন্ত শিরোমণে।
প্রকাশমণি দীখিতি ভন্তে স্থীবর শ্রীল গদাধরঃ।"

টীকা লিখিরা কীর্ত্তিমান্ হইরাছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতবর্গও শিরোমণির যথেষ্ট গুণগান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ জগবিখ্যাত শিরোমণি শ্রীহট্টে জন্ম গ্রহণ করিয়া বৃদ্দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

"রঘুনাথের ছাত্রগণের মধ্যে মথ্রা নাথ ও রামভন্ত প্রধান। কেহ কেহ রামভন্তকে রঘুনাথের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। রঘুনাথ আদৌ বিবাহ করেন নাই, তাঁহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতেন, পুত্র কন্তার জন্তই বিবাহের প্রয়োজন, ব্যুৎপত্তিবাদ আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার কন্তা, অতএব বিনা বিবাহেই আমার বিবাহের আশা ফলবতী হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন কি? রঘুনাথ আজীবন শাস্ত্রালোচনাতেই কাটাইয়া খৃষ্টের ষোড়শ শতান্দীর মধ্যভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন।"\*

আমর। রাজ-জামাতা রঘুপতির প্রসক্ষে বছদ্বে আদিয়া পড়িয়াছি। সেরাজার বাহাইউক, রাজা স্থবিদ নারায়ণ দ্বিতীয়া প্রকলাদি। কল্যা বরদা স্থল্দরীকেও একটি সংপাত্রে সমর্পণ করেন। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাল বিধবা হন ও পিতৃ-গৃহে আদিয়া অবস্থিতি করেন। বরদা স্থল্দরী একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন দ্বারা নিজ নাম চিরম্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ দীর্ঘিকাকে লোকে "বলদা সাগর" (বরদা সাগর) বলিয়া থাকে। রাজার তৃতীয় কল্পা ভাসুমতি, পদ্মিনী লক্ষণান্থিতা পরমা স্থল্দরী ছিলেন। তাঁহার সমন্থ নির্ম্মিত একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহা "পদ্মিনী" (পদ্মিনীর দীঘী) বলিয়া থাতে। রাজা স্থবিদ নারায়ণের প্রগণের নাম যথাক্রমে স্থ্য নারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও কৃষ্ণ নারায়ণ। রাজা বৃদ্ধকালে রাজবাটীর অল্প দ্বে আর একটি নৃতন বাটী প্রস্তুত

রাজা বৃদ্ধকালে রাজবাটীর অল্প দূরে আর একটি নৃতন বাটী প্রস্তুত করেন, সেই বাটীতে উঠিয়া গিয়া যথা সম্ভব রাজ্যের ভবিশুৎ শৃঙ্খলা করিয়া যাইবেন, তাঁহার এ বাসনা ছিল, কিন্তু দৈব ত্র্বিপাকে তাহা পরিপ্রিত হয় নাই।

শ্রীর্ক্ত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি প্রণীত "নবদীপ মহিমা" ৬০ পৃষ্ঠা। রঘুনাথের বংশ
নাই, তাঁহার ভ্রাতার বংশাবলী "বঙ্গের জাতীর ইতিহাসে" মৃদ্রিত হইরাছে; স্থানান্তকে
ভারা উদ্পৃত হইবে।





কিনৰ নিৰ্মিত বাটা একটি তুৰ্গন্ধপে, পরিণত হইতে পারে, সে উদ্দেশ্তে বাড়ীর চতুর্দিকে 'গড়খাই" কাটাইয়া মুন্ময় গড় (প্রাচীর প্রস্তুত) করিয়াছিলেন। চতুপার্যবর্ত্তী গ্রামগুলি এইজনা "গড়গাও" নামে খ্যাত হইয়াছে। তিনি ন্তন বাড়ীর সন্মুখে (পূর্বাদিগ্ভাগে) এক বৃহত্তর দীর্ঘিকা খনন করেন, ইহা "সাগর দীঘী" নামে খ্যাত হয়। \* এতত্তুলা বৃহৎ দীঘী প্রীহট্ট জিলার অধিক নাই। বাটিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রাজা বহুস্থান ব্যাপী এক পুলোদ্যান প্রস্তুত করেন, পরে ঐ স্থানে একটি গ্রাম বিদয়া যায়, সেই গ্রামের নাম "ফুলবাড়ী।" সে পুলোদ্যানের ফুল ব্যবহারে লাগে নাই, সে বাটিকার রাজা যাইতে পারেন নাই, কালচক্রে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

যৎসামান্য ঘটনা হইতে কিরপে বৃহৎ কাপ্ত সংঘটিত হইয়া থাকে, সর্বপ রাজকক্ষচারীগণ।
প্রমাণ বীজ হইতে কিরপে মহামহীক্ষহের উদ্ভব হয়, স্থবিদ নারায়ণের রাজ্যবিনাশ-ঘটনা তাহার জ্বলম্ভ উদাহরণ। বৈদ্য-কুলতিলক উমানন্দ রাজা স্থবিদ নারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। ইটার অন্তর্গত ডলাগ্রামে তাহার জ্বাবাস ভবন ছিল। বৈদ্যবংশোম্ভব "পাত্র" দেবানন্দ তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বাস করিতেন। শ রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক পূর্বের "পাত্র" বা "টলাপাত্র" উপাধি পাইতেন। রাজার তহনীল কর্মচারীর "মগুল" উপাধি ছিল। "মপ্তল ভূমি পরিমাপ করিতেন, গ্রামন্থ লোকদিগের মধ্যে বিচার করিতেন, সকল প্রজার কর একত্র করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন; ব্যবসায়ের উপর দৃষ্টি রাখিতেন, পথ সংস্কার ক্রিতেন এবং সীমা স্থির করিতেন।" য় নারায়ণ নামে কায়ন্থ কুলোম্ভব একব্যক্তি স্থবিদ-

এই দীর্ঘিকাতে সহস্রদশ পদ্ম আছে।

<sup>়</sup> কেই কেই বলেন, দেবানন্দ টলা গ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ইটার টলা বলিয়া কোন গ্রাম পাওয়া যায় না! ইটার শ্রীযুক্ত রাম কমল শাস্ত্রী মহাশর লিখিয়াছেন যে, ''টলার বাড়ী'' বলিয়া একথণ্ড ভূমি মাত্র আছে।

<sup>🕸</sup> স্বগীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত কৃত "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" ২৬ পৃষ্ঠা।

**.**.....

নারায়ণের মণ্ডল ছিলেন।\* রাজার প্রধান লেথকের "পুরকায়স্থ" পদীবি ছিল; কায়স্থ বংশজাত গোবিন্দ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত ত্ইজনের বাসস্থান "মন্থক্ল" প্রদেশান্তর্গত স্থানে (—ইন্দানগরে) ছিল। রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহারা মন্ত্রীভবনের সন্ধিকটে সাময়িক ভাবে বাস করিতেন। রাজপণ্ডিত পরাশর গোত্রীয় § ব্রহ্মানন্দ কাছাড়ি গ্রামবাসী ছিলেন। তঘাতীত রাজার আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তদীয় "ভাণ্ডাব" রক্ষকের "বিশ্বাস" উপাধি ছিল; পঞ্চেশ্বর-বাসী রাজার বিশ্বাস বংশীয় জনৈক কন্মচারীর প্রাপ্ত জায়গীর অধুনা "নাগের গাও" নাম প্রাপ্ত হুইয়াছে।

কুলাঞ্চলী নামক প্রাচীন গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, একদা এক মহালয়া
কর্মচায়ীদের তিথিতে উমানন্দ প্রভৃতি কর্মচারী চতুইয় সাগরকর্মচাতি। দীঘীর তীরদেশ দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সভাপণ্ডিত
সমভিব্যাহারে রাজবাটী অভিমূথে যাইতেছিলেন, দীর্ঘিকা পার্থে উপনীত
হইলে, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, বহুব্যক্তি একত্র তথায় স্পান তর্পণ
করিতেছে। একজন মাত্র প্রান্ধণ ঐ বছ ব্যক্তিকে তর্পণ করাইতেছেন;
ফলতঃ তাহাতে কোনরূপ শৃত্বলা ছিল না।ক যাহারা তর্পণ করিতেছিল,

শ নারায়ণ মগুলের বংশীয়গণ এখনও আছেন, ইহালের বংশপত্র প্রীহটের ইতিবৃত্ত

ভৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইবে।

<sup>§</sup> কথিত আছে যে, অপর গোত্রীর বিজবর্গের সহিত সমাজ সংস্থার লইয়া রাজার মতানৈক্য হওরার তাঁহাদের মধ্যে বাঁহারা রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজকার্য্য হইতে অপক্তত হইয়াছিলেন; পরাশর গোত্রীর বিজবর্গের সহিত রাজার বিরোধ ছিল না।

<sup>&</sup>quot;এক দিল অতি উচ্চকঠে মন্ত্র কহে।

বে বেমন পারে তাই। শুনিয়া ফুকারে।

শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান নাহি নাহি বিধি তন্ত্র।

বে বেমন পারে সেই উচ্চারিছে মন্ত্র।"

—কুলাঞ্জনী।

ভাহারা 'সাহা বণিক' জাতীয় লোক। তর্পণার্থী বছব্যক্তি একজিত হইলেও, ভাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অক্সতা প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত রীতি অবলম্বন করিতে।

ইইয়াছিল।

এই কাণ্ড দর্শনে মন্ত্রী প্রভৃতির কোতৃহল জরিল, কিছ শণ্ড মন্ত্রে আবিধি অপ্রণালীতে শাস্ত্রীয় ব্যাপার চলিতেছে দেখিয়া সভাপণ্ডিত ব্রহ্মানল ক্র হইলেন। সেইক্রণে তিনি কোতৃকাবিষ্ট মন্ত্রী প্রভৃতির অভিপ্রায়ম্পারে, সেই অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তর্পণের স্থপ্রণালী বলিয়া দিলেন। যদিও এই ঘটনাটি যৎসামান্য, কিছ তুর্ভাগ্য বশতঃ ইহা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যক্ত অসম্ভন্ত হইলেন।

পক্ষাপক্ষ সর্বত্রই আছে। মন্ত্রী প্রভৃতির ছিদ্রাধেষী বিপক্ষণণ এই বিষয়ে প্রতিবাদী হইলে, রাজা সামাজিক বিচারে তাঁহাদিগকে দণ্ডিত ক্রিলেন। রাজার ন্যায়পরতা সর্বজন বিদিত ছিল, তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও, সামাজিক রীতি নীতি রক্ষার প্রতি, উচ্ছু খলতা নিবারণের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্দৃষ্টি ছিল, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির অন্তরোধেও ন্যায় অই হন নাই।

কি স্ত্রে কি হয় বলা যায় না; মন্ত্রী প্রভৃতি তুর্দ্ধিৰ বশতঃই দোষ স্থীকার করিলেন না, অথবা রাজার রূপাপ্রার্থী হইলেন না। অল্পদোষে শুরুদণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছে বলিয়া, আদিষ্ট সামাজিক দণ্ডও অগ্রাহ্ম করিলেন। রাজা ইহাতে অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত ও কর্মচ্যুত করিলেন। এইরূপে মন্ত্রী প্রভৃতি স্থ সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ বিজই তাঁহাদের সাময়িক "ক্রিয়াদি" (শাজ্রোক্ত ব্যাপারাদি) সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত হইলেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বাস্থসদ্বিৎস্থ ইটা নিবাদী শ্রীযুক্ত হর কিষর দাস মহাশয় এই বিষয়ে আমাদিগকে লিথিয়াছেন—"রাজা স্থবিদ নারায়ণের সময়ে তাঁহার কর্মচারী একজন আহ্বাণ সহ একদিন সাগর দীঘীর পারে অমণ করিতে ছিলেন, এই সময়ে ঐ দীঘীর অপর পারে একজন আহ্বাণ তাঁহার বজমান(গণ)কে তর্পণ করাইতেছিলেন। কায়স্থ ভক্ত কর্মচারী সদীয় আহ্বাণকে গুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণের উপদেশ দিয়া তর্পণের কার্য্য করাইয়া দেওয়ার বিষয়

অহুরোধ করেন এবং তদমুদারে ব্রাহ্মণটি এই কার্য্য করাইয়া দেন। এই বিষয় পরে মহারাজের কর্ণগোচর হওয়াতে কর্মচারীগণকে জাতিচ্যুত করেন। এই হইতে মৃষ্টিমেয় সাহু জাতির উৎপত্তি হয়।" বস্তুত: বৈশ্য জাতীয় সাহা-বিণিকদের সহিত সংস্কৃষ্ট হওয়ায় বৈদ্য ও কায়ন্ত সমাজ হইতে শ্রীহট্টে এই "মৃষ্টিমেয়" সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

এই ঘটনার তিন বংসর পরে আর একটা ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজ্বমন্ত্রীর

ত্রীহট্টের বিবাদ চিরন্থায়ী করিয়া তুলিল। ত্রীহট্টের বৈদ্য

দেওয়ান। বংশোদ্ভব দেওয়ান আনন্দ নারায়ণ রায়\* শিবিকারোহনে কার্যস্থানে যাইতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক
গৃহস্থ বাটিকার সম্মুখে—দর্শনার্থী জনগণের মধ্যে একটি স্থলক্ষণ সম্পন্না পরম
স্থল্বী বালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অল্ল বয়য়া হইলেও দেওয়ান স্থলক্ষণাম্বিতা
বালিকার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইলেন, শ এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবেন,
সঙ্কল্প করিলেন। দেওয়ান বাহাত্বর অবশেষে অন্ত্রসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন যে,
উক্ত বালিকা সেন বংশোদ্ভবা—বৈদ্য জাতীয়া, স্বতরাং তদীয় সঙ্কল্প সিদ্ধির
পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই থাকিল না।

এই যে বালিকা, ইহাঁর পিতা রাজা স্থবিদ নারায়ণ কর্তৃক, উমানন্দ ও সাহা-বণিক সংস্ট ঘটনায় পরিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। ইনিও একজন রাজকর্মচারী ও মন্ত্রী পক্ষীয় লোক ছিলেন।

দেওয়ানের সেন-তন্মা বিবাহ প্রস্তাবের সংবাদ স্থবিদ নারায়ণ শুনিডে পাইয়া, যাহাতে এ বিবাহ না হয়, মন্ত্রী প্রভৃতি দেওয়ানের সহাস্থভৃতি লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য দেওয়ানকে ক্ষান্ত থাকিতে বিশেষ অন্ধরোধ

ইহঁবি বায় উপাধি হইতেই প্রীহট্টেব বায়নগবের নাম হয়। বায় উপাবির বিবয় পুর্বের (৩য় অধ্যারে) কথিত হইয়াছে।

প্রবাদ এই বে, উক্ত বালিকা শাস্ত্রোক্ত পদ্মিনী কনা। ছিলেন। কেবল আঙ্গিক লক্ষণ নহে, প্রবাদামূদারে ইহ'ার মৃথমগুলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরবৃক্ষ উড়িরা বেড়াইতেছিল এবং বালিকা ভাহা নিবারণ করিতেছিল; এইরূপ অবস্থার দেওরান দেথিরাছিলেন।

করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ঘটিত ঘটনা মূলতঃ যৎসামান্য ভাবিয়া দেওয়ান তাহাতে প্রতিনিবৃত হইলেন না,—নারী কুলোত্তমা লন্দ্রীরূপিনী সেন-তন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে উমানন্দ প্রভৃতি আনন্দিত ও রাজা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন।

রাজ্ঞার জিগীয়া প্রবর্দ্ধিত হইল, তিনি স্বীয় মত প্রবল রাথিবার ও দেওয়ানকে অপদস্থ করিবার মানসে, পুস্প পল্লবে শোভিত করিয়া দেওয়ানের বাসগ্রামে (রাঢ় দেশে) এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

তথন পবিত্রতার প্রতি লোকের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল—সমাজের বন্ধন কঠিনতর ছিল। রাজ প্রেরিত সংবাদে তত্রত্য সমাজপতি, সত্যাসত্য অবগতির জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন ভদ্র সন্তানকে শ্রীহট্টে পাঠাইলেন। ইহারা শ্রীহট্টে আসিয়া সহরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক লইয়া এক সভা করেন, এবং দেওয়ানকে নির্দোষ জানিয়া স্বদেশে গমন করেন।

এই কীর্ত্তির মূলে রাজা স্থবিদ নারায়ণের কার্য্য-তৎপরতা বিদ্যমান, রাঢ় দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মূথে দেওয়ান ইহা জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। স্থবিদ নারায়ণ বৃঝিলেন যে, দেওয়ান ইহার প্রতিশোধ লইতে যত্ত্বের ক্রুটী করিবেন না। অতঃপর যথন বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন তিনিও সাহসের সহিত প্রকাশ্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। য়য়য়ন দিল্লীয় সিংহাসন লইয়া হুমায়ৢন ও শের শাহের প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেটিল, সেই সময় শ্রীহট্টের বৃদ্ধ রাজা স্থবিদ নারায়ণ ও যুবক দেওয়ান আনন্দ নারীয়ণ পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা রাঢ় দেশীয় প্রতিনিধিগণের সভায় আহত হইয়া ব্রদ্ধানন্দ ঘটিত ব্যাপার অমূলক বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও এই সময় তিনি সমাজচ্যুত করেন।

এই পরিত্যক্ত ব্যক্তিগণ তখন স্থচতুর উমানন্দ কর্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হওয়ায়, তাহাদের জন সংখ্যা বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হয়। স্থসমাজভ্রষ্ট এই ব্যক্তিগণ কালক্রমে পৃথক হইয়া পড়েও প্রতিপক্ষ কর্তৃক সাহু নামে সংক্তিত হয়। এই সব কারণ বশতঃই পূর্ব্ব শ্রীহট্টে সাহু সমাজ ভুক্ত ব্যক্তিদের অদ্যাপি

কথঞ্চিং প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা তাহাদের পূর্ব প্রভাবের পরিশেষ মাত্র। এই সম্প্রদায়ের বিষয় পরে কথিত হইবে।

রাজার আতৃ-বংশীয় শ্রীহট্ট বৈদিক সমাজের সম্পাদক ব্রহ্মচালবাসী।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী মহাশয় লিথিয়াছেন:—"সাহা জাতীয় কোন
ব্যক্তিকে তর্পণের মন্ত্র বলিয়া দেওয়ার অপরাধে রাজা অবিদ নারায়ণ
কর্ত্বক সমাজচ্যুত মন্ত্রী উমানন্দ প্রভৃতিকে উত্তর শ্রীহট্টের দেওয়ান আশ্রম
দেন। ইহাতে রাজা অবিদ নারায়ণ সেই দেওয়ানকেও সমাজচ্যুত প্রচার
করেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত মনোবিবাদ হওয়ায়, উক্ত দেওয়ানের
প্ররোচনায় দিল্লীখরের আদেশে 'রাজ্য পরিদর্শক' পাঠান বংশোন্তর খোয়াজ
ওসমান 'রাজনগরের রাজাকে' দমন করিতে প্রস্তুত হন। রাজ নগরের পূর্বব
দক্ষিণ কোণে শ্রীস্থ্য মৌজায় খোয়াজের গড়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।
রাজার তিন ক্যা ছিলেন, সেই সময়ে কনিষ্ঠা ক্যা ভাহ্মমতীর রূপ লাবণ্যের
কথা খোয়াজের শ্রুতি গোচর হইলে, ভিনি দিল্লীখরের জন্য উক্ত ক্যা
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। এতং শ্রবণে রাজা অতিশয় ফ্রেজ হইয়া উঠেন,
তাহাতেই অবিলম্বে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়।"
\*\*

ক্বিদু নারায়ণের সহিত দেওয়ানের বিবাদ উপস্থিত হুইলে, দেওয়ান দলীতে এই অভিযোগ করেন যে, রাজা রাজস্ব যুদ্ধ। আদায় ক্রমে সমস্তই আত্মগাৎ করিতেছেন, তুর্গ সংস্কার ও সৈতা বৃদ্ধি করিতেছেন ও বিজ্ঞোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

<sup>•</sup> উপরি কথিত বিবরণ সহ বিদ্যালয় পাঠ্য 'আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ' পুতিকা ও কুলাঞ্চলী গ্রন্থের ঐক্য আছে। উদ্ধৃত বিবরণে তর্পণের মন্ত্র বলিয়া দেওয়ার কথা লিখিত আছে, উমানন্দের অভিপ্রারাম্নারে অন্ধানন্দই মন্ত্র বলিয়া দেন, ইহা পূর্বের বলা ক্ষরাছে। বৈদিক সংবাদিনী গ্রন্থে "রাজ্যা-পরিদর্শক" বলিয়া খোয়াজ ওসমানের কথা ও রাজকন্যা হরণের বুল্বান্ত আছে, কিন্তু গ্রন্থকার মূর্শিদাবাদের উদ্লেশ করিয়া অনে পড়িয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এইরপ অনবধানতার আরও উলাহরণ আছে।

এই অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দমনের জন্ত দেওয়ান আদিট হন।
"রাজ্য পরিদর্শক" খোয়াজ ওসমান সহসা রাজাকে আক্রমণ করিতে সাহস
করেন নাই। দেওয়ানের পুন: পুন: উত্তেজনায় তিনি অবশেষে রাজবাটী
আক্রমণে উদ্যত হন।

রাজা স্থবিদ নারায়ণ গুপ্তচর মূখে সমস্ত জ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দেওয়ানের বিশেষ উদ্যোগে খোয়াজ ওসমান মুদ্ধার্থে ধাবিত হইলে অনতিবিলম্বেই মুদ্ধ আরম্ভ হয়।

হুই দিন যুদ্ধ হুইয়া গেল, উভয় পক্ষেরই সৈক্তগণ হুতাহত হুইল, কিছ মোসলমান দৈল ছুর্গ জয় করিতে সমর্থ হুইল না। ছুতীয় দিবসে মহাবিক্রমে তাহারা পুনর্বার ছুর্গ আক্রমণ করিল, রাজার প্রধান সেনাপতি জয়সিংহ পরাভূত হুইয়া পলায়ন পর হুইলেন, সৈনাগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিল্ল ভিল্ল ও অদৃশ্র হুইয়া গেল। ছুর্ফান্ত পাঠানগণ তখন জয়োল্লাসে রাজবাটী আক্রমণার্থে ধাবিত হুইল, কিছু রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ না হুইয়া প্রবরোধ করিয়া রহিল।

পঞ্চম দিবসে উভয় পক্ষে পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাজা স্বরং সেনাপতি রূপে দৈন্য পরিচালন করিয়া অতুল সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যের উৎকট আফালন, রণমাতক্বের গভীর বৃংহন ও অধারোহী সৈন্যের তুরক্পাণের কর্কশ হেষারৰ ইত্যাদিতে রণস্থল তুমূল কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিজয়ভেরী বাজিতে লাগিল, উৎসাহে উল্লাসে সৈন্যগণ নাচিতে লাগিল, বিপক্ষ বিস্তাবিত করিতে সকলেই উৎস্ক হইল। তীরে তীরে রণক্ষেত্র কণ্টকাকীর্ণ হইল, অসি, শূল ও গুলির আঘাতে উভয় পক্ষের সৈন্য ও তুরল-মাতলাদি ছিল্ল ভিল্লাক্ষ হইয়া চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল, বণক্ষেত্রের অবস্থা তুণিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। রাজার অয়িময় উৎসাহ বাক্যে, অতুলনীয় পৌর্যা বিকাশের জ্বলম্ভ উলাহরণে অম্প্রাণিত হইয়া সৈন্যগণ প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল; কিন্তু হায়, সে অতুল উল্যম ব্যর্থ হইল, প্রথম দাবায়িকে প্রবল বর্ষা প্রবাহ নির্ক্ষাপিত করিয়া দিল,

রাজার সৈন্যসংখ্যা প্রতিক্ষণে কর পাইতে লাগিল, কিন্তু এক প্রাণীও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল না। ইটার উদীয়মান তপন অন্তমিত হইল, রাজা সেই যদ্ধে নিহত হইলেন! সেনাগণ একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইল, যুদ্ধ আর কে করিবে? পথ আর কে অবরোধ করিবে? দেখিতে দেখিতে পাঠান সেনা রাজবাটি প্রবিষ্ট হইল।।

পৌরজনকে যেন কেহ অপমানিত না করে, এই জন্য খোয়াজ দৈন্য মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন। তিনি রাণী কমলা স্থলরীকেও জানাইলেন ষে, কন্যা ও পুত্রগণের সহিত সেচ্ছা পূর্ব্বক তিনি আত্ম সমর্পণ করিলে তাঁহার পক্ষে ভাল হইবে। তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না এবং অমুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ সমাটের জন্য কেবল কন্যাকে গ্রহণ করা হইবে।

हिन्द-कृत-कामिनी कमनाज्ञिनी कमना स्नती किছू एउँ पेर भूगा श्रेष्ठारव সন্মত হইলেন না; হিন্দু মহিলা মরিতে জানে, কমলার চরম সহল তাহাই। খোয়াজ বিবেচনার জন্য রাণীকে হুই দিন সময় দিয়া আমোদাহলাদে বুত হুইলেন। ছুই দিনের অবসর পাইয়া রাণী প্রমানন্দিতা হুইলেন এবং স্বামীর চিতা প্রস্তুত করিয়া, হিন্দু সতীর পরম ব্রত 'সহমরণ' অব**লম্বনে সকল জালা** নিবাইলেন। ভামুমতীও বিষ ভক্ষণে কুল রক্ষা করিলেন। তুর্ব্ব ত ত্বাকাজ্জের ত্রবাসনার আছতি স্বরূপ অতুলনীয় রূপগৌরব চকিতে বিলীন হইয়া গেল!

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র পাঠান খোয়াজ ওসমান শিবির \* উঠাইয়া, স্বয়ং রাজবাটী প্রবেশ করতঃ রাজপুত্র চতুর্চয়কে ধৃত করিয়া লইলেন।

এই গোলগোগের সময় রাজার ধর্ম নারায়ণ, রামচন্দ্র রারায়ণ ও বীরচন্দ্র নারায়ণ নামক ভাতৃত্রয় ও অন্যান্য রাজ রাজ ভ্রাতাগণের বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলায়ন করেন। পুলায়ন। ধর্ম নারায়ণ চৈত্র ঘটি নামক স্থানে গমন করত: এক বাটিকা প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, তাঁহার নামামুসারে ঐ স্থান "ধর্মপুর" বলিয়া খ্যাত হয়।

রাজ বাটীর অব্যবহিত দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে "পাঠানটোলা" নামে এক পল্লী আছে, এই স্থানে খোয়াঞের শিবির ছিল বলিয়া উহা উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে।



ধর্মপুর পরে ছয়চিরি পরগণায় থারিজ হয়, ছয়6িরি নিবাসী চৌধুরী বংশীয়গণ ইহারই বংশ জাত।

রামচন্দ্র নারায়ণ (ওরফে ব্রহ্ম নারায়ণ) পলাইত অবস্থায় পাগড়িয়া হুর্গ আশ্রয় করেন, পরে পাঠান ভয়ে তথা হুইতে পাগড়িয়া নামক পথ দিয়া বরমচাল গমন করেন। গুড়াভই, হরিনগর, সিন্ধুর, নন্দনগর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি সম্মানে বাস করিতেছেন।

বীরচন্দ্র নারায়ণ লংলা প্রগণায় গমন করিয়া তথায় বাস করেন, সকি সালামত নামক জনৈক পারস্থাগত মোসলমান "১০৬ বলাকে" দলে জমণে বহির্গত হইয়া বছস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক বছকালে বছরেশে দিল্লীতে লোদী বংশীয় সমাটের সময় আগমন করেন। সমাট হইতে তিনি শ্রীহট্টে কতক জায়গীর ভূমি প্রাপ্ত হন এবং শ্রীহট্টে আসিয়া বীরচন্দ্র নারায়ণের ক্স্পাকে বিবাহ করেন, লংলার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশীয়গণ ইহ'বিই পরকর্ত্তী। শিরাজ্ব ভ্রাতাগণের বংশ বিবরণ অতি বিস্তৃত, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে সবিস্তারে তাহা বিবৃত হইবে।

সে যাহা হউক, দেওয়ানের পরামর্শে রাজপুত্রদিগকে দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। দিল্লীতে রাজপুত্রগণ বাধ্য হইয়া মোদলমান ধর্ম পরিগ্রহ পূর্বক পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মোদলমান ধর্ম জ্বলম্বন করিলে তাঁহাদিগকে "থান" উপাধিতে সম্বন্ধিত করা হয়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে জামাল থাঁ, কামাল থাঁ, হাজি থাঁ ও ঈশা থাঁ।

- "মৌলবী আলী আমজদ খাঁর জীবনী" পৃত্তিকা দেখা।
- ক ১২৬১ বাংলার লিখিত 'রাজবংশাবলী তালিকা' কাগজে ( এর্জু কুফ কিশোর চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত ) এই কথাটিও লিখিত আছে। লংলার জমিদার বংশীলগণের কীর্ষ্টিকথা বংশ বস্তান্ত ভাগে কথিত হইবে।

## অন্টম অধ্যায়—ইটার পরবর্ত্তী কথা।

শোয়াজ ওসমানের তুর্গের কথা বলা হইয়াছে, খোয়াজের দীঘী প্রভৃতি
থোয়াজ ওসমানের দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি এদেশে
বিদ্রোহ। ৰাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছিলেন।
"আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ" নামক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে ইহাঁকে
"জমিদার" বলিয়াই উল্লেখ করা গিয়াছে।\* যাহা হউক খোয়াজ ওসমান
যুদ্ধে রাজা স্থবিদ নারায়ণকে পরাভূত করিয়া রাজবাটী লুঠন পূর্ব্বক প্রভৃত
অর্থ প্রাপ্ত হন।

রাজার পুরুষাত্মক্রমে সংরক্ষিত প্রাভৃত বিত্ত প্রাপ্ত হইয়া ও নিক্ত অধীন আফগান সৈত্মের কার্য্য কুশলতায় বিশ্বাস করিয়া খোয়াজ অতিশয় গর্কিত হইয়া উঠেন; এমন কি, তিনি স্বধ্বং "খান" (শাসনকর্ত্তা) উপাধি ধারণ পূর্কক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

শীর্ত কেদার নাথ মজুমদার কৃত "ময়মনসিংহের ইতিহাদে" যে এক খোয়াজ খাঁর বৃত্তান্ত লিখিত আছে, দেই খোয়াজ ও এই খোয়াজ ওসমান এক ব্যক্তি বিলয়া অনেকেই স্থির করেন। খোয়াজের কৃত একটা মদজিদের প্রস্তর-লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি অধুনা-লুপ্ত ম্য়াজ্জমাবাদে থাকিয়া হুদেন সাহের অধীনে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভীরস্থ তদীয় বিজিত যুক্ত-রাজ্য শাসন করিতেন। ম্য়াজ্জমাবাদে তিনি ১৫১৩ কৃষ্টান্দে এক মদজিদ প্রস্তুত করেন। দক্ষিণ শ্রীহট্টের অধীন ভূজ্বল গ্রামেও একটি "খোয়াজের মদজিদ" আছে, উর্দ্ধূভাষায় তাহাতে কিছু লিখিত আছে, কিন্তু তাহা পাঠ করা যায় না।

<sup>\* &</sup>quot;নিধিপতির বংশে রাজা স্থবিদ নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত শ্রীহট্টের ক্ষেণ্ডরানের মনাস্তর হওয়ার দেওয়ানের প্রার্থনার দিল্লীশ্বর জমিদার থাজা (থোয়াজ) ওসমান শৌকে তাঁহার দমনের জন্য আন্দেশ করেন। ওসমান দেওয়ানের সাহায্যে অনায়াসে স্থবিদ নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।"—আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ,

—২৫ প্রাঃ।

ইহা অসম্ভব নহে বে, ছদেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রের সহিত তদীয় বংশ বিলুপ্ত হইলে, যথন শের শাহ রাজ্যাধিকার করেন, তথন খোয়াজ ম্য়াজ্জমাবাদ হইতে ইটায় আগমন করেন। এই স্থানে তিনি শাস্তভাবে অবস্থিতি করায় প্রথমতঃ রাজাম্গ্রহ লাভে সমর্থ হইলেও, পরে শের শাহের বিক্লছে বিত্রাহ উত্থাপন করেন। \* ম্য়াজ্জমাবাদের সীমা লাউড় রাজ্য স্পর্শ করিয়াছিল।

খোরাজের প্ররোচনায়ইতিপূর্ব্বেপ্রতাপগড়ের জমিদার বাজিদ, ময়মনসিংহের অন্ধর্গত জন্দল বাড়ীর জমিদার বায়েদত আলী ও মসনদ আলী প্রভৃতি বিলোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেদার রায় প্রম্থ পূর্ববন্ধের আরও ভ্রমাধিকারীরা তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। ইহারা পরস্পর সন্ধিস্থত্বে আবন্ধ হইয়া একদল আফগান অশ্বারোহী সহ সম্রাট শের শাঁহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, তরফ অধিকার করতঃ ইটা, কাণিহাটী ও শ্রীহট্ট সহরে সমৈত্যে স্থান্ট ভাবে অবস্থিতি করেন। প

যে সময় এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তথন লোদী থা নামক এক যুদ্ধ বিশারদ ব্যক্তি শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ছিলেন। ম সম্রাট বিস্তোহ দমনের সম্পূর্ণ ভার ইহাার উপর অর্পণ করেন।

সমাটের আদেশ প্রাপ্তে লোদী থাঁ বিজোহীদিগকে আক্রমণ করেন, ক্রমাগত কমেকটি যুদ্ধে বিজোহীদের বল বছল পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অবশেষে এক ভীষণ যুদ্ধে খোয়াজ ওসমান থাঁ নিহত হন। মোলবী মোহাম্মদ আহমদ প্রণীত "শ্রীহট্ট-দর্পণে" লিখিত আছে যে, ১৫৪৮ পৃষ্টাব্দে খোয়াজ ওসমান নিহত হন। ওসমান নিহত হইলে তাঁহার সহকারী অনেকেই ধৃত ও কারাক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞোহ দমিত হয়। §

<sup>\*</sup> On a new King of Bengal. (J. A. S. B.—1872).

<sup>†</sup> The Mazumder Family of Sylhet. P. 3.

<sup>🛊</sup> শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভা: ২য় থ: ৩য় অধ্যায়েও ইহ'ার প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে।

<sup>§ &</sup>quot;একবাল নামে জাহালিবী" নামক প্রাচীন পারত্ত গ্রন্থে, সম্রাট জাহালীর বাদশাহের
সমকালীয় এক বিজ্ঞাহী ওসমান থার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া য়য়। বাদশাহের সেনাপজ্ঞি

শ্রীত্র্য মৌজায় খোরাজের গড়ের ভগাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, "খোরাজ ওসমানের দীঘী" বলিয়া তথার অদ্যাপি এক বৃহৎ দীঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। খোরাজ ওসমান মহ নদীর বক্ত্রতা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে পাহাড়ের মধ্য ভেদ করিয়া এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া ছিলেন, কিন্তু ভাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

"ভব্দকিরা চৌধুরাই" নামক বান্ধালা কাগজে দৃষ্ট হয় যে, পরবর্তীকালে রান্ধপুত্রগণ। ইটা দেশ উয়াসা, পালপুর, ইন্দেশ্বর ও ইটা এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়। তাহাতে ৪৭৫ খানা গ্রাম ছিল এবং ইহার রাজস্ব ১০,১০,০০ নিস্তান (শের শাহী মুদ্রা) ধার্যা হয়।\*

স্ক্রজাত থাঁ কর্ত্ব তিনি পরাভ্ত হন। লোদী থাঁ কর্ত্ব পরাজিত খোয়াজ ওসমানকে জমতঃ কেহ কেহ শেষোক্ত ওসমান থাঁ হইতে অভিন্ন মনে করেন। জমবশতঃই প্রীহট্ট অঞ্চলের খোয়াজ ওসমানকে স্ক্রজাত থাঁ কর্ত্বক বিজিত বলিতে কুঠিত হন না। কিন্তু "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে স্ক্রজাত পরাজিত ওসমান খাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরবর্তী ব্যক্তি বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

\* ''তজ্ঞকিরা চৌধুরাই'' নামে সন ১০৩৫ তারিথ যুক্ত বাঙ্গলা ভাষার লিখিত কাগজের প্রক প্রস্থ বেজাবেতা নকল প্রাপ্ত হওরা গিরাছে। তজ্ঞকিরা অর্থে সারকলিপি। এই কাগজ নির্ভিবে কেই কেই রাজকুমারদের সমর নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পান, কিন্ত প্রভ্রমার রাজপুত্রদের সমর নির্প্তর পান অস্থবিধা আছে। সমালোচনার ইহা প্রকৃত দলিল বিলিয়া পণ্য হয় না। পরবর্তী বংশীরগণের মধ্যে দেওরানী মোকদমা উপস্থিত হইলে, সেই মোকদমার 'তজ্ঞকিরা চৌধুরাই' প্রামাণ্য দলিল নহে বলিয়া নিথিভ্জ হয় নাই। কলতঃ ইহা রাজপুত্রগণের অধিকৃত ভূমি সম্পর্কীর পরবর্তী কালের লিখিত একটা স্মারকলিপি মাত্র। তবে এই কাগজের হারা ইহা জানা যাইতেছে বে সন ১০৩৫ ভারিখের পূর্ব্ধ হইভেই 'চৌধুরাই' সনক্ষ প্রদানের প্রথা প্রবর্তীত ছিল। আর একটা কথা—২ ট্র নিস্তানে শের শাহী এক টাকা হয়. এই কাগজেও নিস্তানের উল্লেখ আছে, ইহাতে রাজপুত্রগণের সমর বছ প্র্ক্রেকী ইইয়াই পড়িতেছে।

রাজা স্থবিদ নারায়ণের রাজ্যচ্যুতির পর তাঁহার পুত্রগণ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সম্পূর্ণ রাজ্য করায়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। ওাঁহাদের অধিকৃত্ত ভূভাগই সম্ভবতঃ পরে চারি ভাগে নির্দেশিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, রাজপুত্রগণ প্রথমতঃ দেশে আসিয়া একত্রই বাস করেন, পরে বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।

ভামাল থাঁ ও কামাল থাঁ আজীবন প্রাচীন রাজবাটীতেই বাস করিয়াছিলেন, রাজবাটীর সম্থদিয়তী দীঘী "জামাল খাঁর দীঘী" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজনগরের থানা প্রভৃতি এই দীঘীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জামাল থাঁ ও কামাল থাঁর পুরাদি হয় নাই।

হাজি থাঁ ও ঈশা থাঁ গড়গায়ের নিকট পৃথক বাটী প্রস্তুত ও এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। নীচে বালুকা ছিল বলিয়া এই দীর্ঘিকা "বালিদীঘী" এবং তৎপার্যবর্তী গ্রাম "বালিদীঘীর পার" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের নাম জ্ঞাত হওয়।

অধন্তন যায় নাই,\* হাজি গাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছুইজন

রাজ-বংশীয়গণ। ছিলেন, তাঁহাদের নাম শাহ মোহামদ ও

<sup>\*</sup> বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত দারকা নাথ চৌধুরী বি এ আমাদিগের নিকট বে বংশপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এই তিন পুরুবের স্থলে "নাম অজ্ঞাত" লিখিত আছে। আরও তুই খানি বংশপত্রে এইরূপই লিখিত। কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীল চন্দ্র চৌধুরী পরে আমাদিগকে বে বংশ-পত্রিকা প্রেরণ করেন, তাহাতে এই তিন পুরুব, মধ্যে থাকার বিষয় স্বীষ্কৃত হয় নাই। তাহা হইলেও রাজা স্মবিদ নারায়ণকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমকালবর্ত্তী বলিয়া অম্মান করা বাইতে পারে না। রঘুনাথ শিরোমণির আতা রাজজামাতা ছিলেন। শিরোমণির অধ্যাপক বাস্কবেন সার্বভামের বংশাবলী (বঙ্কের জাতীয় ইতিহাস ১ম থণ্ড ২১৫।২১৬ পৃষ্ঠা এবং বিশ্বকোর 'কুলীন' শব্দ ৩৬০ পৃষ্ঠা দেখ।) এবং তদীর আতা রঘুপত্রির বংশাবলীর পুরুব সংখ্যার সহিত রাজ বংশাবলীর পুরুব সংখ্যার অনৈক্য হইবে না। তদ্মতীত শিরোমণির সতীর্থ শ্রীচেতক্ত মহাপ্রভূব পিতৃব্য পুরুবোজমের বংশাবলী, রাজার প্রাভবকারী খোরাজ ওসমান নিহন্তা লোদী খার বংশাবলী, রাজকর্মচারী নারারণ মণ্ডলের ক্ষশাবলী পুরুব সংখ্যার অবিসংবাদী ঐক্য দৃষ্ট হইবে। ঐ বংশপত্রগুলি আব্দোচনার রাজাকে কোনরপেই সাহালীর বাদশাহের বহু পূর্ববর্ত্তী না বলিয়া পারা বার না। উল্লিখিত বংশপত্রশ্বনি ক্ষম্পুত্র প্রভাবের বাদশাহের বহু পূর্ববর্ত্তী না বলিয়া পারা বার না। উল্লিখিত বংশপত্রশ্বনি ক্ষম্পুত্র সাম্বান্তানে প্রথম্ব বাদশাহের বহু পূর্ববর্ত্তী না বলিয়া পারা বার না। উল্লিখিত বংশপত্রশ্বনি ক্ষম্পুত্র সাহাটনে প্রথম্ব বহুলে প্রথম্ব বালাহানে প্রথম্ব বহুলের হারের প্রথম্ব বহুলের হারের বহুলের হারের বহুলের হারের প্রথম্ব বহুলের হারের প্রথম্ব বহুলের হারের বহুলের হারের বহুলের হারের বহুলের হারের বহুলের বহুলের হারের বহুলের বহুলের হারের বহুলের বহ

আৰু ল মজিদ। আৰু ল মজিদ বালিদীঘীর পারে এক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন, তবংশীয়গণ ও তথাকার অধিবাসিবর্গ অদ্যাপি উক্ত মসজিদে উপাসনা করিয়া থাকেন।

ইহার সাত পুত্র, তর্মধ্যে আব্দুল মন্ত্র জোষ্ঠ, তিনি বালিদীঘীর পার হইতে ভিন্ন স্থানে গমন করত: "মন্ত্র নগর" গ্রাম স্থাপন ও তথায় এক বাটী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন।

মন্স্রের আবলুল মজঃফর ও আবলুল ফজল নামে তুই পুত্র হর।
ফজল, মন্স্র নগরের বাটীর উত্তরে মধিপুর গ্রামে গিয়া ন্তন বাটী প্রস্তুত
করিয়া বাস করেন। এই বাটী এখন জনশৃত্য। বাটীর সম্প্রের পু্করিণী
এখনও ফজলের নাম রক্ষা করিতেছে।

এই সময়ে ইটা হইতে আলীনগর প্রভৃতি স্থান খারিজ হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের সম্পত্তি বহু পরিমাণে হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়,\* তখন স্থীয় স্থার্থ উদ্ধারার্থ ইহারা পঞ্চগ্রাম নিবাসী রাজারাম দাস নামক জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দৃত নিযুক্ত করিয়া দিল্লী প্রেরণ কয়িয়াছিলেন।

রাজারামের প্রপিতামহ লক্ষ্মীকান্ত দাস চিকিৎসাজীবী ছিলেন। ত্রিপুরার রাজা রামের স্থানগরস্থ কেন্দাই প্রাম ভাঁহার আদি বাসস্থান পিন্দা। ছিল। ব্যবসায়ের অস্থরোধে তিনি ইটার পঞ্জামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর পুজের নাম স্থান্দর রাম, তাঁহার প্রত্র যাদব রাম; রাজারাম যাদব রামেরই প্রথম সন্তান। রাজারাম ও তাঁহার মধ্যম জ্রাতা প্রজ্ঞাপতি সংস্কৃত ও পারস্থ ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। প্রজাপতি সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রীর এক থানা টীকা রচনা করিয়া মশস্বী হইয়াছেন। পারাজবংশীয় "দেওয়ানগণ" স্থবিক্তা বৃদ্ধিমান রাজারামকে

পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রপ্তব্য ।

<sup>🕈</sup> চপ্তী টীকার প্রথম শ্লোক এই :---

<sup>&</sup>quot;চণ্ড বিনাশিনীং চণ্ডীং নত্ম বিশ্ব নিবারিণীং। চণ্ডীভাব বিবোধায় চণ্ডী টীকা প্রভন্ততে॥"

শেষ শ্লোক এই :— "শ্ৰীপ্ৰজাপতি দাদেন পঞ্চগ্ৰাম নিবাসিনা। চণ্ডীকা প্ৰীতয়ে তস্যাঃ পদেপিতং কৃতং ময়।"

আপনাদের দৃত নিযুক্ত করেন। রাজারাম দৃত স্বরূপ দিল্লী উপস্থিত হন, উাহার দৌত্য মঞ্জুর হইলে তিনি বাদশাহ হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন।\*

রাজারাম ধর্ম পরায়ণ লোক ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ঠাকুর বাণীরপ
শিষ্য হইলেও স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তে কাত্যায়ন গোত্রীয় জয়ক্কষ্ট তৃর্কবাগীশের
নিকট শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টের (সহরের) জঙ্গলবাসী জনৈক
সন্ন্যাসী তাঁহাকে একছড়া জপমালা ও এক শালগ্রাম শিলা দিয়া বলিয়াছিলেন
যে, শিলার প্রভাবে তাঁহার কোনরূপ বিপদ ঘটিবে না এবং মালার প্রভাবে তিনি
খ্যাতনামা লোক হইবেন। এই শিলা মালা লাভের পরই তিনি দৃত
নিয়োজিত হন।

রাজারাম, শ্রীধর নামে এক দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীধরপুর গ্রাম স্থাপন করেন। তিনি সপ্নাদেশে এক শাল্মলী বৃক্ষে কালীর অধিষ্ঠান জানিতে পারিয়া কালীর প্রকাশ করেন। রাজারামের এই কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

।

রাজারামের প্রদক্ষে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রাজারামের

মোলরে মুদ্রিত—'উমদ্ উল্ মুল্ক। আমিনুদোলনা আজিম খাঁ ফিদ্রী আরক্তেব অলমসীর বাদশাহ গাজী।'

<sup>\* \*</sup> অতি সম্মানিত সনন্দ প্রদত্ত হইল। ২২ যিসদা।

<sup>🕈</sup> শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ৪র্থ ভাগে ইহ'ার জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

<sup>্</sup>ঞ পাঁচগামের শ্রীযুত হর্বিক্কর দাস মহাশয় এই বংশোন্তব, শ্রীহট্টের ইভিবৃত্ত তর ভাগের শ্রেই বংশ বিবরণ কথিত হইবে।

দৌত্যমূলে ইটার রাজবংশীয় জমিদারদের ভূসশাতি নির্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও পরে এই সম্পত্তি নিতান্ত হ্রাস হইয়া পড়ে।

প্রোক্ত ফজলের পুত্র আবদুল নওয়াত রাজনগতে নিজ বাসস্থান প্রস্তুত করিয়।ছিলেন, সেই বাটিকাও এখন মহয় বাসশ্যা নওয়াজের পুত্র মোহামদ হাজির প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন, ইহার পুতাদি হয় নাই।

আৰুল মজ:ফরের পুত্র আৰুল রহণ, তংপুত্র মোহাম্মদ আনিস, ইহার পুত্রের নাম মোহাম্মদ আফজল (ওরফে গাব্র মিয়া), তাঁহার পুত্রেব নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব; ইয়াকুবের আমীর উল্লেখা নামে এক কলা বর্ত্তমান আছেন। আফজল বীয় পোত্রী আমীর উল্লেখাকে ঈশা ধাঁ বংশীয় আব্দুল খালেক চৌধুরীর সহিত বিবাহ দিয়া সমস্ত সম্পত্তি "অক্ক" করিয়া দিয়াছেন।

রাজ। স্থবিদ নারায়ণের চতুর্থ পুত্র ঈশা থাঁর বৃদ্ধ প্রপৌত্তগণের নাম
ঈশা থাঁ ইলিয়াস, ইম্রাইল ও ইসমাইল থাঁ ছিল। জ্যেষ্ঠ
বংশ। ইলিয়াসের পূত্র মোহাম্মদ সফি, তৎপুত্র মোহাম্মদ
তকি (ওরফে এবা), গাঁহার পূত্র মোহাম্মদ সকি, সকির পুত্রের নাম
ধ্যোহাম্মদ মনস্থর (ওরফে কটু মিয়া)।

কটুমিয়া লংলা পরগণার কানাইটিকরবাসী নজস্বর আলী চৌধুরীর কন্তা করিম উল্লেসাকে বিবাহ করেন। এই রূপবতী রমণীর চরিত্র-দোষ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (১২৭৭ বাং আবেণ মাসে) কটুমিয়া নিজ স্বস্তরালয়ে গমন করিয়াছিলেন। করিম উল্লেসা পিত্রালয়েই ছিলেন, তিনি উপপতিগণের সহিত ষড়য়ন্ত্র ক্রমে ওাঁহাকে হত্যা করিয়া, মৃতদেহ তদীয় বাটাতে প্রেরণ করেন। "কটুমিয়ার গ্রাম্য গীতি"তে এই বিষাদাত্মক কাহিনী এখনও শ্রুত হওয়া বায়।

এই বিষয়ে পরে ফৌজদারী মোকদমা উপস্থিত হইলে, বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওরার, (শ্রীহট্টের তদানীস্তন জজ কবার্ণ সাহেবের আদেশে) করিম উল্লেসা ও তাঁহার উপপতি অয় প্রাণদত্তে দণ্ডিত হয়। শ্রীহট্টে ইহা এক ভরাবহ। আদৃষ্টপূর্বে ঘটনা, এক সময়ে চারি ব্যক্তির প্রাণদত্তের কথা ইতিপূর্বের শুনা যার নাই। পূর্ব্বোক্ত ইস্রাইল থার পুত্রের নাম জাফর বা আলাওল থাঁ, তৎপুত্র মোহামদ এতিম (মতাস্তবে স্কি), তাঁহার পুত্র আলী। আলীর পুত্রাদি হয় নাই।

দর্ব্ব কনিষ্ঠ ইসমাইল থার ষষ্ঠ পুরুষে আব্দুল থালেক চৌধুরী (খ্যাত দিকান্দর মিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইনিই তত্রত্য প্রধান জমিদার। ইহার পুত্রের নাম আব্দুল হামিদ চৌধুরী।

রাজা স্থবিদ নারায়ণের বংশীয়গণ মোদলমান ধর্মাবলমী হইলেও হিন্দু রীতি নীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া থাকেন। সম্রান্ত হিন্দু গৃহে বিবাহাদি উৎসবে ইহারা যোগ দিয়া থাকেন; হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক বিরোধ উপস্থিত হইলেও ইহারাই মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়া থাকেন। বলিতে গেলে তরফের ফ্রায় ইটায়ও হিন্দু মোদলমান মধ্যে একরূপ সামাজিকতা ও বাধ্যবাধকতা বহুকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে।

#### সপ্তম ও অন্টম অধ্যায়ের টীকা।

ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতাস্তর দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশুক। শ্রীযুক্ত ঈশান চক্র চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাঁহার মতে রাজা স্থবিদ নারায়ণ, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ওসমান থাঁ কর্তৃক পরাভৃত হন। নিজ কথার প্রমাণ স্থলে তিনি "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" নামক পারস্থ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ জাহাঙ্গীর বাদশাহের বুখ্নী মতমিদ খাঁর প্রশীত; ওসমান ও স্থজাত খাঁর যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তৎকৃত "একবাল নামে জাহাঙ্গিরী" গ্রন্থ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কালীজয় প্রেসে মুদ্রিত হয়। তাহাতে ওসমান ও স্থজাত খাঁর যে যুদ্ধ বিবরণ বণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

विद्यारी अम्मान थाँक मगतन क्या मंत्राह काराकीत्वत वारात खलाउ খা প্রেরিত হন। কেশওমার খাঁ, এপ্রেখার খাঁ, দৈয়দ আদমবারা, শেখ আওলা ও মতমিদ থা . এতেমাম থা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণ তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হন। স্থজাত था সমৈত্যে বিজোহীদের দল্লিকটবর্তী হইলে ওসমান থা বিশাল বাদশাহী সেন:দলের আগমন সংবাদে বিশেষ সতর্ক হন ও এক নদী পার্শস্থিত দমদমায় যুদ্ধ স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। উভয় দল পরষ্পরের সমুখীন হইলে ওসমান থাঁ একটি বৃহৎকায় হস্তী সম্মথে রাধিয়া<sup>\*</sup> বাদশাহী সৈক্তের উপর পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমেই বাদশাহ পক্ষে সৈয়দ আদমবারা ও এপ্তেথার খাঁ (বাম ও দক্ষিণ পার্থ-রক্ষক সেনাপতি হয়) নিহত হন, তৎপর স্থজাত খাঁর পুত্র ও ভ্রাতাগণও মৃত্যু শ্যায় শায়িত হন। অতঃপর ওসমান থাঁ স্কলাত থাকে আক্রমণ করিলে, তদীয় আরদালী ওসমানের হন্তীর শুণ্ডে আঘাত করে, সেই প্রচণ্ড আঘাতে হন্ডী পলায়ন পর হয়। ইহার পর এক গুলির আঘাতে আহত হইয়া ওসমান স্বীয় শিবিরে নীত হন ও মৃত্যু মুথে পতিত হন। ওসমানের ভাতা আলী ও পুত্র মুম্রেজ শিবির ছাড়িয়া রাত্রেই পলায়ন করেন। অবশেষে মৃম্বেজ দিল্লীশ্বরকে ৪৯টি হগুী উপঢ়ৌকন দিয়া আত্ম-সমর্পণ করেন। ( একবাল নামে জাহাঙ্গিরী—৬৪ পষ্ঠা।)

শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরীর মতে এই যুদ্ধ স্থল শ্রীহট্ট জিলায় অবস্থিত। তিনি বলেন, পূর্ব্ব বর্ণিত দমদমা অত্রত্য লাখাটা নদীর তীরবর্ত্তী করাইয়। হাওর বলিয়া বর্ত্তমানে খ্যাত। ইহার প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে এই মৌজায় ওসমানের গড় বিদ্যমান। কেননা তাঁহার মতে স্থজাত পরাঞ্জিত ওসমান খাঁই রাজা স্থবিদ নারায়ণের পরাভবকারী।

এই কথার আহ্বাঙ্গিক প্রমাণ স্বরূপ তিনি "তজকিরা চৌধুরাই" নামক ৰান্দালা ভাষায় লিখিত কাগজের উল্লেখ করিয়া বলেন যে শাহজাহান ৰাদশাহের সময় ইটা, রাজপুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া রাজস্বের বন্দোকত হয়। এই কাগজে দন ১০৩৫ তরিখের সহিত রাজপুত্রগণের নাম আছে। অতএব স্থবিদ নারায়ণকে সম্রাট জাহান্দীরের সমসাময়িক বলাই সন্ধৃত।

তিনি আরও বলেন যে, আকবরের 'ওয়াসিল তোমার জমা' হিসাবে ইটার নাম নাই, যদি এই হিসাব প্রস্তুতের পূর্বেইটা বিজিত হইত, তবে অবশ্রই শ্রীহট্টের মহল সংখ্যায় ইটার নাম থাকিত।

কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির ভ্রাতা, রাজকন্মার স্বামী নির্দ্ধারিত হইলে এই দকল মতবাদের কিছু মাত্র মৃল্য থাকে না, স্থতরাং তাঁহার মতে "সম্ভবতঃ রঘুনাথ নামে রঘুপতির কোন ভ্রাতা ছিলেন না।" এ কথার পোষকার্থে 'বৈদিক-পুরার্ত্ত' নামক এক অজানা গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে।

বৈদিক পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে, 'রঘুনাথ শিরোমণি শাহজলাল বিজিত প্রসিদ্ধ গৌড় গোবিন্দের সভাসদ অষ্টাবিংশ প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর ক্যায়ালকারের ভ্রাতা ছিলেন;—রঘুপতির ভ্রাতা নহেন।'

শ্রীযুক্ত হরকিষর দাস ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আনন্দবান্ধার পত্রিকায় এ সকল আপত্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যথার্থ তত্তপ্রচার করাই ইতিহাস লেথকের প্রধান কর্ত্তর্য। যখন ছুই বিসংবাদী মত উপস্থিত হয়, সত্যের স্কল্ম নিরপেক্ষ আলোকে, সমালোচনা-সমার্জ্জনীর সহায়ে আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত করিয়া তথন প্রকৃত তত্ত প্রকাশ করিতে হয়। আময়া একতর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চৌধুরীর মত উপরে বলিয়াছি, স্বয়ং কোনরূপ সমালোচনার ভার গ্রহণ না করিয়া, দ্বিতীয় মতটাও এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। ১৩১৩ বঙ্গান্দের জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, এই তিন মানের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সার সংগ্রহ ক্রমে দ্বিতীয় মতটি লিপিবদ্ধ হইতেছে। বলা বাছন্য যে, এ মতটি পূর্বব হইতেই সর্ব্বের বহল প্রচলিত।

### ( দ্বিতীয় মতের মর্মা।

রান্ধা স্থবিদ নারায়ণ যে আকবর বাদশাহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অনেকেই বলেন। ১২৯৩ সালে প্রকাশিত 'শ্রীহট্ট-দর্পণ' পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'সমাট শের শাহ কর্তৃক লোদী থাঁ। ১৫৪৮ পৃষ্টাব্দে রাজবিদ্রোহী খোয়াজ ওসমান প্রভৃতিকে দমনের জন্ম শ্রীহট্ট প্রেরিত হন। এই খোয়াজ ওসমান তৎপূর্ব্বে ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণের পুত্রগণকে জাতিভ্রংশ করিয়া মোসলমান করেন।'\*---

আলী আমন্ধদ থাঁর জীবনী পুঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, 'সন ১০৬ বঙ্গান্ধের শেব ভাগে এমন রাজ বংশীয় সকি সালামত নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লী উপস্থিত হইলে, লোদী বংশীয় সম্রাট কর্ত্তক শ্রীহট্টে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পৃথিমপাশায় বাস করেন। তিনি রাজনগরের রাজকন্তার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহ'কে বিবাহ করেন।' ১২৬১ বন্ধান্দের হস্তলিখিত রাজ-বংশাবলী পত্রিকায় লিখিত আছে যে, 'রাজভাতা বীরচন্দ্র নারায়ণের কল্মাকে স্কি সালামত বিবাহ করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি।

অত এব—"বিহলোল লোদীর সময়ে রান্ধার প্রাত্ত্ত হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে থাকা কালেই রাজা স্থবিদ নারায়ণের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল।"—( স্থানন্দ বাজার পত্রিকা ১।৪।১৩১৩ বাং)

যদি ইহাই হয়, তবে রাজা স্থবিদ নারায়ণের পরাভবকারী খোয়াজ ওসমান কিব্নপে জাহান্দীর বাদশাহের সমকালবর্তী হইতে পারেন ?

আনন্দ বাজার পত্রিকায় এই কথা আলোচিত হইয়াছে। জাহানীর বাদশাহের সেনানায়ক স্থজাত থাঁ কর্তৃক যে ওসমান থাঁ পরাভূত হন, তিনি স্থবিদ নারায়ণকে পরাভবকারী খোয়াজ ওসমান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। স্থজাত বাঁ বিজ্ঞিত মুম্বেজ-পিতা ওদমান খাঁকে রাজ-বিজেতা খোয়াজ ্ওসমান থাঁ মনে করা ভ্রান্তি বই নহে।

১৫৪৫ খুষ্টাব্দে শের শাহের মৃত্যু হয়, ১৫৪৮ খুষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র সলীম শাহ ভারত সমাট ছিলেন।

্ মৃম্রেজ-পিতা বিজ্ঞাহী ওসমান খাঁ ইতিহাস প্রাসিজ ব্যক্তি, তাঁহার জন্ম মোগল বাদশাহকে সন্ত্রাসিত হইতে হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে দমনের জন্ম বিশাল মোগলবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। যথা:—

"The haughty Osman Khan, at the head of 20,000 Afghans, considered himself as a second Alexander, and breathed nothing but war, and independence."

"The Governor, having been thus failed in amicable overtures, lost not another moment in making preparations to subdue this haughty spirit: he fitted out a numerous and well-appointed army, the command of which he entrusted to Shujaet Khan, a brave and experienced officer, with orders to expel the whole of the turbulent Afghans from Orissa."

"Upon the approach of the royal army, Osman Khan advanced to the banks of the Subanreeka river, the neighbourhood of which abounded with swamps and quagmires, and was consequently unfavourable for the operations of the Moghul cavalry. The imperial general, however, advanced in battle array, and found the Afghans drawn out ready to receive him. Osman had placed his war-elephants in front of the column destined for the attack; and, upon the signal being given, these furious animals advanced, and bore down every thing before them. Syed Adam and Iftikhar khan, who commanded the right and left wings of the imperial army, with a number of other Chiefs of note, were soon extended on the plain." \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

ক বিভিন্ন চল্লের "তুর্গেশ নিন্দিনী"তে এই ওসমানের কথা উল্লেখিত হইরা ভাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্য সেবীর নিকট চির প্রসিদ্ধ করিয়াছে।

"Shujaet khan, perceiving his intention, spurred on his horse, and wounded the elephant with his spear; he then drew his sword, and inflicted four other wounds on the animal, but the furious beast only more irritated by his wounds, made a desperate charge, and overthrew the general's horse. Shujaet, however, extricated himself from his steed." \* \*

"At this crisis, when a number of royal geenrals having been killed and many more desabled by wounds, a universal panic pervaded the army, by chance, a Moghul ball, from some unknown hand, struck Osman in the forehead." \* \*

"Osman reached his tent nearly exhausted, and expired during the night. Early the next morning, Vely and Mumriez, the brother and son of the deceased, fled with the body to their fortress."

"Shujaet Khan having strictly complied with these proposition, the next day Vely and Momriez, with a number of the deceased chief's relations, waited on the imperial general, and presented him forty-nine elephants and some jewels."

History of Bengal, by Charles Stewart, Sect. VI. PP. 240, 241.

উদ্ধৃত অংশের অমুবাদ দেওয়া অনাবশ্রক, 'একবাল নামে জাহালিরী' গ্রন্থ হইতে এই যুদ্ধ বিবরণের যে মর্ম উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই।

যাঁহারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান বে, এই যুদ্ধ শ্রীহটে,—লাখাটা ছড়ার তীরদেশে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের প্রয়াস রুথা; স্থজাত খাঁর সহিত ওসমান খাঁর ভীষণ যুদ্ধ উড়িষ্যা দেশে, স্থবর্ণ রেখা নদীর তীরে সংঘটিত হয়। অতএব শ্রীহট্টের গোদী থাঁ পরাজিত থোয়াজ ওমমান এবং উড়িষ্যার স্থজাত থাঁ কৰ্ত্তক পৱাভূত ওসমান থাঁ হুই পৃথক ব্যক্তি।

টীকা।

'তল্পকিরা চৌধুরাই' কাগজ \* সম্বন্ধে অধিক বল! নিপ্পয়োজন। পূর্কে বলা হইয়াছে যে, দেওয়ানী মোকদ্দায় ইহা প্রামাণ্য কাগন্ধ বলিয়া গণ্য হয় নাই। এই কাগজ দারা কিছুই প্রমাণ করা যাইতে পারে না। ইহাতে রাজপুত্রগণের নাম আছি, আরও চারিজন ভদ্রলোকের নাম আছে, ইটার কয়েকটি গ্রামের নাম আছে ও ১০৩৫ সন লিখা আছে মাত্র। এতহারা কোন বিষয়ই বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

যখন তজকিরা স্মারকলিপি লিখিত হয়, পূর্ব্বোক্ত তারিখটা সেই সময়কার। 'তজ্ঞকিরা' রাজপুত্রগণের বর্ত্তমান থাকা কালে লিথিত হওয়ার কোন প্রমাণ নাই; ইহা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের কাহারও সময় লিখিত হইয়াছিল। "সম্রাট শাহজাহান চাক্ত বৎসবের গণনার প্রবর্ত্তন করেন, ১০৩৫ হিঃ সনের বহু পরে তিনি সিংহাসনার্চ হন; স্থতরাং রাজত্ব লাভ করার পূর্কে তৎকর্ত্তক রাজপুত্রগণকে বন্দোবস্ত দেওয়। অসম্ভব।" ফলত: 'সম্রাট শাহজাহান হইতে রাজপুত্রগণ ইটার বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন' এ কথা বলা যাইতে পারে না।

" শ্রীহর্গা সন তজ্ঞকিরা চৌধুরাই প্রগণে ইটা মোকাম তর্ক আমল মুজা মোহাম্মদ সরিফ মুক্তামোহাম্মদ তকি ও দেওয়ান ভাইয়া ভৈরব দাস সন ১০৩৫

> মৌজা চিনস্তান

হিং জামাল খাঁ

(অপাঠ্য (অপাঠ্য)

990 20268IIV.

জীঈশা থা জীহাজি থা জীকামাল থা জীজামাল থা জীরপরাম জীন (অপাঠ্য) জীরতিবাস **জী**ভবানন্দ রায়।"

ভজকিরা চৌধুরাই কাগজ ১৬পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। এই কাগজে ২য় পৃষ্ঠা হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পর্যাস্থ কেবল গ্রামের নামাবলী। প্রথম পৃষ্ঠান্ন যে সামাস্থ বিবরণ আছে, তাহা এইরূপ:---

তারপর 'ওয়াশীল তোমার জমার' কথা। আকবর বাদশাহের ওয়াশীল তোমার জমার হিলাবে ইটার নাম দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণকে আকবরের পরবর্ত্তী বিবেচনা করা হাস্তকর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকবর-রাজত্বে সমগ্র শ্রীহট্ট আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা পূর্বের বলা গিয়াছে। ইটা এই আট ভাগের একটির অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ইটা প্রতাপগড়-পঞ্চথণ্ড মহলের অন্তর্গত ছিল; এই জন্ম ইটার পৃথকরূপে নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। ওয়াদিল তোমার জমা হিলাবে শ্রীহট্টের তরফ, ঢাকাদিকিণ, দেওরালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বছ স্থানের নাম উক্ত হয় নাই, ঐ অন্তর্জ স্থানগুলি আকবর-সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল বলিয়া সিজান্ত করা অনুস্ত।

অতঃপর বৈদিক পুরাবৃত্তের বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর। যাইতেছে। পুরাবৃত্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে এই ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ ৫ম অধ্যায়ের টীকা-বিবরণীতে কতক বলা গিয়াছে, স্থতরাং এ স্থলে বিশেষ আলোচনার আবিশ্যক নাই।

রঘুনাথ শিরোমণি ভারত বিখ্যাত ব্যক্তি। বৈদিক পুরাবৃত্ত মতে

<sup>\*</sup> বৈদিক প্রাবৃত্তের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কেহ কেহ বলেন, ইহা জ্বানানন্দ প্রণীত; ডলার কাশ্যপণণ বলেন যে ইহা তত্ত্বত্য কৃষ্ণরাম স্থায় বাগীশ প্রণীত। কেহ কেহ বলেন মূল গ্রন্থ রংপুরে ছিল; কিছু দিন হইল, তথা হইতে আনরন করা হয়। রংপুরে বাঁহার নিকট ছিল বলিয়া প্রকাশ, অমুসদ্ধানে তাঁহারই আভা (পো: ভিতরবন্দ, গ্রাম পরমালী বাদী প্রীযুত আনন্দ মোহন ভট্টাচার্য্য) লিথিয়াছেন—'আপনাদের প্রজ্ঞাবিত্ত 'বৈদিক পুরাবৃত্ত' বিশেষ রক্ষম অমুসদ্ধানে পাওয়া গেল না। যতদ্র জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায় যে, এক সময় ঐ সম্বন্ধে কোন কাগজ আমাদের বাড়ীতে ছিল।" আবার কেহ কেহ বলেন বে, একটা প্রাচীন ভূটি কাগজে বৈদিকদের সম্বন্ধে ৩-1৪০ পংক্তি নোট লিখা ছিল, অনেকেই (ভূমিড়াউবাদী প্রীযুক্ত ব্রন্ধাথ বিদ্যারত্ব প্রভৃতি) তাহা রংপুরে দেথিয়াছেন; সম্প্রতি তাহাই বিবন্ধিত করিয়া বৈদিক পুরাবৃত্তের আকারে পরিণ্ড করা হইয়াছে।

'অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা মহেশ্বর স্থায়ালস্কার, শিরোমণির ভ্রাতা ছিলেন। রঘুনাথ (বিনা কারণেই ) নবদ্বীপবাসী হন এবং মহেশ্বর প্রীহট্টাধিপতি গোবিন্দের সভাসদ হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দ দিল্লীর্যবের সেনা কর্তৃক বিজিত হন।' কারণ—গোবিন্দের প্রতাপে দিল্লীর্যর 'সম্ভপ্ত' হইয়াছিলেন (!!), এবং তাহাতেই গোবিন্দের রাজ্য-জয়ে 'ধবন-চমৃ' প্রেরিত হয়, য়থা:—

"তন্ত প্রতাপ সম্বপ্ত দিল্লীরাট্ যবনেশ্বর:। গোবিন্দ রাজ্য মাহর্জুং প্রেরয়ামাস তাং চমৃং॥" ইত্যাদি।

গোড় গোবিন্দ রাজার সময় নির্দ্ধারণ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও ১৩৮৪ খুটাব্দের পরে যে শ্রীহট্ট যবন সৈক্ত কর্তৃক বিজিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্থতরাং গোবিন্দের সভাসদ যিনিই হন, এই সময় তাঁহার বিদ্যমানতার কথা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক, তাঁহার ভ্রাতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কিরূপে জীবিত থাকিতে পারেন? বস্তুত: রঘুনাথ, মহেশবের ভ্রাতা নছেন, বৈদিক পুরারত্তের অসংলগ্ন অপ্রান্ধের কথায় আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা শ্রীহট্টের গৌরব মহেশ্বর স্থায়ালকার ষে শিরোমণির পরবর্ত্তী, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"গোপাল ভট্টের জীবনী দৃষ্টে জানা যায় যে, গোপাল ভট ১৪৫০ শকে বৃন্দাবন গমনের পর, 'হরিভক্তি বিলাস' প্রণয়ন করেন। সনাত্ন গোসামী ১৪৭৬ শকে ঐ গ্রন্থের 'দিক্দর্শিনী' ও ভাগবতের 'বৈষ্ণবভোষনী' টীকা লিখা শেষ করেন। যথা:—'লাকে ষট সপ্ততি মনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনীশুভা।' এই গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত আনিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে ন্যুনকল্পে ১৫।১৬ বংসর কাল অতীত হটয়াছিল।"

"স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৎপ্রণীত আহ্নিক ও একাদশীতত্ত্বের বিষ্ণু পূজা প্রকরণে ভদীয় মত উদ্বত করিয়াছেন। এতদ্বারা পঞ্চদশ শত শকের শেষ্ ভাগে ঐ গ্রন্থ প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য তাঁছার প্রণীত

# জ্যোতিস্তত্ত্বের সংক্রান্তি গণনায় বলিয়াছেন। যথা :— 'নবাষ্ট শক্তহীনেন শকাব্দান্তেন পূরিতা।'

এতথারাও ১৪৮৯ শকে জ্যোতিস্তত্ব লিখিত হওয়া দৃষ্ট হয়। 'মলমাস তত্বে'
অপ্রণীত গ্রন্থের ক্রমনির্দেশে তিনি লিখিয়াছেন, যথা:—'জ্যোতিষে বাস্ত
যজ্ঞকে, দীক্ষায়াং আহ্নিকে ক্রত্যে' ইত্যাদি। ইহাতে জ্যোতিস্তত্ত্বের পর
আহ্নিক তত্ব বিরচিত হওয়া দৃষ্ট হয়। রঘুনন্দনের গ্রন্থ লিখিত হওয়ার পর
২০।২৫ বংসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্কে যে তাহা সাধারণ্যে প্রচলিত
হইয়াছিল, এমন অন্থমান করা যাইতে পারে না।"

"মহেশ্বর স্থায়ালকার স্বপ্রণীত 'জ্যোতিঃপ্রদীপ' এবং 'আহ্নিক প্রদীপে' রঘুনন্দনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই শকান্দ বোড়শ শতান্দীর মধ্য বা শেষভাগে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হওয়ার অন্থমান হয়। মহেশ্বরের পরবর্তী তদ্বংশীয় তারানাথ ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত বংশপত্রের সহ সামঞ্জন্ম রক্ষা করিয়া আমরা শকান্দ বোড়শ শতান্দীর প্রথমভাগে মহেশ্বরকে দেখিতে পাই।"

"অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতান্দীর শেষভাগে প্রাত্মত্ত শিরোমণি ও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতান্দীর প্রথমে প্রাত্ত্ত মহেশবের মধ্যে শতাধিক বংসবের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় তাঁহারা পরস্পর সহোদর ছিলেন, কোন প্রকৃতস্থ ব্যক্তি কি একথা বলিতে পারেন ?"

"প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সমসাময়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে একে অন্তের মত গ্রহণ পূর্বক সমালোচনা করিবার রীতি থাকা দৃষ্ট হয় না। মহেশ্বর স্থায়ালকীর শিকোমণির আতা হইলে রঘুনন্দন ও শিরোমণি উভয়ই তাঁহার সমসাময়িক হন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনার কথা বলিয়াছি; তিনি স্বপ্রণীত সিদ্ধান্ত প্রদীপে 'অত্ত শিরোমণিঃ' 'লক্ষণং পরিষ্কৃত্যাহশিরোমণি' বলিয়া শিরোমণির মতও গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা শিরোমণি, মহেশ্বরের সমসামন্থিক না থাকা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"

ভারত প্রসিদ্ধ শিরোমণি, মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ সহোদর হইলে এই প্রণালীতে ভাঁহার মত গ্রহণের কোনই কারণ ছিল্লা। সম্পর্কিত পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাচীনকালে মত গ্রহণের যে রীতি ছিল, তাহার উদাহরণ স্বরূপ 'সাহিত্য-দর্পণ' হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি নিচয় উদ্ধৃত করা গেল, যথা:— 'মম তাত পাদানাং মহাপাত্র চতুর্দশ ভাষা বারবিলাদিনী ভূজক মহাকবীশ্বর শ্রীচক্রশেশব দন্ধি বিগ্রাহিকলাং।' শ্রীরূপ গোস্বামী, তদীয় স্থাজ দনাতন গোস্বামীর বাক্য এইরূপই দন্তম স্ফুচক ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

"এই সকল কারণ ও প্রমাণবলে নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, শিরোমণি মহেশ্বরের সহোদর ছিলেন না, এবং তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকার , সম্বন্ধ কথনও সম্ভবপর নহে।" (—আনন্দবাজার পাঁত্রকা—১৩।৩।১৩১৪ বাং)

মহেশ্বরের জীবনকাহিনী এই গ্রন্থের স্থানাস্তরে ক্থিত হইবে, তিনি কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় ব্রন্ধিণ, মহেশ্বর হইতে তদ্বংশে বর্দ্তমানে সপ্তম পুরুষ চলিতেছে, ইহাতেও তাঁহাকে শিরোমণির ভ্রাতা নির্দ্ধেশ ক্রা যাইতে পারে না।

রঘুনাথ শিরোমণি কাত্যায়ন গোত্রীয় ছিলেন বলা গিয়াছে; কাজেই শিরোমণির সহিত মহেশবের সহোদর সম্পর্ক থাকিতে পারে না

১৩০৯ বন্ধান্দের 'বান্ধব' পত্রিকার ২০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে ও ১৩১০ বন্ধান্দের আধিন-কার্ত্তিক সংখ্যা বান্ধবের ২৭১ পৃষ্ঠার শিরোমণিকে স্পষ্টতঃ পূর্ববন্ধের লোক বলা হইয়াছে। বন্ধের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে তাঁহাকে শ্রীহট্টবাসী বলা গিয়াছে। ১৩১১ বন্ধান্দের 'বন্ধীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার' প্রথম সংখ্যায় শিরোমণি সম্বন্ধে তুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর শিরোমণিকে নবদ্বীপের রত্মখণি উদ্ভূত মহামণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অল্লাদিন হইল, উদ্ভট-সাগর মহাশয়ের সহিত কোনও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর এই বিষয়ে আলাপ কালে, শিরোমণির জন্ম স্থানের প্রকৃত পরিচয় তিনি জ্ঞাত নহেন বলিয়াই প্রকাশ করেন। ফলতঃ "নবদ্বীপ নিবাসিনঃ" ইতি উদ্ভট শ্লোকের ভাবার্থেই তিনি শিরোমণিকে নবদ্বীপ-নিবাসী বলিয়া থাকিবেন।

পণ্ডিত প্রবন্ন গদাধর তাঁহাকে "কাত্যায়ন খণিজমণি" বলিয়াছেন, কাত্যায়ন

গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বন্ধদেশ মধ্যে শ্রীহট্ট ব্যতীত অক্সত্ত কলাচিৎ মিলে, কাজেই "কাত্যায়ন খণিজ মণেঃ" রঘুনাথ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন।\*

পশ্চিম বঙ্গে আদিশ্র কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে কাত্যায়ন গোত্র ছিল না,
 ইহাঁদের গোত্র য়থাঃ—

"শাণ্ডিল্য: কাশ্যপো বাৎস্যো ভরবাজস্বথাপর:।

সাবৰ্ণ: কথিতা: পূৰ্বাৎ পঞ্চগোত্ৰা: প্ৰকীৰ্ত্তিতা: ।"

( কুলীন শব্দ-বিশ্বকোষ ৩১১ পৃ: এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভা: ১০৩ পৃ: )

ইহার পরে রাজ: শ্রামল বর্মার আনীত পঞ্জান্ধণ মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র ছিল না, ইহাঁদের গোত্র, যথা:—

> "আদৌ শুনক শাণ্ডিল্যো বশিষ্ঠণ্ড তত পরং। সাবর্ণন্ড ভরম্বাজ্য পঞ্জোত্রাঃ প্রকীর্তিভাঃ।"

( বিশকোৰ ৩৩৮ পৃ:, বঙ্গের স্বাতীর ইতিহাস ২র ভাগ ৫৭ পৃ: )

ইহাঁদের পর বঙ্গদেশে যে ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন, তাঁহারা বর্চ গোত্রীয় বলিরা কীর্ন্তিত, ভাঁহাদের মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র পাওয়া যার না, ইহাঁদের গোত্র, যথা:—

> "বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশৈচৰ কৃষ্ণাত্ৰেয়স্কৃথৈৰচ। গৌতমশ্চ ভৱদ্বাজ্ঞো বাৎস্থাশৈচৰৱথীতরঃ। পরাশবোহগ্লিবেশ্ম ঘৃতকৌশিক কৌশিকো। যষ্ঠ গৌত্ৰান্ত বিজ্ঞেয়া ইত্যোকাদশ সংখ্যকা।"

, (বৈদিৰকুলদীপিকা বচনং—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৫৯ পৃ:)

ষ্ঠতংপর, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর বাহ্মণগণ মধ্যেও কাড্যায়ন গোত্রীয় বাহ্মণ নাই, ইহ'দের গোত্র, মধা:---

''জাতৃকৰ্ণিচ সাবৰ্ণ: কাশ্যুপো ঘৃত কৌশিক:।
বাংখ্য: কাণায়ন:শৈচৰ কৌশিকো গোতমন্তথা ।''
মতাস্করে:—''গোতম: কাশ্যুমনা বাংখ্য: কাণায়ন্ ঘৃত কৌশিকো।
কুফাত্রেয়োভরগাজো দৃশুতে ন চ কুত্রচিং ।"

(বিশ্বকোষ ৩৪১ পু:, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ২০২ পু:)

আমরা উভয় মতটি উদ্বত করিলাম, রাজার সময় নির্দেশে অবশুই একতরের বিষম ভ্রম হইয়াছে। সময় নির্দেশ বিষরে আর একটা কথা বলিতে বাকি আছে। রাজার ভ্রাত্তবংশীয় বরমচালবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিশোর চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে রাজবংশীয় মজ:ফর রচিত একটি কবিতা উদ্বত করিয়া দিয়াছেন, এই কবিতাটির কোন কোন স্থল শ্রীযুক্ত সতিশ চন্দ্র চৌধুরীও উদ্বত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; এই কবিতার এক স্থলে লিখিত আছে:—

"স্থবিদ নারাইনের পত্নী কমলা স্থন্দরী।

তাহার গর্ত্তে জন্মে পুত্র জন চারি॥

দৈবযোগের হেতু রাজ্যে অঘটন হৈল।
শের শাহে হুমাউনে বিবাদ চলিল॥

সপ্তশন্তী আহ্মণদের মধ্যেও কাত্যায়ন গোত্র দৃষ্ট হয় না, ইহাদের গোত্র যথা:—
''গুনক: গোত্তম: কান্ডো কোণ্ডিশ্যুন্চ পরাশর:।
বিশিষ্ঠো হারীতো কোৎসন্চাষ্টো গোত্রা প্রকীর্ন্তিতা।"
( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভা: ৮৮ পৃ: )

বামদেবের পঞ্জী ও কুলানন্দের কারিকামতে শাক্ষীপী বাক্ষণ মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্র-গুলি দৃষ্ট হয়, যথা:—কাশ্রুপ, মেদিগল্যা, পরাশর, ভর্মাজ, গোত্ম, মৌঞ্জায়ন, গুর্গ, শাণ্ডিল্যা, বাংশু, মুন্ত কৌশিক, জমদন্তি ও আলম্যান এবং সাবর্ণ।

( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ—৯১, ৯২, ৯৩, ১০২, ১২৯ পু: )

শাকৰীপী ব্ৰাহ্মণদের মধ্যে, কাত্যায়ন গোত্ৰ পাওয়া যায় না। এই যে সকল গোত্ৰের উল্লেখ করা গেল, বঙ্গীয় ব্ৰাহ্মণ সমাজ ইহঁাদের ঘারাই গঠিত; ইহাঁদের মধ্যে যখন কাত্যায়ন গোত্ৰ নাই এবং শুহুট্টে যখন কাত্যায়ন গোত্ৰীয় ব্ৰাহ্মণ পাওয়া যায়, "কাত্যায়ন খনিজ মণে" শিরোমণিকে তথন শুহুট্ট্রাসী বলিতে আপত্তির পথ কোথায়? বিশেষতঃ শিরোমণি শুহুট্রাসী বলিরা পণ্ডিত সমাজে চির প্রচলিত। (এই বিষয়ে "সম্বন্ধ-নি র্ণয়" গ্রন্থের ৪০—৪৫ পৃষ্ঠা পর্যান্ত ক্রন্তর্যা, ঐ গ্রন্থেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কাত্যায়ন গোত্রীয়ের ক্ষভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে।)

সেই কালে সেনাপতি খোয়াজ উদমান।
বলবস্ত বৃদ্ধিমন্ত লোহানী পাঠান॥
সে আদিয়া রাজবাড়ী কৈল আক্রমণ।
যুদ্ধ করি স্থবিদ রাজা ত্যাজিল জীবন॥" ইত্যাদি।

অবস্থামুসারে এ কথাগুলি বৈদিক পুরাবৃত্তের বিবরণাপেক্ষা অল্প প্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। বৈদিক পুরাবৃত্তের অভিনব কাহিনীগুলির অপেক্ষা এ কবিতাও অল্প প্রাচীন নহে। সে যাহা হউক, রাজা স্থবিদ নারায়ণকে আকবর বাদশাহের পরবর্তী বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

### নবম অধ্যায়—ইটার বিবিধ কথা।

মন্ত্রুল প্রদেশের অধিকাংশই এক সময় ইটা নামে অভিহিত হইত। তৎপরে আলীনগর, সমসেরনগর, ভামুগাছ, ছয়চিরি, ইন্দেশ্বর ইটা-ভুক্ত ছিল; পরে থারিজ হইয়া পৃথক হয়। এখন কেবল আলীনগর, সমসের-নগর ও ইটা, এই তিন পরগণার সাধারণ নাম ইটা।

ইটায় ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের পূর্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না।
প্রাচীন সংবাদ। অত্রত্য বড়শীষোড়া পাহাড়ে জনৈক হিন্দু
রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত আছে। ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বর্ত্তমানে
লোকলোচনের একরূপ অগোচর হইরা পড়িয়াছে।

বরমান গ্রামের দল্লিকটে একটি দীর্ঘিকার চিহ্ন তাছে, উহা "হিন্দুরাজার দীঘী" নামে কথিত হয়। জনশ্রুতি যে, তত্ত্বত্য রাজার রূপবতী নান্নী এক কল্যা ছিলেন, তিনি এতদ্দেশ-প্রচলিত "মাঘত্রত" করিয়া এই দীঘীতে "দেউল" বিসৰ্জ্জন করিয়াছিলেন।\* উহার নিকটেই "শাকনীয়া দীঘী" প্রবাদাস্থ্যারে রাজকল্যা উহাতে শহ্ম বল্যাদি ধৌত করিয়াছিলেন। তথায়

শাঘরত ও দেউল ইত্যাদির বিবরণ এইটের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত

ইইবাছে।

"মাছুনীর জাকাল" নামে এক প্রাচীন পথের চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।
কথিত আছে, কোন মংস্য বিক্রেত্রী "কোওয়া দীঘী" হাওরে মাছ ধরিয়া
প্রভাহ রাজবাড়ী মাছ যুগাইত। কদর্য্য পথে আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব
হইত বলিয়া যথাকালে সে রাজবাটী পৌছিতে পানিত না। মাছ আসিতে
যাহাতে বিলম্ব না হয়, সেই জন্ম "মাছুনীর জাকাল" নিমিত হইয়াছিল।

হিন্দু রাজার দীঘীর সন্ধিকটে "স্থানর নাথের পু্ন্ধরিণী।" বর্ত্তমানে ইহার পরিচিক্ত মাত্র আছে। ঐ কুষানে নাথ জাতীয় স্থানরের বাড়ী ছিল। প্রবাদান্ত্সারে ইহার একটা বৃষ হইতে "ডেকার হাওরের" নামকরণ হয়, প্রথমভাগে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে।

ইটার পূর্ব্বদিথর্তী কাণিহাটী থৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জ**নৈক হিন্দু রাজার**কাণিহাটীর অধিকারে ছিল বলিয়া অবগত হওয়া **যায়;**আসম রায়। ইহ'ার নাম আসম রায়। আসম রায় ত্রৈপুর রাজবংশের এক শাখা বংশীয় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

আসম রায় একদা একস্থানে একটা বৃহৎ ব্যাদ্রকে জালাবদ্ধ করেন, কিছু স্থানটি জন্মলে ঘন সমাচ্ছন্ন থাকায় বধোপায় নির্দারণে অসমর্থ হন। দৈবাৎ
শাহ সেলিম উদ্দীন নামে জনৈক ফ্কির তথায় উপস্থিত হইলেন।

সেলিম উদ্দীন শ্রীহট্ট-বিজেতা মজঃরদ শাহজলালের অমুসঙ্গিণের অক্সতম।
শ্রীহট্ট-বিজিত হইলে, শাহজলাল কর্তৃক তদীয় অমুসঙ্গিণ ইসলাম ধর্ম
প্রচারার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হন। তন্মধ্যে তাজউদ্দীন ও সেলিম উদ্দীন
শ্রাত্বয়ের মধ্যে তাজ চৌকি পরগণায় গমন করেন এবং সেলিম উদ্দীন
শাসম রায়ের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হন।

সেলিম উদ্দীন জালাবদ্ধ ব্যাদ্র দৃষ্টে ব্যক্ষছলে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাদ্র ববে এত যত্ন!—যত্নে নৈরাশ্য! আশ্চর্য্য বটে!" আসম রায় ফকিরের এই গর্কিত বাক্য প্রবণে কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহার প্রতিফল দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকেই ব্যাদ্র বধের অন্তমতি দিলেন। অন্তমতি পাইয়া ফকির স্বীয় সাধন প্রভাবে সেই ভীষণ ব্যাদ্রকে বিড়াল ছানার ক্যায় অনায়াসে ধত করিয়া আনিলেন ও "ওদিকে আর আদিও না" বলিয়া তথা হইতে দ্ব

ফকিরের এই অভুত কার্য্যে রাজা আশ্চর্যান্থিত হইলেন, তাঁহার দৈব প্রভাবে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল ; তিনি ওাঁহাকে বহু ধন দান করিতে চাহিলেন।

সেলিম উদ্দীন ধন গ্রহণ করিলেন না; তবে ধর্ম সাধনার হলত এক তীরক্ষেপ পরিমিত ভূমি (ধয়-হইতে তীর ক্ষেপনে যথায় তীর পতিত হয়. তদম্ভর্বর্ত্তী ভূমি) মাত্র চাহিয়া লইলেন, সেই স্থান তদবধি "তীরপাশা" নামে খ্যাত হইল, এবং ব্যাঘ্রকে ষে স্থানে আবদ্ধ করা হয়, সেই স্থান "আসম রায়ের বেড়ী" নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর, একদা আসম রায় রজনীযোগে নিজা যাইতেছিলেন, তিনি যাইতে যাইতে সেই প্রদীপ সেলিম উদ্দীনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এ কি স্বপ্ন ? ইহা ত প্রত্যক্ষবং বোধ হইতেছে ? আসম রায়ের মনে এক নব ভাবের উদয় হইল; তিনি তখনই গাত্রোখান করিয়া সেলিম উদ্দীনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

"এত রাত্রে রাজা গৃহদারে কেন ?"—আসম রায় বলিলেন—"ফকির, দেখিলাম, আমার গৃহ-বর্তিক। স্বয়্বং তোমার গৃহে আগমণ করিয়াঙে! কথাটার মর্ম কি,—বুঝিয়াছি !—আমার রাজ্যন্ত্রী তোমারই গৃহাগত—আমি রাজ্যভাষ্ট হইব। অতএব আমি আর এ রাজ্যে থাকিব না, ইহা তোমারই হইল।"

রাত্রি প্রভাতে আর কেহই আসম রায়কে দেখিতে পাইল না। প্রথমতঃ তিনি ত্রৈপুর রাজধানী গমনে ইচ্ছুক হন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক কাণিশালিতে নিজ মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আসম রায় একাকী রাজ্যত্যাগে চলিয়া যান; তাঁহার স্ত্রী কনক রাণী, যুবরাজ কালী রায় এবং রাজকন্তা ভাহার অহুগামী হইতে পারেন নাই।

আসম রায়ের প্রস্থান দংবাদ প্রচারিত হইলে যুবরাজ সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা কুরেন, কিন্তু দেলিম উদ্দীনই রাজ্যের অধিকারী হন। তবে কণক রাণীকে তিনি কতক পরিমাণে ভূমিদান করেন। কণক রাণী তথায় এক নৃতন বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, কণক রাণীর নামামুসারে তাঁহার প্রাপ্ত স্থান "কাণিহাটী" (কণকহাটী) নামে খ্যাত হয়। কণক রাণীর

বাড়ী ও দীঘী আজ পর্যস্ত তাঁহার নামেই (কাণীরবাড়ী, কাণীর দীঘী বলিয়া ) পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

সেলিম উদ্দীন স্বীয় পুত্র দৌলত মালিক সহ মহু নদীর পশ্চিম তটে বাড়ী প্রস্তুত ক্রমে বাস করেন, তথায় তাঁহার কবর ছিল, পরে মহুগর্থে পতিত হয়।

শাহ দেলিম উদ্দীনের করেক পুত্র ছিলেন, এক পুত্রের বংশ কাণিহাটীর চৌধুরীগণ। লংলার কৌলা নিবাসী চৌধুরীগণ তাঁহার অপর পুত্রের বংশজাত। . তাঁহাদের কথা পশ্চাৎ (বংশ-ব্রাস্ত গণ্ডে) উক্ত হইবে।

ইটার রাজা স্থবিদ নারায়ণের যে বিবরণ বলা হইয়াছে, তাঁহার পরবর্ত্তী

ইটার দেওয়ান ঘটনার মধ্যে ইটার দেওয়ানগণের কথাই
ও কায়নগোগণ। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মোসলমান আমলে
শুণের আদর ছিল, উপযুক্ত হিন্দুগণও উচ্চপদে নিয়োজ্ঞিত হইতেন। এমন
কি, দেশের সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতির পদও হিন্দুগণ লাভ
করিতে পারিতেন। সীমান্ত দেশ শ্রীহট্টেও তাহার ব্যভিচার হয় নাই,
নঝাব হরক্লফ ও সেনাপতি হরদয়াল তাহার উদাহরণ। মোসলমান আমলে
যে সকল শ্রীহট্রাসী হিন্দু উচ্চপদে আর্চ্ছলেন, তন্মধ্যে ইটাবাসী অর্জ্ঞ্ন
বংশীয় কায়নগোগণ ও সম্পদ্ সেন এবং শ্রাম রায় দেওয়ানেরও নাম করা
ঘাইতে পারে।

ইটার কান্ত্রনগোদের মধ্যে রতিরাম খ্যাত নামা ব্যক্তি। রতিরাম নন্দীউড়া গ্রামবাসী অর্জ্বন বংশীয় প্রাসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৬৮৯ খৃষ্টান্দের (২২ সাবান ১০৯৯ পরগণাতীত সনে \*) লিখিত একখানি দলিলে দৃষ্ট হয় যে, যখন কান্ত্রনগো পদের ক্ষমতা হাস করা হয় নাই, সেই সময়ে রতিরামের অতিরদ্ধ প্রসিতামহ ইটার কান্ত্রনগো ছিলেন, তংপরে তাঁহার পুত্র দিগম্বর ঐপদে লাভ করেন, দিগম্বরের মৃত্যুতে তাঁহার আতুস্পুত্র প্রমানন্দ ঐপদের

উত্তরাধিকারী হন। প্রমানন্দের পুত্র মহানন্দ তৎপর কাহনগো হন। ইহার পরেই কাহনগোদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

তংপরে তাঁহার প্রাতৃস্পুত্র ভবানীদাস ঐ পদ পান। খোয়াজ ওসমানের দেওয়ান নরসিংহ দাসের সহিত তিনি নিজ প্রাতৃস্পুত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ভবানী দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তিলক রাম শিশু থাকায়, নরসিংহের যত্নে রতিরাম ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তজকিরা চৌধুরাই কাগজে এই রতিরামের নাম আছে। তিলক রাম বয়:প্রাপ্ত হইলে পৈতৃক কাম্থনগো পদের জন্ম আবেদন করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইহাদের পরবর্ত্তী হর্লভ রামের সময় (১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে) উপরোক্ত দলিল সম্পাদিত হয়। \* স্বতরাং তজকিরা চৌধুয়াই কাগজ রতিরাম জীবিত থাকা কালেই লিখিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

\* এই প্রাচীন দলিল খানা বাঙ্গাঙ্গা ভাষায় লিখিত, মূল দলিল আমাদের নিকট আছে, স্থানে স্থানে অপাঠ্য হওয়ায় এস্থলে উদ্বৃত করা গোল না। এই দলিল সাহাষ্যে বতিরাম পর্যাস্থ নিম্নলিখিতরূপ বংশপত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে:—

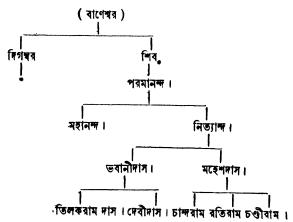

বাজিবাদের পুত্র শ্রামবাম তৎপুত্র হরিচরণ, তাহার পুত্র খুশালরাম, তৎপুত্র জগরাধ, জগরাথের পুত্র তারানথি, তেঁহার পুত্র ঘারকানাথ, তৎপুত্র প্রীযুক্ত দীনেশ চরণ বর্ত্তমান। বাতিরাম হইতে সপ্তম পুরুষ চলিতেছে। ইটার দেওয়ান ঘয়ের মধ্যে পঞ্চেষরবাসী সম্পদ সেন ঢাকা-নবাবের সম্পদ সেন। দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই বংশীয়গণ পূর্বের চৌয়ালিশের সিত্রগ্রামে ছিলেন, তথা হইতে পঞ্চেমর আগমণ করেন স্পদ সেনের সময়ে ইটার জমিদারবর্গ (আব্দুল ফজল ও আব্দুল হেকিম এছতি) সহ তত্রত্য তালুকদার ও তরফদারদের বিবাদ হওয়ায় তাঁহাদের মভিযোগ মূলে, দেওয়ানের বত্বে ইটা হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে অনেক ভূমি গারিজ হইয়া য়ায়। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে সমসের খাঁ ফৌজদার ছিলেন, এবং উক্ত থারিজা ভূমি তাঁহার নামাক্ষক্রমে সমসেরনগর নামে আথ্যাত হয়।

এই সময় দেওয়ান নিজ পুত্র তিলক রামকে নৃতন পরগণার (সমসের নগর) কাহ্মনগো নিযুক্তের জন্ম চেষ্টা করায়, দশ হাল ভূমি ও অতিরিক্ত । ২০ কাহন কৌড়ির নানকার সহ তাঁহাকে সমসেরনগরের কাহ্মনগো পদে নিয়োজিত করা হয়। উক্ত সমসেরনগর পরগণায় আব্দুল ফজ্জল, আব্দুল হকিম প্রভৃতির চৌধুরাই পদ বাহাল থাকে।\*

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যকালের রাজকীর কর্মচারীগণ, চৌধুরী ও কামুনগোবর্গ, পুরকারন্থ ও ।

য়ত সকল, পরগণা ইটা, সরকার প্রীহট্ট জানিবেন বে,—আন্দুল ফজল; আন্দুল হেকিম,

য়াহাম্মদ নওয়াজ চৌধুরীগণ পরগণে ইটা ও গয়রহ তরফদার ও তালুকদারদের নালিশ এই

ব, উহারা নিজ নিজ সরিক চৌধুরী ও কামুনগোবর্গের সরিকি সনন্দের দৌরাম্মে নির্বিদ্ধে

রকারী রাজস্ব শোধ করিতে অক্ষম; উভর পক্ষে বিবাদ মূলে বথারীতি চাব আবাদ

লিতেছে না। অত এব ভূমি আবাদ প্রভৃত্তি সাধারণের হিত ও সরকারী উপকাব কল্পে

ইই বিরোধ নিস্পত্তির জন্ম উক্ত তালুকাতের জমা ইটা পরগণা হইতে থারিজ ক্রমে সমসের
গের নাম করা গেল। এই পরগণার চৌধুরাই পদে উল্লিখিত আন্দুল ফ ল ও আন্দুল

ইকিম ও মোহাম্মদ নওয়াজকে; ও সম্পদ রায়ের পুত্র তিলক রায়কে শালিয়ানা ১০০০ দশ

লৈ ভূমি ও সাবেক ভিন্ন নৃতন ৭২, কাহন কৌড়ির নানকার সহ কামুনগো পদে নিযুক্ত

গরা গেল। কর্ত্তব্য যে উল্লিখিত প্রগণা সদর মফঃসলের সেবেন্ডায় ও সরকারী রাজস্ব

সিলি দপ্তরে সন ১৪৪৬ বাল্গালা হইতে পৃথক গণ্য করা হুর ও তত্রভ্য চৌধুরাই ও

গামুনগো পদ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি স্থিবত্ব জানিয়া ভাহাদের মন্ত্রনা ও উপদেশে কার্য্য

এতবিষয়ক পারস্য সনদের মন্দ্রায়বাদ এই :—

দেওয়ানের এক কক্তা ছিলেন, মহা আড়ম্বর সহকারে তিনি গ্রগড়বাসী শিবরাম দত্তের সহিত সেই কক্তার বিবাহ দেন। জামাতাকেও তিনি কামুনগো পদে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পান। দেওয়ান যৌতুক স্বরূপ জামতাকে বে ভূমি দান করেন, শিবরাম তালুক বলিয়া খ্যাত উক্ত ভূমি এখনও তদ্বংশীয়-গণের ভোগাধিকারে আছে।

দেওয়ান কাওয়াদীঘী হাওর হইতে এক খাল কর্ত্তন করিয়া সাধারণের স্থবিধা করিয়া দেন, তাহাই "সম্পদ খালি" নামে কথিত হইয়া আসিতেতেছে।

ইটার প্রসিদ্ধ দেওয়ান শ্রামরায় সম্পদ সেনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী।
গ্রাম রায় দেওয়ান দেওয়ানের পূর্ব্ব পুরুষ চ্ক্রথর দত্ত খৃষ্টীয়
ও তৎপিতা হরবল্লভ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাচ দেশ
ছইতে আগমন পূর্ব্বক ইটায় বাস করেন, তাঁহার বাসস্থান দত্তগ্রাম নামে
খ্যাত হয়। চক্রধরের ধরাধর ও মেদিনীধর নামে তুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন,
নিজ্জ ভাগ্য পরীক্ষার্থ ধরাধর ত্রিপুরায় এবং মেদিনীধর সন্ধিকটবর্ত্তী গয়গড়
গ্রামে গমন করিয়া বাস করেন।

চক্রধরের পুত্রের নাম জগন্নাথ। জগন্নাথের নবম পুরুষে হরবক্লভ রায়ের জন্ম হয়। হরবল্লভ বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দেশের পাটওয়ারী পদে নিযুক্ত হন। পাটওয়ারী, কামনগো হইতে নিম্ন পদস্থ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী; ইহাঁরা বেতন পাইতেন না, তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন।\* তাহাদিগকে এই সামান্ত উপস্বত্বেরও কিয়্নদংশ সদরের কামনগোকে নজর স্বরূপ দিতে হইত।

চলিবে ও তাহাদের দম্ভথত গণ্য হইবে। তাহারাও সরকারী হিতের প্রতি দৃষ্টি, রাথিয়া কার্য্য করে ও পরগণার আবাদ ও উপস্বত্ব বৃদ্ধির প্রতি যত্ন করে।

মোহবে মৃদ্রিত—ফৌজদার সমণের থাঁ বাহাত্ব ও আমিন মাক্সবর সৈরদ কুতব, ২২ জলুস মহরম মাসের ৫ তারিথ। ( এই সনদের পৃঠলিপিতে সমসেরনগরের থারিজ দাথিলের হিসাব প্রদত্ত হইরাছে, তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। )

<sup>\* &</sup>quot;They were remunerated for their services by grant of a few hals of land revenue free."

Hunter's Statistical Accounts of Assam. VOL. II. (Sylhet)

হরবল্লভ এইরূপ নজর দেওয়া অন্তচিত মনে করিয়া, তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই জন্ম সদরের প্রতাপাধিত কামনগোর সহিত তাহার বিবাদের স্ক্রেপাত হয়।

তীক্ষ বৃদ্ধির জয় দর্বজ্ঞ; অক্সায় অত্যাচার কথনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। হরবল্প এই প্রথার উচ্ছেদ মানদে য়য় করিতে লাগিলেন; তাঁহার উদ্যোগে লংলা, কাণিহাটী, ও বরমচাল (ব্রহ্মচাল) পরপণার পাটওয়ারিগণ তৎসহ এতৎপ্রতিকারার্থ দিল্লী গমন করেন। হরবল্পভ বহু প্রয়াদে জনৈক ওমরাহের অফ্রাহে দিল্লীখরের নিকট নিজ্ঞ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এই প্রার্থনার ফলে ইটা, কাণিহাটী, বরমচাল ও লংলায় স্বতম্ম কাম্বনগো পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মফংসল কাম্বনগোগণ সদরের প্রধান কাম্বণোর অধীনতা শৃদ্ধালে আবদ্ধ ছিলেন না। হরবল্পভ, পাটওয়ারী হইতে কাম্বনগো পদে উল্লীত হইলেন ও সগৌরবে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পূর্বাধ্যায়ে সদর কান্থনগো লোদী খার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে,
সদর তৃতীয় অধ্যায়ে তদীয় কার্যাকালের বিবরণ ও
কান্থনগোগণ। তৎপর জাহান খার কথা বলা হইয়াছে।
লোদী খাঁ ও জাহান খাঁ প্রভৃতি শ্রীহট্টের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন, পরে
জাহান খার সময়েই কান্থনগোদের শাসন ক্ষমতা রহিত করা হয়। জাহান
খাঁ আবিশ্ব-কান্থনগো ও স্থানীর্জীবী ছিলেন, তিনি ষড়শীতি বৎসর ঐ
পদে অধিরত ছিলেন; তৎপরে তদীয় পুত্র কেশওয়ার খাঁ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে
শ্রীহট্টের কান্থনগো নিযুক্ত হন, কেশওয়ারখালি নামে এক খাল কর্ত্তন
করিয়া তিনি সাধারণে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তদীয় ল্রাতা হায়ত
খাঁ তাঁহার মৃত্যুর পর কান্থনগো পদপ্রাপ্ত হন। হায়াতের মৃত্যু হইলে কেশওয়ারের
পুত্র মহতবে খাঁ শাহজাদা আজম শাহের দম্বতে মুক্ত নৃতন সনক্ষ প্রাপ্ত হন।\*

শ্রীহটের প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার এই বংশীয়, এই বংশের অনেকেই কামুনগো
ছিলেন, প্রসঙ্গায়সারে ক্রমে তাহা বর্ণিত হইবে।

-হরবল্লভ এই মহতাব খার অধীনতাচ্ছেদ করেন। মফ:সলে পৃথক কান্থনগো নিযুক্ত হইলে মহতাবের ক্ষমতা অনেক হ্রাদ হইয়া গেল। কাজেই মহতাব খাঁ হরবল্লভের উপর অতিশয় ক্রুন্ধ হইবেন, কিন্ধু তাঁহার কোন ছিদ্র না পাওয়াতে কোন অনিষ্টই করিতে পারিলেন না।

হরবল্লভের শ্রাম রায়, বিনোদ রায় ও সম্পদ রায় নামে তিন পুত্র এবং মালতী ও শিব স্থলরী নামে হুই কন্তা ছিলেন। মালতী অতি রূপবতী ছিলেন ; বিবাহের পরই স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেন।

মোদলমান আমলে কর্ত্তপক্ষের অমুমতি বাতীত কেহ বুহত্তর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইত না। মহতাব খাঁ শুনিতে পাইলেন যে. হরবল্লভ এক ইষ্টকালয় বিপত্তি। প্রস্তুত করিতেছেন। হরবল্লভকে অপদস্থ করিবার ইহাই স্থযোগ মনে করিয়া তিনি শ্রীহট্রের তদানীস্তন নবাব শুকুরুল্লার নিকট হরবল্লভের বিষয়ে নানা কথা অতিরঞ্জিতভাবে বলিলেন। হরবল্লভ কুম্মভিষন্ধিডেই স্থদ্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিতেছেন, প্রতিপাদিত হইল। মহতাব খাঁ ইহাও জানাইলেন যে, এই হরবল্লভের অতি রূপবতী এক কন্যা আছে, সে কৈবল নবাবেরই যোগা।

প্রকৃত পক্ষে হরবল্লভ ইষ্টকালয় প্রস্তুত করেন নাই। ইষ্টক দ্বারা ভিত্তি া গাঁথিয়া ততুপরি এক স্থরমা কাষ্ঠময় গৃহ নির্মাণ করাইতেছিলেন। মহতাব থাঁর পরামর্শামুসারে নবাব, হরবল্লভকে শ্রীহট্টে আহ্বান করিলেন ও কোন ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হরবল্লভ প্রস্তুত কথাই বলিলেন, কিন্তু নবাবের তাহা বিশ্বাস হইল না। হরবল্লভের অপরাধ সাবাস্থ হইল: তবে তিনি রাজকীয় কর্মচারী বলিয়া তৎপ্রতি অল্প দণ্ডই বিহিত হইল।— নবাব ওাঁহার বিধবা কন্যার কথা উত্থাপন করিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হরবন্ধভ এইবার প্রমাদ গণিলেন; বিধবা কন্যার কথা একবারে অস্বীকার করিলেন। হুরাত্মা শুকুরুল্লা তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ও হরবল্লভের প্রতি কঠোর দত্তের বিধান করিল। তাঁহাকে প্রাত:কাল হইতে সন্ধা প্রয়ন্ত হৌতে নগোরমান থাকিতে হইত, তদবস্থায় চতুদ্ধিক হইতে তাঁহার উপর কাষ্ঠথণ্ড বিক্ষিপ্ত হইত। হরবল্পভ কুলরক্ষার জন্ম ঈদৃশ পাশব অত্যাচার সন্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন। দেশবাসী বৃদ্ধগণ হরবল্পভের যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরবল্পভ! তোমার দৃঢ়তা ধন্ম, তোমার মানসিক বল প্রশংসনীয়; বড় বড় রাজা রাজড়াদের ব্যবহার দেখিয়াছি; তাঁহাদের তুলনায় দিল্লী সমাট যেরূপ, শ্রীহট্টের নবাব তোমার তুলনায় তদপেক্ষা কম কিছুতেই নহেন, কিন্তু তাঁহারা যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ক্ষুজাদিপি ক্ষুত্ত তুমি তাহা করিয়াছ, তুমি ধন্ম।

হরবল্পডের পুত্র শ্রাম বায় ও বিনোদ রায়, এই কঠোর অত্যাচারের কথা শুনিলেন। অত্যাচারী শুকুরুলার প্রকৃতি তাঁহারা জানিতেন, স্ক্তরাং কুল ও সম্রম রক্ষার জন্ম ভগ্নী মালতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা এই অত্যাচারের প্রতিকারাথে মৃশিদাবাদে গমন করিলেন। মৃশিদাবাদে শ্রাম ও মালতী বসম্ভ রোগে আক্রান্ত হন। মালতী সে ভীষণ রোগের হস্ত হইতে নিজ্তি লাভ করিতে পারিলেন না,—অচিরেই প্রাণভ্যাগ করিয়া মানসিক ষম্রণা হইতে মৃক্তিলাভ করিলেন। শ্রাম বায় বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া শুনিলেন যে, কঠোর অত্যাচারে পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে শ্রামের মরণাধিক ক্লেশ হইল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই অত্যাচারের প্রতিশোধের উপায় না করিয়া দেশে ফিরিবেন না।

শ্রামরায় বহুদিন মৃশিদাবাদে ইহিলেন, বহুদিনেও নবাব ক্বত অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময় শ্রীহট্টের বড়লিগা-শ্রামরায়ের বাসী শাহু জাতীয় ত্ব্যু ভদাস ও হুক্মত রায় নামে তুই দেওয়ানী প্রাপ্তি। ধনী সংক্ষাগর মৃশিদাবাদে বাণিজ্যোপলক্ষে ছিলেন; ভাঁহাদের লবণের একচেটিয়া কারবার ছিল।\* প্রভুত ধনশালী এই সওদাগরদের

\* এই সওদাগবছর বৃহৎ বৃহৎ পলওয়ার নৌকায়োগে বিদেশে বাণিজ্ঞা করিতেন।
''ভকমত রায়ের ছেগা" বলিয়। ঐহটে বহু মহালের নাম আছে, এগুলি হুকমত রায়ের নামে
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ঐয়ুক্ত হরকিক্ষর দাস মহাশয় লিখিয়াছেন য়ে, এই হুকমত রায়ের
কায়্য স্বীকার করিয়াই, দেওয়ান স্বীয় উয়তি সাধন করিতে সমর্থ হন। হুকমত রায়ের য়য়েই

নবাব দরবাবে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। স্থাম রায় নিকপায় অবস্থায় ইংহাদের "আড়তে" মোহারের নিযুক্ত হন। স্থাম রায় পারস্থ ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি স্থলার ছিল, এই হস্তাক্ষরই তাঁহার উন্নতির মূল।

ইতিহাদ প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্পত এই সময় মূর্শিদাবাদে ছিলেন। সন্তদাগর-দের ৰাণিজ্য সম্পর্কীয় কাগজ পত্র সময় সময় নবাব দরবারে দাপিল করিতে হইত। একদা শ্রাম রায়ের লিপিত একপণ্ড হিসাবের প্রতি রাজার মনোযোগ আরুষ্ট হওয়ায়, স্ওদাগরকে জিজ্ঞাসা ক্রমে লেপকের নাম ধামাদি জ্ঞাত হন।

এই অবকাশে ত্ল ভিদাস রাজাকে শ্রামরায়ের বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন ও স্বদেশী নিরপায় ভদ্রসন্থানকে একটি পদ প্রদানের অন্তরোধ করিলেন। অভঃপর শ্রামরায় রাজসন্নিধানে প্রেরিত হন, রাজা তাঁহার বিনীত ব্যবহার ও শিষ্টাচারে তুঃ হইলেন ও নিজের সেরেস্তায় এক নিয়পদে গ্রাহাকে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রামরায় কার্য্যতৎপরতা ও নিজ বৃদ্ধিবলে অত্যল্প কাল মধ্যেই রাজা রাজ-বল্লভকে সম্ভষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন; তাঁহার প্রতি প্রত্যেক উচ্চ কর্মচারীরই দৃষ্টি আক্ষিত হইল। সৌভাগ্য জোয়ারের ক্যায় আসিয়া থাকে; শ্রামরায় সেই সামান্ত পদ হইতে ভাগলপুরের দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার চেষ্টায়, মূর্শিদাবাদের নবাবের আদেশে অত্যাচারী শুকুরুল্লা পদচ্যত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীহট্টে একজন কার্য্যদক্ষ ফৌজদার প্রেরিত হইয়াছিলেন; তাহা অন্তর বলা গিয়াছে।

কথিত আছে, দিল্লী হইতে মূর্শিদাবাদে এক গুর্ব্বোধ্য পত্র আসিলে রাজকর্মচারীবর্গ ইহার পাঠ ও অর্থ পরিগ্রহে অসমর্থ হন। শ্রামরায় উদ্ধৃতন কর্মচারীকে
বলিয়া,সেই পত্রখানা দেখেন ও পাঠ করিয়া প্রক্কত অর্থ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ
হন। এই বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তুট্ট হইয়া, পুরস্কার স্বন্ধপ্রশামরায়কে ভাগলপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

তিনি মুর্শিদাবাদে পরিচিত চন; ভকমত বায়েব চেষ্টাতেই বাজ দরবারে কার্যা প্রাপ্ত চন্দ্র শ্রীহটের নানাস্থানে লবণের খণি ছিল, ইচাকে ''খুলির লবণ'' বলিত। নবাবের আদেশে ইচারা পাথর চাপা দিয়া এই থণিগুলি নষ্ট করেন। ইংবেজ রাজত্বেব প্রারক্তে বারপাড়া ও দাসগ্রামের থণি বন্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অবিচার অত্যাচার অনেক সময় মাহ্যকে উর্নভির পথে চালিত করে।
অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তি যদি দৃঢ় সহরের সহিত কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়,
বাধা প্রতিবন্ধকের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সহরিত পথে অগ্রসর হইতে
থাকে, তবে বিধাতা স্বয়ং আলোক বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া তাহার পথ প্রদর্শক
হন, সে কৃতকার্য্য হয়। শ্রাম রায় অত্যাচারিত না হইলে বোধ হয়
শ্রীহট্রের গৌরব রম্ম হইতে পারিতেন না।

শ্রাম রায় বহুকাল সম্মানের সহিত এই উচ্চপদে আরু ছিলেন। তিনি ইটা হইতে আলীনগর পরগণা ধারিজ করিয়া, আলী নগরের চৌধুরাই সনন্দ আনম্বন করেন। ইতিপুর্বে সমসেরনগর ধারিজ হওয়া ও তজকিরা চৌধুরাই কাগজের কথা বলা হইয়াছে। সমসেরনগর, আলীনগর প্রভৃতি ধারিজ হওয়ায় দেওয়ান-বংশীয় জমিদারদের সহ ভৃষির অংশ নির্ণায়ক এই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে।

রাজা স্থবিদ নারায়ণের পুত্র ঈশা ধাঁ বংশীয় মোহাম্মদ সকি নিজ প্রদেষ রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া বিপদ্গ্রস্থ হন, শ্রাম রায় সকির অনাদায়ী রাজস্ব পরিশোধ করেন ও তদীয় সম্পত্তির অধিকাংশ হস্তগত করিয়া লন। শ্রাম রায় রাজস্ব দাধিল ক্রমে এই সম্পত্তি অধিকার করিলে, সকি স্থেছা পূর্বক তাঁহার সহিত আপোষ ক্রমে উভয়ের অংশ নির্দারণ করতঃ নিজ সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন।

খ্যাম রায় সম্মানের সহিত এই উচ্চ পদে আরু ছিলেন; তিনি আসিবার দেওয়ান-দীঘী। সময় স্থগ্রামে একটা দীঘী কাটাইবার জন্ত নবাবের অস্থমতি প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার প্রার্থন। গ্রাহ্ম করিয়া, তদীয় অভিপ্রেত দীঘী ধননের মজুর দেওয়ার জন্ত, তরফ, বাণিয়াচম্ব, ইটা, বালিশিরা, সমসেরনগর, লংলা, ঢাকাদিক্ষিণ এবং পঞ্চপণ্ড প্রভৃতি শ্রীহট্টের বহু স্থানের জমিদার ও কান্থনগো প্রভৃতির উপর এক পরওয়ানা প্রেরণ করেন। নবাবের আদেশে উক্ত পরগণার জমিদারবর্গ নিজ নিজ্ মজুর পাঠাইয়া দিলে, দেওয়ানের ইচ্ছামত এক বৃহৎ দীর্ঘিকা ধনন করা হয়; ইহা দেওয়ানের দীঘী নামে খ্যাত। এই দীঘীর কার্য ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। জমিদারদের প্রেরিত লোক যথারীতি বেতন পাইয়াছিল ও বেতন সমঝিয়া দেওয়ানের কর্মচারীকে রিসদ দিয়াছিল। এই দেওয়ানের

- দেওয়ানের দীঘী খনন করিয়া মজুবগণ বেতন পাওয়ার পর যে বসিদ দেয়,
  ভাহার মধ্যে বাণিয়াচঙ্গে, ইটা, লংলা, হাওলা সতরসতী, ও ঢাকাদক্ষিণের জমিদার ও
  কামুনগোদের প্রেরিত মজুবগণকে প্রদত্ত মূল বসিদ আমরা পাইয়াছি। বাণিয়চঙ্গাধিপতির
  প্রেরিত মজুবদিগকে প্রদত্ত বসিদ স্থানাস্ভরে উদ্বৃত হইবে, এস্থলে নমুনা স্বরূপ হই খানা
  রসিদ উদ্বৃত হইল:

  •
- (১) "লিখিতং শ্রীচৌধুরী ও কামুনগোবর্গ প্রগণে লঙ্গলা মহাল খালিসা কশ্য কবজ পত্র মিদং কার্জ্যক আগে আমরা প্রগণে ইটাত ৺ জিউর দিঘিতে মাটী কামলা বেগার দিছিলাম—এরার অজ্বা সম্ব দিঘি মঞ্জকুর যে মাটী কাটিছিলা এর মবলগ ১৪৮॥/১০॥ একসত আটতাল্লিদ কাহন নও পণ সাড়ে দশ গণ্ডা কৌড়ী মোহাফিজ তপছিল জএল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ ও গ্ররহর তহবিল হনে তামাম কামাল সমঝিআ পাইলাম পাইয়া কবক দিলাম ছালিন হনে দাওয়া করি ঝুটা বাতিল এতদর্থে কবজপত্র দিলাম ইতি সন ১১৫৬ সাল বভারিখ সাবান ।

( দক্ষিণ পার্শে শীর্ধে—"শুজিমীদারান পংলঙ্গলা সহি শুথুদালরার।" বাম পার্শে দাক্ষীদের নাম অপাঠ্য, নীচে—''তপছিল মাটী কামলা" বিষয়ক বিবরণ অপাঠ্য।)

- (২) "লিখিতং প্রীচৌধুরী ও পুরকাস্থবর্গ পরগণে ঢাকাদক্ষীন মহাল থালীসা কশ্য করজ পত্র মিদং কার্জ্জক আগে আমরা মৃকাম পরগণে ইটাত ৮ জীউর দিঘীতে মাটী কামলা বেগার দিছিলাম এরার অজুরা সত্ত দিয়ী যে মাটী কাটীছিলা এর মবলগ ২৫/১৪ পচিস ক্ষাহন এক পন চৌদ গণ্ডা কোড়ী মোং তপছিল জ্বএল মবলগ মজকুর পরগণে ইটার গোরীবল্পত পোতদার ও গয়রহ তহবিল হনে ভামাম কামাল সমঝীয়া পাইলাম পাইয়া কাজপত্র দিলাম ছালীন হনে দাওয়া করি বুটা বাতিল এতদর্থে করজপত্র দিলাম ইতি সন ১১৫৬ সাল সহরে সাবান।"
- ( দক্ষিণ পার্থে শীর্থে—"শ্রীপং ঢাকাদক্ষিণ নর জমীদারান ও পুরকায়স্থবর্গ। সূহী শ্রীজয়কুফ বার।" নীচে ও পুঠে "তপছিল" বা মাটী কাজের ছিমাব অপাঠ্য। )

াঘী ভামরায় দেওয়ানের অদীম ক্ষমতার পরিচায়ক; প্রকারাস্তরে প্রীহট্টের গাবৎ জমিদারবর্গ হইতে দেওয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল। "দেওয়ানের শুঘী" অদ্যাপি ভামরায় দেওয়ানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

শ্রামরায় দেওয়ান ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কালী ও তুর্গার প্রস্তরময়ী
দেওয়ানের প্রতিমৃত্তি আনয়ন করিয়া মহা আড়ম্বরে স্থাপন করেন।
ভাগিনেয়। পৃজার উৎসবে দেওয়ানের ভগ্নী শিবস্থন্দরী তুইটি পুত্রসহ
নাত্গৃহে আগমন করেন। গয়গড়বাসী রামবল্পভ দত্তের সহিত শিবস্থন্দরীর
বিবাহ হইয়াছিল।

দেওয়ান ভাগিনেয়য়য়বেক দেখিয়া, তুইজনকে তুই গাছি স্বর্গহার উপহার দেন। বৃদ্ধিমতী শিবস্থালরী তৎক্ষণাৎ হার প্রত্যপণপূর্বক সহাস্তে বলিলেন ষে, শশুগণ দেশমান্ত মাতৃল হইতে এই অস্থায়ী দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাদের মাতৃলের গৌরব রক্ষা হয় না। দেওয়ান ভয়ীর মনোভাব বৃঝিতে পারিয়া আলীনগরর পরগণার কাহ্মনগো পদ ও চৌধুরাইর অংশ পৃথক সনদের দ্বারা উভয় ভাগিনেয়কে দেওয়াইয়াছিলেন। তদহুসারে শিশু জয়গোবিন্দ আলীনগরের চৌধুয়ী ও রত্ববল্পভ কাহ্মনগো পদ প্রাপ্ত হন। জয়গোবিন্দের প্রাপ্তভূমিই দশসনা বন্দো-বস্তের কালে "জয়গোবিন্দ তালুকে" পরিণত হয়।

দেওয়ানের দীঘীর কার্য্য সমাধা হইলে, শ্রামরায় পুনর্বার মূশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; ১৭৫৪ গৃষ্টাব্দে ত্রন্ত বিস্তৃতিকা রোগে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমাদের প্রাপ্ত তাবং বদিদপত্র এক ব্যক্তির লিখিত বোধ হয়,—অক্ষর ও পাঠ একরূপই। সহিগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্থান্তরাং অক্ষরও বিভিন্ন। ইটার চৌধুরীবর্গের পক্ষে যে বিদি দেওয়া হয়, তাহাতে তুইটি পারস্থা দম্ভখত আছে, তন্মধ্যে একটি দম্ভখত জমিদার পক্ষীয় কর্মচারীয় বলিয়া স্পষ্ঠতঃই বোধ হয়। বাণিয়াচঙ্গের জমীদার পক্ষীয় রিদিদে পাঁচটি পারস্য মোহর মুক্তিত আছে ও একটি পারস্য দম্ভখত আছে। বাছল্য বিধায় প্রাপ্ত সকল রিসিদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

ইদানীং দেওয়ানের দীঘীর পার্ম দিয়া লোকেন বোর্ডের এক সড়ক গিয়াছে, ঐ সড়কের নাম "দেওয়ান দীঘী রোড" রাখা হুইয়াছে। দেওয়ানের ভ্রাতা বিনোদ রায় ক্ষতি প্রন্দর পুক্ষ ছিলেন, তিনি লালা নামে
খ্যাত হন। বৃদ্ধ বিনোদ রায় দশসনা বন্দোবন্তের সময় পর্যস্ত জ্ঞীবিত ছিলেন।
লালা বিনোদ রায় এই সময়ে তিনি আলীনগরের ১ হইতে ১৬ নম্বর পর্যস্ত
ও দেওয়ান পত্নী। তালুক দেওয়ানের নামে তাঁহার পুত্রের পক্ষে বন্দোবস্ত
করান ও ১৭, ১৮ নম্বর তালুক নিজপুত্রের নামে বন্দোবস্ত লন। তাঁহার এই
কার্য্য আপাতত: সঙ্কত বোধ হইলেও মূলে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিজ
স্থার্থসাধন করিতে কৃত্তিত হন নাই। দেওয়ানের পুত্রের নামীয় তালুকগুলির
আয়তন, তাঁহার নিজপুত্রের নামীয় তালুক তুইটির তুলনায় যৎসামান্ত ছিল।

অন্থায় কিছুতেই গোপন থাকে না। দেওয়ানের পত্নী দেবরের এই বিশ্বাস-যাতকতার কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধাবেগে তাঁহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন এবং বধকারীকে পাঁচ শত মূলা পুরস্কার দিবেন, ঘোষণা করেন। এতদ্-শ্রবণে লালা ভীত হইয়া দত্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে গমন করেন, ১৭৯৮ খুষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধর্মোপার্জ্জিত অর্থ স্থায়ী হয় না, লালার মৃত্যুর পর রাজস্ব বাকিতে তাঁহার বৃহৎ ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। ভাগ্যলন্দ্মীর হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে লালার পুত্রগণ একবারে হীনদশায় পতিত হন। লালার বংশীয়গণ হীনপ্রভ ভাবে ভবানীনগরেই বাস করিতেছেন।

## দশম অধ্যায়—প্রতাপগড়ের রাজবাড়ী।

শ্রীহট্টের প্রাচীন খণ্ডরাজ্য সম্হের মধ্যে গৌড়ই সমধিক প্রসিদ্ধ, প্রতাপগড় প্রভৃতি পূর্ব্বে ত্রৈপুর-রাজবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল, পরে গৌড়রাজ্যের অকীভূত হয়।

প্রাচীনকালে প্রতাপগড়ের নাম প্রতাপগড় ছিল না, প্রবাদাম্পারে সোণাই-কাঞ্চনপুর ছিল। তৎপরে প্রতাপসিংহ নামে জনৈক হিন্দুরাজা এ স্থানে রাজস্ব

32¢

স্থাপন করেন, তাঁহারই নামাহুদারে ইহা প্রতাপগড় বলিয়া খ্যাত হয়। স্থাসাম-ডি ষ্টিক্ট-গেজেটিয়ারে এইরূপই লিখিত রহিয়াছে।\*

প্রতাপগড়ের পূর্বাংশ চরগোলায় জ্বগংসিংহের গড় নামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক মুন্ময় প্রাচীর আছে। প্রতাপগড় পরগণার উত্তরেও ভদ্রপ হুইটি মুংপ্রাচীর দষ্ট হয়। উভয় স্থানের অধিকারী-প্রতাপসিংহ ও জগংসিংহ, নিজ নিজ অধিকৃত স্থানের উত্তর সীমা সংরক্ষণ জন্ম এক একটি মৃংপ্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাই অফুমান হয়; তাঁহাদের নামামুদারে ভাহা প্রতাপগড় ও জগৎসিংহের গড় বলিয়া পরিচিত। জ্বগৎসিংহের গড়ের অবস্থা অতি শোচ-নীয়: চরগোলার দক্ষিণদিয়তী জন্মলের অস্তরালে ইহার বিল্পাবশেষ লক্ষিত হয়।

এই প্রতাপসিংহ এবং জগৎসিংহ কে ছিলেন, জনশ্রুতি তদ্বিষয়ে নিরব। উভয়েরই সিংহাত্মক নাম হইতে তাঁহাদিগকে এক ৰংশীয় অমুমান করা ঘাইতে পারে। সম্ভবত: তাঁহারা উভয়েই নি:সম্ভান ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্ত-রাধিকারী কেহই ছিল না। পরে আমীর আজকর নামক এক ব্যক্তি, রাজবাড়ী নামে পরিক্থিত, প্রতাপ সিংহের বসত বাড়ীতে আপন আবাস স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তৎচতুষ্পার্য ভরানক অরণ্যে সমাচছাদিত ছিল, যুথে যুথে বক্ত মহিব, বক্ত গরু ও শৃকরাদি তথায় বিচরণ করিত। কিন্তু প্রতাপগড় পরগণার নাম পরিকল্পনে প্রতাপদিংহের আখ্যানাপেক্ষা মালিক প্রতাবের কথা স্থপরিজ্ঞাত ও স্থপ্রচারিত। "হন্তবোধ" নামক প্রথম জ্বিপের কাগজ পত্তে "প্রতাপগড়" এবং "প্রতাবগড়" এই চুই রূপ নামই লিখিত আছে। এই মালিক প্রতাবের পূর্ব্ব পুরুষপণ দেওরালিবাসী ছিলেন।

<sup>\* &</sup>quot;Two miles north-east of the Patharkandi Police station, there are the remains of the Fort of Raja Pratap Sing, a patty local notable who has given his name to the Protapgarh pargana."

<sup>·</sup> Allen's Assam District Gaxetteers VOL. II. (Sylhet) Chap. H. P.62.

খুষ্টীয় চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মৃক্সা মালিক মোহাম্মদ তোরাণী গৃহ বিবাদে উত্যক্ত হইয়া পাকস্ত পরিত্যাগ মালিক মোহাম্মদ পুর্বক ভাগ্য পরিকার্থ হিন্দুস্থানে আগমন ও পোডা বাজা। ক্রেন। দিল্লীতে তিনি কোন স্থবিধা করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক নববিঙ্গিত "তিন শ ষাট আউলিয়ার মূলুক" শ্রীহট্টের দেওরালি নামক স্থানে উপস্থিত হন।

তংকালে দেওরালির অধিকাংশ স্থল পোড়ারাজা নামক ত্রিপুরা বংশীয় জনৈক ব্যক্তির অধিকারে ছিল; পোড়ারাজা ত্রৈপুর রাজগণের সামস্ত স্বরূপ ছিলেন।

মুদ্রা মালিক মোহাম্মদ নিজ অমুচরগণ সহ যথন তত্রতা নদীর সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন দেখিতে পাইলেন যে দাসীগণ পরিবৃতা এক রূপবতী যুবতী স্বানার্থ নদীতে আগমন করিয়াছেন। যুবক তোরাণী যুবতীর লাবণ্যে মোহিত হইলেন ও তাঁহাকে কোন বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিবাহের ইচ্ছা করিলেন।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতীয় হইলেও পোড়ারাজা বান্ধালীর সংস্রবে হিন্দু ধর্মে বিশেষ আস্থাবান হইয়াছিলেন, হিন্দু ব্যবহার দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় যবন করে কন্তাদান না করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিলেন। নির্ভীক মোদলমান যুবক ইহা দহু কবিতে পারিলেন না, দামান্ত কয়েকটি অমুচর লইমাই পোড়ারাজার বাড়ী আক্রমণ করিলেন। অঙ্গুলি-নিৰ্দ্দেশ-যোগ্য মৃষ্টিমেয় হইলেও সেই কয়েকটি স্থশিক্ষিত মোসলমান ত্ত্রিপুরাদিগকে পরাভূত করিল। পোড়ারাজা নিরুপায় হইয়া মালিক মোহাম্মদের অমুগ্রহ ভিখারী হইলেন। পোড়ারাজার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি কঞা উমার সহিত আগস্কককে স্বরাজ্য প্রদান করিলেন। পোড়ারাজার সহিত देवभूत त्राष्ट्रवर्गीरम् त्राष्ट्रमञ्जि ७था रहेर्ड विनुश्च रहेन। अनाभि छथाइ

পোড়ারাজার বাড়ীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, অদ্যাপি তথায় "রাজার মার দীঘী" প্রভৃতি পোড়ারাজার অবস্থানের প্রমাণ দিতেছে।\*

মালিক মোহাম্মদ দেওবালির অনেক উন্নতি বিধান করেন, পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ হইতে অনেক লোক আনমন করিয়া তিনি দেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাদ মালিক; সাদ মালিকের তুই পুত্র; তথাধ্যে জ্যেষ্ঠ বড় ম'লিকের একটি পুত্র হয়, ইহ'ার নাম মালিক কামাল, উদ্দীন। ইহ'ারা সকলেই দেওবালিবাসী। কামাল উদ্দীনের পুত্রের নাম মালিক প্রতাব।প

মালিক প্রতাব মহিষ শিকার উপলক্ষে তথায় গিয়া, প্রাক্কতিক সৌন্দর্য্য
মালিক প্রতাব দৃষ্টে মোহিত হন। সেই স্থান তথন বিরল
ও বাজবাড়ী। বসতি ছিল, পূর্বে কথিত আমীর আজফর
নামীয় সম্লাস্থ ব্যক্তি তথায় বাস করিতেন। মালিক প্রতাব গাঁহার আতিথ্য
গ্রহণ করেন ও তদীয় কল্পার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ
করেন। মালিক প্রতাব দেওরালি না গিয়া এই স্থানেই বাস করিতে
থাকেন। এই প্রতাবের নামের সহিত প্রতাবগড় বা প্রতাপগড় নামের
সম্বন্ধ থাকার কথা অধিক শুনা যায়।

\* এই সকল স্থান কথকিং নিম্ন বলিয়া বোধ হয়। এগাবসতী ও ডেওয়াদি প্রস্ণাব হাওবের মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি অনেক প্রাচীন দীঘী পরিলক্ষিত হয়। বর্ষাকালে ঐ সকল স্থান আট, দশ কি ততােধিক হস্ত জলতলে নিমগ্ন থাকে। এইরপে ডোবা ভূমে দীর্ঘিকা খননের কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে অফুমান হয় যে এক সময়ে ঐ সকল স্থানে জ্বন বসতি ছিল এবং কালে তৎস্থানে জ্বল উঠায় তাহা মনুষ্য বাস শৃষ্ম হাওবে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে (২য় অধ্যাবে) কথিত হইয়াছে যে, শাহজ্বাল দেওরালি অবস্থান কালে বরবক্রের প্রধান স্রোত কৃশিয়ারার খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতেই তদ্দক্ষিণাঞ্চল-বর্ত্তী ঐ সকল স্থানের জ্বল পূর্বান্ত্রন্ধপ নি:সাবিত না হইয়া ঐ সকল স্থান জ্বলপূর্ণ থাকিজ বলিয়া লোকালয় উঠিয়া যায়, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ দীঘাগুলি, হাওবেম মধ্যে মধ্যে এখনও পরিলক্ষিত হয়।

के ७-- পরিশিষ্ট দেখ। ( २য় ভা: २য় খ: )

, এই স্থান ভীষণ বন সমাচ্ছন্ন থাকিলেও, তৎপূৰ্বেক ইহা যে এক স্বসমূদ্ধ জনপদ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাল প্রভাবে জনপদ জনলে পরিণত হয়, আবার সেই জন্দল কালে অপুসারিত হইয়া জনপদের আকার ধারণ করিয়া থাকে। স্থদ্র প্রাচীনকালে এক সময়- এই স্থানেই ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া অন্থমান করা হয়। এই ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ (১ম খণ্ড) চতুর্থ অধ্যায়ের টীকা প্রদক্ষে এই বিষয় আলোচিত ইইয়াছে।\* এই স্থান তথন পর্যান্ত তৈপুর রাজগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল; আমীর আজফর তাঁহাদেরই অধিকার মধ্যে বাস করিতেন। মালিক প্রতাব আমীর আছফরের অধিকৃত আবাস বাটীই সংস্থার ক্রমে বর্ত্তমান রাজবাটীতে পরিণত করেন এবং মদজিদ ইত্যাদি প্রস্তুত করেন! সেই বাটকার সম্মুখে তিনি যে এক বৃহৎ দীৰ্ঘিকা প্ৰস্তুত ক্ষেন, তাহাই "রাজবাড়ীর দীঘী" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত হইয়া বৃহিয়াছে। সেই বাটীর ভগ্নাবশেষই এখন "রাজবাড়ীর জঙ্গল" রূপে পরিণত। ণ ঐ রাজ বাটীস্থ অট্টালিকা সমূহে

"মন চল যাইবে, প্রতাপগড়ের বাঞ্চবাড়ী দেখি আই রে। পানিত কান্দে পাণি খাউরি গুকনায় কান্দে ভেড়ী: -काँछोत्र कन्नल लाशिया देवरक् चार करवद बाड़ी --- मन हल बाहरव ।" ইত্যাদি গ্রাম্য গীতিতে এখনও উক্ত বাজবাডীর কথা শুনা বার।

বর্ত্তমান প্রতাপগড়ের দক্ষিণাংশ প্রবর্ণমেন্টের রিজার্ভ ফরেপ্টের অন্তর্ভূক; তন্মধ্যে স্থানে স্থানে জন বস্তির চিহ্ন এথনও পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্তা নাগরা ছড়ার তীরে একস্থানে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; ইহা কোন প্রাচীন রাজবাটীর তুল্য ও বহুস্থান বিশ্বন্ত । এ স্থান নিরা এক সুনীর্ঘ পথ ছিল, ইচার উল্লেখ "হল্ড বোধ" জ্বরিপের কাগজে এবং কোন কোন স্থানে ইহার নিদর্শনও অদ্যাপি আছে। ''বাজারি' নামক এক স্থানে —সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে স্থূপাকারে কেশরাশি পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ভাটের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া লোকে কোরি করিয়া থাকে। যথন সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মন্তব্যাবাস ছিল, এই 'বাজাবি" নামক স্থানে তথন হাট বন্দিত। লোকে ক্ষোবি করায় এক .স্থানে বে কেশরাশি সঞ্চিত হয়, তাহাই অদ্যাপি তথার রহিয়াছে।



শ্রীযুত অচ্যুৎ চরণ চৌধুরী।

প্রতিশিগতের প্রশ্ব চিন্ধ। গ্রন্থকেরের স্থাকিতে ভূগতের প্রশাস্ত অপরিপাল করণা স্থাও ক্রামান ভাগতে ক্রমান প্রদাসনীক সম্ভানন্তিক সক। স্থৃত্য কারুকার্য্য খচিত বহুতর প্রস্তর সংলগ্ন থাকিয়া গ্রীহটের প্রস্তর-শিক্ষের মহিমা ঘোষণা করিত। এ স্থলে একটি চিত্রের প্রতিরূপ দেওয়া গেল।\*

মালিক প্রতাব যথন প্রতাপগড়ের জন্মলে জনপদ স্থাপন করিতেছিলেন,
মহাবাজ প্রতাপ মাণিক্য তথন ত্রৈপুর রাজবংশীয় প্রতাপাদ্বিভ
ও মালিক প্রতাব। নরপতি ধর্ম মাণিক্যের পুত্র প্রতাপ
মাণিক্য (দ্বিতীয়) সিংহাসনার্চ ছিলেন। তিনি ধর্ম মাণিক্যের কনিষ্ঠ
পুত্র হইলেও সেনাপতির উদ্যোগে সিংহাসনারোহণ করিতে সমর্থ হন।
মালিক প্রতাব এই মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যের সমন্ধ, তাঁহার অধিকার
মধ্যে নব রাজ্য করায় তিনি মহারাজের অসস্টোষ ভাজন হইলেন।

প্রবলপ্রতাপ প্রতাপ মাণিক্যের রোষ দৃষ্টিতে অবস্থান করিলে কুশল সম্ভাবনা নাই, মালিক প্রতাব ইহা জানিতেন।

এদিকে, প্রতাপ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ প্রাতা ধন্য মাণিক্য, কনিষ্ঠকে দিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্যোগে ছিলেন; প্রতাপ মাণিক্য সেই প্রবল প্রতিক্ষীর দমন ও দিংহাসন রক্ষার জন্ম অতিমাত্র বান্ত হইয়াছিলেন; এই জন্মই মালিক প্রতাবকে দমনের জন্য তিনি তথন সৈত্য প্রেরণ করিলেন না। মালিক প্রতাবের স্থানিক্ত পাঠান সৈত্য হইতে কার্য্যকালে সহায়তা পাইতে পারেন, এরপ কল্পনাও এ সময় অসম্ভব ছিল না। ফলতঃ তিনি মালিক প্রতাবের বিক্ত্রে সৈত্য প্রেরণ না করিয়া, তাঁহাকে সামস্ভ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিলেন

<sup>\*</sup> প্রতাপগড়ের রাজবাটী প্রস্তারের কারুকার্য্য বিশোভিত ছিল। বড় বড় খণ্ডিত প্রস্তার সমূতে নানাবিধ স্থান্ত লতাপাতা ও পুশেপর চিত্র অবিক্ত ছিল। চিত্রগুলি দেখিলে বিশারাবিষ্ট হউতে হয়। চিত্রগুলি এত পরিকার, বোধ হয় বেন স্থান্ক চিত্রকর তুলি ধরিয়া কাগজে জাঁকিয়া দিয়াছে; অথবা বেন প্রস্তার কোনরপে কর্দমের মত নরম করিয়া তত্ত্বারি ছাপা করিয়া লতাপাতা মৃদ্রিত করা হইয়াছে। ঐ প্রস্তারের করেকটি মৈনার চৌধুনীগণের গৃতে সংবক্ষিত আছে। ( গ্রন্থকার একটি প্রস্তার-চিত্রের পার্শে উপবেশিত অবস্থার বে চিত্র গৃতীত হয়, তাহার প্রতিকৃতি ক্রয়ব্যা।) রাজবাটী এখন জঙ্গলমন্থ হইলেও দরবার-পৃত্র, অক্ষর-মহলাদির স্থান নির্মণিত আছে।

ও "রাজা" উপাধি দিলেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী উপস্থিত হইল।
মোসলমান হইলেও মালিক প্রতাব রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন।

অচিরেই ধন্য মানিক্যের সহিত প্রতাপ মাণিক্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, স্থচতুর প্রতাব এই যুদ্ধের সাহায্যে সসৈত্যে পুত্রের সহ গমন করিয়াছিলেন। বিশ্ব হতা ও শৌর্যা প্রদর্শনে তিনি প্রতাপ মাণিক্যের এরূপ প্রিয় হইয়া উঠেন যে, মহারাজ নিজ তনয়া রত্মাবতীকে তৎপুত্র বাজিদের সহিত বিবাহ দিয়া আত্ম-তৃষ্টি চরিতার্থ করেন। কেবল তাহাই নহে, মহারাজ জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রতাপগড় প্রদান করেন। সেই প্রথমে প্রতাপগড় মোদলমানের করায়ত্ত হইল।

১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রতাপ মাণিক্য নিহত হন। মালিক প্রতাব
স্থলতান বাজিদ
ত ইহার অল্পদিন পরেই মৃত্যুম্থে পতিত হন।
ও হৈড়দ্ব যুদ্ধ। তৎপর বাজিদ রাজা হন। কাছাড়ের প্রাচীন
নাম হৈড়দ্ব দেশ; বাজিদের সহিত হৈড়দ্ব পতির বিবাদ উপস্থিত হয়।
বাজিদের রাজ্য-বৃদ্ধি-লালসাই এই বিবাদ উপস্থিত হইবার কারণ, সন্দেহ নাই।

বাজিদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মারাম্ত থাঁ একজন বীরপুক্ষ ছিলেন, ইহাঁর বিক্রম হৈড়ম্ব রাজের চিস্তার বিষয় হইৠ দাঁড়াইয়াছিল।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর প্রাচীন ভূস্বামী বংশে মারামত খাঁর বিবাহ স্থির হয়, বিবাহ উপলক্ষে মারামত থাঁ সসৈত্যে তথায় গমন করেন।\* এই সংবাদ প্রান্থে হৈড়ন্ত্ব রাজ প্রতাপগড় আক্রমণে প্রধাবিত হন।

<sup>\*</sup> এই বিবাহ সহক্ষে অনেক কোতৃকাবহ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, জঙ্গলবাড়ীর প্রাচীন ভূস্বামী বলিয়াছিলেন যে, জামাতাকে জাকজমকে বাইতে হইবে, বৃদ্ধ লোক সঙ্গে থাকিবে না। তদমুসারে মারামত খাঁ সমস্ত সৈক্ত ও প্রজা সঙ্গে লাইয়া গিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীকে এক বৃহৎ নাগরা বা ঢাকের ভিতর প্রিয়া গোপন ভাবে সঙ্গে নিয়াছিলেন। তদবধি প্রাচীনত্বের উদাহরণচ্ছলে এতদঞ্লে "নাগরার মাঝের বৃড়া" বলিয়া একট কথার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

এক পঙ্কিল ঝিলের ভিতর দিয়া বরষাত্রীদের পথ নির্দেশ করা ইইয়াছিল। এই পঞ্জিল

প্রতাপগড়ের রাজবাটীতে বৃদ্ধ বাজিদ কয়েকটি পরিচারক ও রক্ষী লইরা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি এই আকস্মিক সংবাদ প্রাণ্ডে চিন্তিত হইলেন। 
সৈশ্র সম এই পুত্রের সহিত চলিয়া গিয়াছে, এখন কিরূপে গৃহরক্ষা হয় ? তাঁহার রিক্ষবর্গের মধ্যে উদাই ও বৃধাই নামে তৃইটি মল্লভ্রাতা ছিল, বিশাল-দেহী অমিত বলশালী এই মল্লযুগলকে আহ্বান পূর্বক তিনি আশুবিপদের নিরাকরপোপায় ভ্রিক করিয়া কার্য্য করিতে বলিলেন।

রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে বিনির্মিত হুইটি মুন্ময় প্রাচীর (গড়) মালিক প্রতাবের পূর্ব হইতেই অসম্পূর্ণ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল। বাজিদের পরামর্শে উক্ত মল্ল যুগল পুরবক্ষী ঘাদশ জন খোজার শ সাহায্যে অত্যল্পকাল মধ্যে অতি বিম্ময়কর কার্য্য সাধন করিয়া লইল; তাহাদের তত্বাবধানে প্রজাবর্গ এক দিবারাত্রির মধ্যে পূর্বকোর অসম্পূর্ণ গড় পূর্ণাক্ষে গঠন করিয়া লইল। রাজবানীর (প্রায় তিন মাইল) উত্তরে, পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হুইটি ক্ষ্মে পাহাড়বং মৃতপ্রাচীর পূর্ণাবয়বে দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইল;—একটির অল্প দ্বে

পথে গমন হেতু বরষাত্রীদের পদ কর্দম লিপ্ত হইয়াছিল। ইহারা পৌছিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুদ্র এক এক ঘট জল দিয়া সেই জলে পদ প্রকালন ও অজু (উপাসনার পূর্বে হস্তম্পাদি থোঁত) করিতে বলা হয়। সেই অত্যক্র জলে এই অসম্ভব কার্য্য কিরপে হইবে ?—নাগরার ভিতর হইতে মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, বাঁসের ছিল্কা বা বৃক্ষপত্রাদিতে পারের কাঁদা মুছিয়া অতি সামাল্ল জলে পা পরিষ্কার করিবে। এইরূপ পরামর্শায়্রসারে কার্য্য করায় তাহারা সেই ফলটুক্তেই পা ধুইয়। অবশিষ্ট জলে অরুলে অজু করিতে সমর্থ হইল ;—কক্সাপক তাহাদের সহিত এই থেলায় পারিয়া উঠিল না তৎপর কল্পা বিদারের পূর্বের সমবন্ধা: ও সমবেশা সাভটি যুবতীর মধ্য হইতে আপনার স্ত্রী পরিচয় করিয়া নেওয়ার জল্প মারামতর্বাকে বলা হইল। চিন্তিত মারামতকে মন্ত্রী নাগরার মধ্য হইতে বিললেন,—স্ত্রীর মুখদেখার অধিকার স্থামীর সর্ব্বেই আছে, সেই অধিকার বলে যুবতীদের অবশুঠন-বন্ধ্র উত্তোলন করিয়া মুখ দেখিবার অলুমতি লইয়া মুখ দেখিতে হইবে। যে রম্মী শক্জাশীলা হইবেন—বিদেশ গমন প্রযুক্ত যিনি বিরস বদনা হইবেন, তিনিই বিবাহিতা কল্পা। মারামতর্থা ইহাতেও বিজয়ী হইয়াছিলেন।

প প্রতাপগড়ে বালিণীঘীর দক্ষিণে ইহাদের কররের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্তটি, ইহারই নাম গড়। তৎকালে ইহা ছবালোহ ও শক্রর পক্ষে অলভ্যনীয় ছিল। উত্তরের গড়টি প্রতাপগড় পরগণাথ উত্তর সীমা স্বরূপ হইরাছে. ইহার স্থানে স্থানে প্রহরার জন্ত লোক স্থাপনার্থে বক্রিমা ছিল, দক্ষিণের গড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে সোজা চলিয়া গিয়াছে। ইজারা গাও নামক স্থানে এই গড়ের ऋरकोमरन भठिष बात्र हिन, उथाय अथन छ करवकि क्य विश्वस युखिकास्त्र भ দৃষ্ট হয়। এই গড় ছটির ভঃাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

भक्करेमक स्थाकारन दाक्यांने पाक्रमरा प्रधमद इहेन, मह्मयूशन उपन इहेथाना বুহুং "লাখাই" নামক খড়া \* হত্তে মুগ্ময় গড়ের নবনিশ্মিত থারে দাঁড়াইল; দাহায্যকারী খোজাগণ তাহাদের পশ্চাতে রহিল।

অভঃপর বিপক্ষ সৈত্ত ক্রমশঃ সেই দ্বারপথে তির্ঘাগৃভাবে যুেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি উদাই ও বুধাই ভাতৃযুগলের ভীষণ পঞ্চাাঘাতে ছিল্ল স্কল হইয়া, তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইতে লাগিল। পশ্চাতের বিপক্ষ হৈন্তগণ ভাবিতে লাগিল যে অগ্রবর্ত্তিগণ নির্ব্বিবাদে র<del>ক্ষি</del>হীন রাজ-ভবনাভিমুখে ষ্মগ্রদর হইতেছে। এইরূপ বহু বিপক্ষ দৈন্ত অপসারিত করিতে করিতে সহকারী থোজাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল ! নিহত শত্রু সরাইবার আর লোক নাই। সেই উন্মন্ত মল্লযুগল তখন স্কুপাকার শত্রু শবের উপর দাড়াইয়া আগত সৈক্ত বধ করিতে লাগিল। অপ্রশস্ত পথ শবে শবে বন্ধ হইয়া গেল। এই সংবাদ যথন হৈড়ম সৈত্তগণ জানিতে পারিল, তথন আর্ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এইরপে ছুইটি মাত্র বীরের অসম সাহস ও অমাছ্যিক বীরত্বে ও কৌশলে প্রতাপগড় রকা পাইল।

যুদ্ধে যে সকল শত্রুসৈত্ত নিহত হয়, রাজবাটীর দক্ষিণে একস্থানে তাহাদের

মালেরা যুদ্ধের পূর্বের বৃহৎ লাখাই-ঝ্জা কুরুম জাতীয় বৃহৎ প্রস্তারে ধার দিয়াছিল. একটি চিত্রান্ধিত প্রস্তাবের সহ সেই প্রস্তার হাটখলার মসন্ধিদে বক্ষিত আছে। ঐ প্রস্তাবে তুইটা অস্তাঘাতের চিহ্ন দৃষ্ট হয় ; প্রবাদ যে, মালেরা প্রস্তবে আঘাত ক্রমে অস্ত্রের তীক্ষতা পরীকা করিয়াছিল।

মন্তক শ্রেণী চতুর্ভুক্ত ক্ষেত্রের আকারে সারি করিয়া রাখিয়া, সেই মুগু-মালার মধ্যন্থিত ভূপতে একটি পুছরিণী খনন করা হয়, এই পুছরিণীর নাম "मुख्याना नीघी।" পাথারকান্দি আউটপোষ্টের সন্নিকটে বিদামান থাকিয়া অদ্যাপি ইহাঁ দেই অতীত কীর্ত্তির স্থৃতি উদ্দীপ্ত করিতেছে।

এই সময় দৈয়দ হুসেন শাহ বান্ধালার অধিপতি। প্রীহট্ট শাসনের ভার তথন কামুনগোর উপর ছিল। প্রতাপগড় তথনও বাজিদের কামনগোগণের শাসিত ভূভাগের সম্পূর্ণ অন্তর্ভ ভূক না। কিয়ৎ পরিমাণে বাজিদ ত্রিপুরাপতির আশ্রিত ছিলেন। হৈড়ম্ব-রাজকে পরাভূত করিয়া ও স্বকীয় রাজ্যকে গড় এবং "গড়গালা" নামক পরিথা দারা হুরক্ষিত করিয়া বাজিদ গর্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি স্বয়ং স্বাধীন নুপতির পরিচায়ক স্থলতান উপাধি ধারণ করেন।

বাজিদের প্রভাব বিশেষ বন্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময় শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব কাছনগো গহর খার সহকারী স্থবিদ রাম ও রামদাস, সংগৃহীত ক্ষাজ্ব স্বাজ্যনাথ করিয়া, স্থলতান বাজিদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।\* ইহাদিগকে আশ্রম দেওয়ায় হুদেন শাংখর সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় আরও তুই একটি বিজোহী বাজিদের আশ্রয় পাইয়াছিল; সৈয়দ হুসেন দীমান্ত ভূমির বিজ্ঞাহ দমন করা আবশুক মনে করিয়া, মোহাম্মদ খাঁর সহিত জৌনপুরী কর্মচারী সরওয়ার থাকে শ্রীহট্ট প্রেরণ করেন। সরওয়ার থাঁ ( জাতিচ্যুত সর্জানন্দ 🕈 ) শ্রীহট্টবাসী বলিয়া শ্রীহট্টের - অবস্থা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

সরওয়ার খাঁ প্রথমেই বিজ্ঞোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন, কিছ তাঁহারা কোন কথা গ্রাহ্ম করিল না; তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুদ্ধে বাজিদ ও বিজোহীদের পরাজম হয়, অনেকেই মুত হন। বাজিদ উপায়স্তর না দেপিয়া বশুতা;স্বীকার করেন ও আপন লাবণাবতী ক্সাকে সরওয়ার খার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার অমুগ্রহ ক্রম করেন।

<sup>\*</sup> Mazumdar Family .-- P. 8.

<sup>🕈</sup> ঐহটের ইতিবত্ত ২য় ভা: ২য় খ: ৩য় অধ্যায়ে দেখ।

সরওয়ার থাঁ বিজ্ঞাহী স্থবিদ রাম ও রামদাসকে হসেন শাহের সদনে প্রেরণ করেন, তথায় তাঁহারা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাজিদের বস্তুতার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি হস্ত্রী প্রেরিত হইয়াছিল। এবং বাজিদের স্থলতান উপাধি রহিত করিয়া, নিরূপিত রাজস্ব প্রদানে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়; এই সয়য় অববি প্রতাপগড় বলের পঠোন রাজত্বের মন্ত্রীভূত ইইয়াছিল।\*

সরওয়ারের সহিত বাজিদের যে যুদ্ধ হয়, বাজিদের পুত্র মারামত থাঁ তাহাতে বিশেষ শৌর্ঘ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজ্ঞায়ের কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বাজিদ প্রাণত্যাগ করেন এবং মারামত থাঁই রাজ্য প্রাপ্ত হন। মারামতের চারি পুত্র ছিল, মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ জমসের থাঁ রাজ্যশাসন করেন।

জমসের খাঁর আট পুত্র, তল্মধ্যে আফভাব উদ্দীন খ্যাতনামা। ইহাঁর কমলা বাণী সময়ে হৈড়ম্বের সহিত পুনর্বার বিবাদ আরম্ভ হয়। ও প্রতাপগড় এই বিবাদই 'রাজ্য ধ্বংশের কার্দ। এই সময় সম্ভবতঃ ধ্বংশ। তুলসীধ্বক কাছাড়ের রাজা ছিলেন, কিন্তু রাজা অণেক্ষা রাণীই সমধিক বীধ্যবতী ছিলেন: সেই রাণীর নাম কমলা।

কাছাড়-রাজ সদৈতো প্রতাপগড় আক্রমণ করিলে আফতাব উদ্দীন স্বীয় সৈক্ত সহ তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। তাঁহার সৈতা সংখ্যা মৃষ্টিমেয় হইলেও তিনি ভয়োৎসাহ হইলেন না। দৈব তাঁহার অফুক্লে ছিল, যুদ্ধের আরম্ভ মাত্রে কাছাড়পতি রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। কাছাড় সৈতা ছত্তভক্ষে প্লায়ন করিল।

স্বামীর নিধন বার্ত্তা শ্রবণে রাণী কমলা বিহ্বলা হইলেন বর্টে, কিন্তু বীরনারী সম্বরেই শোক সম্বরণ পূর্বক প্রতিশোধ গ্রহণার্থ রণবেশে সজ্জিতা

<sup>\*</sup> আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে বে, প্রীহট্টের আট মহল মধ্যে প্রথমটিই প্রতাশগড় এবং ইহার রাজস্ব ৩৭০,০০০ দাম। সম্রাট আকবরের 'ওরাসিল-তোমার জমা' শের শাহের রাজস্ব হিসাবের নকল মাত্র। বস্তুতঃ প্রতাশগড় মোসলমান সম্রাজ্যান্তর্গত বিবেচিত হইলেও, তথনও তত্ত্বজ্য অধিশতিরা স্বাধীন ভাবেই শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন।

হইলেন। ওাহার জ্ঞান্ত উৎসাহ বাক্যে প্রতি সৈম্ম উত্তেজিত ও প্রাণ্দিতে প্রস্তুত হইল, অচিরেই তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া কৃষ্ণ আফতার উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন।

আকতাব উদ্দীনও তেজস্বী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার সৈশুগণ সংখ্যার সামাশ্য হইলেও সাহসে অতুলনীয় ছিল, তাহাদের বিশ্বস্তায় নির্ভর করিয়া তিনি কমলা রাণীকে বাধা দিতে ধাবিত হইলেন। কিন্তু প্রবল বলা মুখে ভাসমান তৃণখণ্ডের স্থায় তাহার সৈন্য মূহুর্ভ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। প্রতাপগড় কাছাড় রাজ্যের অন্তর্ণিবিষ্ট হইল।

বিজয়ী সৈশুগণ রাণীর আদেশে রাজবাটী লুগুন করিতে প্রবৃত্ত হয়,
কিন্তু তাহারা রাজবাটী প্রবিষ্ট হয়য় একটি প্রাণীকেও তথায় দেখিতে পায়
নাই। আকতাব উদ্দীন ও তদীয় লাত্বর্গের অনেকেই যুদ্ধ ক্ষেত্তে প্রাণপাত
করিয়াছিলেন। অনেকেই বলেন যে, সেই যুদ্ধে প্রতাপগড়ের রাজবংশ
নির্দান হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতাবশিষ্ট ত্ই একজন জললের
অন্তর্গালে লুক্কাইত ভাবে জলল বাড়ীর কুট্রখালয়ে গমন করেন, তথা হইতে
আর তাহারা এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

## একাদশ অর্থ্যায়—প্রতাপগড়ের হিন্দু নবাব।

প্রবাধ্যায়ে যে ঘটনা বর্ণনা করা গিয়াছে, ভাহার কয়েক বংসর পরে
সংশ্র সমাচার। ত্তিপুরাধিপতি কাছাড় জয় করেন। কাছাড়ের
সঙ্গে প্রভাপগড় সেইক্ষণে ত্তিপুরা রাজ্যভূক রয়। কাছাড়াধিপতির রে
কর্মচারী প্রভাপগড়ে ছিল, সেই যুদ্ধে কাছাড়াধিপতির সহিত ভাহারও মৃত্যু
হয়। প্রভাপগড়ের জমিদার বংশীয়গণ বলেন যে, পূর্ব বর্ণিত হৈড়য়-রাজমহিরি
কমলার হজকালে জাঁচাদের পর্বর প্রক্রমগণ জন্তনাড়ী গিয়াছিলেন, তল্পধ্যে

আক্তাব উদ্দীনের সহোদর সাহির উদ্দীনের পূর স্থলতান মোহামদ ও
বিরাক্দীন মোহামদ এবং ওজনন উদ্দীনের পূর আজ্ফর মোহামদ, পরে
কাছাড়-পতির এই পরাজয় সংবাদে জকলবাড়ী হইতে বদেশে আগমন করেন।
এই সমাগত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে আজ্ফর বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট ছিলেন,
কিন্তু তাঁহার স্বভাব উদ্ধৃত ছিল, ক্ষীপ্রকারিতা গুণে তিনিই প্রতাপগড়
অধিকার করিয়া লন; ইহাতে আজ্ফরের সহিত বয়োজ্যেষ্ঠ স্থলতান মোহামদের
বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজ্যের উত্তরাংশ গ্রহণ করিয়া পূথক বাটী
প্রস্তুত ক্রমে আজ্ফর তথায় চলিয়া গেলে এই বিরোধ মিটিয়া য়ায়।
আজ্ফরের অধিকৃত স্থানই জফরগড় বলিয়া উক্ত হয়। পরগণা জফরগড়ের
নামের সহিত এই আজ্ফর নামের সম্বন্ধ থাকা যেন সক্ষত বোধ হয় না।
ইহাদের সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া য়য়। কেহ কেহ বলেন
যে, পূর্বে বর্ণিত রণহতাবশিষ্ট পলায়িত রাজবংশীয়গণের মৃত্যু হইলে অপর
এক বংশের ব্যক্তিগণ প্রতাপগড়ের রাজবংশীয় পরিচয়ে এদেশে আগমন
করিয়াছিলেন। প্রতাপগড়ের মোদলমান জমিদারগণ তীব্রভাবে একথা অস্বীকার
করেন ও তাহারাই প্রতাপগড়ের রাজবংশীয় বিলয়া প্রকাশ করেন। ফলতঃ

সে যাহাইউক, আফতাব উদ্দীন প্রভৃতির সহিত রাজবংশ ধ্বংশ হইয়া থাকিলেও, প্রতাপগড়ে আগত স্থলতান মোহাম্মদ প্রভৃতি ওাহাদেরই স্থলবর্ত্তী হওয়ায়, পরবর্ত্তী বিবরণ তংসংস্টভাবেই একত্র লিখিত হইতেছে এবং বংশ-পত্রেও \* ক্রনাস্থ্যারেই নামাবলী দেওয়া গিয়াছে।

প্রক্লত সত্য কি, তাহা এখন অতীতের তিমিরাবৃত গর্ত্তে লুকায়িত রহিয়াছে।

জন্দবাড়ী হটতে প্রত্যাগত আজফর এবং স্থলতান ও সিরাজুদীন, আফতাব উদ্দীন প্রভৃতির উত্তরাধিকারী প্রচারে প্রতাপগড় করায়ন্ত করিলেও, প্রতাপগড়ের পূর্ব বণিত রাজগণের তুল্য রাজ ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; সাধারণ জমিদারদের স্থায়ই চলিতে থাকেন। স্থতরাং তাঁহাদিগকে প্রতাপগড় ও জফরগড়ের মোসলমান জমিদারদের আদি পুরুষ বলিলে কিছুই, অসকত হয় না।

ড-পরিশিষ্ট জন্তব্য। ( ২য় ভাঃ ২য় ঋণ্ড )

হইয়া থাকে। \*

স্থলতান মোহমাদ অতি স্থান্তর পুরুষ ছিলেন, প্রজাবর্গ এই জন্ম তাঁহাকে স্থলতান "রাঙ্গাঠাকুর" বলিত। তিনি প্রথমতঃ পরিত্যক্ত মোহামাদ। রাজবাটীর সংস্কার করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। লঙ্গাই নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া ইহারই কীতি। এই নদী পূর্কে নানাস্থান ঘূরিয়া অভিশয় বক্রভাবে প্রবাহিত হইত, ইহাতে জ্বল পথে প্রতাপগড় আসিতে বিলম্ব ঘটিত। তথনকার নদী রাজবাড়ীর পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। রাঙ্গাঠাকুর হেমস্তে নদীর একস্থানে বাঁধ বাঁধিয়া অন্তদিকে নদীর প্রবাহ প্রধাবিত করিয়া দেন। ইহাতে নদীর বক্রতা বছক্রোশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে বাঁধ দিয়া নদীর

দিরাজউদ্দীন ইহারই প্রতার নাম। জকরগড়ের অধিবাসী আজকর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, দিরাজউদ্দীন তথায় গমন করেন। জফরগড়ের মোদলমান চৌধুরীগণ ইহারই বংশসভূত। ক

গতি পরিবর্ত্তন করা হয়, ঐ স্থান অদ্যাপি "বালার ভালা" নামে কথিও

- \* কথিত আছে যে স্থলতান বণিতা স্বীয় প্রসাদাপ্র হৈছৈত, কোন নাবিকের অন্ধীল ''দারিগান" শুনিতে পাইয়া বিশেষ লজ্জিত হন ও স্বামীকে দল্লিকটবর্তী নদী ফিরাইয়া দিতে অন্ধরোধ করেন। তাঁহার অন্ধরোধেই এই হিতকর অনুষ্ঠান হয়। রাজবাটীর দ্রিছিত লক্ষাই নদীর পূর্বাধাতে এখন শিক্ষিড়া প্রবাহিত হইতেছে।
  - 🕈 জফরগড়ের অন্তর্গত আতানগ্র, আলীনগ্র, শমশেরনগ্র (শেরপুর), রশুল

বাজাঠাকুরের পুত্র জ্ঞান মোহাম্মদ। ইহাঁর পুত্র বদক্ষদীন মোহাম্মদের সময়
পরবর্ত্তী সম্পত্তি বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ব
চৌধুরীগণ গৌরব তিরোহিত হয়। সবিস্তৃত রাজবাটীর
এককোনে পড়িয়া থাকা তিনি যুক্তি সন্ধত বোধ করেন নাই। তিনি রাজবাটীর
কিছু দূরে উত্তর দিকে এক নৃতন বাটী নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

বদক্ষীন মোহাম্মদের পুত্র গোলাম আলী চৌধুরী। ইহার সময়ে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে, রাধারাম (লালা) নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীহট্ট সহর হইতে আসিয়া তাঁহার সম্পত্তির অনেকাংশ গ্রাস করেন। এই সময় অফরগড়ের চৌধুরীবর্গ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গোলাম আলীর বৃদ্ধাবস্থায় দশসনা বন্দোবন্তের স্ত্রপাত হয়। এই

নগর (ধলছড়া), ও আচলনগর, এইপাঁচ স্থানে সিরাক্ষউদীন বংশীয় চৌধুনীগণ বাস করেন। এই জন্ম জফরগড়ে ''পাঁচ ঠাকুরের দোহাই" দেওরার প্রথা প্রচলিত আছে। এই পাঁচ বংশীয় মিরাশদারগণ ব্যতীত জফরগড় পরগণার মৈনা নিবাসী হিন্দু মিরাশদারগণ প্রসিদ্ধ; কিন্তু এই হিন্দু চৌধুরী বংশ আতানগরের অন্তর্গত। আতানগরের মাসলমান চৌধুরী বংশ এখন বিলুপ্ত। দশসনা বন্দোবত্ত কালে এ বংশে ওলী মোহান্দ্রদ চৌধুরী জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র নবি নওরাজ, তৎ পুত্র দেওরান কমল চৌধুরী, তৎপুত্র নশা মিরা চৌধুরী, ইহ'ার একটি শিশু জাত হইরাছিল। আলীনগর বংশে প্রীর্ত মুসবনীর আলী চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন। শমশেরনগর বংশে প্রীর্ত মুসবিল আলী চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন। আচলনগর বংশে প্রীর্ত মুসবিল আলী চৌধুরী বাভ্তি বিদ্যমান আছেন।

বন্দোবন্তের ভাবিফল সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সন্দিহান ছিলেন বলিয়া নিজ জ্ঞান্তি ও আত্মীয় পাথারিয়াবাসী কর মোহাম্মদকে আনাইয়া, তাঁহাকে পরগণাম্ব ছয়পণ অংশ প্রদান করেন ও তাঁহার নামেই প্রথমে তালুক বন্দোবন্ত হইবে স্থির হয়। ইহাতেই পরে প্রতাপগড়ে ১ নং কর মোহামদ তালুকের উৎপ**ন্ধি** হয়। দশদনা বন্দোবন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোলাম আলীর মৃত্যু হইলেও তদীয় পুত্র গোলাম রক্তা. পিতার নামে ও নিজ নামে প্রভাপগড়ের ৩৩ নং ও ৩৪ নং তালুক বন্দোবন্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবন্তের পূর্ব্বেই রাধারার ইহ'দের'অধিকাংশ সম্পত্তি গ্রাস করিয়া প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের তালতলা বাসী দত্ত বংশীয় বাজারাম, শ্রীহট্টের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী নব অভ্যুদিত সাহ বংশে বিবাহ করেন। ইহ'ার নবাব এক গোধা পুত্র জন্মে তাঁহারই নাম রাধারাম। রাধারামের ভাগ্য বিপর্যয় কাহিনী আশ্চর্যা জনক। রাধারামের বাড়ীতে একদা এক অতিথি সন্ন্যাসী আগমন করেন। রাধারাম তাঁহার সেবা ভঞ্জবা করিলে তিনি সম্ভষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক অবধৌতিক প্রলেপ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন, সেই প্রলেপের আশ্চর্যা গুণে রাধারামের পা সহজ্ব আকার ধারণ করে। ইহাতে রাধারাম সন্নাসীর একান্ত অহুগত হইয়া পড়েন। এমন কি, সন্নাসী যাওয়া কালে তিনিও তৎসহ গৃহ ছাড়িয়া চলিলেন। উভয়ে তথা হইছে প্রতাপগড়ের পূর্বাংশে চরগোলা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথম রাত্রি যে স্থানে অবস্থান করেন, ঐ স্থান অদ্যাপি "সন্ন্যাসীর পাট্রা" নামে খ্যাত আছে।

চরগোল। তথন ঘোর জন্মার্ড; সেই স্থানে তথন মহুষ্য-বাস ছিল না। ঐ অঞ্চল "সহিজা বাদশাহ" নামে জল্পলের দেবতা সাধারণের निकं दित्य धकांत्र शांछ। मन्नामी त्राधात्राम्टक दलिलन, "बात पामन তাঁর দোহাই" "তুমি সহিজাকে বিশেষ ভক্তি-করিবে, তাহাতেই তোমার উন্নতি অনিবাৰ্য।" এই উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসী তপস্থাৰ্থ ছত্ৰচূড়া শৃঙ্গে हिम्या शिलन ।

রাধারাম সহিন্ধার ভক্ত হইলেন এবং সেই স্থানে নিজ বাদার্থ বাড়ী নির্মাণ করিলেন। কিন্তু সেই জনশৃত্ত স্থানে আত্মোন্নতির কোন উপায় করিতে না পারিয়া, প্রতাপগড়ের জমিদার গোলাম আলীর বাড়ীর নিকটে এক দোকান স্থাপন করিলেন; সেই দোকানই তাঁহার উন্নতির মোপান স্বরূপ হইয়াছিল।

রাধারাম গোলাম আলীর বাড়ীতে নিত্য নাদা ত্রব্য যোগান দিতে লাগিলেন। অত্যন্ন কাল মধ্যেই তাহার অনেক টাকা প্রাপ্য হইল। জমিদার টাকা দিতে পারিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে ভূমি দিলেন। এইরূপে ক্ষেক বংসর মধ্যেই গোলাম অলীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি রাধারামের করায়ত্ত হইল।

গোলামরজা চৌধুরী দেখিলেন যে স্থচতুর রাধারাম পিত। হইতে অধিকাংশ সম্পত্তি আত্মদাং করিয়াছেন। এই সময় ভাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি নিজ সম্পত্তি উদ্ধারের অক্স কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আদাশত উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া "তর্মিম" **जिक ( मम जः स्म जिक ) त्मन ।** 

পূর্বেক কথিত হইয়াছে যে গোলাম আলী ইইতে কর মোছামাল চৌধুরী প্রতাপগড়ের ছম্বপণ অংশ লাভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশপণ অংশ তাঁহার ছিল। সদর দেও**য়ানীর নিষ্পত্তি অন্থ**সারে কাজেইগোলামরজাকে প্রতাপগড়ের পাঁচপণ অংশের অধিকারী হইতে হইল।

রাধারামও প্রতাপগড়ের পাচপণ অংশ পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে পদ্ধপ্ত হইতে পারিলেন না। গোলামরজা চৌধুরীকে তিনি পরম শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিলেন ও চরগোলায় চলিয়া গিয়া নিক আবাদ বাটীর উত্তরে এক মুহৎ বাটা প্রস্তুত করিলেন, অদ্যাপি সে বাটা "বড়বাড়ী" নামে ক্ষিত হয়। এই সময় তিনি পার্শ্ববর্তী পার্বত্য কুকি সন্দারের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটি কুকি দর্দারকে স্থচতুর রাধারাম বশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কুকি সন্দারগণ তাঁহার বাধ্য হওয়ায় তিনি এইটের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে এক পরাক্রান্ত পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ভাহার মতিশতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; ইংরেজদের প্রতি ভীষণ বিষেষ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিই এই বিদ্বেষের কারণ বোধ হয়। তিনি কুকি প্রভৃতিকে ইংরেজের বিক্লক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন নবাব বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি বাটার পার্ষে বিচারালয়, কয়েদখানা, কেলা প্রভৃতি স্থাপন করিলেন। রাধারামের তুর্গ ভগ্ন ও জঙ্গলাবৃত্ত অবস্থায় অদ্যাপি "কেল্লাবাড়ী" নামে কথিত হইতেছে।

এই সময় রাধারাম ত্রিপুরায় গমন করিয়া মহারাজ তুর্গা মাণিক্যের সহিত দেখা করেন। তুর্গা মাণিক্য তাঁহাকে দাদরে গ্রহণ করতঃ সম্মানিত ষ্ববেন এবং চরগোলা প্রভৃতি স্থানের মহারাজের যে ভূসম্পত্তি ছিল, ভাহার শাসনভার অর্পণ করেন। ইতিপুর্বে মহারাজের জনৈক কর্মচারী তথায় বাস করিতেন; এখনও লোকে তাঁহার বসতির স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। যাধারাম কোম্পানীর রাজ্য দিতেন না, মহারাজকৈও কিছু দেওয়া

चारचक त्यांथ कतित्वन ना । शकाखरत महात्रात्वत नात्म कृकि महात्रात्व উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার পুত্র 坡 সেনাপতি রণমক্ষ অনেক বিদ্রোহী কুঞ্চিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া পিতার বাধ্য করেন। \*

এই সময় রাধারাম চরগোলায় স্বজাতীয় লোক বসাইতে ইচ্ছা করেন। কিছ ভ্ৰমন্ত বন্ত ছান বলিয়া কেহই তথায় বাঁস করিতে যার নাই। নিজ দফ্তরের কার্য্য নির্কাহার্থ সরকার উপাধি জনৈক ব্যক্তিকে তিনি ন্ধমি বাড়ী দান করিয়া চরগোলায় আনিয়াছিলেন। ঐ বাড়ী 'সরকারের বাড়ী' নামে কথিত হইয়া থাকে। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে ভূত্য শ্ৰেণীর বছ লোক সংগ্রহ করিয়া চরগোলায় আনয়ন করেন। তথ্যতীত প্রতাপগড়ের পাঁচ পণের অধিকার লাভ করায়, চৌধুরীদের মোসলমান কিরাণ (ভূত্য) দিগকেও তিনি অংশামুসারে বিভাগ ক্রমে চরগোলায় লইয়া গিয়াছিলেন। হিন্দু ও মোদলমান ভূত্যগণ বিনা বেতনে ওাঁছার কর্ম্ম করিত।





মৈনা নিবাসী কাহুৱাম চৌধুবীর সঙ্গে রাধারামের সখ্য ভাষ ছিল্ ভদীয় উপদেশ ও পরামর্শে রাধারাম জ্বতগতি চরগোলার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। কাহুরাম্ ওাঁহাকে ইংরেজ বাধাবামের - বিৰেষ ত্যাগ করিতে সর্বাদা উপদেশ দিতেন এবং সাধারণের প্রতি অভ্যাচার না করিয়া দয়া প্রকাশের জন্ম বলিতেন। এ সংসারে দয়া ও পরের প্রতি সমবেদনা বা সহাত্মভৃতিই তাহাদিগকে বশীভূত করিবার একমাত্র মন্ত্রৌষধি, কঠোরতা নহে। হিন্ত তুর্ব্ব দি বশতঃ রাধারাম যে দিন হইতে এই হিতৈবী বন্ধুর হিত উপদেশ অগ্রাহ্ম করিতে আরম্ভ করেন. সেই দিন হইতেই তাঁহার অধ্পেতনের স্ক্রপাত হয়।

রাধারাম ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ওাঁছার কথার বিৰুদ্ধে যে চলিত তাহারই মাথা যাইত। ধন-জন-সম্পন্ন ব্যক্তিরও নিন্তার ছিল না, বক্ত কুকির হস্তে অচিরেই মৃত্যু ঘটিত। রাধারাম নবাবের নাম তথন ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। বন্দুকের গুলিতে কভটি লোকের দেহ ভেদ হয়, লোকের সারি কবিয়া ইহার পরীকা দেখা হয়। স্ত্রীলোকের गर्र्ड कम्र मार्टन कि व्यवशाम मखान शास्क, উদর विদারণ পূর্বক দে কৌতৃহল তৃপ্ত করা হয়!

একদা শিকারপোলক্ষ্যে রাধারাম নৌকারোহণে শণবিলে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। একটি বৃহৎ মৎশু হঠাৎ নৌকার নীচ দিয়া চলিয়া যাইডে দেখিয়া মাঝি বড়শা-বিদ্ধ করে, ছবিড-গতি মংস্তকে হঠাৎ বিদ্ধ করিতে গিয়া

মাঝি অন্তম্ভির অপেকা করে নাই। জীব্রমতি রাধারাম এই জন্ম মাঝিকে মংক্রের ক্রায় নৌকার নীচ দিয়া ঘাইতে অন্তমতি দেন; মাঝি আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইলে, ভাহাকে ঠিক মংক্রের মত বড়শা-বিদ্ধ করেন।

একদা তাঁহাকে চরগোলার উত্তরদিয়ন্তী কালীগঞ্জ বাজারে রাত্রি যাপন করিছে হয়। তাঁহার অন্সক্ষীরা যে চাটাইগুলাতে শন্তন করিয়াছিল, তাহা ক্ষুদ্রায়তনের ছিল বলিয়া উহাদের পা বাহিরে পড়িয়াছিল, এই অপরাধে রাধারাম তত্রত্য তাবং চাটাই প্রস্তত্কারীর পা কাটিয়া দেন ও তদ্ধপ ক্ষুদ্রাকার চাটাই প্রস্তুত না করিতে উপদেশ দেন। রাধারামের বিচার প্রণালী অতি কঠোরতম ছিল।

দাসগ্রামের এক ব্যক্তি অপর প্রতিবাসীর স্ত্রীকে লইয়া কাছাড় চলিয়া
যায়। স্বামী, স্ত্রী উদ্ধারের জন্ম অভিযোগ করিলে, রাধারাম কাছাড়াধিপতি
মহারাদ্ধ কৃষ্ণচক্র নারায়ণ ও তদীয় সদ্দারগণের নিকট সেই পলাতক
নারী-চোরকে পাঠাইয়া দিতে মহুরোধ পত্র প্রেরণ করেন; তংকলে অচিরাৎ
য়ত হইয়া সে ব্যক্তি চরগোলা প্রেরিত হয়। রাধারাম সেই পরদারিকের
অক্ষচ্ছেলাস্তে বধ দত্তে দণ্ডিত করেন; ও সেই ব্যভিচারিণী রমণীর মস্তক্র
মুখ্যন করিয়া ভাহাকে স্বামী পদে অর্পণ করেন।

রাধারামের অত্যাচারে লোকে ত্রাহি ত্রাহি করিত। তাঁহার কথার কেছই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। একদা তিনি দীর্ঘিকা তীরে দাঁডাইয়া, জলের একদিক উচ্চ দেখাইতেছে বলিলে, পার্শ্ববর্তী অমুচর "নবাৰ বাহাতবের কথা সত্য" বলিয়াই সায় দিয়াছিল, তদবধি এ অঞ্চলে তোষামোদকারীদের প্রতি "রাধারামের পানি মাপ" ইতি ব্যক্তোক্তি প্রযুক্ত ছইয়া থাকে। রাধারামের এবম্বিধ 'নবাবির' বহু আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে।

রাধারাম গোলামরজা চৌধুরীকে হিংসা করিতেন; হিংসাবশে কুকিয়ারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যোগ করেন! তদমুদারে একদা বাত্রিযোগে বহু সংখ্যক কুঁকি রণবেশে চৌধুরী বাড়ী আক্রমণ করিয়া বহু লোক বিনষ্ট করে, প্রতাপগড়ের ঘরে ঘরে ক্রন্সনের রোল উথিত হয়; গোলামরজা কাত্মরাম চৌধুরীর সহায়তায় পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে বাধারাম চরগোলার থানাদারকে আক্রমণ ক্রিয়া প্রকাঞ্চে গ্রুণমেন্টের বিরুদ্ধে উথিত হন। ইহা ১৭৮৬ গৃষ্টাব্দের ঘটনা।\* উক্ত স্থান অদ্যাণি "থানার টাল।" নামে কথিত হয়।

রাধারাম স্বীয় বন্ধ কামুরামের নিকট কথন কথন প্রামর্শ জিজ্ঞানা করিতেন। তিনি এই বিষয়ে কাফুরামের সম্বতি পান নাই। কাফুরাম ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া এইব্লপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁছাকে নিষেধ করেন। রাধারামের প্রতিবাদ শ্রবণের অভ্যাস ছিল না, বিশেষতঃ তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, কামুরাম যে প্রকারেই হউক, গোলামরজার পক্ষপাতি হইয়াছেন, স্থতরাং কামুরামের হিতোপদেশ ফলপ্রদ হয় নাই।

গোলাম রজা অতঃপর নিরব থাকা অসকত মনে করিলেন ও কোল্পানীর শহায়তায় হর্দান্ত রাধারামকে দখন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি রাধারামের অকথ্য অত্যাচার, তাঁহার স্বাধীনতা ও ইংরেজ বিষেষ প্রভৃতি গবর্ণমেক্টের

<sup>\* &</sup>quot;Again in 1786, one Radha Ram, a Zaminder on the eastern frontier of the district, attacked the Chargola thana, with a following of Kakis, and killed and harried villagers."

Allen's Assam District Gazetteers VOL. II. (Sylhet) Chap. II. P. 41.

গোচর করিলেন। রাধারাম কাহাকেও গ্রাহ্ম না করিয়া স্বয়ং নবাৰ উপাধি ধারণে লোকের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেন, রাজস্ব স্বয়ং আদায় করেন, বধদণ্ড পর্যন্ত বিধান করেন, ইত্যাদি জানাইলেন। চরগোলার খানার আক্রমণ এই কথার পোষক প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল; তখন রাধারামকে দমন করা কর্ত্ব্য বলিয়া কর্ত্ব্যক হির করিলেন।

শ্রীহট্টের রেসিডেন্ট ও কালেক্টর লিগুসে সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্তেরাধারামকে দমনের জন্ত একদল সৈত্য শণ-বিল দিয়া জ্বল পথে প্রেরণ করেন। রাধারামের গ্রামাদি দপ্ত করিয়া যে কোন প্রকারে তাঁহাকে বাধ্য করার জন্ত সৈত্যের অধিনায়ককে উপদেশ দেওয়া হয়। \*

রাধারাম এ সংবাদ পাইলেন এবং শণবিলের পার্বে এক "থাটি" প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সৈক্ত সমাবেশ করিলেন।

তুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী শণবিল শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে ভয়ন্থর তরজরাণারাদের সঙ্কুল বিল। শিংলা নদীর কর্দ্ধম বারা ক্রমশঃ
ভয়। ইহা ভরিয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু রাধারামের
সময় শণবিলে প্রাণ থাকিতে লোকে নৌকা ধরিত না। এই শণবিল
দিয়া যথন ইংরেজ সৈক্ত চরগোলা আক্রমণে আদিতে ছিল, তথন পাথবর্ত্তী
খাটি হইতে গুলি চালাইয়া সৈক্ত সহিত নৌকা ভুবাইয়া দেওয়া রাধারামের
পক্ষে কষ্টকর হয় নাই। ভয়াতীত নৌকায় সৈক্ত সমাবেশ ক্রমে রাধারাম
জল য়্তেরও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রথম যাত্রায় ইংরেজ সৈত্যের এইরূপ ত্রবস্থা ঘটিলে অনতিবিলম্থে চরগোলাভিম্থে বৃহৎ আর একদল সৈয়া প্রেরিত হয়। এবার প্রেকৃতি কাধারামের অফুকৃল হইল। ভীষণ বাত্যায় শণ বিল রুদ্রমৃত্তি ধারণ করিল,

<sup>\* &</sup>quot;Mr. Lindsay promtly despatched some sepoys to the place with instructions to burn the willages of Radha Ram's people, and lift his cattle."

Allen's Assam District Gazetteers VOL. II. (Sylhet) Chap IL.

ধবল ফেণরাশি বিকীর্ণ করিয়া, সাগরোশির ভায় বিশাল তরদমালা বিভার করিয়া, গভীর গর্জনে সৈন-কোলাহল ডুবাইয়া দিয়া, সৈভপূর্ণ নৌকাগুলি মূহুর্ত্ত মধ্যে কুক্ষিগত করিল! স্বর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, রাধারামকে দমন করিতে একটু বিশেষ আয়োজনের আবশুক; যেমন ভাবিতেছিলেন, ব্যাপান্ধ তজ্ঞপ সহজ্ব নহে।

এই সময় রাধারাম একদা বলিয়াছিলেন যে "ঘরের ইন্দুর বাদ্ধ কাটিতেছে।" তাঁহার মনে মনে হইয়াছিল, স্থীয় বন্ধ কাছরাম চৌধুরীর ভরসা ও বৃদ্ধি না পাইলে গোলামরজার ঈদৃশ সাহস হইত না—গোলাম রজা কাছরামের পরামর্শেই গবর্ণমেন্টে সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল যে, কাছরামের নিষেধ অগ্রাহ্থ করায়, ও তাঁহাকে অবিখাস করায়, তিনি পোপনে পোলামরজাকে এই পরামর্শ দিয়াছেন। এইরপ স্থির করিয়া তিনি বন্ধ কাছরামের উদ্দেশ্রে বলিয়াছিলেন—"ঘরের ইন্দুর বাদ্ধ কাটিতেছে।" এবং এইরপ মনে করিয়াই তিনি সন্ধর করিলেন যে, কাছরামকে অচিরেই হত্যা করিবেন। রাধারামের এই ভীষণ সন্ধরের কথা নির্দোষ কাছরাম কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঘিলাছড়া পরগণায় মাছুরাম দে নামে এক সম্বান্ত কায়স্থ ছিলেন, ইহার এক মাত্র পুত্রের নাম বিনদ রাম, বিনদ রামের সোনা ও হরি নামে ছই পুত্র হয়, ইহারা প্রাপ্ত বয়স্থ হইলে আত্মকলহ প্রযুক্ত একায়বর্ত্তী থাকা অস্থবিধা জনক বোধে পৃথক হন। ঐ সময় সোনা অনেক অস্থাবর সম্পত্তি গোপন করায় হরির মনে বিরক্তি জয়ে। হরি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, লাতার স্বার্থপরতায় বিরক্ত হইয়া প্রাপ্ত সম্পত্তি ত্যাগ করতঃ অভিমানে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি নানা স্থানে পরিত্রমণ পূর্ব্বক জফরগড়ের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির একমাত্র ক্যাকে বিবাহ করেন। সে স্থান জফরগড়ের ভূম্যধিকারীদের অধিকারে ছিল। তাঁহারা হরিদাসকে স্থদক্ষ ও শিক্ষিত দেখিয়া, ভাঁহার দারাই সরকারী রাজস্ব দাখিল করাইতেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই হরিদাস স্বীয় বাসস্থান "মৈনার টুক" প্রাপ্ত হ্ল।

নদীর বক্তিমা মধ্যগত ভৃথগুকে " টুক " বলে। লক্ষাই নদীর বর্ণিতব্য টুকে " মৈনামতি" নামক বংশনির্শিত যন্ত্র ফোগে লোকে মংস্ত ধরিত বলিয়া ইহা মৈনার টুক বলিয়া খ্যাত ছিল। পরে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া নদী এ স্থান হইতে मृद्र हिनद्रा योद्र । रुद्रिमान এই স্থানে লোক বসাইলে এ স্থানই মৈনা গ্রাম নাম প্রাপ্ত হয়।

হরি দাস অল্পকাল মধ্যে প্রভৃত সম্পত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হন। হরি ছাদের প্রথমা পত্নীর দহিত দভাব না থাকায় তিনি আর একটি বিবাহ করেন. সেই বিবাহে চারি পুত্র জন্মে; হরিদাসের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রই কাসুরাম। কাহরাম ভাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি যে কেবল রাধারামের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন, তাহা নহে; জ্বফরপ্রডের জ্বমিদার

 এই স্থান এক সময় লকাই গায়ে ছিল, কাল শহকারে ভরট হইয়া জকলময় উচ্চ ভূমে পরিণত হয়। লক্ষাই নদীর প্রাচীন খাত এখনও তথার মরাগাক নামে খ্যাত ৰহিয়াছে। মৈনাম্ব উক্ত মবাগাক্তের উত্তর-পূর্বে কুল মৌজে ছায়াবাডী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম কুল মূলিবাড়ী নামে খ্যাত। কবিত আছে বে এক সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ কুলে মূলি নামক বংশবন ছিল, দিবাভাগে তাহারই ছায়া পূর্বর ও উত্তর কুলে পড়িত বলিয়া ছায়াবাড়ী নামে খ্যাত হয় এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ কুল ম্লিবাড়ী নাম প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক. অত্তত্য একটা পুৰবিণী পুন:সংস্থার কালে (১৩১৫ বাং—চৈত্র মাস) ছয় ফিট নিম্নে নল নামক গুলের পত্রাবলী ও প্রায় একাদশ ফিট ভূনিয়ে একটি কৃষ্ণমূল এবং এক খণ্ড অপরিণত করলা প্রাপ্ত হওয়া ষায়। বৃক্ষমূলটি কোমল হইয়া পিরাছে। অপরিণত কয়লা খণ্ড কঠিন প্রান্তরে পরিণত না হইলেও রংটা ঠিক কয়লার মতই পাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ হইরাছে কিন্তু পিগুটা কথঞ্চিত নরম রহিয়াছে, কুদালির আঘাতে সহজেই কাটিয়া ধায়। এ সকল স্থল পলি স্বারা ক্রমশ: যে ভরট হইরাছে, ইহাতেই তাহা কেশ বুরা বায়। উক্ত বৃক্ষমূল এবং অপরিণত কয়লা খণ্ডের প্রতিরূপ প্রস্তর চিত্র সহ গ্রন্থকারের প্রতিকৃতির ৰাম ও দক্ষিণ পার্লে ৰথাক্রমে পরিদৃষ্ঠ হইবে।

ওলী মোহামদ তাঁহাকে পুত্রবৎ ম্বেহ করিতেন। তিনি নিজ ক্ষমতার প্রভৃত ভূসম্পত্তি আয়োজন করেন। \*

দশসনা বন্দোবন্তের কালে যথন মৌলিক সম্মান ও দন্তথতের নৃতন ব্যবস্থা হয়, তথন ওলী মোহাম্মদের পুত্র নবিনওয়াজ চোধুরীর নামে জফরগড়ের ৪,০ নম্বর তালুকের নাম হয়, কান্তরাম চৌধুরী নিজ নামে ৪১ নম্বর তালুক বন্দোবন্ত গ্রহণ করেন।

ঐ সময় শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধ লালা আনন্দরাম বন্দোবন্ডের সর্ব্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন, নিজ তালুকে অত্যধিক রাজস্ব ধার্য হওয়ায় কাম্থরাম শ্রীহট্টে গমন করতঃ আনন্দরামের স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করেন এবং ধর্মমাতার যত্নে ঐ তালুকের রাজস্ব অনেকটা কমাইয়া আনিয়াছিলেন।প

কাছরাম ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই ঠাকুর শাস্তরাম নামক জনৈক বৈষ্ণব মহাস্থাকে এদেশে আনয়ন ক্রমে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব ধর্মের বীজ্ঞ বপন করেন। ইহার ছই পুত্র, তন্মধ্যে গৌরচন্দ্র চোধুরী দেশ প্জিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র উদার চরিত্র অধৈত চরণ চৌধুরীই লেখকের জন্মদাতা।

সে যাহা হউক, গবর্ণমেপ্টের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে 'নবাব' রাধারাম কান্তরামের বিশেষ চিস্তিত হন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচার কমে নাই। বিপদ। এই সময় কয়েকটি ব্যভিচার পরায়ণ অপর।ধী স্ত্রী পুরুষকে জোড়ে জোড়ে একত্র বন্ধন করিয়া গুলি করেন। সর্ব্ব পশ্চাতে একটি

কায়ুরাম চৌধুরীর অপর ভাতৃত্রয়ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন, জফরগড়
 পরগণার কিয়দংশ ও সমগ্র প্রভাপগড় পরগণা মৈনার চৌধুরীদের অধিকারভুক্ত হয়,
 ভাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিণী তৃতীয়ভাগে (বংশবৃত্তান্তে) কথিত হইবে।

<sup>†</sup> দশসনা বন্দোবজের পাঁচ বংসর পরে তিনি প্রতাপগড়ের মোসলমান জমিদার হইতে ১৭৯৯ খুষ্টাব্দে (৫ই জৈষ্ঠ) এবং ১৮০০ খুষ্টাব্দে (১৪ই বৈশাধ তারিধ মৃক্ত) ছই থণ্ড কবালা ছারা ৩০ এবং ৩৫ নং তালুকের নর পণ অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, এই কবালাছর এখনও আছে; ইহাতে প্রাচীন রীতি অমুসারে ভূমির ক্ষ তার্মের সহিত্ত 'ইজ্জত" "রিয়াসত" ও "দন্তখত" বিক্রয় করা গেল বলিয়া লিখিত আছে। এই তালুক্তবের নর পণের অভিরিক্ত অংশও চৌধুরী মহাশর সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোক ছিল, দৈবকুমে সে বাঁচিয়া যায়। রাধারাম তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে উদাত হইলে সে সহিজা বাদশাহের দোহাই দেয়। রাধারাম রাগবশে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেই স্ত্রীলোককে বধ করেন।

সহিজাকে অগ্রাহ্ম ধরিয়াছেন বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অমুতাপ হয়। রাধারামের দৃঢ় বিখাস ছিল, সহিজার ক্লপাই তাঁহার উন্নতির মূল। নিজ দোষে এই বিপদ কালে দৈববশে তিনি সহিজাকে অগ্রাহ্ম করিয়া ভীত হইলেন। এখন উপায় কি ? এ বিপদে আর কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে ? রাধারাম ভাবিলেন, মা ছেলেকে কদাপি ত্যাগ করে না, তিনি জগন্মাতা কালীর পূজা করিয়া, তাঁহারই প্রসাদে রণজয় করিবেন।

রাধারাম ১০৮ কালীপূজা করিতে সম্বন্ধ করিলেন। সমস্তই প্রস্তিত, কালী সন্মিধানে নরবলির ব্যবস্থা হইল। রাধারাম কল্লিত শত্রু—স্বীয় বন্ধু কামুরামকে বলি দিয়া কণ্টক শূন্য হইতে মনে করিলেন। তথনও কামুরাম চৌধুরীর সহিত প্রকাশ্য বিরোধ ঘটে নাই।

পূজার উপলক্ষে কাছরাম চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করা হইল। বিজয় নামক কত-দাস ও ছইটি মোসলমান সন্দার সবে কাছরাম চৌধুরী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করেন। রাধারাম পরম সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন; কাছরাম রাধারামের অভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ধার পর হইতেই বহুতর পাঠা যথাস্থানে আনয়ন করিয়া রাখা হইতে
লাগিল। ঐ সময় বিজয় ভূত্য কোন স্ত্রে জানিতে পারিল যে, তাঁহার প্রভূকেই
করাল-বদনার সদনে বলিদানের আয়োজন হইতেছে। বিজয়ের শরীর কম্পিত
হইল, সে ছলক্রমে স্বীয় প্রভূকে কিছুকালের জয়্য বাদায় লইয়া আদিল।
কাছয়াম বিজয়ের মুখে সেই ভীয়ন সংবাদ শুনিলেন; তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া
উঠিল, দেহ অবশ হইল, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তথন স্থলপথে চরগোলা যাওয়া যাইত না, ত্-আলিয়া পাহাড় দিয়া লোক চলাচলের রান্ডা ছিল না। শতান্দ পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল যেরপ ঘন রন সমাকীর্ণ ছিল, তথায় যেরপ ব্যাস্ত্র, মহিষ, ভন্তুকাদির ভয় ছিল, তাহাতে কোন মহুষাই, জীবনে জলাঞ্চলি দিয়া দে বনে প্রবেশ করিত না। ব্লশালী বিজয় উপায়স্তর না দেখিয়া যুগীয়ানা গিলাপ বত্ত্বে প্রভুকে দৃঢ়রূপে পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিল এবং তখনই সেই খাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। সে তখন উন্মত্ত, হাতে উলক্ষ অসি, পৃষ্ঠে প্রভু; সে পশ্চিম মুখে দৌড়িতে দৌড়িতে প্রতাপগড়ের জমিদার গ্রহে আসিয়া পৌছিল।

এ দিকে চৌধুরীকে না দেখিয়া রাধারামের লোক তন্ন তন্ন করিয়া চতুদ্দিক অন্থেষণ করিল, কিছ তাঁহাকে পাওয়া গেল না; রাধারাম প্রমাদ প্রণিলেন।

রাধারামের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছিল; কাল প্রিয়া গিয়াছিল;
রাধারামের নতুবা তিনি ইচ্ছা পূর্বক কেন মিত্রকে শক্র
পরাজয়। জ্ঞান করিবেন, ও তাহাকে যথার্থ শক্র রূপে পরিণত
করিবেন প এই সময় গবর্ণমেণ্ট পক্ষেও রাধারামের দমন উদ্দেশ্যে বিবিধ
তথ্য সংগৃহীত হইতেছিল; কাহরাম চৌধুরী পর দিবসেই তাঁহাদের সহিত
সাক্ষাং করিলেন ও যেরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন, যেরূপে রাধারামকে
অনায়াসে ধৃত করা যাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিলেন। সেই প্রথম
চরগোলা প্রবেশের স্থল পথের সন্ধান পাইয়া ইংরেজ সৈয়্য রাধারামকে ধৃত
করিতে ধাবিত হইল।

এবার রাধারামের সমস্ত গর্বা থবা হইল, সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইল; 
মৃটিশ সৈল্পের বন্দুক বেওনেটের নিকট তীর বল্লমধারী কুকি সৈশ্র তিষ্টিতে
পারিল না। রাধারাম উপায়ান্তর বিহীন হইয়া সপরিবাবে ছন্মবেশে পলায়ন
করিলেন।

জয়মকল সামাশ্য প্রজার বেশে তৃতিপাধী শিকারের ভাগে ভ্রমিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক দিন আত্মগোপন করিতে পারিলেন না, শুত হইলেন। সেনাপতি রণমকল তথন জীবিত ছিলেন না। রাজমকল প্রতাপগড়ের মাঠে ডোমের বেশে বেড়াইতে ছিলেন, তদবস্থায় শুত হন। রাধারাম ছদ্মবেশে কিছু দিন ছিলেন, পরে সিন্ধেশবের বাক্ষীতে শুত হন। তাঁহাকে লোইপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া প্রীহটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাধারাম পথে আত্মহত্যা করিয়া ইংরেজ রাজের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। জয়মঙ্গলকে বহুদিন কারাগারে বাদ্দ করিতে হয়। জয় মঙ্গলের কারাবাদের সময় তদীয় তাবং ভূদম্পত্তি প্রতাপগড়ের মোদলমান চৌধুরী করায়ত্ত করেন। জয়মঙ্গল কারাগারে থাকিয়া বলিয়াছিলেন,— "প্রতাপগড়ের মাটী প্রতাপগড়েই থাকিবে।" প্রতাপগড়ের জমিদারগণ জয় মঙ্গলের এই কথা শুনিয়া ভীত হন ও গুহীত ভূমি ছাড়িয়া দেন।

রাধারাম অত্যাচারী হইলেও জয়মঙ্গলের সদাশয়তা ছিল, এই জন্ত নিরক্ষর প্রজাবর্গ যে তাঁহার প্রতি অমুরক্ত ছিল, এতদ্বেশ প্রচলিত গ্রাম্য গীত হইতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। \*

জন্মকল অনেক দিন কারাবাদের পর ইংরেজের বশুতা স্বীকার করেন ও মৃক্তিলাভ করেন। জন্মকল তথন "চৌধুনী" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। মৃক্তি প্রাপ্ত হইয়াই তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে নিজ্ব সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তের সমন্ন রাধারাম জীবিত না থাকিলেও তাহার নামে প্রতাপগড়ের ৮১নং তালুকের নামকরণ হয়। জন্মকল ৭৯নং তালুক নিজ নামে বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর তিনি কয়েকবার হস্তী খেদা করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনেক আয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার সময়ে প্রজাগণ থাজানা দিত না, বৎসরে একদিন নানা সামগ্রী সমেত বৃহৎ "দিধা" (ভেট) দিত; জয়মকল ইহা রহিত করিয়া থাজানা লইতে আরম্ভ করেন।

"কান্দেরে চরপোলার লোক দেশে দেশান্তর।

জয়মঙ্গল আসিবা যবে চরগোলার নগর,

ভোম চাডাল মিলিয়ারে বানাইয়া দিয় ঘর।" ইত্যাদি।

ইংবেজ সৈক্ত রাধানামের গৃহ ভূমিদাৎ করিয়াছিল, গ্রাম্য গীতিতে তাই গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রদক্ষ কথিত হইয়াছে। লুগুণ প্রারম্ভে রাধারামের ভূত্য শ্রেণীর লোকেরাও অনেক অর্থ আত্মদাৎ করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছিল, ছই এক জন ব্যতীত এক্ষণে অনেকেই পূর্বাদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জয়মন্সলের পুত্র বিষ্ণুমন্ত্রল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। কুকিরাজ লাল চুকলার অধীন কয়েকটি সন্দার এক সময়ে প্রভাপগড়ের একস্থকে আপতিত হইয়া ১০৮টি নরমুও সংগ্রহ ক্রমে লইয়া যায়। বিষ্ণুমঙ্গল নরমুগু সমেত ৫।৬টি কুকি সন্দারকে ধরিয়া আনিয়া গ্রন্মেণ্টের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কুকিরা যে স্থানের প্রজাদিগকে কাটিয়াছিল, ঐ স্থান তদবধি "কাটাবাড়ী" নামে খ্যাত হয়। \*

ত্রিপুরার মহারাজ রুষ্ণ কিশোর মাণিক্য মণিপুরের রাজবংশে এক বিবাহ করিয়াছিলেন। ত্রৈপুর রাজবংশীয় রামচন্দ্র ঠাকুর মণিপুর হইতে আগরতলা প্রত্যাবর্ত্তণ কালে বিষ্ণুমঙ্গল চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরীর আতিথ্যে তিনি পরম পরিতৃষ্ট হইয়া, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। তদমুদারে বিষ্ণুমঙ্গল লোকজন সহ আগরতলায় গমন করেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে, বাসের জন্ম উত্তম স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার অমুসঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পঁচিশ টাকা করিয়া পুরস্কার এবং তাঁহার জন্ম উপাদেয় দ্রব্য সমেত অশীতি মূদ্রা মূল্যের ভেট প্রেরণ করেন। ঐ সময় রাজধানীতে ভীষণ ওলাউঠার প্রাত্মভাব হওয়ায় ও তাঁহার অনুষঙ্গী কয়েকটি লোক ঐ ভয়ন্বর রোগে প্রাণত্যাগ করায় তিনি ভীত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিত।

জয়মকল চৌধুরীর মৃত্যুর পর গোলামরজা চৌধুরীও প্রাণত্যাগ করেন 🗈 গোলামরজার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবিদরজা ও আদমরজা চৌধুরী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা অহিফেন সেৰী ছিলেন। তাঁহারা ফে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তাহার পরিমাণ কম ছিল না। কিছ তাঁহারা সেই সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই ; একবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। পরে আবিদরজা চৌধুরীর পুত্র আলীরজা চৌধুরী, মৈনার চৌধুরীগণের কর্ম স্বীকার করিয়া, কথঞ্চিৎরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আলীরজা চৌধুরী বৃদ্ধিমান ও স্থশ্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ জীবিত আছেন।

শ্রীহট্টের ইন্দিবুক্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

প্রতাপগড়ের কাপাড়ীবন্দবাসী সাহ বংশীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষ নারায়ণ দাস প্রতাপগড়ের "রাজার" সেনাপতি ছিলেন, এখনও "নারাইণের বাড়ী" ও তাঁহার দীঘীর চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে। প্রতাপগড়ের বিবরণ এই স্থলেই সমাপ্ত করা হইল।

#### সমাপ্তি-

গৌড়রাজ্যের বিবরণ অতি সজ্জেপে লিপিবদ্ধ হইল। "সজ্জেপ"—
কেননা গৌড়ের অনেক বিবরণই বংশ-বৃত্তান্তের অন্তর্ভূক্ত হইবে। গৌড়
শ্রীহট্টের অন্তর্গত থণ্ডরাজ্য সম্হের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল; তরফ, ইটা, কাণিহাটী,
প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানের যে সকল ভূস্বামী স্বতম্বভাবে আধিপত্য করিতেন,
তাঁহাদের অধিকৃত স্থানগুলিও এই গৌড়ের অন্তর্গত বিবেচিত হইত।
মোসলমান শাসনকর্তাদের সময়ে গৌড়ের ক্ষমতায় অনেক সময় লাউড় ও
জয়ন্তীয়ার অধিপতিদিগকে সম্বাসিত থাকিতে হইত।

কমলা, গঙ্গদন্ত, ঢাল ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও দগৌরবে ( শ্রীহট্টের ) গৌড়ের নাম ঘোষণা করিত। গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজা গোবিন্দ, গৌড়ের নামযোগেই পরিচিত হইতেন। বহুকাল হইল, শ্রীহট্টের গৌড় অন্তিত্বহীন হইয়াছে; গৌড় বলিয়া যে একটা স্থান শ্রীহট্টেছিল, তাহা হয়তঃ এখন অনেকেই জ্ঞাত নহে, কিন্তু গোড় গোবিন্দ" বলিয়া এক পরাক্রান্ত রাজা শ্রীহট্টেছিলেন, ইহা আজ পর্যান্ত শ্রীহট্টবাসী সকলেই জানে।

এই গৌড়ের প্রাচীনত্ব ও বিস্তৃতি বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকাই শ্রুত হওয়া যায়। যখন অধুনিক ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা গঠিত হয় নাই, যখন ত্রিপুরা প্রাচীন কমলাত্ব নামেই খ্যাত হইত এবং ময়মনসিংহ কুস্ত কুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইত, স্থবর্ণগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল, বঙ্গের পূর্বপ্রাস্তে যখন একমাত্র শ্রীহট্ট জিলাই স্থাম খ্যাত ছিল, সেই সময় গোড়ের সীমারেখা কোন কোন স্থানে ঢাকার সীমা সংস্পর্শ করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই গোঁড়ে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহট্টের নাম চিরগোরবান্থিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের বিবরণই বংশ-বৃত্তান্ত ও জীবন-বৃত্তান্ত ভাগে কথিত হইবে। তরফের বিবরণে কয়েক জনের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, ইটার বিবরণে প্রয়ন্থত তার্কিক-শিরোমণি শিরোমণির কথা কথিত হইয়াছে, বস্তুত এই গোঁড় রত্মপ্রস্বিনী ছিল,—ইহার এক এক সন্তান গুণে অন্বিতীয়, ধর্ম্মে-অত্লনীয়, জ্ঞানে প্রবীণ, উৎসাহে নবীন, কর্ম্মে ক্রতী, বিক্রমে বীর, বিদ্যায় বিপূল্যশাঃ ছিলেন। এথাকার বিশেষত্ব বিশেষ খ্যাত, এই জন্মই বোধ হয়—

"পর্বত্ত ত্তিবিধা লোকাঃ উত্তমাধম মধ্যমাঃ। শ্রীহট্টে মধ্যমোনাস্তি চট্টলে নান্ডি চোত্তমা॥" ইতি কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

প্রতাপগড়ের বিবরণের সহিত এতদ্বে "গৌড়" নামক বিতীয়ধও পরিসমাপ্ত হইল।

> শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ক্বত<sup>ঁ</sup> শ্রীহট্টের ইতিরুত্তে দিতীয় ভাগে দিতীয় **ধণ্ডে** গৌড় রাজ্য বিবরণ সম্পূর্ণ।

# প্রীহড়ের ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয়ভাগ।

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

তৃতীয় খণ্ড—মোসলমান প্রভাব।

## শ্রীহট্টের ইতিরত।

(দ্বিতীয়ভাগ।)

তৃতীয়খণ্ড—মোসলমান প্রভাব।

( লাউড় )

43-43-64-64-

## প্রথম অধ্যায়—পূর্ববর্তী রাজগণ।

প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট জিলা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে লাউড়
অন্ততম। বর্ত্তমান লাউড় পরগণাতেই ইহার প্রধান
প্রাচীন রাজ্য
নগর ছিল। লাউড় প্রকৃতির এক রম্য নিকেতন। শ্রুতি
প্রাচীন কালে এই স্করম্য স্থান কামরূপের ভগদন্ত রাজার
শাসনাধীন ছিল; তিনি কথন কথন লাউড়ের রাজধানীতে আগমন ও অবস্থিতি
পূর্ব্বক এতদ্বেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। লাউড়ের পাহাড়ে এক
উচ্চ স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে ভগদন্ত রাজার আবাস স্থানের নির্দেশ
করে। \* বিতীয়ভাগ বিতীয়ধণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা ভগদন্ত রাজার

ক্ষা সহাবাদ্ধ স্থাকান্ত আচাৰ্য্য কৃত শিকার কাহিনীতে লিখিত আছে বে মধুপুর ভললেও হান বিশেবে ভগদন্ত রাজার বাটার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ভগদন্ত মহাভারতান্ত ভগদন্ত হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিবাই বোধ হয়। মহাভারতের সমর ময়মনসিংহের পশ্চিমাধে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওরা বার না। মর্মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মক্ষ্মদার মহাশারও ইহা অলুমান করেন।

কথা বিশেষ রূপে বলিয়াছি। কামরূপে ভগদত বংশীর ১৯ জন মূপতি ক্রমান্তরে রাজত্ব করেন। সে যাহা হউক, অতঃপর বছকাল বাবৎ লাউড়ের ইতিবৃত্ত সহকে কিছুই জানা যার না। তবে ইহা নিশ্চরই বে দীর্ঘকাল পর্যান্ত প্রীহট্ট দেশ কামরূপের অধীন ছিল।

ধৃষ্টার বাদশ শতান্দীতে লাউড়ে বিজয় মাণিক্য নামে জনৈক হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন। জনশ্রুতি ও প্রাচীন মুদ্রাদি হইতে তাঁহার বিবরণ জ্ঞাত হওরা গিরাছে। জগরাথ পুরে "বিজয় রাজার বাড়ী" বলিরা বে ভগ্নাবশেষ আছে, কিছু দিন হইল তথায় একটা প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হওরা গিরাছে, এই মুদ্রায় বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে "রাজা বিজয় মাণিক্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেব্যা শক্ত ১১১৩"। \*

এই মূদ্রা হইতে বিজয় মাণিক্যের রাজত্ব কালটা মাত্র নির্মাপত হইতেছে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি জগন্নাথপুর প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিন্নাছেন, ইহা নিঃসংশন্তি রূপে বলা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েকটি পরম্পারা প্রচলিত জনশ্রতি ব্যতীত তদ্বিরে আর কিছুই শ্রুত হওরা যায় না।

বিজয় মাণিক্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। জগন্নাথ নামক জনৈক বিপ্রা বিজয় মাণিক্যের আশ্রায়ে এক বাস্থাদেব বিপ্রাহ স্থাপন করেন। দ্বিজভক্ত রাজা সেই জগন্নাথের দেবসেবা নির্কাহের জন্য যে ভূমিদান করেন, জগন্নাথ বিপ্রের নামান্ত্রসারে তাহাই জগন্নাথপুর বলিয়া আখ্যাত হয়।

রাজা বিজয় মাণিক্যের লক্ষ্মী ও শ্রী নামে ছাই মহিবী ছিলেন, বাস্থদেবের মন্দিরের পশ্চান্দিকে যে ছাট পুন্ধরিণী আছে, উক্ত মহিবীদ্বয় তাহার প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কথিত আছে।

আরও কথিত আছে যে, উক্ত বিজয় মাণিক্য কুবাজপুরের নিকট
মাগুরার মৃগরা উপলক্ষে গিরাছিলেন। এই সময় বঙ্গের লহঝক হইতে হরিহর রার ও রামরায় নামক আতৃত্বর এদেশে আগমন করিরা, এক নদীতীরে
অর প্রস্তুত করিতে ছিলেন। রাজার নৌকা পরিচালকদের অসাবধানতার

<sup>\*</sup> উক্ত মুবা একটি সিকা (সিকি ) মুদা। চৌধুরী বংশের একটি প্রজা উহা পাইরাছিল, একণে উহা কুবালপুরের ঞ্ছিয়ুক্ত মদনমোহন চৌধুরীর নিকট আছে।

তাঁহাদের পকার পরিত্যক্ত হয়। এই বিষয় গইয়া নৌকাচালকদের সহিত্ত তাঁহাদের কলহ উপস্থিত হয়। ইহা বে রাজা বিজরের নৌকা, আতৃষক তালা ভাবেন নাই। উভর পক্ষে বচসা বাঁধিলে তাঁহাদের মুখে জারীল বাক্য প্রথমে রাজা রুষ্ট হইরা তাঁহাদিগকে খৃত করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজার নৌকা জানিতে পারিয়াও বিপদ দেখিরা রামরায় তংক্ষণার্থ প্রশার্মশার হইলেন, কিন্ত হরিরায় পলায়নে অক্ষম হওয়ায় খৃত হইয়া রাজধানীতে নীত্ত

রাজা দ্বিজভক্ত ছিলেন, তিনি হরিহরকে ব্রাহ্মণ জানিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার তেজব্বিতা দেখিয়া মৃথ্য হইলেন। এবং অন্ন দিনেই তাঁহার গুণগ্রামে এরূপ মোহিত হইলেন বে, হরিহরকে নিজ প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। এই হরিহরের লাখেরাজ ভূমিই (কুবাজপুরের অন্তর্গত) হরিপুর গ্রাম। হরিহর রায় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যান্ত তবংশে ১৯৷২০ পুরুষ চলিতেছে।\*

বিজয় মাণিক্যের পিতার নাম অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর কে তদীর পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাঁহার সম্বন্ধে কেইই কিছু জানে না—এস্থলে জনশ্রুতিও নীরব। এই বিজয় রাজের বিবরণ দ্বারা লাউড়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; লাউড় রাজ্য বে অতি প্রাচীন প্রথম থণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শেষে প্রসঙ্গত এ কথার উল্লেখ করা গিয়াছে।

বিজয় মাণিক্যের পরে তবংশে কে কে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, কতকালই বা তাঁহারা রাজত্ব করেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। বিজয় মাণিক্যের বহুকাল পরে এদেশে মোসলমানগণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্থাসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন কুলীনদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ভরষাজ্ব গোত্রীয় ভাস্কর বৈদান্তিক বল্লালসেনের সভাপণ্ডিত মহারাজ গণেশের ছিলেন। কুল মর্য্যাদা স্থাপন কালে ভাস্কর জীবিত ছিলেন না। তংপুত্র আরুওঝা নাড়ূলী গ্রামে বাস করিতেন বিলয়া তিনি "নাড়িয়াল" নামে পরিচিত হন, এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর বংশজাত শ্রীপতি শ্রীহট্তর লাউড়াধিপতির সভাপণ্ডিত হইয়া লাউড়ে

<sup>\*</sup> এইট্রের ইতিবৃত্ত তৃতীয় ভাগে বংশ-পত্রিকা সহ তবংশায় বিবরণ কথিত হইবে।

আসিয়া বাদ করেন। শ্রীপতির অন্বয়জাত নরসিংহ নাড়িয়াল বিদ্যা শিক্ষার জন্য শ্রীহট্ট হইতে গৌড় রাজধানী সন্নিধানে রামকেলী গ্রামে গমন করেন ও তত্ততা জটাধর সর্বাধিকারীর নিকট সংস্কৃত ও পারস্থা ভাষাদি শিক্ষা করেন।\*

নরসিংহের যশঃ সর্ব্ব প্রচারিত হইল। তাঁহার গুণগ্রাম জ্ঞাত হইয়া দিনাজপুরের রাজা গণেশ তাঁহাকে স্বীয় আমাত্য পদে বরিত করেন। ঐ সময় বঙ্গল্পনে বোগ্যতর শাসনকর্ত্তা কেহ ছিল না; সেই স্থযোগে রাজা গণেশের মনে অতি উচ্চাভিলাষ উপজাত হয়, মন্ত্রীর নিকট তাহা ব্যক্ত করিলে, তৎপরামর্শে তিনি খুষ্টীয় চতুর্দশ শতান্দীতে (১৩৮৫ খঃ) গেয়াস উদ্দীন বাদশাহের পৌত্র দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনকে নিহত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। বঙ্গদেশ বছকাল পরে বিহ্যুৎঝলকের ন্যায় হিন্দুর গৌরব ছটায় স্বল্পমাত্র প্রভাসিত হয়। মন্ত্রীবর স্বীয় বুদ্ধিবলে কেবল মোসলমান দিগকে দমন করিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই,—তিনি মহারাজ গণেশকে স্থপরামর্শ দিয়া বছবিধ সৎকার্য্যের অমুষ্ঠান করেন। † তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ গণেশ বছতর দেবমন্দির, পুন্ধরিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎকালের জন্য পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। ‡

রাজকার্য্য ব্যপদেশে নরসিংহকে প্রায়শঃ বিদেশে বাস করিতে হইত।
সামাজিক বিষয়েও নরসিংহের কম আধিপত্য ছিল না; বারেন্দ্র সমাজে তিনি
অগ্রণী ছিলেন। নরসিংহ মধুমৈত্রকে স্বীয় কক্সা সম্প্রদান করায়, বারেন্দ্র
সমাজে "কাপ" নামে এক মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়; ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণ
সমাজে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ১ নরসিংহ বিদেশ প্রবাসী হইলেও
আমাদের শ্রীহট্টের অধিবাসী, অতএব ইহা শ্রীহট্ট বাসীরই একটি কীর্ত্তি।

<sup>\*</sup> অবৈত বাল্লীলা সূত্ৰ।

<sup>†</sup> Marshman's History of Bengal. Sect. II, p. 16.

<sup>†</sup> Stewart's History of Bengal. Sect. IV, p. 108.

রেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি থ্যাত।
সিদ্ধ শোতিয়াথ্য অরুওথার বংশলাত ॥
সেই নরসিংহের যশঃ ঘোবে ত্রিভুবন।
সর্ব্ব শাল্পে স্থপতিত অতি বিচক্ষণ॥

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতান্দীর প্রারম্ভে লাউড় দেশ কাত্যায়ন গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ
নুপতি \* কর্ত্বক শাসিত হয় ; ঐ রাজার নাম দিব্যসিংহ।
দিব্যসিংহের রাজধানী লাউড়ের নবগ্রামে ছিল। নবগ্রাম
বাসী পূর্কোক্ত নরসিংহ নাড়িয়ালের পুত্র কুবের তর্ক-

পঞ্চানন রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। † ইটা—পাঁচ গাও নিবাসী কাত্যায়ন গোত্রীয় প্রীযুক্ত রামকমল শান্ত্রী মহাশয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ গণের বিবরণে আমাদিগকে লিথিয়াছেন,—"কালক্রমে এই কাত্যায়ন বংশে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ প্রাত্নভূতি হন। স্থপ্রসিদ্ধ অবৈতাচার্য্যের পিতা দত্তক চন্দ্রিকা প্রণেতা কুবেরাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।"

রাজমন্ত্রী কুবেরাচার্য্য অতি বিদ্বান, বৃদ্ধিমান ও ধর্মপরারণ ছিলেন। তাঁহার স্থমন্ত্রণা প্রভাবে লাউড় দেশ অচিরেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠে। মন্ত্রীর দক্ষতার রাজা পরিতৃষ্ট, জন-হিতৈষণায় প্রজাবর্গ প্রফুল্ল, এবং অমায়িকতার প্রতিবাসীবর্গ বাধা ছিল। কুবেরাচার্য্য রাজা প্রজা সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তত্রত্য পণ্ডিত সমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

যাঁহার আবাসস্থান বলিয়া শান্তিপুর একটি বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হইয়াছে,

গ্রীমং অবৈতাচার্য।

ইইয়াছিল, সমস্ত বঙ্গদেশে যাঁহার যশঃ প্রভা পরিব্যাপ্ত,
কলিযুগে যিনি প্রাচীনকালীয় তাপস কুলের উদাহরণ রাখিয়া গিরাছেন,
ঋষিকল্প সেই অবৈত, কুবেরাচার্য্য ও নাভাদেবী হইতে ১৪৩৪ খুষ্টাব্দের

বাঁহার মন্ত্রণাবলে প্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈলা রাজা।
বাঁর কক্ষা বিবাহে হয় 'কাপের' উৎপত্তি।
লাউড় প্রদেশে হয় বাঁহার বসতি ॥ " ইত্যাদি।

অবৈত প্ৰকাশ গ্ৰন্থ।

 <sup>&</sup>quot;বলের জ্বাতিয় ইতিহাস" ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৯১ পৃঠা
 কাষেত প্রকাশ গ্রন্থ।

মাঘমাদে নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। \* অতএব লাউড় কেবল এইটের নহে, সমস্ত বৈঞ্চব সমাজের ভক্তি ও গৌরবের স্থল।

অবৈতের জন্মগ্রহণের পর রাজা দিব্যসিংহেরও একটি নবকুমার জাত হয়, নবগ্রামে এই রাজকুমারই অবৈতের ধেলার সঙ্গী ছিলেন। ছই জনে একত্র খেলাক্রিতেন, ভ্রমণ ক্রিতেন ও অধ্যয়ন ক্রিতেন। † অব্দৈতের পিতৃদ্ত নাম কমলাক্ষ, তিনি বাল্যকালেই লাউড়ের পণাতীর্থের মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ইতিবৃত্তের প্রথমভাগ নবম অধ্যায়ে 'প্রণাতীর্থ প্রকাশ' প্রসঙ্গে তাহা বলা গিয়াছে।

ष्प्रदेशक खरिशारक रा अकन्नन महाशुक्रम विनिष्ठी था। क हरेरवन, ज्यनहे जाहान লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছিল; তথনই তাঁহার সর্বভূতে দরা ও গুরুজনে একান্ত ভক্তি ইত্যাদি দর্শনে সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, যে কোন বিষয়, যত কেন কঠিন হউক, একবার মাত্র পাঠ করিলেই কদাপি তাহা ভূলিতেন না। এই জন্য সকলে তাঁহাকে 'শ্রুতিধর' বলিত। কাজেই অত্যন্ন কাল মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রে তিনি স্থাশিকিত হইয়া উঠিলেন।

কুবেরাচার্য্য পুত্রের ক্বতিত্বে আনন্দিত হইয়া অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভের জন্ম, তাঁহাকে শান্তিপুরে প্রেরণ করিলেন। তত্ত্তা পূর্ণবাটী গ্রামে ! অধ্যাপক শান্তদিজের গৃহে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার নিকট তিনি দর্শনাদি শান্ত শিক্ষা করেন। ইহার কিছুকাল পরে, অধৈত-পিতা কুবেরাচার্য্য রাজকার্য্য পরি-

> \* "শাকে রস প্রাণ গুনেন্দু মান. শীলাউড়ে পুণ্যময়েছি মাঘে: শীদপ্তমী পুণাতিখৌদিতেংভূ मरेष्ठक्य: कुशशंव**ी**र्गः ॥"

বাল্যলীলা সূত্রম

"ভবে কমলাকে শ্রীকৃবের অতি রক্তে। পডিবারে দিলা রাজকুঙরের দকে ॥"

অবৈত প্ৰকাশ গ্ৰন্থ

🛨 এই श्रीम अधूना शका शर्द्ध পতिত इहेबा विनुध इहेबाएए। व्यव्हे होर्हार्यात स्रोवनी পূকাৎ বিভ্তভাবে বর্ণনা করা যাইবে।

ত্যাগ পূর্ব্বক গলাবাসের জন্ম সপরিবারে শান্তিপুরে গমন করিরাছিলেন।
তাহার কিছুকাল পরে মাধবেক্রপুরী নামক এক সাধু সন্ন্যাসী শান্তিপুর আগমন
করেন। লাউড়বাসী বিজয়পুরী নামক এক সন্ন্যাসী মাধবেক্রপুরীর সতীর্থ
ছিলেন। \* তাঁহার নিকট অন্তৈত্তের বাল্যকালীন অভ্ত চরিত্র শ্রবণে মাধবেক্রপুরীর মনে এই ভাব জন্মে বে, এই বালকটি এক মহাপুরুষ হইবে; তাই
তিনি ভ্রমণোপলক্ষে ইচ্ছা করিয়াই শান্তিপুরে আগমন করেন। মাধবেক্রপুরী
অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, ইহার শিষ্য ঈশরপুরী হইতেই পরে শ্রীচৈতক্তদেব
দীক্ষিত হন। মাধবেক্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিলে, অন্তৈত তাঁহার মহিমার
মুগ্ধ হইয়া, সেই যতিশ্রেষ্ঠ হইতে দীক্ষা মন্ত্র (ঈশরোপাসনা প্রণালী) গ্রহণ
করেন।

অতঃপর পিতার মৃত্যু হইলে, অবৈত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ভারতবর্ধের প্রায় সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন ও নানাস্থানের সাধু মহাত্মাদের সহিত সন্মিলিত হন। তীর্থ দর্শনের পর তিনি শান্তিপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যে তরঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহাতে দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে আন্দোলন তরঙ্গে প্রাচীন বৈষ্ণবধ্দা সংস্কৃত হইবার স্ত্রপাত হয়। এই সময়েই তিনি ভক্তিতত্ব ব্যাধ্যায় প্রবৃত্ত হন, এই সময় হইতেই তাঁহার বিশেষত্ব, এই সময় হইতেই তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা।

শতাব্দজীবী অবৈতাচার্য্য তুইটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীষ্বরের নাম শ্রী ও সীতাদেবী। তাঁহার পাঁচ পুত্র, যথা—অচ্যুতানন্দ, রুফ্মিশ্র, স্বরূপ, জগদীশ ও বলরাম মিশ্র। অবৈতবংশীয়গণ এখন বঙ্গদেশের নানাস্থানে সঙ্গন্ধানে বাস করিতেছেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহারাই শীর্ষস্থানীয় এবং "গোস্বামী" বলিয়া থ্যাত। অবৈতপ্রভু হইতে বর্ত্তমান বংশীয়গণ পর্য্যস্ত ১৩/১৪ পুরুষ, কোথাও বা ১৫/১৬ পুরুষ চলিতেছে।

"ছিলট দেশেতে ছিল নবগ্রাম নাম। বিমল নির্মাল হয় আন্মারাম ধাম । দেহি গ্রামে আমি ছিলাম পূর্বাশ্রমে।" ইত্যাদি প্রাচীন অবৈতমক্ষল গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্মচরিতামৃতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থে অবৈতাচার্য্যের অমুগত ভক্তগণের
নামের তালিকার রুষ্ণদাস নামক ব্যক্তিকে পাওরা
কৃষ্ণাস।
যায়। ইনি শ্রীহট্টবাসী।

যথন অবৈতাচার্য্য শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ তথন বৃদ্ধ হইরাছিলেন এবং রাজকুমারও তথন উপযুক্ত। বৃদ্ধ বয়সে রাজা স্থশিক্ষিত কুমারের উপর রাজ্যের গুরুভার অর্পণ করিতে অভিলাষ করা অস্বাভাবিক নহে।

এদিকে মন্ত্রিতনয় অবৈতের যশোভাতিতে চতুর্দিক প্রভাসিত; বৈষ্ণব সমাজে তিনি তথন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত। শক্তি উপাসক বৃদ্ধ রাজা এ সংবাদ শুনিয়াছেন। বৃদ্ধকালে তাঁহার আর রাজ্যশাসনের উৎসাহ নাই। তাই তিনি উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ পূর্বক, শাস্তি লাভের আশায় কাশী গমন ব্যপদেশে শান্তিপুরে গমন করিলেন। অবৈতাচার্য্য মহামাশু বৃদ্ধ রাজাকে সমন্মানে গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য রাজার ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে দিব্যসিংহ আর সে প্রতাপান্থিত নরপতি নহেন; মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রাজা মন্ত্রিপুত্রের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন; মন্ত্রিতনয়ের মহিমায় বিমোহিত হইলেন ও কাশী না গিয়া তিনি সেই স্থানেই কিছুকাল অবস্থিতি করিতে বাসনা করিলেন। এইরূপে অবৈতের সংস্রবে থাকিয়া, অবৈতের উপদেশে রাজা অবশেষে শক্তি উপাসনা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিলেন।\* রাজা দিব্যসিংহেরই বৈঞ্চবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। সাধারণতঃ তিনি "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" নামে খ্যাত ছিলেন।

অদৈতের প্রভাব কতদ্র ছিল, এই একটি ঘটনা আলোচনা করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আরও অনেক মান্তগণ্য ব্যক্তি তাঁহার প্রভাবে পদানত ও পরম বৈষ্ণব হন। যাহাদের অত্যাচারে লোকে ত্রাসিত হইত,

<sup>&</sup>quot;শাক্ত মন্ত্ৰ ছাড়ি গ্ৰহণ কৈলা বিষ্ণু মন্ত্ৰ। প্ৰভু কহে আজি তুৱা হৈলা বিষ্ণু তন্ত্ৰ॥"

অবৈত প্ৰকাশ গ্ৰন্থ।

অবৈতাচার্য্যের শিক্ষা প্রভাবে তাহারাও দীনস্বভাব সাধু হয় ও বৈষ্ণব ধর্ণের মহিমা বোষণা করে। উদাহরণ এই কৃষ্ণদাস। \*

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তিপুরের অনতিদ্রে গঙ্গাতীরে এক বিস্তৃত পুল্পোভান নির্মাণ ক্রমে তথায় বাস করিতে সাগিলেন; ঐ স্থান "ফুল্লবাটী" নামে খ্যাত হয়।

কৃষ্ণদাস (দিব্যসিংহ) অবৈতাচার্য্যের বাল্য চরিত—যাথা নবগ্রামে (লাউড়ে)
স্বন্ধং প্রত্যক্ষ করেন, ফুল্লবাটী অবস্থান কালে তত্তাবং ঘটনা অবলমনে সংস্কৃত
ভাষার সংক্ষেপে এক গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থের নাম "বাল্যলীলা-স্ত্র।"
শ্রীচৈতগুদেবও তদমুচরগণের চরিত্র ঘটিত অনেক প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, বাল্যলীলা
স্ত্র এ সকলের আদি। তৎপূর্ব্বে চরিত্রবর্ণনাত্মক এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গদেশে
প্রকাশিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী" গ্রন্থের
পরার ছন্দে অমুবাদ করেন। † শ্রীহট্রবাসী সম্রান্থ নৃপতি-কবি কর্তৃক
লীলাগ্রন্থ রচনার স্ত্রপাত হয় এবং তিনিই শিশু বঙ্গভাষার পরিপ্রী করিয়া
ছিলেন, ইহা ভাবিতে আনন্দ।

যে সমাজে যথন কোন মহাপুরুষ আবিভূতি হন, সেই মহাপুরুষের প্রভাবে
অন্তান্ত বিষয়ের ন্তায়, তথাকার সাহিত্যও উন্নতি লাভ
ফশান নাগর ও
অবৈত প্রকাশ।
করেন,—সাহিত্য তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ হয়, নবভাবে
নববলে বলিয়ান হয়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যেরও
একদা সে সোভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথন বঙ্গভাষার শৈশব
অবস্থা, তাই সে মহাশক্তি ভাষা শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিতেই পর্যাবসিত হয়।

অদ্বৈতপ্ৰকাশ গ্ৰন্থ।

<sup>\* &</sup>quot;গ্রীহট দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল।
এই রাজা বৈষ্ণবের দ্বেণী ছিল বড়।
বৈরাগী হৈঞা প্রভুর কৃপা পাইল দঢ়॥ "—

<sup>†</sup> শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ ক্রষ্টব্য। "প্রাচীন কালে জরতীর্থ-মূনির শিষ্য বিষ্ণুপ্রী বিষ্ণৃভক্তি রপ্নাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জরতীর্থের একশিব্যের নাম পুরুষোত্তম, ইহু ার শিষ্য ব্যাসতীর্থ, ব্যাসের শিষ্য লক্ষ্মীপতি। লক্ষ্মীপতিই অবৈভাচার্য্যের মন্ত্র-

এই লীলা লেথকগণের আদর্শ শ্রীহট্ট বাসী মুরারি গুপ্ত। ইনি বাঙ্গালায় অনেক পদ এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ 'চৈতনাচরিত' রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রধান অমুদঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ ও অবৈতাচার্য্য। মহাপ্রভুর ন্যায় ইহাঁদের লীলা কথাও অল বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। অহিত প্রভুর চরিত্রগ্রন্থের মধ্যে অধৈতপ্রকাশ ও অধৈতমঙ্গলই প্রধান। গ্রন্থর অবৈত প্রভুর শিষ্য প্রণীত ও প্রামাণ্য; তন্মধ্যে অবৈতপ্রকাশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ঈশান নাগর অবৈতাচার্য্যের শিষ্য ও অমূচর ছিলেন। ঈশানের জন্ম-স্থান লাউড। ঈশানের পিতা দরিদ্র ব্যক্তি-আত্মীয় বন্ধ বিহীন। ঈশানের যথন পিতৃ বিয়োগ ঘটে, তথন তাঁহার বয়ক্রম পাঁচবৎসর মাত্র; পাঁচ বৎসরের অপোগণ্ড শিশু লইয়া হুঃখিনী ঈশানজননী ভীষণ সংসার-সাগরে ভাসিলেন। ঘরে যৎসামান্য তৈজন পত্র ছিল, প্রতিবাসীদের পরামর্শ ও আদেশে তাহা বিক্রম করিলেন এবং তথারা পতির উর্দ্ধদৈহিক অমুষ্ঠান সম্পাদিত হুইল। ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা হইল বটে. কিন্তু ঈশানের প্রাণ রক্ষার উপায় থাকিল ना। चरत थांकिरन ना थांहेग्रा प्रशुर्त्व मरतन, कार्ष्क्रहे ष्वनाथा विधवा श्रुरहत्त বাহির হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? কে তাঁহার শিশুর মুখে চুটি অন্ন मिर्द ?

হঠাৎ অবৈতপ্রভুর কথা বিধবার মনে পড়িল। অবৈতের প্রভাব তথন সমস্ত বঙ্গে পরিব্যাপ্ত। সর্বজীবে দয়া, অনাথ নিরাশ্রয়ের প্রতি তাঁহার অসমী সমবেদনা এভৃতি মারণ হওয়ায় বিধবার হৃদয়ে ভর্সা হইল, মনে বল আসিল। বিধবা ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া শান্তিপুরাভিমূথে ধাবিতা श्रुटेशन ।

দাতা মাধবেক্সপুরীর শুরু। দিব্য সিংহ অধ্যেতাচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করার, বিশুপুরীর সহিত ভাহার সম্বন্ধ হচিত হইতেছে। তিনি গুরু সম্পর্কীয়, বিশ্পুনীর কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ৰশৰী হইয়াছেন।" মৎসম্পাদিত শ্ৰীহট্ৰদৰ্পণ পত্ৰিকা।

ঈশানের হংথিনী জননী যেদিন অধৈতের শান্তি ভবনে উপস্থিত হইলেন, সেদিন অধৈতেগৃহে আনন্দোৎসব, সেইদিন অধৈতের জ্যেষ্ঠ তনর অচ্যুতানন্দের শুভ বিভারম্ভ ছিল। দীর্ঘপর্য্যটনে বছক্লেশে বিধবা সেই উৎসব দিনে উপস্থিত হইলেন। অধৈতগৃহিনী সীতাদেবী আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন; তাঁহার হংথের কাহিনী শ্রবণে সেই আনন্দবাসরেই সীতা দরদরিত ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন। হংথিনীর নিরাশ্রয় তনরকে সীতা কোলে লইলেন, স্নেহে মুথচুম্বন করিলেন। এরপ দিগন্ত প্রসারিত দয়া, এরপ অপার ক্রপার চিত্র দর্শনে বিধবার নেত্রে ক্লতজ্ঞতার উপহার, মুক্তাবিন্দ্র ভার ঝরিতে লাগিল।

অহৈত বিধবাকে আশ্রয় দিলেন। সে ১৪৯৭ খৃষ্টান্দের কথা। ঈশান তথন পঞ্চম বর্ষিয় বালক মাত্র। অহৈত প্রভু ঈশানকে সে শুভদিনেই দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন। ঈশান অহৈতের শিশু মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অবৈতাচার্য্যের যত্নে ঈশান কালক্রমে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্র চর্চা না করিয়া সর্বাদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াই পরিভৃপ্ত হইতেন।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে অবৈত প্রভু অপ্রকট হন। গুরুর দেহত্যাগে ঈশান অত্যন্ত ব্যথিত হইয়। পড়েন। শোকদ্ম ঈশানের তখন জীবনভার বহনের একমাত্র উপায়, গুরুর চরিত্র চিস্তায় ছিল। ঈশানের মনে এই সময় একটা গুভ করনা উপজাত হয়, যাহার জন্ম বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট ঋণী। ঈশান স্বীয় গুরুর মধুর জীবনকাহিনী, যাহা স্বয়ং সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অবৈতের বাল্যলীলা তিনি দেখেন নাই। শ্রীহট্টে যাহা ঘটিয়াছিল, এরং শান্তিপুরে তাঁহার স্বরণাতীত কালে যে হিল্লোল উঠিয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তজ্জন্ত ঈশান পশ্চাৎপদ হইলেন না। লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের গ্রন্থে তিনি গুরুর শ্রীহট্টীয় লীলা প্রাপ্ত হইলেন এবং অবৈতের আবাল্যসঙ্গী পদ্মনাভ ও শ্রামদাসের নিকট, শান্তিপুরে সংঘটিত তাঁহার স্বরণাতীত কালের ঘটনাবলী গুনিয়া লিখিয়া রাখিলেন। \* স্বর্শান্ট ঘটনাবলী

<sup>\* &</sup>quot;লাউড়িয়া কৃষ্ণ দাসের বাল্যলীলা হতা। যে এছ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র" s

নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; স্থতরাং অধৈতচরিত্র বর্ণন করিতে তাঁহার আর প্রতিবন্ধক থাকিল না।

এই গুভামুষ্ঠানের জন্ম ঈশান অদ্বৈতের জন্মভূমি লাউড়ে যাইবেন মনে করিলেন। নবগ্রাম অদ্বৈতের জন্মভূমি ও তাঁহার প্রিয়ন্থান। \* অদ্বৈত একদা ঈশানকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঈশান যেন লাউড়ে গিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। † ঈশান এই সমন্ত্রই সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত কাল মনে করিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই সীতাদেবীর অনুমতি লইয়া লাউড়ে আগমন করিলেন।

শ্রীহট্টে আসিয়া ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সংশান নিজ সঙ্কলামুষায়ী অধৈতাচার্য্যের লীলা ঘটিত যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহারই নাম "অধৈতপ্রকাশ।"
অধৈতপ্রকাশ যথন প্রণীত হয়, তথন ঈশানের বয়স ৭০ বৎসরের উর্দ্ধে।
গ্রন্থখানি ১৫৬৮ খুষ্টাব্দে রচিত হয়। ‡

"বে পড়িসু বে গুনিসু কৃষ্ণাস মুখে। পশ্মনাভ শ্বামদাস বে কহিলা মোকে।
পাপচকে বে লীলা মুক্তি করিসু দর্শন। প্রভু আক্তামতে তাহা করিসু বর্ণন।"

——অদ্বৈতপ্ৰকাশ গ্ৰন্থ।

"বঙ্গদেশে এইট নিকট নবগ্রাম।
 সর্বারাধ্য অধৈতচন্দ্রের প্রিরধাম।" ইত্যাদি।

—ভক্তি রক্তাকর গ্রন্থ।

† "তুমি মোর প্রিয় শিষ্য আত্মন্ত সমানে। মোর অগোচরে দূংখ লা ভাবিও মনে। গৌর নাম প্রচারিত মোর জন্মছানে॥"

—অধৈতপ্ৰকাশ গ্ৰন্থ।

‡ "চৌদ্দশত নবতি শকাক পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈলু গ্রীলাউড় ধামে ॥" —— ঐ। ঈশান শান্তিপুর হইতে আগমনের পর বিবাহ করিয়াছিলেন। সীতা-দেবীর আদেশ ও অমুরোধে সেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী প্রবীনভক্তকে বাধ্য হটুয়া বৃদ্ধকালে দার পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ঈশান ইহাতে একাস্ত আপত্য করিলেও তাহা গ্রাহ্ম হয় নাই; \* কাজেই তিনি বিবাহ করেন। এই ভক্ত-কবির বংশীয়গণ এখনও ব্রুক্তমান আছেন।" † \

---:-p:::---

<sup>&</sup>quot;অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মার ভূষ্টি হর ভূঞি করিলে বিবাহ।
মূঞি কহিলাম মাতা বৃদ্ধি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর। "—
অবৈত প্রকাশ গৃন্থ।

বঙ্গীন্ন সাহিত্য পরিবৎ পতিকা, ১৩০৩ বাং সাঘমাস —সংগ্রহাশিত "ঈশান নাগর" শুবদ্ধ।

### দ্বিতীয় অধ্যায়—জগন্নাথপুরের কথা।

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজা দিব্যসিংহের পুত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তিনি
কতকাল রাজ্যশাসন করেন এবং তাঁহার পুত্রাদি জন্মিরামশন্তর বা রামকান্ত
বা রমানাথ মিশ্র।
হয়তঃ তাঁহার সহিতই তহংশের বিলোপ হইয়া থাকিবে।

কিন্তু ঠিক ঐ সমরই লাউড়ে রমা বা রাম নামক জনৈক প্রাসিদ্ধ ব্যক্তির অবস্থিতির বিষয় জানা যায়। ইনি পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞাতনামা রাজকুমার কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন গোত্রীয় বিজয়সিংহ রাজার বংশ বিলয়া পরিচিত ব্রাহ্মণগণ বলেন যে এই রমা বা রামই তাঁহাদের আদিপুরুষ। ইহাঁকে খৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতান্দীর লোক বলা যাইতে পারে। সেই এক সময় লাউড় হুই ভিন্ন বংশীয় রাজার শাসনাধীনে ছিল, এমন প্রমাণ নাই। প্রশচ্চ, এই বংশে 'সিংহ' উপাধি ধারণের প্রথাও দৃষ্ট হয়। \* কিন্তু মৈথিল কাত্যায়ন গোত্রীয়দের সহ উহাঁদের প্রবরের মিল নাই। দিব্যসিংহ যদি মৈথিল বিপ্র হন, তবে ইহাঁদিগকে তথংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। †

পূর্ব্বোক্ত রাম বা রমার পুত্রের নাম কেশব ছিল; জগনাথপুরের কাত্যায়ন-গণ বলেন যে, এই কেশব ছইতেই তাঁহাদের উদ্ভব।

- \* মৈৰিল বিপ্রগণের সাধারণ উপাধি মিশ্র। মিধিলার রাজবংশীরগণের "সিংহ" উপাধি ধারণ করিবার উদাহরণ আছে, যথা—শিবসিংহ, বলভক্র সিংহ প্রভৃতি। লাউড়ের রালারও নাম দিবাসিংহ এবং জগরাধপুরে ও বিজয়সিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি সিংহত্মক নাম দৃষ্ট হয়।
- † ঐতিহাসিক তত্বাসুসন্ধিৎস্থ ইটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিত্বরদাস মহাশর অসুমান করেন যে, শ্রীহট্টের সমস্ত কাত্যারন পূর্বের এক ছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যে নানাকারণে প্রবরের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইরাছে। কিন্তু অনেকে এই কণা মানিয়া নিতে প্রস্তুত নহেন।

এন্থলে বাণিয়াচন্দের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের কথা উল্লেখ করা আবশ্রক। ইনি পূর্ব্বোক্ত রাম বা রমা-পূত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। এই কেশব মিশ্রের বংশীয়গণ তাঁহাকে কান্তকুজাগত বলেন। বাণিয়াচন্দ্র ও জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন-গণের মধ্যে প্রবরের পার্থক্য থাকায়, এই কেশব মিশ্র নবাগত ও ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই প্রমাণ হয়।

বাণিরাচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু
জ্বানিবার উপায় নাই। বাণিরাচঙ্গে যে জনশ্রুতি প্রচকথা।
তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে এদেশে আগমন করেন।
তাঁহার নৌকায় এক পাষাণ রূপিণী কালী ছিলেন। এদেশে আসিলে বহুক্রোশ
ব্যাপী সাগরকয় হাওরে (জলময় প্রান্তরে) তিনি শুক্তৃমি না পাইয়া, দেবীর
দৈনিক পূজা কোথায় কিরূপে নির্বাহ করিবেন, তাহা ভাবিয়়া চিন্তাকৃলিত
হইলেন। দৈবক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বে একথণ্ড ভূভাগ প্রাপ্তে তথায় দেবীর সিংহাসন
স্থাপন পূর্ব্বক পূজা সমাধা করেন। পরে দেবীকে তথা হইতে উত্তোলন করিতে
না পারিয়া, দেবাভিপ্রায় মতে সেই স্থানেই তিনি অবস্থিতি করেন।\* কেশবের
কর্ম্মচারী জনৈক বণিক বা বাণিয়া ছিল। সেই বাণিয়া ও নৌকা চালক চঙ্গ
জাতীয় ব্যক্তির য়্য়া নামান্মসারে "বাণিয়াচঙ্গ" নামে সেই স্থান খ্যাত হয়। †

<sup>\*</sup> নব্যভারত—পৌষমাস—১৩১৪ বাং, "পরমহংস এমদ ব্রহ্মানন্দপুরী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে কেশব মিশ্রের বংশধর এযুক্তপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক এইরূপই বিবরণ লেখা হইয়াছে।

<sup>† &</sup>quot;A Merchant, who was travelling with a crew of chung or Namasudra boatmen, anchored in the haor over the site on which the village was subsequently built. An image of Goddess Kali was in the boat. \* \* \* The water gradually disappeared, as they do at the present day on the cessation of the rains, and a village was founded by the pious merchant.

Allen's Assam District Gazetteers vol. II. (sylhet) Chap. II. p. 26.

কেহ কেহ বলেন যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ী কেশব মিশ্র এই স্থানটি বাণিয়া অর্থাৎ ব্যবসায়ীর পক্ষে ''চঙ্গ" অর্থাৎ ফুলর বলিয়া বাণিয়াচঙ্গ নামে খ্যাত করেন। বাণিমাচলের জনৈক দেওয়ানের মতে পারভ "বানায়ে জঙ্গ" ( যুদ্ধের স্থল ) পদ হইতে এই নামের উদ্ভব: কিন্তু বণিক ও চঙ্গ বিষয়ক এই কিংবদন্তীর উল্লেখ সরকারী কাগজপত্রেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। \* কাত্যায়ন গোত্রীয় কেশব মিশ্র সেই স্থানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতঃ তথাকার প্রথম রাজা বলিরা পরিগণিত হন। বাণিয়াচঙ্গের কাত্যায়নগণ বলেন যে কেশব মিশ্র কান্তকুক্তাগত এবং তিনি স্বদেশ হইতে নানা লোক আনিয়া বাণিয়াচঙ্গে বসতি স্থাপন করেন। †

জল হইতে নবোখিত সেই বাণিয়াচঙ্গে বণিক ও চঙ্গক্বত প্রথম বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা কেশব মিশ্রের অধিকার ভুক্ত হইরাছিল, ইহা অসঙ্গত ব্যাপার नरह ।

জগন্নাথপুরের ইতিহাস নামক মুদ্রিত কুদ্র পুস্তিকায় লিখিত আছে যে জগন্নাথপুর ও বাণিয়াচন্তের রাজবংশ এক মূলোৎপন্ন। কগন্নাথপুরের রমাকান্ত বা রাম নামক জনৈক কাত্যায়ন গোলীয় বিপ্র কেশব। লাউড়ে আগমন করতঃ বাস করেন, ইহার এক পুত্রের নাম কেশব, তিনি লাউড় ত্যাগ করতঃ জগন্নাথপুরে গমন করেন ও তথার বাস করেন। রমাকান্তের জ্যেষ্ঠ তনর লাউড়েই অবস্থিতি করেন।

এম্বলে এক "কেশ্ব" নাম থাকার যে বাণিরাচঙ্গ ও জগরাণপুরের, বিভিন্ন প্রবর যুক্ত চুই ভিন্ন বংশকে 'জগন্নাথপুরের ইতিহাস' পুস্তিকান্ন এক বংশীন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহা সহজেই অমুমিত হয়। বস্তুতঃ বাণিরা

<sup>\*</sup> Paper No. 798 Dated 1st June 1883 and No. 1462 Dated 3-9-1884.

<sup>†</sup> Allen's Assam District Gazetteers. vol. II, (sylhet) Chap. II. p. 26.

চল্পের কেশব মিশ্রের সঙ্গে জগন্নাথপুরের কাত্যায়নগণের কোনরূপ সম্পর্ক থাকার বিষয় প্রমাণিত হয় না।

জগনাথপুরের কেশবের পুত্রের নাম শণি বা শনাই, শণির পুত্র প্রজাপতি।
প্রজাপতির পুত্রের নাম হর্কার। হর্কার দিল্লী সমাটের অন্থ্রহ লাভ করিরা
"খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তথন হিন্দুদিগকেও "খাঁ" উপাধি প্রদন্ত হইত। \*
হর্কার খাঁ জগনাথপুরে নিজনামে এক বৃহৎ দীঘী খনন করাইরাছিলেন। খাহারা
দীর্ঘিকা খনন করাইতেন, সাধারণতঃ তাঁহাদের সম্মানার্থ "খাঁ" উপাধি প্রদন্ত
হইত বলিরা ক্থিত হয়।

ছর্কার খাঁর পুত্র রাজ সিংহ বা পণ্ডিত খাঁ, ইহার পুত্র জয়, বিজয় ৩ পরমানন্দ। পরমানন্দ তদীয় কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভ সন্থত ছিলেন। সর্ব্ধ জ্যেষ্ঠা জয়সিংহ, "গোবিন্দ সিংহ'' এই উপনামেও পরিচিত ছিলেন। ইহাঁর সময়ে লাউড়ে জাঁহাদের জ্ঞাতি যিনি ছিলেন, নিঃসম্ভানাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সম্পত্তি জয় ও বিজয়ের ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও এক অচিম্ভিত প্রতিবন্ধকে তাহা তাঁহারা অধিকার করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে বাণিয়াচঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

এই উভয় কেশবই সমসাময়িক ছিলেন। বাণিয়াচঙ্গ
প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের পুত্রের নাম দক্ষ, তৎপুত্র
নন্দন, ইহাঁর গণপতি ও কল্যাণ নামে হই পুত্র হয়, তয়াধ্যে কনিষ্ঠ কল্যাঞ্জের
বাহধর ও পদ্মনাভ নামে হই পুত্র জয়ে। পদ্মনাও কীর্ত্তিমান পুরুষ; তাঁহার
চেষ্টায় তদীয় রাজ্যসীমা অতিশয় প্রবর্দ্ধিত হয়। তিনি বাণিয়াচজের সৌষ্টব
বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করেন; বাণিয়াচজের স্বরৃহৎ "সাগরদীবী" তাঁহারই,
কীর্ত্তি। তিনি কর্ণের ন্যায় দাতা ছিলেন, তাঁহার "কর্ণথাঁ" উপাধি ছিল।
তিনি বিদ্যায়রাগী ও প্রজাবৎসল ছিলেন। বাণিয়াচজে তিনি অনেক ব্রাহ্মন

<sup>\* &</sup>quot;কৃষ্ণবিজয়" প্রণেতা মালাধর বহু বা গুণরাজ বাঁও তথংশীয় পুরন্দর খাঁর নাম বন্ধ-সাহিত্যে স্পরিচিত।

রহিয়াছেন। তিনিই স্থদুর কোটালিপাড় হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালম্বারকে বাণিয়াচঙ্গে স্থাপন করেন। এই পদ্মনাভের একাদশ পুত্র হয়, তন্মধ্যে স্থন্দর্থা \* জ্যেষ্ঠ ও গোবিন্দ খাঁ কনিষ্ঠ। গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্তিত ছিলেন. এবং তিনিই রাজ্যাধিকার করেন। ইহাঁর রাজ্যসীমা জগন্নাথপুরের রাজা জন্ম সিংহ (ওরফে গোবিন্দ সিংহ) ও বিজন্ম সিংহের অধিকৃত ভূমি স্পর্শ कतिक्राहिन। शीविन थाँ, अव्यक्तिश्र (वा शीविन निःह) ও विक्रव निःह পরস্পর সমসাময়িক ছিলেন। জয় ও বিজয় সিংহ গোবিন্দর্থার ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না; যুদ্ধবিদ্যাপেক্ষা শাস্ত্রালোচনাই তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ ছिन। †

লাউড়ের অধিপতির বংশ বিলোপ ঘটলে, লাউডের অরক্ষিত প্রজা-গণের উপরে থাসিয়ারা অত্যাচার করিতে আরম্ভ গোবিন্দ খাঁ ও করে; প্রজাগণ এই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্ত,---গোবিন্দ সিংহ ৷ নিজ ধন প্রাণ রক্ষার জন্ম প্রতাপান্বিত বাণিয়াচক্ষ পতির আশ্রয় প্রার্থনা করে। গোবিন্দর্থা তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন ও অনতিবিলম্বে সলৈতে লাউড়ে গমন পূর্ব্বক লাউড় অধিকার করেন। থাসিয়ারা পাহাড়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় গোবিন্দ থাঁ লাউড় রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন, সত্বরেই তথায় কতকগুলি সৈতা রক্ষিত হয়। 🦚 জগন্নাথপুরের ইতিহাস পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, লাউড় ও জগন্নাথ-পুরের রাজবংশীয়দের মধ্যে রাজ্য অবিভক্তভাবে ছিল। দিল্লীদরবারে

<sup>\*</sup> স্থন্দরখা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ গৈড়ক রাজ্য অধিকার করায় তিনি বঞ্চিত হন। এই সময় তিনি বাণিয়াচক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ বেতকান্দি নামক স্থানে গিয়া থাকিবেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখন বেতকান্দিতে অবস্থিতি করিতেছেন। বাণিয়াচক্ষের কাত্যায়ন গোত্রীয় সহ ইহাঁদের প্রবরের ঐক্য নাই। সম্ভবতঃ এই সময় ইহাঁরা প্রবর পরিবর্ত্তন করিয়া, জগন্ধাথ পুরের সমপ্রবর হইয়া থাকিবেন। বিবাদমূলে এইরূপ সম্বন্দচ্ছেদের উদাহরণ এইটে বিরল न्दर ।

<sup>&</sup>quot;গোবিন্দ ছিলেন শুধু জোরে বলবান। জয়সিংহ বিস্তাবৃদ্ধি উভয়ে প্রধান ॥"

লাউড়-পতিই পরিচিত ছিলেন, জগরাথপুরের নাম দিরীতে পরিজ্ঞাত ছিল না, লাউড়-পতির নামেই 'এজমালি' সম্পত্তির কর প্রাণত্ত হইত। \* বস্ততঃ তৎকালে এজমালি সম্পত্তির উপর সামাগ্র কর নির্দিষ্ট থাকিলেও, স্বাধীন লাউড় রাজ্যের উপর কোনরূপ কর অবধারিত ছিল না। তবে লাউড়া-ধিপতি মোগল সমাজ্যের সীমাস্ত রক্ষক রূপে পরিগণিত হইতেন। †

যাহাহউক, গোবিন্দ খাঁ থাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া লাউড়রাজ্য অধিকার ও ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লাউড় সংস্ঠ এজমালি সম্পত্তির রাজস্ব পূর্ববং জয়সিংহ (গোবিন্দ সিংহ) ও বিজয় সিংহকে বহন করিতে হইল। জয় ও বিজয় এইরূপে লাউড় রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে মনে নিতান্ত ক্র হইলেন। গোবিন্দ খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহাদের সাহসে কুলাইল না। তাঁহারা তথন রাজ্যারে আশ্রয় গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন এবং দিল্লী গমন করিয়া লাউড় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। ‡

সম্রাট, জয়সিংহের আবেদনে লাউড়ের আভ্যস্তরীন অবস্থা জ্ঞাত হইয়া

\* লগনাথপুরের ইতিহাস পুরিকার অনেক অসংলগ্ন কথার সমাবেশ আছে বলিরা আমরা সর্বতি ঐ প্রস্থের অনুসরণ করিতে পারি নাই; তাহাতে বাণিরাচলের গোবিন্দ সহ বার ও বিজরের সমস্ত সম্পত্তি এলমালি থাকার কথা লিখিত আছে; ইহা নিতান্তই অলীক। লাউড় ও জগরাথপুরের সম্পত্তি এলমালি ছিল বলিরাও লিখিত আছে। বাণিরাচলের গোবিন্দ খাঁ লাউড় অধিকার করার উক্ত এলমালি সম্পত্তির কতক তাহার অধিকারে আসিতে পারে।

† Laur ceased to be independent, the Rajas submitted to undertake the defence of the *frontier* but did not pay revenue."

Hunter's Statistical Accountes of Assam vol. II.(sylhet)p.92.

#বিরক্ত হইরা তিনি করিলা নিশ্চিত। সম্পত্তি হইতে তারে করিব বঞ্চিত। গোবিন্দের অনিষ্টেতে করি দৃঢ় পণ। চলিলা বে হাই মনে নবাব ভবন। গোবিন্দ খাঁর উপর অসন্তই হইলেন। তখন গোবিন্দকে আনরনের **জন্ত** আরিন্দা ( দৃত ) প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ সিংহের বক্তব্য না শুনা পর্যান্ত জন সিংহকে দিল্লী অবস্থানের জন্য আদেশ প্রদন্ত হইল; স্কৃতরাং জনসিংহও দেশে বাইতে পারিলেন না।

গোবিল খাঁকে নেওয়ার জন্য দৃত আসিল। কিন্ত গোবিল খাঁ আরিলার কথা গ্রাহ্ম করিলেন না; অপিতৃ তাহাকে পদাঘাত করিলেন। বলবান গোবিলাধাঁর ভাম পদাঘাত সে ক্ষুদ্রপ্রাণ মোসলমান সহু করিতে পারিল না, ভূপতিত হইয়া মুর্চ্ছিত হইল। সেই মুচ্ছা আর ভালিল না!!

দৈববশতঃ গোবিন্দকে এইরপে দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল। এই সময় তিনি বাণিয়াচলের চতুর্দিকে মৃৎপ্রাচীর নির্দ্ধাণ করিয়া নগর হুরক্ষিত করেন। তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহাকে ধৃত করার জন্য দিল্লী হইতে সৈগ্র প্রেরিত হয়। বলিতে আনন্দ হয় য়ে, বীরবর গোবিন্দের অতুল বিক্রম তাহারা সহ্ম করিতে সমর্থ হয় নাই। সৈন্যাধক্য গোবিন্দ্রখার সাহস ও শোর্য্যে মোহিত হইলেন। তিনি ব্রিলেন যে গোবিন্দকে কথনই জীবিতাবস্থায় দিল্লীতে নিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে তিনি তাঁহাকে ধৃত করিতেই আদিষ্ট—বধ করিতে নহে। উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তথন তিনি চাতুর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয় বোধ করিলেন।

যুদ্ধ স্থগিত হইল, অধ্যক্ষ মণিব্যবসায়ী রূপে আজমীরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ খা মণিব্যবসায়ীর আহ্বানে মণি দেখিতে তাঁহার নৌকায় উঠিলেন। তদবস্থায় তাঁহাকে ধৃত করা হইল।

ষ্থাকালে গোবিন্দ খাঁ। দিল্লীতে পৌছিলেন। দূত হত্যাও আদেশ অমান্যের জন্য গোবিন্দের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

বলে এক নিবেদন করি তব কাছে।
আমি আর গোবিন্দের বত ভূমি আছে ||
সর্বাব আমাকে দেও সনন্দ করিরা।
আমি একা সব কর দিব পাঠাইরা।" ইত্যাদি।
জগরাধপুরের ইতিহাস।

বিধি নির্বান্ধ অথগুনীর। জর সিংহ বিনা চেষ্টাতেই ঘটনাচক্রে রুড্কাব্যু হইলেন। কিন্তু জরোল্লাসে দেশে আসা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। ভিনি নিশ্চরই কুমুহুর্ত্তে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাই বিচারপ্রার্থী হইরাও তাঁহাকে কিরৎকালের জন্য দিল্লীতে নজরবন্দী স্বরূপ থাকিতে হইরাছিল। ফুর্ভাগ্য বশতঃই দেশে যাওয়ার আদেশ পাইতে তাঁহার অযথা বিলম্ব হইরাছিল।

অনেক দিন তিনি দিলীতে ছিলেন, এবং লাউড়ের রাজা বলিরা দিলীতে পরিচিত হন। দিলীতে তিনি "গোবিন্দ সিংহ" এই উপনামেই খ্যাত ছিলেন।\* যাহা হইক, গোবিন্দ খার দণ্ডের অবধারিত দিন উপস্থিত হইল। ঘাতক পূর্ব্ব পরিচিত গোবিন্দ সিংহকে (জয় সিংহকে ) বধ্য বোধ করিয়া, তাঁহাকেই হত্যা করিল!! ইহাকেই বলে বিধিচক্র! জয়সিংহ অপরের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিনষ্ট করিলেন!

গোবিন্দ খাঁর সভা পণ্ডিত জাতৃকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ † স্বীর পাণ্ডিত্য বলে হিন্দু মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদিগকে সম্ভষ্ট করিয়া, গোবিন্দ খাঁর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন, এই আক্মিক ঘটনায় তিনি বিশেষ ভরসা । পাইলেন।

যাহাহউক, যথাকালে এই প্রান্তির কথা প্রচারিত হইল। ঈশরেছে।
বশতঃই এই বিপ্রাট ঘটিয়াছে, মন্ত্রী প্রভৃতি এইরূপ বুঝাইলে, সম্রাট লাউড়াধিপতি গোবিন্দকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে
শুক্তর দণ্ড—অন্ত প্রকার মৃত্যুর অন্যতম, জাতি-ধ্বংস করিলেন! ‡ জাত্যন্তরিত
হইলে গোবিন্দ খাঁর নাম হবিব খাঁ রাখা হয়। §

 <sup>&</sup>quot;লয়সিংহের ছইনাম ছিল প্রকাশিত।
 গোবিন্দ বলিয়া তাকে অনেকে লানিত॥"

লগরাথপুরের ইতিহাস।

<sup>†</sup> বংশাবলী সহ সামন্নিক বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

<sup>‡ &</sup>quot;The last Hindu king of Laur, called Gobinda, was for some cause, summoned to Delhi and there become a Mahammadan."

Hunter's Statistical Accounts of Assam vol. II. (sylhet)

§ "একের তরে বব্ গিরাছে এক প্রাণ।

অসুচিত বধ করা স্থার এক জান্।

জর সিংহ ( ওরফে গোবিন্দ সিংহ ) নিহত হইলে, প্রতিঘন্দীবিহীন হবিব খাঁ সমগ্র রাজ্যের সনন্দ লাভ করেন। এই সময় হইতেই বাণিয়াচঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশীর রাজ্যণ মোসলমান হন। \*

গোবিন্দ পাঁ মোসলমান হইয়া বাদশাহের সনন্দ লাভ করত: অক্ষন্তদেহে
দেশে প্রত্যাগমন করায় সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁহার
হবিব গাঁ ও
প্রতাপ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। হবিব গাঁ দেশে আসিলে
তদীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণ তাঁহায় জাতিপাতে মর্দ্ধাহত
হইয়াছিলেন। তিনি হুঃথে ও লজ্জায় প্রথমতঃ বাণিয়াচল্পে মান নাই। তাঁহায়
লী ব্রদ্ধচর্ব্য অবলম্বন পূর্ব্ধক বাণিয়াচল্পেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাছে
রাজ্পার দৃষ্টি পথে পতিত হন, এই কারণে তিনি রাজবাটী ত্যাগ করিয়া
পূথক এক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাটীর সন্মুখবর্জী দীর্ঘিকা
আজ পর্য্যস্ত "ঠাকুরাণীর দীঘী" নামে কথিত হয়।

হবিব খাঁ পুনশ্চ বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি লাউড় ও বাণিয়াচঙ্গ উভয়ত্রই বাস করিতে লাগিলেন।

জ্ঞতথব গোবিন্দকে প্রাণে নামারিয়া।
জাতি নাশ কর তারে গোত থাওয়াইয়া।
নবাব বলিলা যব্ এমত বচন।
গোবিন্দের জাতি নাশ হইল তথন।
জাতিচ্যুত হইলেন গোবিন্দ যথন।
হবিব থা নাম তার হইল তথন।
জগরাধপুরের ইতিহাস।

\* এই কাহিনী জগন্নাথপুরের কাত্যায়ন গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত চৌধুরীদের বিরচিত জগন্নাথপুরের ইতিহাস হইতে লব্ধ। গোবিন্দ খাঁর জাতিনাশের কারণ এইরূপই; ইহা অনেকেই বলেন।

† কৰিত আছে, হবিব থাঁ বাদশাহ পরিবারের জনৈক মহিলার পাণি গ্রহণ করতঃ ওাঁহাকে সঙ্গে করিরা আদিরাছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আরও করেকজন সম্ভান্ত মোসলমান বাণিরাচজে আইসেন। এদিকে, বিজয় সিংহ যখন প্রাতার পরিণাম সংবাদ শুনিলেন, তখন আর তাঁহার বিবাদের সীমা থাকিল না। এই অভাবিত ঘটনা গোবিন্দ খাঁর চক্রাস্থেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। শক্রকে অবসর দেওয়া অসঙ্গত, এই নীতি পরিচালিত হইয়া হবিব খাঁ, প্রাত্শোক সম্প্রত বিজয় সিংহকে তখন একেবারেই (সমস্ত সম্পত্তি হইতে) অধিকার চ্যুত্ত করিলেন।\* এই সময় তাঁহার আয় সপ্তলক্ষ মূলার ন্যুন ছিল না। তরফাধিশতির অধিকৃত ভূভাগ ব্যতীত প্রীহট্টের অধিকাংশ পরগণায় তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। †

বিজয় সিংহ যখন দেখিলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই, তখন চরম উপায় দিল্লী গমন করিলেন এবং তিনিই জয় সিংহের (ওরকে গোবিন্দ সিংহের) প্রাতা ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী পরিচয়ে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ম আবেদন করিলেন। এই চেষ্টার ফলে তিনি লাউড় রাজ্যের অর্দ্ধভাগের সনন্দ লাভ করিলেন।

বিজয় জয়োয়াসে দেশে আসিয়া সনন্দের বলে লাউড়ে অধিকার লাভের চেঙী পাইলেন; কিন্তু হবিব খাঁ তাঁহাকে কিছুতেই সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন না। উভয়পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার সন্তাবনা হইয়া উঠিল; কিন্তু বিজয়ের সৈত্তবল নিতান্ত অল্প থাকায় তিনি যুদ্ধে, জয়ের আশা করিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে দিল্লী গমনপূর্বক প্রতিকার করিতে পরামর্শ দিভে লাগিল। তথন বিজয় প্রকৃত অবস্থা সমাটের গোচর করতঃ রাজকীয় সৈম্ভ সাহায়ে নিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ম কৃত সন্ধল্প ইইলেন।

সমাটের আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চলা সঙ্গত নহে; তাহা হইলে সমগ্র লাউড় রাজ্যের অধিকার হইতে হয়তঃ বঞ্চিত হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া হবিব খাঁ, বিঞ্জয়ের পুনঃ দিল্লী গমন সংবাদে চিস্তিত হইলেন।

<sup>†</sup> ক্ষিত আছে, ইটা, ঢাকাদক্ষিণ, গঞ্বও প্রভৃতি পরগণাও হবিব খাঁর রাজ্যজুক্ত হইরাছিল। এখনও বাণিয়াচল প্রগণাকে "সাভলাখী" বলে এবং বাণিয়াচলের আমন ধান "লাণীধান" নামে ধ্যাত।

এই সময়ে ( খঃ ১৭শ শতাব্দী ) শ্রীহট্টে কবি বল্লভ নামে এক প্রতিপত্তি-नानी वास्कि ছिल्नन, हेनि निज्ञी-मुआं कर्डक श्रीहरहेत "निस्तिनात्र" शर्म নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ‡ ইহার ক্ষমতা সামান্ত ছিল না।

বিজয় সিংহ ইঁহারই পরামর্শ ও সহায়তা পাইতেছেন গুনিয়া হবিব খা অনেকাংশে হতোৎসাহ হইলেন। যাহা হউক, প্রধানতঃ ইঁহারই মধ্যস্থতায় বিজ্ঞয় সিংহ ও হবিব খাঁর মধ্যে পরে আপোষ-মীমাংসা হয়। বিজয় সিংহ হবিব খাঁর অনুগত্য স্বীকার ক্রমে স্বীয় সম্পত্তির ছয়পণ অংশ গ্রহণেই তুষ্ট थाकित्नन, हिवर थें। एमें प्राप्त अधिकाती तहित्नन ।

यथन विकास निश्र ७ इविव थाँत मर्त्या विवान চलिए छिल, जथन विकास সিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রমানন্দ সিংহ দেশে ছিলেন না. প্ৰমানন্দ সিংহ বিদ্যার্থীভাবে নবদ্বীপে ছিলেন। পরমানন্দের পত্নী ও দাস জাতি। পতিবিরহ স্টক একটি শ্লোক রচনা পূর্বক নিজগৃহে यक्ष्माक्राक्र त्रां श्रेशां हिएन। এकना विक्र त्रिश्च व्यवः भूतः शिशा विरम्ध কার্য্যামুরোধে ভ্রাতৃগৃহে প্রবেশ করিলে, এই শ্লোকটি কোনরূপে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তৎপাঠে তিনি অমুতপ্ত হন। তিনি তখন পরমানন্দকে আনয়নের জন্ম "দাস" জাতীয় একব্যক্তিকে নবদীপে প্রেরণ করিলেন। **এ** ব্যক্তি যথাকালে নবদীপে গিয়া প্রমানন্দকে জ্যেষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন পূর্বাক দেশে লইয়া আসিল। রাজা ইহাতে অতিশয় তুই হইলেন এবং তাহার কার্য্যতৎপরতার পুরস্কার স্বরূপ সমাজে তাহাদের জল আচরণের বিশেষ সহায়তা করিলেন। কথিত **আছে** যে, জাতুকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদ তৃষ্ণাতুর ছইয়া দাসজাতীয় একব্যক্তির গৃহে জল পান করেন। পশ্চাৎ জলদাতাকে দাসজাতীয় বলিয়া পরিচয় পান। তখন তিনি দাস জাতির জল ব্যবহার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা দান করেন। পণ্ডিতের ব্যবস্থা রাজবিধির সহায়তায় সম্বরই कन्थन रहेमा उठिमाहिल।

পরমানন্দের সহিত একজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি এদেশে আগমন করেন, কেশব-পুরের প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয়গণ তাঁহারই বংশসম্ভূত বলিয়া কবিত আছে। আবার, ঐ বংশীয়গণ রাজা বিজয় সিংহের সময় সপ্তগ্রাম ( সাতগাঁও ) হইতে

এতবিবরণ ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় ক্রইব্য।

আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াও গুনা যায়। সে বাহা হউক, বিজয় সিংছের সময় দত্তবংশীয় প্রভাকর নামক একব্যক্তি আগমন করেন, জানা যায়। প্রভাকরের পুত্র শভুদাসের বৃদ্ধি প্রাথর্ব্যে তুই হইয়া বিজয় সিংহ তাঁহাকে মন্ত্রিজ প্রদান করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহের পরে, শভুদাসের পুত্র বিজয় রাম জগন্নাথপুরের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

বিজয় সিংহের সময়ে রাঘব ভট্টাচার্য্য নামক ভরঘান্ধ গোত্রীয় লানক তপন্থী বিপ্র মিথিলা হইতে এদেশে আগমন করেন। ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া বিজয় সিংহ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই রাঘব পণ্ডিত বংশীয়গণ এখন শিক সোণাইতা পরগণার সাচায়নী প্রামে বাস করিতেছেন। কবি বল্লভের যত্নে বিজয় সিংহ ও হবিব খাঁর বিরোধ ভঞ্জন হইয়া কিছুদিন শাস্তিতে অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু পরম্পরের মনোপুনর্কিবাদ।
মালিক্ত দ্ব হয় নাই। এইজক্তই কিছুদিন যাইতে না যাইতেই বিবাদানল পুনরুদ্দীপ্ত হইল। হুর্ভাগ্য ও ছদিন উপস্থিত হইলে, ভাল করিতে গিয়াও মন্দ ফল ভোগ করিতে হয়। বিবাদের চিরশান্তির জক্ত উভয় রাজ্যের সীমা চিছ্লিত করিয়া লইতে বিজয় সিংহ সঙ্কয় করিলেন। এই রোজ্য বিভাগ্য প্রস্তাবে হবিব খাঁও অসম্মত হইলেন না। স্থিরীকৃত হইল যে, এক নির্দ্ধিট্ট প্রভাতে উভয়ে পরম্পরের রাজধানী অভিমুধে যাত্রা করিবেন, এবং উভয়ে একত্র সম্মিলত হইয়াই রাজ্যসীমা নির্দ্ধান্ত করিবেন।

নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল, অঙ্গীকারামুসারে উভয়েই অস্কুচরবর্গ সহ যাত্রা করিয়া, একস্থানে সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ বিজয় সিংহের নির্দেশিত সীমা ভায়সঙ্গত না হওয়ায় হবিব খাঁ ক্রুদ্ধ হইলেন ও অবজ্ঞা সহকারে তাঁহার শিবিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হবিব খাঁর উদ্শ আচরণে বিজয় সিংহ মর্মাহত হইলেন ও এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। যে স্থলে বিজয়ের পানী ভগ্গ হইয়াছিল, অভাপি ঐ স্থান "পানী ভাঙ্গা" নামে কথিত হইয়া থাকে।

এইরপে বিবাদের স্থান্ত হইল। হবিব থাঁ বিজয় সিংহকে জাতিশ্রম্ভ করিতে কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ নিজপুত্রের সহিত বিজয় সিংহের কক্সার বিবাহ দেওয়ার কথা উপস্থিত করিলেন। বিজয় সিংহ হবিব খাঁর অভিপ্রায় রুঝিতে পারিয়া একবারে অলিয়া উঠিলেন ও তদীয় সর্বনাশ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে হঠাৎ হবিব থাঁর বিরুদ্ধে मां भारति ना ; ( इस्रामित वन ) को नन व्यवस्थान, ठाष्ट्रीकान विखात করিয়া বীরবরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

किছ्निन मर्(गृहे जिनि सोथिक जानवामा अनर्गत हिवर थारक पूरे क्तिरामन। मत्रमण वीत्रभूक्षयरमत्र এक नक्ष्म। इतिव शे विकासत्र कूर्णिमण অফুধাবন করিতে পারিলেন না। কিয়দিবসাত্তে একদা বিজয় সিংহ পূর্ব্বোক্ত বিবাহ প্রসঙ্গ উল্লেখে হবিব খার পুত্র (প্রস্তাবিত জামাতা) মজলিস আলমকে নিমন্ত্রণ করতঃ নিজগৃহে আনয়ন করিলেন ও (নিজ সম্বল্লাসুদারে) হবিব খাঁর বংশ বিলোপ করার মানসে তাঁহার গুপ্ত হত্যার উপায় করিতে লাগিলেন।

অনিক সুকর আলমের রূপে দর্শক মাত্রেই মোহিত হইত, বিজয় তনয়াও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আলম নিশ্চিত নিহত হইতেন, যদি দুয়াবতী বালিকা তাঁহাকে আশু বিপদ্বার্তা না জানাইতেন, যদি রাত্রে তাঁহাকে পनाইরার পরামর্শ না পাঠাইতেন। নৌকাযোগে পলায়ন করাই দ্বির হইল। যে ধাল দিয়া তাঁহার অন্তুচর ওধু বৈঠাযোগে নৌকা চালাইয়া আলমকে লইয়া গলায়ন করে, তাহাই উত্তরকালে "বৈঠাখালি" নামে খ্যাত হইয়াছে।

পুত্র প্রমুখাৎ হবিব থা এই ভয়ানক বিশ্বাস্থাতকতার ত্তনিয়া ক্রোধে ক্লিপ্ত প্রায় হইলেন। বিজয় সিংহও অতি সম্ভর্পণে আত্মরকা করিতে লাগিলেন। **জগন্নাথপুরের** কিন্ত পতন। তিনি হবিব থার ভীষণ রোষবহি হইতে আত্মরকা করিতে সমর্থ হইলেন न।।

একদা বিজয়সিংহ সন্নিকটবর্তী বনে স্বন্ধন ও সৈত্ত পরিবৃত হইয়া মুগয়ায় विश्रिक रन । श्वित्वत्र अक्षकत्र मर्सक्षे कित्रिक, (महे मृगग्ना-कान्तन अक्ष-ঘাতকের হল্তে মৃগের পরিবর্ত্তে সেদিন এক শোকাবহ রাজহত্যা হইয়া গেল!

विकामिश्र निरुष्ठ रहेरान। विकाम-गृहर राहाकात ध्वनि छिथिछ हहेन। সেই সময় হবিব খাঁর সৈভাগণ জগলাধপুরে উপস্থিত হইয়া রাজবাটী লুঠন করিতে লাগিল। বিজয়ের পুত্র রাজবন্ধত সিংহ (নামান্তর প্রতাপসিংহ) ও গন্ধর্করায় বালকমাত্র ছিলেন; তাঁহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। বৈদ্যগণ যথন চলিয়া গেল, বিজয়-তনয়য়য় বাটী প্রত্যাগমনপূর্বক দেখিলেন যে, বাটীতে ল্টিতাবশেষ অতি সামান্ত ক্রবাই তাঁহাদের ব্যবহারের জন্ত রহিনয়ছে। এইরপে পিতার অপরাধে রাজপুত্রয়য় হঠাৎ দারিত্রদশা প্রাপ্ত হই-লেন। বিপদ বিপদকেই আহ্বান করে, হর্ভাগ্যবশতঃ অতঃপর পিতৃব্য পরমানন্দের পুত্র বিনোদচন্তের (ওরফে রূপসিংহের) সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল ও নানা বাহল্য খরচ জন্ত ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। \* এই সুযোগে ক্রাজপুরের চৌধুরীদের পূর্বেপুরুষ তাঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। † এইরপে গৃহবিবাদে জগন্মাথপুরের রাজবংশীয়গণ দারিত্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন। যে পথে কত মহা মহা বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পথে ক্ষুক্ত জগরাণপুরের রাজ্য বিলোপ ঘটিবে, বড় কথা নহে। জগরাণপুরের রাজবাটীর ভগাবশেষ এখন সেই আত্মকলহের নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান আছে। ‡

জগন্নাথপুরের অধঃপতন সংঘটন হইলে,—বিধি-চক্রে রাজবংশীয়গণ দৈশ্যদশ। প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদের কর্মচারী, কেশবপুরের দত্তবংশীয়গণ অশু
কাহারও দাসত্ব স্থীকার করেন নাই। তাঁহারা রাজসাহিত্য-চর্চা।
আশ্রিত ছিলেন, রাজার অবস্থা বিপর্যায়ে অন্তের দারস্থ
হইতে, তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই,—তাঁহারা অন্তাচিত্তে সাহিত্য-চর্চায়
মনঃনিবেশ করেন। এই সময়েই রাধামাধব দত্ত সংস্কৃত ভাষায় "গীত
গোবিন্দের টীকা" "ভারত-সাবিত্রী" "ভ্রমরগীতা" রচনা করেন। ম তিনি
মাতৃভাষার সেবাতেও অমনোযোগী ছিলেন না, বাঙ্গালা "কৃষ্ণলীলা" গীতিকাব্য, "পল্লপুরাণ" ও স্থ্যত্রত পাঁচালী" তাহার পরিচালক। বর্ত্তমানেও

ইহাঁদের বংশাবলী ছ—পরিশিতে ক্রন্টব্য। (২য় ভা: ৩য় খ:)

<sup>🕆 🕮</sup> হটের ইতিবৃত্ত বংশবৃত্তান্তখণ্ডে এতদিবরণ কথিত হইবে ।

<sup>্</sup> এইছলৈ একটা কথা উল্লেখ করিয়া রাণা ভাল। রাজা বিজয়সিংহ সবজে প্রবাদ এই বে, তাঁহার পুত্র সন্তানাদি ছিল না। এই কথায় বাঁহাদের বিবাস, তাঁহারা "জগন্নাথ-পুরের ইতিহাস" পুত্তিকাকে উপস্থাস মনে করেন। এই পুত্তিকার রচয়িত। স্বয়ং অবস্তুই বিজয়সিংহের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

ৰ এই গ্রন্থলৈ মুক্তিত হওয়া আবস্তক, কেশবপুরে কবির স্বহতলিবিত পাগুলিপি আছে।

**एक महानात्रत्र इसनीनात्र भगावनी दिवस्य-**তথংশীর ভক্ত রাধারমণ সমাজে আদৃত।

### তৃতীয় অধ্যায়—বাণিয়াচঙ্গের কথা।

বাণিয়াচঙ্গ নগরের নামোপত্তির কথা দিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। নগরের নাম হইতেই পশ্চাৎ পরগণার নামকরণ হয়। বাণিয়াচক্লের রাজাদের অধিকৃত ভূপরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। এক সময় বাণিয়াচক নগর শ্রীহট্টের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে ভেড়ামোহনা নদী ও কেশব মিশ্র পর্যান্ত স্থান ব্যাপী তাঁহাদের রাজ্য ছিল। ইহা হইতে পারে বহু পরগণা খারিজ হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্ব আয়তনের হ্রাসতা হইয়াছে; তথাপি ইহার ক্রায় রহৎ পরগণা শ্রীহট্টে অক্লই আছে। বর্ত্তমানে বাণিয়াচক, ক্সবা ও জোয়ার ভেদে তুইটা পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে। ক্সবা বাণিয়াচঙ্গের মধ্যেই বাণিয়াচঙ্গ নগর। চতুর্দিকে মুৎপ্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত এই নগর অক্ষা ২৪°৩১´ উ: এবং দ্রাঘি ৯১°২৪´ পু: মধ্যে ষ্মবস্থিত। এই প্রাচীন নগরের স্মাকার কিন্নৎপরিমাণে স্মায়তক্ষেত্রের ক্সায় এবং পরিমাশ প্রায় ৮ বর্গমাইল হইবে। চতুর্দ্ধিকে প্রাচীর বেষ্টিত সম চতুরত্র বাণিরাচঙ্গ গ্রামকে দূর হইতে প্রকাণ্ড পর্বতের ন্থায় দেখা যায়। বিগত ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের গণনামুসারে বাণিয়াচঙ্গের লোকসংখ্যা ২৮৮৮৩ জন। এত বড গ্রাম সমস্ত বঙ্গদেশে আছে কিনা সন্দেহ। \* প্রতি পাড়ার চতুঃপার্যে আম ও বাঁশবাড়ী থাকায় বহুজনাকীর্ণ হইলেও ইহা ভাটী অঞ্চলের অক্সাক্ত গ্রামের ক্তায় তেমন খেলাখেলি দেখা যায় না। বাণিয়াচক নগর বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেও, তথায় প্রায় ত্বইশত দোকান, হুইটি বুহৎ বাজার, ডিম্পেনসারি, হাইস্থুন, পোষ্ট ও তার আফিস প্রভৃতি আছে। অধিবাসীর অবস্থাও উন্নত।

কেশব মিশ্র হইতে রাজা পদ্মনাভ পর্য্যন্ত সকলেই বাণিয়াচঙ্গে অবস্থিতি করিয়া নগরের সোষ্টব বৃদ্ধি করেন। পদ্মনাভ ইহার মধ্যদেশে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা

শবহল শাভিপুরের লোকসংখ্যাও বাণিরাচল হইতে কম।

पनन कदान ७ दावराति अष्ठ करदन । अधनाष्ठ के दर्शन मार्शक विस्तानी তিনিই বাণিয়াচলে বহুতর সন্ত্রাস্থ ব্যক্তিকে স্থাপন করেন। কাত্যায়ন ব্যক্তীত গোতম, জাতুকর্ণ, ভরদান ও কাশুপ প্রভৃতি গোত্রীয় বহুতর প্রধান বংশীয়গণ বাণিয়াচলে আছেন। গৌতম গোত্ৰীয়দের শিবা সম্পদ ঢাকা জিলা পর্যান্ত विष्ठ । ইহাঁর। বলেন যে, তাঁহারা রাজার গুরুবংশ। অনেকে অমুষান করেন, ইহাঁরা রাজার বৈদিক জীয়া কলাপের ঋষিক ছিলেন, তাই আজিও শ্রাদ্ধকালে দর্বী উপহার পান। ইহাঁদের মধ্যেই মহাদেব পঞ্চানন প্রাহুর্ভ ত হন, তাঁহার নামে বাণিয়াচলের যশঃ দেশ দেশান্তর পর্যান্ত বিস্তারিত হইন্নাছে। জাতৃকর্ণ গোত্রীয় মুরারি বিশারদের নাম পূর্ব্বে করা গিয়াছে, স্থাস মহা-রাজের গুরু বাকলাজোড়ের ভট্টাচার্য্যগণ বাণিয়াচলের এই জাতুকর্ণ বংশীয়। রাজার জামাতৃবংশ ভরষাজ গোত্রীয় শততৃজ মিশ্রের সম্বতিগণও বিশেষ মাক্তম্পদ। তদ্যতীত কাশ্রপ গোত্রীয় দ্বিজ্ঞগণ এবং রাজার সেনাপতি চতুরু রায়ের বংশও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। স্থলাস্তরে ইহাঁদের বংশ বিবরণ বর্ণিত হইর্বে। প্রজাবর্গের জলকন্ট নিবারণার্থে রাজা পদ্মনাভ সহস্রসংখ্যক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। । এই জনহিতকর কার্য্যের জ্ঞাই তিনি সর্বপ্রথম "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

তৎপুত্র গোবিন্দ খাঁ, সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত নগরটিকে মোসলমান আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্ম ইহার চতুঃপার্ম প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন, রাজ্যর্দ্ধির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গোবিন্দ মহিনী বাণিয়াচলে পৃথক বাটী প্রস্তুত করতঃ বাস করেন,বলা গিয়াছে জাত্যস্তরিত হওয়ার পর রাজা বাণিয়াচলে অবস্থিতি করিতে ভাল বাসিতেন না; নিকটে থাকিয়া ধর্ম পরায়ণা পত্নীর মনঃকট্ট র্দ্ধি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত না। তদবধি তিনি নবাধিক্বত লাউড়ের বাড়ীতেই অধিক সময় বাস করিতেন; বিশেষ কার্য্য ব্যতীত বাণিয়াচলে আসিতেন না। পুত্র মঞ্জলিস আলম পিত্সরিধানেই বাস করিতেন, কাজেই তিনিও লাউড়বাসী ছিলেন।

<sup>\*</sup> Mr. Luttmon Johnson, the Deputy commissioner Sylhet reported (vide letter No.3385 Dated the 9th Agust, 1881) that "the number of Talab in Baniyachang is estimated to be 1100".

হবিব গাঁর ছইপুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম মজলিস আলম থাঁ। \* আলমের পুত্র আনওয়ার গাঁ। ইহার সময়ে এক আকস্মিক উৎপাতে লাউড় নগর বিধবস্ত ও পরিত্যক্ত হয়। থাসিয়াপর্বতের কয়েকটি রাজা গাসিয়া আজ্রমণ (সর্দার) একত্র মিলিত হইয়া লাউড় আজ্রমণ করে। পঙ্গপালের আয় বস্তু খাসিয়া সৈত্য পর্বত, হইতে আপতিত হইল, মূহুর্ত্তে পথ ঘাট ছাইয়া ফেলিল। যে অল্পসংখ্যক রাজসৈত্য ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাদের চিহ্ন লোপ পাইল। অধিবাসীদিগের যে ষথায় পারিল, প্রাণ লইয়া উর্দ্ধাসে পলাইল। তাহাদের পশুবৎ অত্যাচারে অবশিষ্ট বালয়্বদ্ধ সকলেই নিহত হইল,—লাউড় একরপ জনশ্ন্য হইয়া পড়িল। †

অবৈতাচার্য্যের বিষয় বর্ণনা করা গিয়াছে। অবৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, তাঁহার জন্মগৃহ, তদীয় ভক্তগণ ধ্বংসমূথে পতিত হইতে দেন নাই। ‡ এই খাসিয়া বিপ্লবের কালে আচার্য্যের পীঠরক্ষক নাগর-বংশীয়গণ পলাইয়া গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী ঝাকপাল গ্রামে চলিয়া যান, অস্তাপি ঐ বংশীয়গণ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।§

এইরপে লাউড় একরপ জনশৃত্য হইরা পড়িল—নবগ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং পার্কাত্যভূমি বলিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই জঙ্গলারত হইরা উঠিল। দ যে স্থানে পূর্বে দিব্যসিংহ রাজত্ব করিয়াছেন, ব্যান্ত ভলুক এখন তথাকার রাজা; নাগরিকগণ নবভূষায় সজ্জিত হইয়া সগর্বে যথায় ত্রমণ করিত, এখন

<sup>\*</sup> ইহার নামে বাণিয়াচকের উপাস্তহিত মঞ্জলিসপুর গ্রাম আঞ্জিও বর্তমান আছে।

<sup>† &</sup>quot;In 1744 A. D. Laur was burned by the Khasis, and many of the people moved to Baniyachang." Assam. District Gazetteers. Vol II. (Sylhet) chap II. P. 25.

<sup>‡</sup> अदेवजां जार्रात अन्तर्गृह जेकात अन्तर এই श्राह्य ১म जांग २म अथारिक सहेवा।

<sup>§</sup> ঈশান নাগরের বিভ্ত বংশাবলী দেওয়া অনাবশ্রুক, এছলে একটা শাধা সংক্ষেপে প্রদন্ত হইল। ঈশান নাগরের তিন পুত্র —পুরুবোক্তম নাগর, হরিবক্লভ ও কৃষ্ণবন্ধত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরুবোক্তমের পুত্র রমানাধ, তৎপুত্র কৃষ্ণচরণ, তৎপুত্র গোপালকৃষ্ণ, তাহার পুত্র স্বরূপচক্র, ইহার পুত্র ঈশরচক্র, তৎপুত্র বাদবচক্র, যাদবের পুত্র যোগেশচক্র ও এক শিশু জীবিত আছেন।

শু ১২৯২ বাং—কার্দ্তিক সংখ্যা **জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প**ত্রিকায় আমাদের কর্তৃক বিস্তৃতভাবে এত্রবিরণ প্রকাশিত হয়।

ভাহা মৃগ মাতদের বিচরণ ক্ষেত্র ! স্থনকোলাহলের পরিবর্ত্তে বিহন্ধ-কলরবে সে স্থল এখন প্রতিধ্বনিত ! জগতের বৈচিত্রই এই,—সে উত্তর কোশলঙ নাই, সে ছারাবতীও নাই।

লাউড়ের জঙ্গলে এখন "বাণিয়াচলের হাবিলি" নামে এক ছুর্গের ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই হাবিলি বহু প্রকোষ্ট বিশিষ্ট। অমুমানিক পাঁচশত সৈশ্য ভাহাতে অনায়াসে বাস করিতে পারে; প্রহরার বাণিয়াচলের লফ্ড স্থানে স্থানে উচ্চ মঞ্চাদি ছিল। রাজ্যের উত্তরাংশে থাসিয়া অত্যাচার নিবারণ কল্পে আনওয়ার থাঁ পরে ইহা নির্মাণ করেন। এই জন্মই হুর্গটি "বাণিয়াচলের হাবিলি" নামে খ্যাভ হইয়াছে। হুর্গের প্রকোষ্ট বিশেষের কারুকার্য্য দৃষ্টে অমুমিত হয় যে, তিনিকখন কথন স্বয়ং তথায় গিয়াও অবস্থিতি করিতেন। কোন কোন প্রকোষ্ট নৃপবাস যোগ্য কারুকার্য্যে সুশোভিত ছিল, কিন্তু বিগত ভুকম্পে অনেক অংশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। \*

আনওয়ার থাঁ যথন বাণিয়াচঙ্গের অধিকার প্রাপ্ত হন, সেইসময় পূর্ব্ধবজ্বের রাজধানী ঢাকা হইতে মুশিদাবাদে স্থানাস্তরিত হয়। বাঙ্গালার স্থবেদার মুশিদকুলী থাঁ স্বীয় নামাস্ক্রনে প্রাচীন মকস্থদা-বাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মুশিদাবাদ করেন। তিনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্বের এক নৃতন হিসাব প্রস্তুত

<sup>\*</sup>ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ষ্টেটিইকেল একাউণ্টস্ গ্রন্থে লিখিরাছেল যে, 'গোবিল্ল বাঁর পৌত্র আবিদরেজা খুটার অষ্টাদশ শতালীর প্রথমভাগে লাউড় পরিত্যাপ পূর্বক বাণিরাচল নগর নির্মাণ করেন।' একথাটি যে নিভান্তই ভিডিবিহীন ও আলীক তাহা সহক্রেই দেখা যাইতেছে। মি: গেইট তদীর History of Assam গ্রন্থে এই কথার প্রতিথানি করিরাছেন, তৎসমালোচনা ছলে প্রীযুক্ত পল্লনাথ বিদ্ধাবিনোদ মহাশর লিখিরাছেন,— The tradition current among the Hindu families of Baniyachang is that "Kasava Misra, the Brahman anchestor of Gobinda, came from north west and settled at Baniyachang and that as his descendants grew in power they occupied Laur and built a residential fortress there to prevent Khasia raids (Mr. Gait's History of Assam.—A Critical study. P. 20.) গোবিল্ল বাঁর আবিদরেজা বলিরা কোন পৌত্র ছিলেন না, গরিশিট্টে ইছুত বংশপত্তে গাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। বিতীয়তঃ বাণিরাচল নগর যে অতি প্রাচীন, এই সময়ের বহুপূর্বে বে নির্মিত হইরাছে, তাহা তত্ত্বতা দীয়া প্রভৃতির প্রাচীনত্ত্ব বিধ্বংস ও আনওয়ার বাঁতিকের থানিত্বত্বর হাবিলি, নির্মাণ বটনা হইতেই এই প্রনাম্বক মতের শৃষ্টি হইরাছে। গোলেটিয়ারেও আনওয়ার বাঁর নাবের ছলে অমতঃ "আবেদ" নাম লিখিত হইরাছে।

করেন। তৎকালে বাণিয়াচলের অধিপতি স্বাধীন লাউড় পর্বত (রাজকী) ও बहारिःभिष्ठ পরগণায় তাঁহাদের অধিকারের নিদর্শন থালিসা প্রদর্শন করেন। কিন্তু অমুসন্ধানে এই অষ্টাবিংশতি পরগণার ভুক্তরূপে আরও অনেক অতিরিক্ত ভূমি বাহির যোজরাই। হইয়া পড়িল। এই অতিরিক্ত ভূমির জন্ম কর অবধারিত

হয়, কিন্তু বাণিয়াচঙ্গপতি নির্দিষ্ট কর দিয়া সেই ভূমি গ্রহণ না করায়, অন্ত লোকের সহিত তাহা বন্দোবস্ত করা হয়। বন্দোবস্ত-কৃত এই ভূমিই "খালিসা" নামে খ্যাত, এবং যে ভূমি পূর্ব্বাবধি বাণিয়াচল-পতির অধিকারে ছিল, তাহা "মোজরাই" বলিয়া কবিত হয়। \* সুনামগঞ্জ ও ্ ছবিগঞ্জ স্বডিভিশন ব্যতীত শ্রীহট্টের অক্সত্র এইরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

ক্ষিত ২৮ প্রগণার নাম এম্বলে (উত্তরদিক হইতে) যথাক্রমে লিখিত ্ছটল-প্রথমতঃ-রাজকী বা স্বাধীন লাউড় পর্বত।

| দ্বিতীয়র্তঃ—>। | পরগণ | —বংশীকুণ্ডা।    | >0           | পরগণ     | া—আতুয়াজান।       |
|-----------------|------|-----------------|--------------|----------|--------------------|
| २ ।             | "    | রণদিঘা।         | ७७।          | "        | আটগাও।             |
| ं ७।            | "    | সেলবর্ষ।        | 196          | "        | কুবাজপুর।          |
| 8               | "    | স্থাইড়।        | 741.         | "        | জোরার বাণিয়াচঙ্গ। |
|                 | **   | বেতাল।          | 166          | "        | কসবা বাণিয়াচঙ্গ।  |
| <b>&amp;</b>    | ,,   | <b>श्रमाम</b> । | २० ।         | 57       | कनमूथा।            |
| 9 1             | "    | লক্ষণছিরি       | २५।          | "        | विथन्नन।           |
|                 |      | (লক্ষণশ্ৰী)     | २२ ।         | "        | জোয়ানশাহী।        |
| <b>b</b> 1      | . 99 | চামতলা।         | २०।          | ",       | মুড়াকইড়।         |
| . ।             | "    | পাগলা।          |              |          | (মুড়াকড়ি)        |
| . >0            | "    | ছহালিয়া।       | <b>२</b> 8 । | ,,       | কুরশা।             |
| >> 1            | "    | বাজুব্ধাতুয়া।  | २७।          | 11       | জন্তরি (যন্ত্রী)।  |
| ३२ ।            | "    | সিংহচাপড়।      | २७ ।         | "        | হাউলি সোণাইতা।     |
| <b>५०।</b>      | ,,   | সফাহার।         | २१ ।         | "        | সতর সতী।           |
| . :             | ,    | (সফি নগর ?)     | २৮।          | 79       | পাইকুড়া (?) †     |
| 78              | "    | সিকসোণাইতা      | । (সোণ       | ণাউত্তা) |                    |

<sup>•</sup>वानिना कर्त्य वानान(পृथक) कतिया त्मध्या पृथि এवर सामनाहे कर्त्य स्व पृथित नामक মোজরা (উসল) মিলিত।

<sup>+ &</sup>gt;>• धः २३ ल त्म जातित्वत ००० नर ठिठित উछत्त रुविशक्षत ग्रविछिन्तन करिन-সারের নিকট, বাণিরাচলের দেওরান এযুক্ত আজমান রজা সাহেব কর্তৃক ২৮ প্রগণার লিষ্ট-সহ বে বিবরণ প্রদন্ত হর, তাহা হইতে উদ্ধ ত হইল।

এই সময় আনওয়ার খাঁ 'দেওয়ান' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বাণিয়া-চলের অধিপতিগণ দেওয়ান উপাধি ধারণ করিতেছেন।

আনওয়ার ধাঁর তিন পুত্র, তল্মধ্যে আহমদ ধাঁ খ্যাতনামা। স্মাট আরঙ্গ্রেবের সময় মগ ও পটু্গীঞ্জল দম্যুদিগের অত্যাচার দমন করার

জন্ম তাকায় "নাওরা বিভাগ" স্থাপিত হয়। ইহার ব্যয়

নাওরা

নহাল।

নির্কাহার্থ পূর্কবঙ্গের অনেকটি মহাল খারিজ হইয়া ঢাকার

নেজামত সেরেস্তায় ভুক্ত হয়। বাণিয়াচঙ্গ পরগণার কোনও

মহাল ঐ জন্ম থারিজ না হইলেও, নবাব আলীবর্দ্দি থাঁর সময়ে বাণিয়াচঙ্গ-পতির উপরে এইকারণে ৪৮ থানা স্থরহৎ কোষ নৌকা যোগাইবার ভার থাকে। তদমুসারে তিনি ৪৮ থানা রহৎ কোষনৌকা (রণতরি) যোগাইতেন ও তজ্জ্ম "নাওরা জায়গীর" উল্লেখে মহালের ত্রি-চতুর্থাংশ রাজ্ম্ম বাদ পাইতেন। \* এই বাদপ্রাপ্ত রাজ্ম্মের পরিমাণ ৬১৯৪৮ টাকা ছিল। † যে সকল মহালের রাজ্ম্ম বাদ পাওয়া যাইত, তাহা "নাওরা মহাল" বলিয়া কথিত হয়। ‡ তদ্যতীত দিল্লী রাজদরবারের জন্ম শীতল পাটি, তসর বস্ত্র ও হন্তী প্রেরণ জন্ম আরও কয়েক সহস্র টাকা বাদ পাওয়া যাইত। §

রাজকীয় আদেশবলে এই সময়, ইটাপরগণার শ্রামরায় দেওয়ান, শ্রীহট্টের তাবৎ ভূম্যধিকারীর সাহায্যে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ধনন করেন। বাণিয়াচল পতিকেও তাহাতে মজুর দিতে হইয়াছিল। বাণিয়াচলের দেওয়ান সাহেব

The principal Heads of the History and Statistic of Dacca Division

(Sylhet). P, 291.

The fifth report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company. Vol. I. (Bengal presidency.) P. 445.

া বাণিয়াচলে এখনও ১৬ কোষা, ৩২ কোষা, ইত্যাদি মহালের নাম গুনা যায়। বে বে মহালের আয় হইতে যত সংখ্যক নৌকা প্রেরিত হইত, সেই সংখ্যাস্থ্সারে মহালের নাম নিশিষ্ট হইত।

<sup>\* &</sup>quot;In the time of Alibardi Khan, a tribute of 48 long boats was imposed on the Baniachang chief and subsequently three-forth of his estates assessed."

<sup>† &</sup>quot;Nowarreh establishment in 1169, before the disbursement of Seryle and Zeinshahy, was here, in all Rs. 205373, supplied from 3 Pergunnahs, now reduced to the great wood zemindary pargunnah of Baniyachang, in the fork of Soormah and Cossiary rivers assessed for Rs 61948."

<sup>§</sup> এীমুত কৈলাস চন্দ্ৰ সিংহ প্ৰণীত ত্ৰিপুরার ইতিহাস ৩য় ভা: ৩য় **ভ: ২৯**৭ পৃষ্ঠা।

<sup>¶</sup> এ গ্রিবরণ ইতিপূর্বে (২য় ভা: ১ম অধ্যায়ে ) কথিত হইয়াছে।

পক্ষে, মজুর সহ আতাউল্লা মৃধা নামক এক ব্যক্তি ইটা গিয়াছিল। মজুরদের বেতন প্রাপ্তে মৃধা যে রসিদ দেয়, তাহাতে দেওয়ান আদমের \* নামান্ধিত মোহর ও "১১৫৬ বাং" (১৭৪৯ খঃ) তারিধ আছে। †

দেওয়ান আহমদ খাঁর তিন পুত্র,—জামাল, কামাল, ‡ ও কেশর। তন্মধ্যে

পরবর্ত্তী
কীন্তি।
ইনি অতি শিষ্ট ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। নিতাস্ত বাদ্যকালে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর সন্তান হওয়ার
উপবৃক্ত কাল চলিয়া যাওয়ায়, তিনি সদা চিস্তিত থাকিতেন। এক পত্নী
থাকা সত্তে বিতীয় দার গ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এস্থলে বলা আবগ্রক

থাকা সত্তে থাল চাল্যা বাত্যায়, তিন প্রাণ চাল্ড বানি তেন। এছলে বলা আবশুক থাকা সত্তে থিতীয় দার গ্রহণে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এছলে বলা আবশুক যে এই বংশীয়েরা মোসলমান হইলেও, হিন্দু রীতি নীতির বিশেষ পক্ষপাতী। যাহা হউক, অবশেষে বিবিসাহেবার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীর সস্তান হইবার "উমেদ" (সন্তাবনা) হওয়ায়, আনন্দিত হইয়া তিনি দানাদি অনেক সংকার্য্য করিয়াছিলেন। সেই গর্ভে একটি সুন্দর পুত্র সস্তান জাত হয়, ইহার নাম উমেদরকা রাথেন।

উমেদ রজার সময় পর্যান্ত বাণিয়াচঙ্গের সম্পত্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। তৎকালে তিনিই শ্রীহট্টের সর্বপ্রধান ভূম্যধিকারী ও এক মাত্র রাজকল্প

<sup>\*</sup> বাণিয়াচলের দেওয়ানদের যে বংশাবলী আমাদের হন্তপত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সময়ে আহমদ খাঁ ও তাঁহার ছুইআতা বর্তমান ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। ইহাদের নাম আমৃদ ও হবিব ছিল বলিয়া কখিত আছে। আদম বলিয়া ঐ সময়ে বা ইহার কিছুপরে বাণিয়াচল্ল-বংশে কেই ছিলেন না। রসিদের লিখিত আদম, আহমদ খাঁর আতাদের অক্ততমের নামের গোলবোপ হইতেও পারে, বথা আমৃদ—আদম। আছুদ ও আদম নামে বিশেষ পার্থক্য না থাকাতে আমুদের ডাক নাম আদম হওয়াও বিচিত্র সেই। তাহা না হইলে এই আদমকে বাণিয়াচলাধিপতির দেওয়ান অভিবায়ুক্ত কোন উচ্চ কর্মচারী বলিয়া নির্দেশ করিলে বোধ হয় সকত হইবে।

<sup>†</sup> মূল রসিদ আমাদের হন্তপত হইরাছে, তাহা এইরপ ঃ—''লিখিতং জীসেক আতাউল্লা মুধা পং বাণিরাচক মহাল মজকুর কবল পত্র মিদং কার্যঞ্চ আগে আমি মুকাম পরপ্রে ইটাত ৺ জিউর দিখিত পরপণা মজকুরর মাটী কামলা বেপার লৈয়া পিয়া মাটীকাম করি-ছিলাম আমরার অজুরা সম্ব দিয়ি মজকুর যে মাটী কাটিছিলাম এর ম্বলপ ২০৫/১৪॥ বিস কাহন ছইপণ চৌকপণ্ডা সাজে 'কোড়ি মোং তপছিল ম্বলপ মজকুর পৌরিবল্লভ পৌতদারও পররহর তহবিল হনে তাম্মি কামাল স্মজিরা পাইলাম পাইয়া কবজ দিলাম ছালিন হনে দাওয়াকরিবুটাবাতিল এতদর্থে ক্রজপত্র দিলাম। ইতি সন ১১৫০ সাল বতারিখ সাবান"। (রসিদের দক্ষিণপার্থশীর্থে পাঁচটি পারস্য মোহর এবং আতাউল্লা মুধার নাম দত্ত্বত আছে।") ‡ ইটাদের নামে ছইটি দীবা বর্ডমান রহিয়াছে।

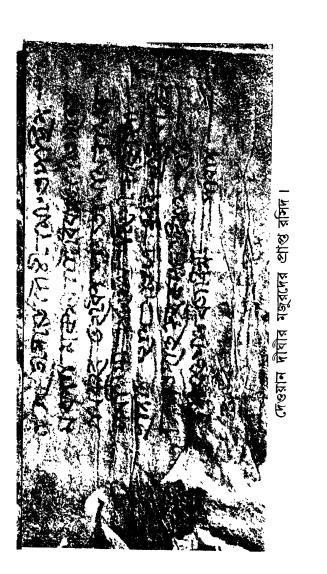

ব্যক্তি ছিলেন। \* দেওয়ান উমেদ রজাবড়ই ধর্মান্মাও লোকহিতৈবী ছিলেন। क्रयरकत्रा अथन भर्यास विभागात्म (मध्यान छरमपत्रवात 'त्वाचारे' विमा पारकने কতকাল যাবৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন হিতৈৰণা আজভ সাধারণের স্বতিপটে তাঁহাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। দেওয়ান উমেদর**জার স্বয়** গবর্ণমেন্ট লাউড প্রভৃতি সম্পত্তি হইতে তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করেন। উমেদ রব্ধা অনেক ভূমিদান করিয়া গিয়ীছেন। প্রীহট্টের সরকারী মহাকেব ধানায় উমেদ রকার প্রদত্ত ভূদানের অনেকগুলি সনন্দ রক্ষিত আছে, এই সনন্দগুলিতে ১৭৬৪---১৭৮৫ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত তারিখ পাওয়া যায়। † ঐ সময়ের পরেও তিনি কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

**(ए** ७ द्यान अपन प्रकार होति भूख,—ए ७ द्यान वाल्य तका, कूत्रवान दका, थानम तका, ও थानानत तका। देशांत्रा उक्ता छिरक छुनान कतिया यनची হইয়াছেন; শ্রীহট্ট কালেক্টরীর রেকর্ডে ঐ সনন্দ গুলির প্রতিলিপিও আছে। ‡ এই ভ্রাত চতুষ্টয়ের নামে অনেক রহৎ রহৎ তালুকের নামকরণ হইরাছে।

Extract from the letter written by Mr. John Willis, the Collector, to the Board of Revenue—Dated 15th January, 1790.
Vide Statistical Accounts of Assam Vol. II. (Sylhet).

+ পরগণা বাণিয়াচলে দেওয়ানরা যে সমস্ত ভূমিদান করেন, তল্মধ্যে কয়েকটি সনদেও था शतक नाम नित्त (पथमा (भन, देशा मकनर वाशिमाकनामी हिलन।

| প্রাপকের নাম।                      | वक्षेंच । | ভূপরিমাণ।   | দাভার নাম ও<br>ও ঠিকানা।     |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| সদানন্দ তকালস্থার<br>নন্দরাম শর্মা | دودد      | 8/•         | উমেদরজা<br>সাং বাণিয়াচল।    |
|                                    | "         | "           | ,,                           |
| রাজগীর সন্ন্যাসী (ক)               | 2280      | >818        | ,,                           |
| হৃদয়রাম শূর্মা                    | 2222      | 4/0         | ,,                           |
| মিয়াকাম উল্লা                     | 2259      | 8 •         | ,,                           |
| নৈয়দএওক উক্লা                     | 2242      | >0 0        | ,,                           |
| বিক্রমরাম শর্মা                    | >>>-      | 8/•         | ,,                           |
| ভাষরাম শক্ষা                       | >>>>      | 6/-         | ,,                           |
| রাজকৃষ্ণ শশ্মণ                     | 229F      | <b>6/</b> 0 | আদ্মরজা                      |
| কীভিরাম সন্ন্যাসী                  | 8444      | 5/0         | সাং বাণিয়াচল।<br>আল্মরজা '' |
| नवनंदन महाभी                       | >>        | 6/0         | <b>A</b>                     |
| বিক্রমরাম শব্দী                    | >>>6      | 8/•         | चांनावत्रव्या ,,             |

<sup>(</sup>ক) পিরি উপাধিধারী সম্নাসীগণ বাণিরাচজের কালীর নিতা পূজাদি নির্জায়

<sup>\* &</sup>quot;The proprietor of Baniachang, Umeder Reza, who is the only Zeminder of the district (Sylhet) is a respectable old man."

আলম রক্ষা সরল ও সদয় হাদয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু কর্মচারীগণ তাঁছাকে
নির্ব্বোধ মনে করিত। তিনি অনর্থক অনেক ব্যয় করিতেন, তাঁহার সম্বদ্ধে
আনেক গল্প প্রচলিত আছে। অমুচিত অপব্যয় করার জল্প আজ পর্যাস্ত লোকে "আলম বেচপা" বলিয়াবোকা লোককে সংজ্ঞিত করে। দেওয়ান আলম রক্ষার পুত্র নসরত রক্ষা এবং কুরবান রক্ষার পুত্র আমন রক্ষা ও জামন রক্ষা। পিতৃবিয়োগের কিয়ৎকাল পর অল্প বয়েস জামন রক্ষা জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় সরকার বাহাত্ব বাদী ও দেওয়ান জামন রক্ষা গয়রছ বিবাদী নামীয় ১৮৪২ ইং ৪৪৯৬ নং মোকদ্দমা নিম্পত্তি হইলে, তাঁহাদের প্রত্বিক্রম প্রদন্ত ভূমি স্ত্রে "ব্রাহ্মণান" "ভালে আদমিয়ান" "পুসবাসান", নামে কতক ভূমি কসবা বাণিয়াচল হইতে গবর্ণমেণ্ট খাস করতঃ নৃত্ন বন্দোবস্ত করেন।

জামন রজার পুত্র মামন রজা, মামন রজার পুত্র দেওয়ান আজমান রজা বর্তমান আছেন।

वानिज्ञाच्य-कर्षाचात्रीरमत्र मरश्य "मञ्चत्र", "खमामात्र", "मत्रमात्र" छे शाशि-शात्री कर्षाचात्रीवर्ग मामन कार्या नियुक्त ছिल्मन। हे हैं। एतत्र खरनरक हे कामकरम

সাধারণ

ছটাকথা।

জমিদার শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছেন। যাহারা হিসাব-পত্র

রক্ষা ও আয় ব্যায় সংক্রান্ত দায়িত্ব জনক কার্য্য করিতেন,
তাঁহারা বিশ্বাস খ্যাতি প্রাপ্ত হইতেন। \* অহাপি তহংশীয়-

গণ ঐ উপাধি ধারণ করিতেছেন। "মণ্ডল" উপাধিধারী কর্মচারিগণ রাজস্ব আদায়ের কর্ম করিতেন † ও আদায়ী রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। অবৈধাচরণ করিলে ইহাঁরা কঠোর দণ্ড পাইতেন। অনেক মণ্ডল বংশীয় ব্যক্তি পরে জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। দেওয়ানদের অন্থ্রতে দেশে অনেকেই সম্মানিত ও পরে জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ পাইলগাওর

করিতেন; কেশবমিশ্র বংশীর কাত্যায়নগোত্তীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্বে ইহাদের শিব্য ছিলেন। এবনও তত্ত্তত্য সন্ত্রাসীর মন্ত্রশিব্য অনেক আছেন।

 <sup>\*</sup> বিতীয়ভাগ বিতীয়খণ্ডের ৬5 অধ্যায়ের টীকায় ইভিপ্রের "বিশ্বাস" শব্দের অর্থ
আলোচিত ইইয়াছে।

<sup>🗼 🕂</sup> ঐ বর্চ অধ্যায়ে মওলদের অধিকারের কথা লিখিত হইয়াছে।

ভনিদার বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বংশীর হলাস রাম চৌধুরী দেওয়ান উমেদ রজার এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। প্রভুর অভ্পত্তে তিনি অনেক ভূমি দান প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তাঁহার আরভাষীন ভূমি তথন চামযোগ্য ছিল না, পরে তাহাই আয়কর হইয়া এক জমিদারী রূপে পরিণত হয়। হলাস রাম চৌধুরী হইতেই পাইলগাঁর জমিদারী; ইহা বর্তমান বংশীয়গণও স্বীকার করেন।

দেওয়ান সাহেবেরা দেশের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা ছিলেন; ইহাঁদের হুকুম
অগ্রাহ্য করিবার লোক এদেশে ছিল না। দৃষ্টান্তহ্বলে চান্দভরাক্ মৌজার
কোন সন্ধান্ত মোসলমান ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে। সেই
সন্ধান্ত মোসলমান পরিবার বংশমর্য্যাদার স্থনামগঞ্জে অতি সন্মানিত ছিল।
এক সময় এই পরিবারের কেহ কোন অবৈধাচরণ করায়, দেওয়ান সাহেবের
আদেশে বাণিয়াচকে আনীত ও প্রাণদভাক্তা প্রাপ্ত হন। পরে হুসেন আলম
নামক জনৈক পীর (সাধু) দেওয়ান সাহেবকে বিশেষ অন্থরোধ করিলে
ইহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ঘটনা সামান্ত হইলেও, য়খন বাণিয়াচলের অধিকাংশ সম্পত্তি হস্তচ্যুক্ত হইয়াছে, সেই অধঃপতিত অবস্থায়ও তাঁহাদের ক্ষমতা কতদ্র ছিল, তাহার পরিচায়ক। এই দেওয়ানবংশের অনেক
কীর্ত্তি প্রবাদের স্থায় এদেশে প্রচারিত; এখনও ইহাঁদের সন্মান দেশে অত্যন্ত
অধিক। প্রকৃতপক্ষে বাণিয়াচলের সর্বাদ্ধীণ উন্নতি দেওয়ান বংশ
হইতেই হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বাণিয়াচন্দের কয়েকটি প্রধান ব্রাহ্মণবংশের উল্লেখ করা হইরাছে; তঘ্যতীত নাগ, নন্দী, দন্ত ও সেন, বাণিয়াচন্দে এই করেকটি মৌলিক ভদ্রবংশ। দন্তবংশ এখন নির্বাংশ। নবাগত মধ্যে জগদীশপুরের দন্ত, চুণ্টার সেন, স্থারের মন্ত্র্মদার বংশীয়েরা পূর্ব্বগোরবে সম্মানিত। যথাস্থানে ইহাঁদের ক্ষেশ্ বিবরণ কথিত হইবে। সেন বংশীয় শিবচরণ সেনের দান শক্তিতে লোক মুদ্ধ হইয়াছিল ও তাঁহাকে "দাতা শিবচরণ" বলিত। "দাতা শিবচরণ" নাম লোকে অভাপি ভূলে নাই।

ভট্টদের ধারাও বাণিয়াচক দূর দূরান্তরে পরিচিত হইয়াছে। মুকরক্ষ রায় ও নবনারায়ণভট্ট অতি বিধ্যাত কবিতা রচয়িতা ছিলেন। আজিও ভাঁহাদের বিরচিত কবিতা গুৰিবার স্বন্ধ লোক ব্যাকুল। ইহাঁরা ব্রন্থবৃদিতে মনোহারি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

ষে স্থানের অধিপতি মোসলমান, তথার মোসলমানের সংখ্যা বাছল্য হইবে বলা বাছল্য। বাণিয়াচলে ভদ্রবংশীর মোসলমান অনেক আছেন; তল্মধ্যে প্রসিদ্ধ "মৌলবী বাড়ীই" এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মৌলবী ওবেছল হোসেন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাছরের পুত্রন্থরের শিক্ষক ও রেসিডেন্টের মোনশী ছিলেন। কথিত আছে, রদ্ধ নিজামের পরলোক পমনের পর ইনি রেসিডেন্টের সহায়ভায় আত্বয়ের বিবাদের নিজাতি করিয়া নিজামের তোবাখানা 'বর্ধশিশ' পান। ইহা হইতে কিছু জহরাৎ লইয়া এবং অবশিষ্ট বিক্রেয় করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করতঃ বাড়ী প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সন্মানের চূড়ান্ত হইয়াছিল, কিন্তু নিলামে গাগলাযোড় পরপণা ক্রেয় করায় গোরীপুরের জমিদার সহ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতেই তাঁহাদিগকে দীন দশায় উপস্থিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এসকল কাহিনীর এখানে উল্লেখ মাত্রই থাকিল, স্থলান্তরে বিভূতভাবে বর্ণিত হইবে।

বে লাউড় রাজ্য ( পং লাউড় ও বাণিয়াচল ) পৌরাণিক্যুপ ভগদন্ত নৃপতি কর্জ্ক শাসিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ঘাদশ শতাব্দীতে বে দেশে বিজয়মাণিক্যের সিংহাসন স্থাপিত ছিল, দ্বিজ জগন্নাথের মহিমায় বে রাজ্যের একাংশ আজও ভন্নামে পরিচিত, যে দেশের স্থসন্তানের বৃদ্ধিবলে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমে হিন্দুশোর্য্যের ঈষৎ মাত্র বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল, সে দেশের কাহিনী কম গৌরবাত্মক নহে। যে দেশে বৈক্ষব-মাক্ত সন্ত্যাসীবর মাধবেজ্রের সতীর্ধ বিজয়পুরীর পূর্বাশ্রম, যে দেশ স্থবিখ্যাত বৈক্ষবাচার্য্য অবৈতপ্রস্তুর জন্মভূমি, তাঁহারই মহিমায় যথায় পুণ্যভীর্ধ "পণা" অবস্থিত, যে স্থানে কবিবর ঈশানের কবিতা-কদন্থ বিকশিত হইয়াছিল, নারায়ণ দেবের সংগীতথ্বনি উথিত হইয়াছিল, ইদানীং যে দেশে মাধবের সরল সংস্কৃতের মধুর ঝলার উচ্চারিত হইয়াছিল, ইদানীং যে দেশে

<sup>\*</sup> বয়ননসিংহ বে কবিকে লইয়া পৌরব করিতে প্রয়াশী, জলস্থা পরগণার নগর প্রামে সেই নারায়ণদেব জন্মগ্রহণ করেন ও তথা হইতেই সরিকটবর্তী গৌড় প্রামে গনন করেন, ইহার জকাট্য প্রমাণ পাঞ্জা পিয়াছে, জতএব নারায়ণদেব প্রকৃতপক্ষে জীহটের লোক।

ভট্টকবি মকরন্দের সুধান্তোত ছুটিয়াছিল, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সে স্থান পরিচিত থাকার যোগ্য। বে স্থানে কর্ণধা দানে ও জনহিতৈবগায়, গোবিন্দ ধা সাহস ও শোর্য্যে, জয়সিংহ সারল্যে এবং বিজয়সিংহ কোটিল্যে খাত, সে স্থানের কাহিনী আলোচনায় লাভ আছে। সেই লাউড় রাজ্যের পং লাউড় ও বাণিয়াচঙ্গ ) বিবরণ এন্থলে সংক্ষেপে সমাপণ করা গেল।

শ্রীস্বচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রুত শ্রীহষ্টের ইতিরুম্ভ ধিতীয়ভাগে তৃতীয় খণ্ডে লাউড়রাক্য বিবরণ সম্পূর্ণ।



# শ্রীহট্টের ইতিরত্ত।

( দ্বিতীয় ভাগ—ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।)



চতুর্থ খণ্ড—মোসলমান প্রভাব।

( জয়স্তীয়া )







## ঐহট্টের ইতিরত।

#### দ্বিতীয় ভাগ।

চতুর্থ থণ্ড---মোসলমান প্রভাব।

#### প্রথম অধ্যায়---আদি নৃপতিগণ।

জয়ন্তীয়া উত্তর-শ্রীহট্ট সবডিভিশনের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। জয়ন্তীয়া পরগণাগুলি প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের একাংশ মাত্র। জয়ন্তীয়া রাজ্য অতি প্রাচীন। জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ পরগণায় একটি মহাপীঠ বর্ত্তমান। পীঠা-ধিষ্ঠাত্রী ভৈরবীর নাম জয়ন্তী; \* জয়ন্তীদেবীর অধিষ্ঠিত মহল জয়ন্তীয়া।

স্থানই জয়ন্তীপুর। জয়ন্তীদেবীর নামামুসারেই এই জন-পদ জয়ন্তীয়া রাজ্য ও তত্ত্তরবর্তী পর্বতশ্রেণী জয়ন্তীয়া পর্বত নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। জয়ন্তীয়ার অধিপতিগণ যেরূপ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সম্পদ উপভোগ করিয়াছেন, বছস্থানের রাজাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

আক্বরের রাজস্ব-সচিব রাজা তোদরমল্ল জয়ন্তীয়াকে "সরকার শ্রীহট্টের" একটি "মহল" দ্বপে নির্দ্ধারণ করতঃ ইহার রাজস্ব (২৭২০০ দাম) ৬৮০ টাকা স্থির করেন; আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে। ত্রিপুরা সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আইন-ই-আকবরির এ নির্দেশ কতদ্র যথার্থ তাহা বলা যায় না। আকবরের রাজস্বসময়ে জয়ন্তীয়া কি ত্রিপুরা মোসলমান কর্ত্ত্ক বিজিত হয় লাই বলিয়াই ব্লকমেন সাহেব সিদ্ধান্ত কবিয়ালেন।

<sup>\* &</sup>quot;জয়ন্ত্যাং বামজন্তা চূ জয়ন্তী ক্রমণীখনঃ।"—তপ্তচুড়াৰণি। † Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. XLII. Part 1. PP. 214, 234.

যে বৎসর রাজা তোদরমন্ন "ওয়াশীল তোমার জমা" নামক রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন, দেই বৎসর রল্ফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ রতান্ত আলোচনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। আবার জয়ন্তীয়াবাসীগণ শ্রীহট্টের অপরাংশকে "মোগলান" শব্দে অত্যাপি নির্দেশ করিয়া থাকে। মোগলদের অধিকৃত জনপদ "মোগলান" শব্দের বাচ্য। ইহাতেও মোগল সমাটগণের শাসনকালে জয়ন্তীয়া স্বাধীন ছিল বলিয়াই নিরূপিত হয়। স্থতরাং আইন-ই-আকবরির বর্ণনা নির্ব্বক হইয়া পড়িতেছে। তবে এইরূপ অঞ্নান করা যাইতে পারে যে, আকবরের রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়ার কিছুটা অংশ মোগল সামাজ্যের করদ হইয়া থাকিবে। "সরকার শ্রীহট্টের" আটটী "মহল" মধ্যে জয়ন্তীয়ার রাজস্ব স্ব্বাপেক্ষা অয় থাকা \* দৃষ্ট হওয়ায়, সেই অংশের আয়তনের ক্ষুক্রতাই উপলব্ধি হয়।

জয়স্তীয়া রাজ্য সমতল ও পর্কত ভেদে তুইভাগে বিভক্ত। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্ভুক্ত অস্টাদশ পরগণা সমন্বিত সমতল জয়স্তীয়া বর্ত্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা পর্কাত রায়ের রাজত্বের পূর্ক হইতেই জয়স্তীয়া রাজ্যের অংশরূপে পরিসূহীত হইয়া আসিতেছিল। এই অংশেই জয়স্তীদেবীর পীঠস্থান অবস্থিত। জয়স্তীয়ার স্বাধীন অবস্থায় এই সমতল ও পার্কাত্য জয়স্তীয়ার মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক ভেদ ছিল না।

পবিত্র জয়ন্তী-ক্ষেত্র পুরাকালে এক সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য ছিল। জৈমিনি ভারতে যে নারীরাজ্যের উল্লেখ আছে,‡ এই জয়ন্তীই সেই নারীরাজ্য।

মহাভারতের বর্ণিত সময়ে এদেশের অধীশ্বরী প্রমীলা জয়ন্তীয়ার ছিলেন। এই বীর-নারীর সহিত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে অর্জ্জুন মণিপুরে গমন করিয়া-ছিলেন, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ ১০ম অধ্যায় দ্রঃব্য।

স্থরমা নদীর সমস্ত উত্তর দিক এক সময় জয়স্তীয়ারাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত ছিল। বর্তমান ১৮ পরগণার অতিরিক্ত উক্ত অংশই আইন- ই-আক্বরির উদিষ্ট "জয়স্তীয়া মহল" হইতে পারে।

<sup>🙏</sup> জৈমিনি ভারত ২১।২২ শ অধ্যায় জটুব্য।

পরেও স্থদীর্ঘকাল এস্থান হিন্দুন্পতিদের শাসনাধীনে ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ
শতান্দীতে জয়স্তীপুরে কামদেব নামক জনৈক হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন।
মালব দেশের অন্তর্গত ধারানগরাধিপতি মুঞ্জরাজের কিঞ্চিৎ পরে
কামদেবের সময় নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুঞ্জরাজের ভাতুস্পুর্ত্ত ভোজরাজ।
ইনি "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থের রচয়িতা এবং ইনিও কামদেবের সমসাময়িক। ইহাঁর রাজত্ব কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতান্দীর মধ্যে অন্থমান করা
যাইতে পারে।

কবিরাজ নামক কবিরুত প্রসিদ্ধ "রাঘব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থের প্রথমে মুঞ্জরাজের নামোল্লেখ আছে; ইহাতে মুঞ্জরাজের সহিত কবিরাজের পরিচয় থাকা স্থচিত হইতেছে। "রাঘব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থের প্রথম দর্গে লিখিত আছে যে, কবিরাজ জয়স্তীপুর-পতি কামদেবের সভায় ছিলেন, এবং তৎকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি "রাঘব পাণ্ডবীয়" গ্রন্থ রচনা করেন। † ইহাতে এই অমুমিত হয় যে, জয়স্তীপুর-পতির আগ্রহে কবিরাজ ধারানগরী হইতে জয়স্তীয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। অতএব খৃষ্টীয় ত্রকাদশ শতান্দীতে জয়স্তীয়া দেশ কামদেব নামক হিন্দু নূপতি কর্তৃক শাসিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই নূপতি মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন

যাহাহউক, অধিকাংশ মতেই ভোজরাজ খুষ্টীয় একাদশ শতানীর লোক।

"আনেতা মধ্যদেশাৎ প্রবচনবিত্বাং সোমপাং ব্রহ্মণানা—
মারোঢ়া মর্ত্ত্যা সুরপতিসদসো মন্তলং মালবত্যাঃ।
ক্ষেতা ভূমের্জয়ন্ত্রীপুর-পুরমধন-শ্রীপানান্তোজ ভূকঃ
সোহপি ক্ষাপালনেতুঃ স্বকুলকুলগিরিং বোহস্থলেভে তপোভিঃ॥"
রাঘব পাগুবীয় ১ম সর্গ ২৫ ক্লোক।

<sup>(</sup>১) বাসব দন্তার মুখবন্ধ লেখক ফিড্জ এড ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, মুপ্তরাজ ও ভোজরাজ খ্রীয় ১০০০ শতান্দীতে জীবিত ছিলেন।

<sup>(</sup>২) উচ্জ্জয়িনী দেশের জ্যোতির্বেত্দের মতাত্মসারে হাণ্টার সাহেব, শ্বস্তীয় ১০৪২ অব্দে ভোজরাজ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

<sup>(</sup>৩) কহলন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর-রাজ অনস্তদেবের সময়ে (১০৩৬ খুষ্টাব্দের পর), মালব দেশে ভোজরাজ রাজত্ব করেন।

<sup>(</sup>৪) ভোজরাজের প্রাত্তাব কাল ১১০০ খ্বষ্টাব্দ বলিয়া উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, কিন্তু ফিড্জ এড্ওয়াড সাহেবের মতে উহা ভ্রমাত্মক।

বলিয়া উল্লেখিত আছে। একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য পূর্বাঞ্চলীয় জয়ন্তীয়াপুর-পতির প্রোৎসাহে প্রণীত হয়, ইহা তদ্দেশবাসীর গৌরবকর সন্দেহ নাই।

ইহার পরেও জয়স্কীপুরে হিন্দুরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কঞ্জন রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের চতুর্প তরঙ্গে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর-রাজ জয়াপীছ দিখিজয়ে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদেশীয় রাজা ভীম সেনকে পরাভৃত করতঃ নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেন, তৎপর তিনি "বিশাল স্ত্রীরাজ্য জয় করেন।" (লৌকিক ৮৯ অব্দের) ১২১৩ গৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা ঘটে। বস্তুতঃ বামজজ্জা পীঠক বহুকাল হিন্দু নুপতি কর্ত্ত্বক পরিরক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, বহুকাল জয়স্তীয়ায় হিন্দু রাজত্ব ছিল। জনশ্রুতি মুখে এখনও জয়স্তীয়ার শেষ হিন্দুন্পতি চতুষ্টয়ের নাম শ্রুত হওয়া যায়। কথিত আছে যে ইহারা ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন, ইহাঁদের নাম যথাক্রমেঃ—

- (>) কেদারেশ্বর রায়।
- (২) ধনেশ্বর রায়।
- (৩) কন্দর্প রায়।
- (৪) জয়স্ত রায়।

আসামের প্রাগজ্যোতিষ ও কুণ্ডিণ রাজ্য যেরূপে বিল্পু হর, জন্মন্তীরার হিন্দু রাজত্ব তদ্ধেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অসভ্য খস ও সিণ্টেঙ্গ (Synteng)

জাতীয়দের উৎপাতে প্রাচীন রাজ্যের বিলোপ ঘটে। হিন্দু রাজ্বের বিলোপ।
কিন্তু ইহাও যে কত পুরাতন ঘটনা, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। সেই অনিশ্চিত অতি পুরাতন কালে. এই পার্বতা

জাতীয়ের। জয়স্তীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাহাদের দলপতিই রাজপদাভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই বিবরণ এখন অতীতের তিমিরারত গর্ভে নিহিত হইয়াছে। জনশ্রুতি অনুসারে জয়স্তীয়া পর্বতের স্বতঙ্গন নামক স্থান † হইতেই

<sup>\* &</sup>quot;Prior to its conquest by these hillmen, the Jaintia parganas were ruled by a line of Brahman kings, of whom the last four were Kedaresvar Ray, Dhanesvar Ray, Kandarpa Ray, and Jayanta Ray.

Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 266.

<sup>†</sup> এই স্তল্প হইতেই সিপ্টেল শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। অথবা ইছা জয়ন্তী শব্দের থাসি সংস্করণও হইতে পারে।

ताक्रवरशीय चामि शूक्रत्वत चच्छाम्य घटि। कथि**छ चाह्नि, छिनि देशन**वावज्ञात्र এক তরুমূলস্থ প্রস্তরতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তদবস্থায় একটা রুষ্ণ সর্প তাঁহার শিরদেশে ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্রতাপ বারণ করিতেছিল। কোন পার্বত্য সন্দার এই অম্ভূত ঘটনা দৃষ্টে, নিদ্রিত বালককে দৈবক্ষমতা বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া, তাহাকেই আপনাদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করে ও নিজ বক্ষে আচড় দিয়া, বক্ষংক্ষরিত শোণিত বিন্দু দ্বারা বালককে রাজ্ঞীকা প্রদান করে। সেই বালকের পর কতজন জয়স্তীয়ার রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, জানা যায় না। প্রাচীন মূলা ও তাদ্রফলকাদি হইতে বিংশতি জন স্বাধীন নূপতির নাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে পর্বতে রায়ই প্রথম, পর্বত রায় অবধি রাজগণের নামগুলি বঙ্গভাষা रहेरा गृरीज रहेग़ाहा। हेरारा असूमिल हम रा, भर्याल नामहे नर्या अस् পর্বত হইতে জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। এবং সমতলের প্রজাগণ কর্ত্তকই তিনি পর্মত রায় বা পর্মতের রাজা এই উপনাম প্রাপ্ত হন। আসামের ইতিহাস প্রণেতা গেইট সাহেবও এইরপ অফুমান করিয়াছেন।

পর্বত রায় হইতে পরবর্তী যে সকল নূপতির নাম পাওয়া যায়, জ্বন্তীয়ার সেই নৃপতিবর্গের মধ্যে সপ্তম রাজা ধন মাণিকের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় যোডশ শতাব্দীর অন্তভাগ; তাঁহার সময় হইতে পূর্ববর্তী প্রতি-পর্বত রায়ের জনের রাজত্বকাল যোলবৎসর করিয়া ধরিলে + পর্বত कोल निर्वश्च । तारात मामनकाल ১৫০० शृष्टीक इंटेर्फ ১৫১७ शृष्टीक পর্যান্ত বলা যাইতে পারে।

গোস্বামী বা গোসাঞি উপাধি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর সম্ভ্রাম্ভ ব্যক্তিরা পুরুষামুক্রমে ব্যবহার করেন। আসাম অঞ্চলে "গোহাই"

Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 255.

It may also perhaps be conjectured that it was he who extended the sway of the Jaintia Kings into the plains tract at the foot of his an-cestral kingdom in the hills. His name Parbat Ray 'the Lord of the hills' seems to confirm this supposition."

<sup>া</sup> আসামের ইতিহাস প্রণেতা পেইট সাহেব এইরপ হিসাব ধরিয়াছেন, কিছু তাহা निश्व विशेष विद्या (वाद कड़ा वाद न।

বা গোদাঞি শব্দ রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে ব্যবহৃত। পর্বত রায়ের পরবর্তী রাজার নাম মাঝ গোসাঞি। আসাম অঞ্চলের প্রথামুসারে তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বোক্ত মাঝ গোসাঞি ও বুড়াপর্বতরায়। হিসাবামুসারে তাঁহার শাসনকাল ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। মাঝ গোসাঞি ও তৎপরবর্ত্তী রাজা বুড়াপর্বতরায়ের বিষয় কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না; ইহার শাসনকাল গেইট সাহেবের অনুমান মতে ১৫৩২ খুষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৮ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত।

ইহাঁদের পরবর্তী বড় গোসাঞি ধর্মামুরাগী রাজা ছিলেন; বড়গোসাঞিও তিনি সম্ভবতঃ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যস্ত জয়স্তীয়া রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন।

যে মহাপীঠের জন্ম জয়ন্তীয়া জন-সাধারণের নিকট পবিত্র তীর্থক্সপে পুজিত, পূর্বতন হিলুরাজত্বের সহিত যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; এই ধর্মামুরাগী রাজার রাজত্বকালে সেই মহাপীঠ পুনঃ প্রকাশিত হয়। পীঠ-প্রকাশ প্রসঙ্গে দে বিষয় স্থানাস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। \* কয়েকটি বালকের ক্রীড়ামূলে জজারুতি এক প্রস্তর্থতে ভৈরবীর অধিষ্ঠান প্রকটিত হয়। রাজা নিজ গুরু জনৈক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষসহ সেই স্থানে উপনীত হইয়া, দেবীকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন। রাজাদেশে খনকেরা খনন করিতে আরম্ভ করিলে পার্শ্বোথিত ভ্রি পরিমাণ বালুকায় গর্তটি প্রিয়া ষাইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অক্তকার্য্য হইলেন, তাহা দৈব অভিপ্রায়ে সংঘটিত হইতেছে ভাবিয়া, রাজা সেই উল্লমে ক্ষান্ত হইলেন ও সেই স্থান স্মচারুরূপে বাঁধাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত হইল এবং প্রাচীরের গায় সহস্র প্রদীপ প্রজ্ঞালনের ব্যবস্থা থাকিল ও নিয়মিত পূজা পরিচালনের স্থবন্দোবল্ড হইল। পরে ভৈরবের অমুসন্ধানে এ স্থানের উত্তরে এক শিব আবিষ্কৃত হন, প্রকাশক রাজগুরু সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নামাত্মসারে তৎপুঞ্জিত সেই শিব্ "রূপনাথ" বলিয়া খ্যাত হইলেন। অনেকের মতে এই রূপনাথই বামজজ্বা পীঠের ভৈরব।

<sup>\*</sup> এইটের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায় স্রষ্টব্য।

স্থাবার কেহ কেহ বামজ্জ্বাপীঠকে স্থাঁকড়িয়া ধরা যে একটি মূর্ত্তি দেখা যায়, উহাকেই ক্রমদীশ্বর ভৈরব বলেন।

সে যাহা হউক, রূপনাথ আবিষ্কৃত হইলে মহারাজ রূপনাথের দক্ষিণদিকে এক পাকা মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ হওয়ায় মহাদেবকে আর মন্দিরতলে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইল না। মন্দির শৃষ্কৃপড়িয়া রহিল; তদবধি রূপনাথ তৃণকুটীরেই অবস্থিতি করিতেছেন। রূপনাথের এই কুটীর থাসিয়া রমণীগণ প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে, পুরুষদের নির্মাণাধিকার নাই।

জয়ন্তীয়াধিষ্ঠাত্রীর মহিমা অত্যল্প কালেই চতুর্দিকে প্রচারিত হইল; দলে দলে সাধু সন্থাসীগণ দেবী দর্শনে আসিতে লাগিলেন। মহারাজ দেবস্থানের স্থাপুঞালা করিয়া দেওয়ায় সর্কবিষয়েই স্থব্যবস্থা হইল। মহারাজ দেবীর সেবায় সমস্ত জয়ন্তীয়া রাজ্য উৎসর্গ করিলেন, দেবীর নিয়মিত সেবা নির্কাহার্থ কোন-দ্রপ দেবত্র দিলেন না, বলিলেন—"মায়ের চরণাঙ্কিত ও স্বনামীয় এই রাজ্যই তাঁহার,—ভিন্ন বন্দোবন্তের আবশুক কি"? স্থতরাং রাজভাণ্ডার হইতে সাক্ষাৎভাবে দেবীর সেবার জন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ধর্মাত্মা বড় গোসাঞির এ অম্বজ্ঞায় পরবর্জী রাজগণও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। জয়ন্তীয়ায় বহুতর দেবতার জন্ত দেবত্রদানের ব্যবস্থা হইলেও, শাস্ত্রোক্ত এই প্রাচীন মহাপীঠের জন্ত কোনরূপ দেবত্র প্রদন্ত হয় নাই।

বড় গোসাঞির পর বিজয় মাণিক (সম্ভবতঃ) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনা-

রোহণ করেন। তাঁহার সময়ে ত্রৈপুর-রাজবংশেও বিজয় ত্রপুর-নুপতি।

এই বিজয়মাণিক্য প্রথাতকীত্তি রত্নমাণিক্যের ষষ্টপুরুষ

স্থানীয়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ সিংহাসনে আরু হন, ইহাঁর পরাক্রমের সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তিয়াপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৎসহ নৈত্রী স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাস রচয়িতা বর্ণনা করিয়াছেন,—"জয়ন্তীয়াপতি নানাপ্রকার উপঢ়োকন প্রদান পূর্বক ত্রিপুরেশ্বের রূপা প্রার্থনা করেন। জয়ন্তীয়ারাজের বিনয় ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া মহারাজ বিজয়মাণিক্য প্রসাদস্বরূপ তাহাকে একটি হস্তী প্রদান করেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্য রাজধানীতে

পদার্পণ করিয়া শ্রুত হইলেন যে, জয়স্তীয়াপতি প্রচার করিয়াছেন,—'বিজয়-मानिका ভ्यांजूद इहेश चामारक এकि इसी छेनाकिन श्रान कित्रशाहन, এই কাব্য শ্রবণমাত্র জয়ন্তীয়াপতিকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্ম তিনি রহৎ একদল দৈন্ত প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তীয়ারাজ ত্রৈপুর দৈন্তের আগমনবার্তা শ্রবণে ভয়ে কাতর হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন, এবং হৈডম্বপতির দারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রিপুরেশরের নিকট পত্র পাঠাইলে, মহারাজ বিজয়-মাণিক্য জয়ন্তীয়াপতিকে ক্ষমা করিয়া ত্রৈপুরসৈন্মের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রেম্বণ করিয়াছিলেন"। ইহার পর উভয় বিজয়ের মৈত্রীভঙ্গের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই এবং বিজয়মাণিক নিরুদ্বেগেই জয়ন্তীয়া শাসন করিতেছিলেন: কিন্তু অবশেষে এক বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়।

কামরপের কোচবংশীয় রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪ খুষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৫ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তিনি অতি প্রতাপশালী নুপতি ছিলেন। নরনারায়ণের ভাতা যুদ্ধবিচ্ছা-বিশারদ শুক্লধ্বজ (চিলারায়) তদীয় সেনাপতি ছিলেন। চিলারায়ের বাতবলে নরনারায়ণের **নরনারায়ণের** রাজ্যসীমা বহুবিস্তৃত হ'ইয়া পড়িয়াছিল। জয়স্তীয়া জয়। তিনি কাছাড় ও মণিপুর জয় করণাস্তর নিজ বিজয়বাহিনী জয়স্তীয়া-পতির বিরুদ্ধে চালিত করেন। বিজয় মাণিক ঝটিতি সদৈয়ে চিলারায়ের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কিন্তু হুৰ্জাগ্যবশতঃ বিজয় মাণিক হঠাৎ নিহত হওয়ায় চিলা-त्रारत्रवे कर रहेन। এই विकासवार्का প্রাপ্তে नत्रनातार्यं, विकासमानिकत পুত্র প্রতাপরায়কে করদ রাজারূপে জয়স্তীয়ার সিংহাসন প্রদান করেন। রাজা প্রতাপ রায় সিংহাসনারোহণ করিলেন বটে, কিন্তু কোচ নুপতির অমু-क्षांत्र निक्रनात्म मूला প্রচারের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। 'জয়স্তীয়া

কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ২য় ভাঃ ৪র্থ অঃ ৫৯ পৃষ্ঠা। আসামের ইতিহাস প্রণেতা পেইট সাহেব নিজ ইতিহাসেও এই বিষয়ের অভাসমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

"চিলারার অয়ন্তীয়া রাজ্য আক্রমণ করি তার রজাক নিজ হাতেরে বধ করে, নর দানায়ণে সেই বজার পুতেকক পিতৃ-সিংহাসন ত বহাই তেওঁ ক করতলীয়া রজা পাতিলে।" জীযুক্ত পদ্মনাথ বৰুৱা কৃত "আসামর বুরপ্রী" ৫ম অ: ২৮ পু:। হইতে যে করেকটি মূলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বিতীয় বড় গোসাঞির পূর্ববর্তী মূলাগুলিতে রাজাদের নামের পরিবর্ত্তে স্থ্ধ "জয়ন্তীয়ার মহারাজা" মাত্র মূদ্রিত আছে। প্রতাপরায়ের শাসনকাল ১৫৮০ খৃষ্টাক্দ হইতে ১৫৯৬ খৃষ্টাক্দ পর্যান্ত অবধারিত হইয়াছে।

প্রতাপ রায়ের মৃত্যুর পর ধন মাণিক রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি ক্ষমতাবান্ নৃপতি ছিলেন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি দিমারুয়ার

রাজা প্রভাকরকে ঘারতর যুদ্ধে পরাজয় করতঃ খৃত করেন।
ধনমাণিক ও
শক্রদমন।
(হৈডয়)-পতি শক্রদমনের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

তদক্ষসারে প্রভাকরকে মুক্তি দেওয়ার জন্ম শক্রদমন প্রথমতঃ জয়জীয়া-পতির নিকট পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না; তথন তিনি ধন মাণিকের বিরুদ্ধে রণনিপুণ একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। জয়জীয়া-পতিও তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু থসসৈন্ত কাছাড়ী সৈজের তেজ সহু করিতে পারিল না, ধন মাণিক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন এবং স্ক্রির প্রস্তাব করিলেন।

উভয়ের মধ্যে সন্ধির সর্ত্ত অবধারিত হইল, ধন মাণিক শক্রদমনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন ও নিজ তৃহিতৃদয়কে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। কেবল তাহাই নহে, নিজ ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী যশোমাণিককে প্রতিভূ-স্বরূপ ব্রহ্মপুরে প্রেরণ করিতে হইল।

বলা আবশ্রক যে, জয়জীয়া রাজ-পরিবারের মধ্যে বিবাহ-প্রথার প্রচলন নাই, এজন্ম ভাগিনেয়ই রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হইতেন। জয়জীয়া-পতিগণ হিন্দু-ধর্মাশ্রিত হইলেও, তাঁহাদের পূর্বপুরুষাচরিত এই পার্বত্য-রীতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ধন মাণিক মৃত্যুমুধে পতিত হন (১৬১২ খৃষ্টাক)।

धनमानित्कत मृञ्जूत श्रत, नक्कनमन, यानामानिकत्क मुक्ति धनान कतितन,

Gait's History of Assam.-Chap. IV, P. 5r.

<sup>\*&</sup>quot;It is said that one of the Conditions imposed on him was that he should not in future strike coins in his own name".

তিনি জয়ন্তীয়াপুরে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন ও পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি ইহার এক ধণোমাণিক ও প্রতাপসিংহ।

হিলেন, সেই কল্লা তিনি তদানীস্তন আহোমরাজ প্রতাপসিংহকে (বুড়া রাজা বা স্থগেংফা) প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কথা রহিল যে, হৈড়ম্বরাজ্যের ভিতর দিয়া সেই কল্লাকে লইতে হইবে। গ্রন্থান্তরে \* বণিত হইয়াছে যে, যশোমাণিক এই কল্লাকে তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মপুর (হৈড়ম্ব) পতিকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রতাপসিংহ যশোমাণিকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা শক্রদমনের নিকট দৃত প্রেরণপূর্বক, তাঁহার রাজ্যাভ্যন্তর দিয়া জয়স্তীয়া-রাজকুমারীকে সসৈত্তে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

भक्तनमन रेशारा मचार रहेलन ना, उथन छेलाय युद्ध वांधिन (১৬১৮ थुः)। अथम উন্তরে ধরমটীকানামক স্থানে হৈড়ম্ব-দৈত্ত পরাভূত হয়; বহুতর বল্লম, বন্দুক ও তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রাদি আহোম সেনাপতি প্রতাপসিংহের হস্তগত করেন। জয়ান্তে স্থনর গোসাঞি নামক সেনা-পরাজয় | পতিকে রহা হুর্গে রাখিয়া আহোমপতি নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। প্রতাপাদংহ অধিকাংশ দৈত্য লইয়া চলিয়া গেলে. একদা রাত্রিযোগে শত্রুদমনের ভ্রাতা তদীয় সেনাপতি ভীমদর্প বা ভীমবল ভীমবেগে রহা হুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই অত্ত্রিত প্রবল আক্রমণ আহোম-দৈল রোধ করিতে পারিল না, অধিকাংশই মৃত্যুমুধে পতিত হইল ७ व्यविष्टिता भनामनभूर्वक था। वाहारेन। এर की छि सामी कत्रानात्मा শক্তদমন নিজ রাজধানী মাইবঙ্গের নাম কীতিপুর রাখেন, এবং প্রতাপসিংহের পরাভবকারী বলিয়া নিজে প্রতাপনারায়ণ নাম ধারণ করেন। + বার্ষিক বিংশতি সংখ্যক দাস ও নয়টি অশ্ব করম্বরূপ আহোমরাজকে দেওয়ার যে নিয়ম ছিল, এই সময় হইতে তাহা রহিত হয়। 🕹

<sup>\*</sup> Report on the Progress of the Historical Researches in Assam—1897. P. 18.

<sup>†</sup> Gait's History of Assam Chap. VI, and X. P. P. 104, 248. ‡ "From that date, the Kacharis ceased to pay the tribute of Nine ponies and twenty slaves which they had formerly given to the Ahoms". Report on the Progress of the Historical Researches in Assam.—1897. P. 18.

কথিত আছে, যশোমাণিক শক্রদমনের এই বিজয়ের পর কোচবিহার গমন করিয়াছিলেন, এবং পশ্চিম কোচরাজ্যের অধীশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণের কন্তার পাণিগ্রহণ করতঃ প্রত্যাগমনকালে, স্ত্রী ও তাত্রনিশ্বিত এক দেবী মূর্ভি লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই মূর্ভিই জয়স্তেশরীমূর্ভি। যশোমাণিক বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই মূর্ভি স্থাপন করতঃ, ইহাঁর সেবা পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

শীহটের পঞ্চখণ্ড প্রগণায় জয়ন্তেশ্বরী সম্বন্ধে কিন্তু অন্তর্মপ প্রবাদ শুনা যায়। স্থরমানদীর উত্তর তীরবর্তী ভূভাগ প্রায়ই জয়ন্তীয়া পতির অধিকারে ছিল, এমন কি ইংরেজাধিকারের পূর্ব পর্যান্তও দক্ষিণকাছ পরগণা জয়ন্তীয়া রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইত ; জয়ন্তীয়ার সীমা কখন কখন আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইত। পঞ্চখণ্ড পরগণা পর্যান্ত কোন সময় জন্মন্তীয়ার সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল কি না বলা যায় না; কিন্তু তত্রতা স্থপাতলা গ্রামে হুর্গাদলই নামে জয়স্তীয়ার জনৈক কর্মচারী বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। ছুর্গাদলইর দীঘী এখনও উক্ত গ্রামে জঙ্গলা-চ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, এই দীঘী খননকালে **হ'খা**না প্রতিমৃতি পাওয়া যায় ; একখানা বিষ্ণুমৃতি, ইহাই পঞ্চৰণ্ডের বাসুদেব। দিতীয়খানা হুর্গামূর্ত্তি। তাহা দলই কর্ভৃক জয়স্তীয়ায় প্রেরিত হয়। কিন্তু এই मृखि कर्रास्थ्यतीत मृखि ना शहरा शोतीनकत वा अस त्कान अस्त्रमृखि श्वयाहे সম্ভব। ধাতুমূত্তি বহুকাল মাটীর নীচে অবিকৃত অবস্থায় থাকা সম্ভাবনীয় নহে। यर्भामानित्कत मृञ्जूत পর (১৬২৫ খৃष्टांक) সুन्दत त्राप्त क्रस्खीवात সিংহাসনে উপবেশন করেন; তিনি ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত জয়ন্তীয়া শাসন করেন বলিয়া কথিত হয়। ইহাঁর মৃত্যুর সুন্দর রায় ও পর ছোটপর্বত রায় রাজা হন ; তাঁহার রাজস্বকাল ১৬৩৬ ছোটপৰ্বত রায়। খুষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত। এই ছুই রাজার বিবরণ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্বসময়ে কোনরূপ বিগ্রহাদি স্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

<sup>‡</sup> It is said that he brought back with him the image of Jaintesvari, which was thenceforth worshipped with great assiduity at Jaintiapur".

Gait's History of Assam. Chap. XI, P. 257.

#### • দ্বিতীয় অধ্যায়—আহোমবিজয়।

পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত ছোট পর্বতরায়ের মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারী

যশোমন্তরায় ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। আহোমদের অধিপতি

নরিয়া রাজা ( স্থতিন ফা ) ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে (রাজ্যাধিকারের পরেই ) তৎসন্ধিধানে দৃত প্রেরণ পূর্বক তৎসহ মিত্রতা

স্থাপন করেন। ছঃধের বিষয় রাজনৈতিক মৈত্রী অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী

ইইতে পারে না।

একটা আহোমপ্রজা জয়স্তীয়ায় বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে জয়স্তীয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলে,—কি কারণে বলা যায় না, ধৃত ও বন্দীকৃত হয় এবং তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। নরিয়া রাজা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, রাজা যশোমস্তরায়কে ইহা জানাইলে, যদিও সে ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সম্পত্তি প্রত্যপণ করা যায় নাই। এই ঘটনায় উভয়রাজ্যে বিবাদের স্ত্রপাত হয়, উভয়রাজ্যের পার্কত্য পথ শুলি বন্ধ করা হয়, এবং জয়স্তীয়ার কতিপয় ব্যবসায়ীকে যুবরাজ জয়ধ্বজ (স্থতাম্লা) ধৃত করতঃ কারাক্রদ্ধ করেন। এই বিরোধ আট বৎসর কাল চলিয়াছিল; তৎপর উভয় রাজ্যে পুনরায় মৈত্রী স্থাপিত হয়।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোমন্তের পৌত্র প্রথমরার বিজ্ঞাহ উত্থাপন করেন;
কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই। ইহার ছই বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।
য়শোমন্তরায়ের মৃত্যুর পর বাণিসিংহ (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। ১৬৬০
খৃষ্টাব্দে যথন আহোম ন্পতি চক্রব্দের (স্থপাং মাং) সিংহাসনারোহণ করেন,
সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া বাণসিংহ তৎসহ সাক্ষাৎ
বাণসিংহ ও
বার্গাহিলেন। জয়ন্তীয়ায় প্রাচীনকাল হইতে মৃত্যা প্রস্তুত
হইত, কোচরাজ নরনারায়ণের অম্ক্রাম্পাতে
রাজগণের নাম মৃত্রণের প্রথা রহিত হয়, বলা গিয়াছে। জয়ন্তীয়ারাজ বাণসিংহের রাজত্বশালের যে একটা মৃত্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ।

জয়ন্তীয়ার স্থানীয় ভাষায় এই মুদ্রাকে "কাটরা টাকা" বলে। টাকার একদিকে তরবারি (কাটারি) চিহ্ন অক্ষিত থাকায় ঐরপ নামকরণ হইয়াছে। যে টাকার কথা বলা যাইতেছে, উহার সম্প্রভাগে "প্রীপ্রীজয়ন্তাপুর পুরন্দরক্ত শাকে ১৫৯১" এবং বিপরীতদিকে "প্রীপ্রীরঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য" মুদ্রিত আছে। এই মুদ্রা হইতে রাজার ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয়ন্ত প্রাপ্ত হন্তর না হইলে মুদ্রায় রঘুনাথের নাম মুদ্রিত হন্ত না । \* ১৬৬৯ খুষ্টাকে ভাহার মৃত্যু হয়।

বাণসিংহের পরবর্তী রাজা প্রতাপসিংহ। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত (সম্ভবতঃ)
তিনি জমন্তীয়ার রাজসিংহাসনে ছিলেন; ইহাঁর রাজত্ব বিবরণ কিছুই জ্ঞাত
হওয়া যায় না। ইহাঁর পরে লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসন প্রাপ্ত
প্রতাপসিংহ ও
লক্ষ্মীনারায়ণ।
হতার সাহেব কৃত আসামের ইতিহাসে ইহাঁর
রাজত্বকাল ১৬৭৮ খৃঃ হইতে ১৬৯৪ খৃঃ পর্যান্ত লিখিত
হইয়াছে। তিনি জয়ন্তীয়াপুরে যে এক রাজপ্রাসাদ নির্দ্দাণ করেন, তাহার
ভগ্নাবশেষ অন্তাপি আছে। ইহার দারদেশে সংলগ্ন প্রস্তর লিপিতে "১৬৩২
শক" অন্ধিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু (১৬৩২ শক) ১৭১০ খৃষ্টাব্দ ইহাঁর সময়ের
আনেক পরবর্তী বলিয়া গেইট সাহেব অনুমান করেন যে, ১৬০২ শকই বিশুদ্ধ
পাঠ। যাহা হউক, এ প্রস্তর-লিপি ১৬৩২ শকে, পরবর্তী রাজা কর্ভ্ক তথায়
বে সংলগ্ন হয় নাই, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

অন্তত্ত্ব † উল্লেখ আছে যে, আহোমরাজ চক্রথক (সুপাং মাং) এবং উদয়াদিত্যের (স্থনাট ফা) সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের রাজনৈতিক পত্রাদির আদান প্রদান চলিত। উদয়াদিত্য লক্ষ্মীনারায়ণের সাময়িক রাজা হইলেও চক্রথবজ তাঁহার পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন; "আসামর বুরঞ্জী" হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

অথবা রঘুনাথ নামক কেহ রাজগুরু ছিলেন, এবং তাহার নামই "কাটরা টাকার"
মুক্তিত হয়, ইহাও কল্পনা করা ঘাইতে পারে।

জয়ন্তীপুরকে তদ্দেশে কথা ভাষায় "জয়ন্তাপুর" বলা হয় বলিয়াই মুলাতে "জয়ন্তাপুর" নাম মুক্তিত হইয়া থাকিবে।

<sup>† &</sup>quot;Report on the Progress of the Historical Researches in Assam—1897. P. 18.

লক্ষীনারায়ণের পরে রামসিংহ জয়স্তীয়ার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৯৪ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ইহার রাজত্বকাল। প্রতারণা পূর্বক পর সম্পত্তি গ্রাস করিতে প্রয়াস পাইলে কিরূপ প্রতিফল পাইতে হয়, তহুদাহরণে ইহাঁর কাহিনী পূর্ণ।

কাছাড়রাজ তামধ্বজের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে হৈড়ম্ব (কাছাড়) পতিগণ আসামের আহাম নৃপতির করপ্রদ রাজা স্বরূপ ছিলেন। তামধ্বজ কর কাছাড়রাজের প্রদান করা রহিত করেন। ইহাতে আহোম রাজ রুদ্রসিংহ প্রতি জয়ন্তীয়া- (স্কুক্রংফা) ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষাংশে পতির চাতুর্য্য। কাছাড়রাজ্য আক্রমনার্থ ছইদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। ভয় দলে প্রায় সপ্ততি সহস্র সৈন্ত ছিল একদল সৈন্ত রহা হুর্নের পথে এবং অপর দল ধনশিরী (ধনশ্রী) নদীতীর পথে ধাবিত হয়। ইহারা অভিসহজেই কীর্তিপুর (মাইবঙ্গ) অধিকার করিল। তামধ্বক পলায়নপূর্ব্বক কাছাড়ের সমতলস্থিত খাসপুরে গমন করেন।

জয়স্তীয়াপতি রামসিংহের সহিত তাম্রধ্বজের প্রীতিবন্ধন ছিল; খাসপুর আসিয়াই তিনি সম্বর রামসিংহের সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তৎসকাশে দৃত পাঠাইলেন। এদিকে জ্বর ও আমাশয় পীড়া সংক্রামক ভাবে আহোম সৈক্তদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা কাছাড় পরিত্যাগ করতঃ চলিয়া গেল।

অতঃপর রামসিংহের সাহায্য গ্রহণের আবশুক নাই, ভাবিয়া তাম্রধ্বজ তাঁহাকে জানাইলেন। কিন্তু তিনি অবসর পরিত্যাগের পাত্র ছিলেন না, তাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া খাসপুরে আগমন করিলেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে—''জয়স্তীয়ারাজ একখানি উৎকৃষ্ট ও রহৎ নৌকা প্রস্তুতপূর্ব্বক তদারোহণে খাসপুরে গমন করেন। তিনি মহারাজ তাম্রধ্বজকে বলিলেন, 'বন্ধো! আমি এই নৌকা আপনার জন্ম প্রস্তুত করাইয়াছি, আস্থন আমরাউভয়ে ইহাতে একবার আরোহণ করি'।সরলচিত তাম্রধ্বজ সেই নৌকায় আরোহণ করিলে, কপটমিত্র জয়স্তীয়াপতি তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বরবক্রের প্রবল প্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কাছাড়-পতির সৈক্তগণ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে ধর্ম্ব্র্বাণ হন্তে দণ্ডায়মান হইল। তাম্রধ্বজ হন্তসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে

নিষেধ করিলেন। জয়স্তীয়া-পতি স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কাছাড়-পতিকে শৃষ্ণলাবদ্ধ করিলেন। তদনস্তর তামধ্বজের পত্নী রাণী চন্দ্রপ্রভাবতী জয়স্তীয়ারাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আসামের অধিপতি স্বর্গদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন"। †

রামসিংহ এই সময় কাছাড়ের অনেক স্থান নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বুন্দাশীল ও ইচ্ছামতী তুর্গ এই সময় আক্রাস্ত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। গেইট সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাম্রধ্বজ নিজেও স্বর্গদেবের নিকট, জনৈক ধর্মাচার্য্য ছারা পূর্ব্ব অবাধ্যতার জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ‡

কাছাড়-রাজ মহিনীর প্রার্থনামুসারে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ, তাম্রধ্বজ্ঞকে সম্বর মুক্তি দেওয়ার জন্ম রামসিংহকে, তদীয় সামস্ত গোভা নামক স্থানের রাজকর্ত্বক জানাইলেন। রামসিংহ তাহাতে কর্ণপাত আহোম সৈল্পের করিলেন না। ইহাতে রুদ্রসিংহ রুদ্রমৃর্তিধারণ করিলেন। প্রথমেই গোভার বাজার বন্ধ করা হইল, তৎপর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথমাংশে ত্রিচম্বারিংশৎ সহস্র (৪৩০০০) সৈন্মসহ সেনাপতি বড়বড়ুয়া কপিল উপত্যকা পথে জয়স্বীয়াপুর অবরোধ করিতে ধাবিত হইলেন। বিতীয় একদল সৈন্য সেনা-নায়ক বড়ক্কনের অধীনে গোভার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল।

জয়ন্তীয়ার অন্তর্গত বালেশ্বর, ধলাগাও, ও মূলা গোল স্বল্লায়াসেই অধিকত হইল। বড়বড়ুয়া মূলাগোল হইতে জয়ন্তীয়া-পতির নিকট এক দৃত পাঠাইয়া, তামধ্বজকে অর্পণ করা হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। রামসিংহ তাঁহাকে এবং বড় ফুকনকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন এবং স্থানে স্থানে কামান পাতিয়া রাখিলেন। কিন্তু যখন বিরাট আহোমবাহিনী সন্নিকটবর্তী হইল, নগরে আতঙ্কের উচ্ছাস উঠিল, অন্তঃপুর মধ্য হইতে বিলাপধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার সাহস ও রণোৎসাহ

<sup>\*</sup> रामवताक रेखावः नक वित्रा आरहामत्राकाण वर्गराप उपाधि धात्र कतिराजन ।

<sup>🕂</sup> শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ৩য় ভা: ১ম 🖦 ২৬১ পৃষ্ঠা।

<sup>‡</sup> Gait's History of Assam. Chap. XI, p. 258.

চলিয়া গেল। তিনি মূল্যবান ধনরত্ব ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া পলায়ন করিতে ক্বতসঙ্কল হইলেন।

জয়স্তীয়ার সম্ভ্রাস্ত সর্দারগণ ইহা জানিতে পারিলেন এবং রাজাকে নির্ত্ত করিলেন। তাঁহাদিগকে আক্রমণকারীর অত্যাচারের লক্ষীভূত রাধিয়াপলায়ন করিতে,রামসিংহকে তাঁহারা দিলেন না;—আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন।

রামসিংহ উপায়ান্তর বিহীন হইয়া বিংশতি সংধ্যক হস্তী উপহার সহ বড়বড়ুয়ার শিবিরে চলিলেন। শিবিরে পৌছিলে তাঁহাকে হস্তী হইতে অবতরণ করিতে হইল; তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ সেনাপতির বস্তাবাসে উপস্থিত হইলেন।

বড়বড়ু য়া সসম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন,কিন্তু তাঁহাকে আর জয়স্তীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইল না।

এদিকে রামসিংহকে রাজধানী আসিতে না দেওয়ায়, জয়জীয়ার সম্রাস্ত
সর্দারগণ ব্যথিত ও বিচলিত হইলেন, এবং বড়ফুকন চালিত আহোম
কলাদের গোলযোগ
ও জয়জীয়াজয়।
বশতঃ সেই আক্রমণ ফলপ্রদ না হওয়ায় তাঁহাদিগকে
নিজ হতাহত সৈত্ত লইয়া ফিরিতে হইল। অবশেষে
জয়জীয়াবাসিগণ বুড়ীটিকর পাহাড়ে নববলের সহিত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ
করিল, এবং নিজেদের পূর্বপ্রস্তুত কয়েকটী অস্থায়ীত্র্পে নিরাপদে অবস্থান
করিতে লাগিল।

আহোম সৈত্তগণ পথের হুর্গমতায় ও এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ বশতঃ পরিপ্রাক্ত হইয়া নব সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদের সাহায্যকারী সৈক্ত আসিয়া পৌছিলে, তাহারা সহজেই জয়ন্তীয়াবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিল। বিতাড়িত জয়ন্তীয়াবাসীগণ বড়পাণি নদীতটম্থ আটক বা অস্থায়ী হুর্গে আসিয়া জানাইল যে, আহোম সৈত্ত গোভায় চলিয়া গেলে, তাহারা তাত্রশ্বজকে প্রত্যর্পণ করিবে। বড়কুকন একথা গ্রাহ্ম করিলেন না এবং তত্ত্বত্য অস্থায়ী-হুর্গ আক্রমণ করতঃ হন্তগত করিলেন। এই সময় বড়বড়ুয়া জয়ন্তীয়াপুরে পৌছিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া, তৎসহ সম্বিলিত হইতে তিনি মরিত পদে ধাবিত হইলেন।

জয়য়ীয়া অধিকৃত হইল। রুদ্রসিংহ, হৈড়য়রাজ তাম্রধ্বজ ও জয়য়ীয়াপতিকে তাঁহার নিকট প্রেরণের আদেশ দিলেন। তদমুসারে হৈড়য়রাজ
মাইবঙ্গ পথে এবং রামসিংহ জয়য়ীয়ার পার্বত্যপথে প্রেরিত হইলেন।
রুদ্রসিংহের আদেশামুসারে জয়য়ীয়া-পতির ধনরত্ব, অস্ত্রশস্ত্র, গজবাজি,
তৎসকাশে নীত হইল এবং অপর সম্পত্তি সৈত্যগণ মধ্যে বিতরীত হইল।
জয়য়ীয়া ও কাছাড়রাজ্য আহোমরাজ্যের অঙ্গীভূত করা হইল। ১৭০৮
খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিষয় ঘোষণা করা হয়। রুদ্রসিংহ এই
রাজনৈতিক সংবাদ শ্রীহট্রের (গোড়ের) তদানীস্তন ফোজদার মতিউল্লা
বাহাত্বকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

এদিকে জয়স্তীয়ার অধিবাসিগণ ইহাতে আরও উত্তেজিত হইল। রাজাকে
হিন্দু প্রজা দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে। সেই রাজা পর শিবিরে বন্দী, ইহা
তাহাদের একান্ত অসহ্য। তাহারা নিজ অধিপতির
প্রজাদের পুনরাক্রমণ
ও আহোমদের
পরাজ্ম। উদ্ধার কল্পে প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা জয়পরাজ্ম। স্তীয়ার সামস্ত-নূপতি খাইরামাধিপতি বড় দলইকে স্বমতে
আনয়ন করিল এবং হুইশত খাসিয়াপল্লীর অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত ও অন্ধুসঙ্গী করিয়া শেষ চেষ্টায় বৃত হইল।

রামসিংহ অহোমদের দারা গোভায় নীত হইয়াছিলেন। উৎক্ষ সৈনিক বেষ্টনে, সতর্কভাবে তাঁহাকে রাধা হইয়াছিল। জয়ন্তীয়ার প্রজাগণ তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিল না বটে, কিন্তু বড়ফুকনের বিজিত অষ্ট হুর্নের মধ্যে তিনটী প্রথমেই পুনরাধিকত হইল। জয়ন্তেম্বরীর মূর্ত্তি অহোমগণ লইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও উদ্ধার করা হইল। অহোম সেনা-নায়ক বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রাম জয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বহুতর অহোমবীর রণশায়ী হইল; ইহাতে অবশিষ্টেরা চকিত, শক্ষিত ও ছত্রভঙ্গ ক্রমে পলায়িত হইতে লাগিল; এবং অবশেষে পশ্চাদ্ধাবিত জয়ল্পীয়াপুরিগণ কর্ত্বক বিতাড়িত হইল।

এই পরাজয় সংবাদ প্রাপ্তে রাজা রুদ্রসিংহ, অক্তর সেনানায়ক বুড়া গোসাঞির অধিনায়কত্বে আরও চারি সহস্র সৈক্ত প্রেরণ করিলেন। ইহার। আসিয়া পৌছিলে সংমিলিত সৈক্তগণ জয়স্তীয়াপুরিদিগকে আক্রমণ করিল। জন্মন্তীরাবাদিগণ 'বেগতিক' দেখিয়া সন্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইল না, কিন্তু শিবিরে প্রত্যাগমন কালে ছাউনির চতুম্পার্যবর্তী গ্রামাদি দগ্ধ করিয়া দিল।

জয়স্তীয়াপুরে যধন এই বিপদবার্তা বড় বড়ুয়া ও বড়ফুকনের শ্রুতি গোচর হইল, তাঁহারা উভয়েই রাগাচ্ছর হইলেন এবং তৎপ্রতিশোধ স্বরূপ

নিরীহ নাগরিক দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রায় বিলুঠন। সহস্র অধিবাসিকে অসিমুখে ভূশায়িত করতঃ জয়স্তীয়াপুর

ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ধ্বংশ করিলেন। আহোম ও জয়স্তীয়াবাসিদের এই সংগ্রামে, আহোম পক্ষে দাশ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সহ ২৩৬৬ জন সৈন্ত বিনম্ভ হইয়াছিল। অপর পক্ষে জয়স্তীয়াপুরের ধ্বংসসহ অত্যল্প ব্যক্তিই বিনম্ভ হয়; কিন্তু প্রায় সাত শত জন কারারুদ্ধ হইয়াছিল। লুন্তিত দ্বব্য মধ্যে তিনটী কামান, ২২৭৩টি বন্দুক, ১০১টী হস্তা এবং দাদশ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তদ্ব্যতীত খাসপুরে প্রায় ১০০০ সহস্র ও জয়স্তীয়া-পুরে প্রায় ৬০০ শত আবামবাসী পলাতক অপরাধীকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এইরপে জয়য়ীয়াপুরের পতন হইলে উপদ্রবেরও শাস্তি হইল। ১৭০৮
খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রুদ্রসিংহ সেলা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন।
জয়য়ীয়া ও কাছাড় পতি উভয়কেই বিশ্বনাথের নিকট বিভিন্ন শিবিরে রাধা
হইল। রুদ্রসিংহ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দণ্ড বিশিষ্ট এক স্থচারু তামুতে বিশেষ
আড়ম্বরে দরবার করিলেন ও স্বর্ণ হাওদা বিশিষ্ট গজারোহণে তামধ্বজকে
তথায় আনয়ন করা হইল। বড়বড়ুয়া তামধ্বজকে প্রথমেই পরিচিত করিয়া
দিলেন। তাঁহাকে উপবেশন জয়্ম আসন প্রদত্ত হইল এবং তদীয় বক্তব্য
রুদ্রসিংহ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর তামধ্বজ একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদান
করিবেন,নির্দ্ধারিত হইলে,তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইল।

ইহার কিছুদিন পরে, জয়স্তীয়া-পতিও সাড়ম্বরে আনীত ও তামধ্বজের ন্থায় সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহাকে বলা হইল য়ে,তদীয় সম্লাস্ত-সর্দারগণ বদি বশুতা স্বীকার করে,তবে তাঁহাকেও নিজরাজ্যে যাইতে রাম সিংহের মৃত্যু। দেওয়া হইবে। কিন্তু সম্লাস্তসর্দারগণ স্বয়ং উপস্থিত হইতে ভীত হইল, এবং নিজেদের বশুতা জানাইয়া এক বিশ্বন্ত ব্যক্তিকে রুদ্রসিংহ সদনে প্রেরণ করিল। রুদ্রসিংহ ইহাতে স্বিশেষ সম্বন্ধ ইহতে পারিলেন না। র্ভাগ্যবশতঃ এই সময় রামসিংহ আমাশয়ে গুরুতররূপে আক্রান্ত হইলেন; শুশ্রমার কোন ক্রটী হইল না, কিন্তু তাঁহার বিশাস্বাতকতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত হইয়াছিন, সেই আমাশয়ই তাঁহাকে আহোমরাজ্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করিরা সকল জালা নির্ত্ত করিয়া দিল। (১৭০৮ খৃষ্টাব্দ।)

### ( রাজনৈতিক চিঠি।)

আহোমরাজের এই বিজয়-গৌরবে তদীয় অধীন কার্য্যকারকরন্দ বিশেষ প্রার্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় শ্রীহটের "থানাদার" (ফৌজদার) সহ আসামাধিপতির "গুরুহাটি" (গৌহাটী) স্থিত প্রতিনিধি বড়ফুকনের প্রীতিপত্তের আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাতে এই বিজয় স্পর্ধার ফুৎকার আছে। উদাহরণ স্বরূপ ছ্থানা চিঠি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। প্রথম পত্ত থানা শ্রীহটের ফৌজদার প্রেরিত, দিতীয় থানা তত্ত্বর। পত্তের সহিত ফৌজদার কতকগুলি উপহারও পাঠাইয়াছিলেন।

#### পত্ৰ যথা :---

"স্বস্তি সর্ব শাস্ত্রাভ্যাসাতি কুল দমন দলিত যশোরাশি বিরাজিতাশেষ বিবিধ গুণালম্বত স্বধর্ম নিপুণ স্বকুল কমল প্রভাকর স্থলজ্জনদন কুমুদ সমুল্লেষণ নৃপরন্দার্চ্চিত মহামহত্তর মহোগ্র প্রতাপেষু।

প্রত্যেভিপ্সাদ কোরং বর্ণ নিচয়সমিহসাথৈয়কং তৎসভাবতা মহুবেদ মিহেতরং।

পরঞ্চ সমাচার এহি। প্রীতি পত্র এথা আমি শুভক্ষণে পছছিল। বেরূপ নিমক হারাম জয়ন্তা ও কাছারীর কারণ লিখিলা সেরূপ হৈব। প্রাচীন আমার পিতা নবাব নাথুল খাঁ চিরাজি (সিরাজি) কোচবেহার ও রঙ্গামাটীর স্ববা আছিলা, তাতে তোমার ঠাই অধিক প্রীতি আছিল। এখন পত্র পায় আমার অন্তঃকরণে অধিক প্রীতি উৎপন্ন হইল, পরপ্রর প্রীতি প্রতিপালন উচিত। আপনি লিখিয়াছিলা বামনিয়ার খাঁর যোগে রঙ্গামাটী পথক্রমে ভনবাব সঙ্গে প্রীতি হইয়াছে। এবে ভকারণ এইক্রমে আগত অধিক প্রীতি হইবে। ভ্রমিক প্রীতি হইবে। অন্তর্দিবস

হয়, আমি এথা আসিয়াছি। থানার কার্য্যতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগের থানাত ফৌজ পাঠাইতেছি। আরু তোমার মাত্র্যর মুখহন্তে সমাচার শুনিয়া প্রত্যুত্তর কহিয়াছি শুনিবা। আপনে লিখিছিলা দ্রব্যের কারণ লিখিবার; তাতো সকল দ্রব্যই প্রীতির অধীন। এখন যে আমাতে উপস্থিত হয়, তানে লিখিয়া পাঠাব। আরু তোমার যে দ্রব্যের কারণ থাকে তাকে লিখিবা। এখনে ভাল দ্রব্য উপস্থিত নহয় কারণ উত্তম দ্রব্য না পাঠাইলাম। আর আমার মাত্রুষ পাঠাইতেছি, তাহাতে সকল গোচর হইবা। আমার মন্থ্য শীঘ্র বিদায় দিবা। এমত করিবা তোমার আমার মাতুষ সর্ব্বদায়ে প্রেমপত্র লৈয়া গতাগত করে, কুশলাদি বার্ত্তায় সস্তোষ করে। এ জ্ঞাত করিলাম। কিমধিকং বিজ্ঞবরেম্বিতি শঁক ১৬২৯ তারিথ ১৫ মাঘ।"

"এই চিঠির লগত সন্দেশ আনিছিল--পটুকা+কাপর ১, পাগুরি ১, শালকাপর > জোর, গুজরাতি আত্লকঞ+১, এলচা+১, আতলঞ+৫, মুঠত ১০ কাপর।"

ফোব্দার মতিউল্লা প্রেরিত জ্নয়রাম সিপাইর হাতে বড়ফুকন যে প্রত্যুত্তর দেন তাহা এই ঃ---

"স্বস্তি নিখিল কল্যাণ নিলয় নিজগুণামুরঞ্জিত সকল সজ্জন মানস খামলকুল কমল প্রকাশকারণ শ্রীযুত শ্রীহট্ট স্থানাদারম্প্রতি লেখনং প্রয়োজনঞ্চ।

পূর্ব্ব সমাচার এহি। তোমার পত্র সমাচার পছছিল। তাহার শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম। আর তোমার পিতা সমেত পূর্ব্বপ্রীতি শরিয়া এইক্রমে অধিক প্রীতি হৈবে হেন যি লিখিছা এ বিশেষ কিন্তু পরম্পর যেমতে প্রীতি হয় তেমন করিবা। আর জয়স্তা ও কাছারিও আমার ঠাই নিমকহারাম করিলেক। তার কারণে 🗸 রে তারে যে অবস্থা করিলেন তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব তোমার মাঝে যেমন বিগড়ি নয় সেই করিবা। আর তোমার আমার মধ্যে সীমার নিবন্ধ এহি স্বস্থাবধি জয়স্তাত কছারীত অঠিক হৈল, তাহাত আমি অন্তবঢ়া নকবিব ও তমিও সেই সীমাতে রহিবা: প্রীতি বাঢ়ে তাকে করিবা। অতম্পর উভয় তরফের কুশলাদি সমাচার ষেমনে গতাগত হয়। থাকে, সেই করিবা। আর তোমার পত্র মন্থ্য সহিত আমার মন্থ্য শীমে বিদায় দিবা। কিমধিকং বিজ্ঞেয়মিতি শঁক ১৬২৯। তারিধ ফারণ।" (আসাম বস্তি—১ম ভাগ ২৬ সংখ্যা।)

আসাম-পতি রুদ্রসিংহ রাজনীতিবিৎ ছিলেন, তিনি অন্তকে বশ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ক্ষমা ও অন্ধগ্রহের সুব্যবহার করিতেন। রামসিংহের উত্তরাধিকারীও বন্দী হইয়াছিলেন; অতঃপর রুদ্রসিংহ তাঁহাকে মৃক্তিদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনিও রুদ্রসিংহের সহিত আপন ভগিনীম্বরের বিবাহ দিয়া, তাঁহার অন্ধগ্রহ লাভ করতঃ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

# তৃতীয় অধ্যায়—পরবর্ত্তী কীর্তি।

রাম সিংহের উত্তরাধিকারী জয়নারায়ণ তাঁহার মৃত্যুর পরেই সিংহাসনারোহণ করেন। রাজকোষে একাস্ত অর্থাভাব দর্শনে তিনি প্রথমেই টাকা
প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজ্যারোহণ
কালের একটা টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার সমুথ দিকে
ভাটকেশর।

"শ্রীপ্রীজয়স্তাপুর পুরন্দরস্থ শাকে ১৫১২" এবং বিপরীত
দিকে "শ্রীশ্রীশিব চরণ কমল মধুকরস্থ।" এইরূপ লিখিত আছে। তাঁহার
মৃত্যুর বৎসরে মৃদ্রিত আর একটা "কটিরা টাকা" মিলিয়াছে; তাহারও
উত্যদিকে পূর্বোক্তরূপ এবং শক সংখ্যা ১৬৫০ মৃদ্রিত আছে।

রাজা জয়নারায়ণের সময়ে প্রীহট্টের চুড়খাইড় পরগণার সেন গ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধি-ধারী জনৈক বিপ্র হাটকেশ্বর মহাদেবকে জয়স্তীয়ার বড়হাওর নামক স্থান হইতে নিজগ্রামে আনয়ন ও স্থাপন করেন।

হাটকেশ্বর শিব শ্রীহট্টের হিন্দুরাজা গোবিন্দের পূজিত দেবতা। যথন শ্রীহট্টে ঘবনগণ প্রবিষ্ট হয়, যথন শ্রীহট্টের গ্রীবাপীঠ প্রভৃতি দেবস্থান সংগোপিত করিয়া, বিপ্লবের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা হয়, তথন এই প্রাচীন শিব প্রান্তবর্জী হিন্দুরাজ্য জয়ন্তীয়ার জঙ্গলাচ্ছাদিত প্রান্তরে ব্রাহ্মণগণ কর্তুক আনীত ও রক্ষিত হন।

এই শিব রাজা জয়নারায়ণের সময়ে আগমবাগীশ কর্তৃক সেনগ্রামে নীত হইলে, রাজা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈতে সেনগ্রামে আগমন করেন। চূড়খাইড় সম্ভবতঃ তৎকালেই জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন করা হয়। জয়ন্তীয়ার শেষ নূপতি রাজেন্দ্র সিংহের সময় পর্যান্ত ইহা জয়ন্তীয়ার অধীন ছিল। সেন গ্রামে পৌছিয়া রাজা আগমবাগীশকে শিব আনয়নের বিষয় জিজ্ঞাসিলে তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন যেইছে। করিলে মহারাজ মহাদেবকে না, এবং আগমবাগীশকে তাঁহার দেবায়েত নিযুক্ত করা হইল। হাটকেশরের বিশেষ বিবরণ ভৌগলিক-বুত্তান্ত ভাগে ৯ম অধ্যায়ে দুইব্য।

কাছাড়-পতি তামধ্বজের পুত্র শূরদর্প নারায়ণ ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নয়বৎসর वंग्रत्म निःहामनाद्वाह्य कद्वन। अग्रनात्राग्रत्यन्त निःहामनाद्वाह्य कान তাহাই। শূরদর্প নারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জয়নারায়ণ আহোম-পতির রক্ষাধীনে ছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে भूत्रपर्भ नात्रात्र। তাঁহার সহিত জয়স্তীয়াপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। উভয়েই স্ব সূর্ব্ববর্তীর ত্যায় পরস্পরের অহিত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই বিবাদের প্রকাশ্ত কারণ, একটি অতি জ্বন্ত ঘটনা। ত্রিপুরার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, "জয়ন্তীয়া-পতির ভাতা স্বীয় ভাতৃপুত্রীর কলুবিত প্রণয়ে मुक्ष रहेशा जाँदारक नहेशा भनाधन करतन। त्मरे भाभिष्ठं ও भाभीधनीत আশ্রুদাতা বলিয়া জয়স্তী-রাজ কাছাড়-পতির প্রতিকৃলে অস্ত্রধারণ করেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়স্তায়াপতির ভ্রাতা স্থায় প্রণয়িণী ও সহচরবর্কের সহিত হুরাক্রম্য পার্বভা প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করেন। প্রবাদ অফুসারে জয়স্তীয়া- পতির ভাতা ও তাঁহার ভাতুপুত্রী অঙ্গমী নাগা সরদারগণের আদি পিতামাতা। তাঁহাদের অমুচরবর্গ ও অক্সান্ত নাগাজাতির সংযোগে পরাক্রম-শালী অঙ্গমী নাগাদিগের উৎপত্তি। প্রবল সংগ্রামে কাছাডপতি পরাজিত হন। জমন্তীয়া-রাজ কর্ত্তক মাইবঙ্গ নগরী বিনষ্ট হয়। কাছাড়পতি বর্ত্তমান काहा ए अप्तरन उपनी ए रहेश थामभूत त्राक्त भारे हाभन कत्त्रन"। \* मृत्रहर्भ নারায়ণ আহোম নূপতির আশ্রিত ছিলেন, স্বতরাং তিনি "আসামপতির সাহায্যে জয়ন্তীয়া বিনষ্ট করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঋকাল-मुक्रा बाता छांदात नमख উछाान विकन दहेताहिन"।

শুরুত কৈলাসচক্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস এয় ভা: ১ব ড়: ২৫৫ এবং
 ২৬১ পৃঠা।

জয়নারায়ণের মৃত্যুর (১৭৩১ খৃষ্টাক্ষ) পর বড় গোসাঞি (বিতীর)
সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময়ের একটি সিকি মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে; তাহার সমুখদিকে "শ্রীশ্রীরাজা বড় গোসাঞি"
বড় গোসাঞি
(বিতীর)
লিখিত আছে। মৃতরাং 'রাজা বড় গোসাঞি সিংহ
বাহাছরের' সিংহাসনারোহণ কাল ১৭৩১ খৃষ্টাক্ষের পরে হইতে পারে না।
তাহার নামান্ধিত ১৬৯২ শকান্ধীয় একখানা তামপত্র প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে। অতএব ১৭৩১ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশবর্ষ কাল
ব্যাপিয়া তিনি রাজ্যশাসন করেন, ইহা নিঃসংশন্ধিতভাবে বলা যাইতে
পারে।

এইরপ কথিত আছে যে, এক সময় বড় গোসাঞি এবং তাঁহার ভগ্নী গোরী কুয়রীকে সামস্তরাজ খাইরামের "সিম্" (অধিপতি) ধৃত করিয়া নিয়াছিলেন। অবশেবে চেরাপুঞ্জির সিম্ অমরসিংহের প্রেরিজ একব্যক্তির সহায়তায় তাঁহারা বিমৃক্ত হন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ হুইখানা রহৎ গ্রাম তদীয় রাজ্যভূক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চেরায়াজের বংশধরগণ স্থলপ্রদেশে, আজাজোর ও ফতেপুর নামক উক্ত হুইগ্রাম অভাপি লাখেরাজ ভোগ করিতেছেন।

কি কারণে বলা যায় না, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকটি সৈক্ত ও সন্ধারগণ-সহ আহোম রাজ্যের সীমার সন্ধিকটে গিয়াছিলেন। পরে রহাগামী ক্ষুদ্র আহোম সৈক্তদলের উপস্থিতিতে বিশ্বিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পরে, বড় গোসাঞি ও তাঁহার পত্নী রাণী কাশাসতী হরেরক্ষ উপাধ্যার নামক ব্রাহ্মণ হইতে ঈশ্বরোপাসনার জন্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন। বড় গোসাঞি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পরগণা সাতবাক—নয়ামাটি মৌজা হইতে সিংহমোহরান্বিত তাত্রপত্রে ৬০৴ হাল ভূমি এবং কাশাসতীদেবী রাজ অভিমডে পরগণা বাজেরাজ—ধনপুর মৌজা হইতে ৩০৴ হাল ভূমি গুরুকে ব্রহ্মত্র দান করেন।

কৰিত আছে, বড় গোসাঞির সময়ে নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমৃতি স্থাপিত হন। প্রাচীর বেষ্ঠিত বাটীকায় সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির নির্দাণ করাইয়া, তাহাতে এই কালীমৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কালীর কালীছাপন ও এরপ মাহাত্ম্য ছিল যে, কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আদেশ महागियहर्। প্রাপ্ত হইয়াও কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইতে পারিলে দণ্ড হইতে মুক্ত হইত। এই কালীর অর্চনার জন্ম লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষকে নিযুক্ত করা হয়। লীলাপুরীর মহিমার কথা অধিক বলিবার আবশুক করে না, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ও উপদেশে মোহিত হইয়া বড গোসাঞি नौनाপুরী হইতে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হন। (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ।) সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম "রাজপুরী" রাখা হয়। এই সময় তিনি খরিল পরগণার বোলহাল জমি সহ নিজ্পাটের কালীবাড়ী উক্ত লীলাপুরীকে দান করেন। এই ভূমি তাঁহার ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয় এবং উত্তরাধিকারী ছত্রসিংহ, মন্ত্রী উমন্পনর ও সেনাপতি মাণিক্যরায়ের অভিমতে প্রদত্ত হয়। \* এই "অভিমৃতি" গ্রহণ করায় বোধ হয় যে, তখন রাজ্যের সৃহিত তাঁহার विराम मचक हिन ना। मत्रकाती काशक्रभाख पृष्ठे दत्र (य, मह्मारमत व्यवप्रविष्ठ পরেই এইভূমি প্রদত হয়। ইহাও জানা যায় যে বড় গোসাঞি ( রাজপুরী) হইতে আত্মাপুরী সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ কয়িয়াছিলেন। †

<sup>\*</sup> Report on the Progress of Historical Researches in Assam—1897. P. 12.

<sup>†</sup> জয়জীয়ায় বৃটিশাধিকার স্থাপিত হইলে ভূমি বন্দোবস্তকালে মালীকগণ খবের যে প্রমাণ উপস্থিত করেন, তথাগ্যে দয়ালপুরী সিংহমোহরান্ধিত যে সনদ দাখিল করেন, তাঁহার বিবরণ জীহটের মহাকেজখানায় রক্ষিত, জয়জীয়া প্রথম বন্দোবস্তের কাগজে প্রাপ্ত হওরা যায়। উক্ত কাগজের ৪র্থ ধারার ৩৯নং মোকক্ষমার বিবরণে লিখিত আছে—"দয়ালপুরী ১৬৯২ শকালা সনের ১৭ই কার্তিক সিংহ মোহরের তাত্রপত্র দাখিল করে। ইহাতে জালা গেল যে জয়জার বড় গোসাইন রাজা লীলাপুরী সয়্যাসী হইতে সয়াস গ্রহণ করিয়া রঠ মন্দির অর্থাৎ নিজপাট মৌলার কালীবাড়ী ও ধরিল পরপণায় ১৬/ হাল জ্বনি এই পত্র ছারায় লীলাপুরীকে দান করিয়াছিলেন। সেমতে লীলাপুরী ও তস্য শিব্য আত্মাপুরীয় নয়ণাত্তর বাদীর গুরু গোবিন্দপুরী থাদীকে হিখায় রাধিয়া (?) মৃত্যু হওয়াতে ভদববি যাদী উক্ত বর্ষনিবরে দখলকার থাকিয়া প্রসংশিত দেবুরভার সেবা পূলা করিতেছে।"

বড় গোসাঞির দান অনেক পরগণাতেই দৃষ্ট হয়। বর্ণফোদ ও বাউরভাগ পরগণার বিঙাবাড়ী ও দলইর কান্দিতে তিনি কালীর সেবা পরিচালনার্ধ বে ভূমি দান করেন, তাহা অভাগি উক্ত কালীবাড়ীর নিষ্কর মহাল রূপে আছে। \* দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ব্যতীতও তাঁহার ভূদানের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। বিনন্দ রাম লম্কর নামক ব্যক্তিকে তিনি তিপরা থাল মৌজা হইতে কতক ভূমি "নিমকি" দান করিয়া-ছিলেন। †

বড় গোসাঞি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর ছত্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। শ্রীহট্টের কোন কোন অধিবাসীর উপর অত্যাচার করাতে,

মেজর হেনিকার (Major Henniker) কর্জ্ক, ইহাঁর রাজত্ব সময়ে জয়ন্তীয়া জয় করা হয়। পরে জয়ন্তীয়া-পতি অর্থান্ত দিয়া কোম্পানী বাহাহরের তুষ্টি বিধান করিলে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) জয়ন্তীয়া রাজ্য রুটিশ কবল হইতে বিমৃক্ত হয়। ‡ ছত্রসিংহ রাজার, এই সময়কার (১৬৯৬ শাকান্ধিত) একটা কাটরা টাকা পাওয়া গিয়াছে। অর্থান্ত প্রদানে অর্থাভাব হওয়ায় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দেই তৎকর্জ্ক যে কতক টাকা মৃদ্রিত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে।

- ় \* জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবন্তের কাগজ, পং বাউরন্তাগ। রোবকারি—সন ১২৪৭ বাংলা ১১ প্রাবণ।
- † জরন্তীরার প্রথম বন্দোবন্তের কাগজে ৩৫ নং মোকক্ষমার বিবরণে দৃষ্ট হয় যে ভবানী বড়দলইর পুত্র স্থামরায় ল্যুর, তাঁহার পিতামহ বিনন্দরাম ল্যুরের 'নিষ্কি' স্বরূপ প্রাপ্ত তিনহালের ভূমের দাবি উপস্থিত করিয়াছিল।

এই নিম্কি শব্দ হইতে কেহ কেহ অসুমান করেন যে এয়ন্তীয়ার যাহারা লবণ (নিষক) প্রস্তুত করিত, তাহারা পুরস্কার স্বরূপ ভূমি লাখেরাজ প্রাপ্ত হইত। আবার 'লাখেরাজ' অর্থেও জরন্তীয়ায় 'নিম্কি' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

<sup>‡</sup> Gait's History of Assam. Vol. XI. P. 261.

তৎকর্ত্ক খাজা থিছুরের স্ত্রী নমসবিবি নারী রমণীকে "নিমকির জক্ত" প্রায় কুড়ী হাল ভূমি লাখেরাজ দানের কথা জ্ঞাত হওয়া যায় ।

ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর যাত্রানারায়ণ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করতঃ পাঁচবৎসর কাল রাজত্ব করেন বলিয়া, আমাদের জয়তীয়া-বিবরণ প্রদাতা শ্রীমৃত রাধাচরণ পাল লিথিয়াছেন; কিন্তু গেইট যাত্রানারারণ ও বিজয়নারায়ণ। সাহেব লিখিত আসামের ইতিহাসে ইহাঁর নাম লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের "এ" পরিশিষ্টে জয়তীয়া রাজগণের যে নামাবলী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ছত্রসিংহের পর রাজা বিজয়নারায়ণের রাজত্বলাল ১৭৮০ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ১৭০৪।৭ শকাব্দের তুইটি 'কাটরা টাকা' পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও কোন রাজার নাম লিখিত নাই।

বড় গোসাঞির বিধবা পত্নী রাণী কাশাসতী রাজপুরীর (বড় গোসাঞ্চির)
শিষ্য আত্মাপুরীকে বাজেরাজ পরগণাস্থ লামা গোবিন্দপুরে দেবত্র স্বরূপ
১৭১০ শকে পৌষ মাসে (১৭৮৮ খৃষ্টান্দ ) সিংহমোহরাজিত
রাণী কাশাসতী।
তামপত্রে ২৭/০ হাল ভূমি নিছর দান করেন। † এই
ভূমি জয়স্তীয়া-পতির অভিমতে প্রদন্ত হয়। অন্তত্র ‡ দেখিতে পাওয়া বায়
য়ে, ঐ কাশাসতী দেবীই লীলাপুরী সন্ন্যাসীর মঠস্থ কালীর সেবা পরিচালনার্শে
রাজা বিজয়নারায়ণের অভিমতে ৩৫/০ হাল জমি দান করেন। এই ভূমি
১৭১০ শকে প্রদন্ত হয়।

এতদারা বিতীয় রামসিংহের সিংহাসনারোহণের পূর্ব অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত বিজয়নারায়ণের শাসনকাল বলা যাইতে পারে। এই ছুই নৃপতির শাসনকাল লইয়া আরও গোলযোগ দৃষ্ট হয়। গবর্ণমেন্ট রক্ষিত

<sup># (</sup>बावकात्रि-मन >२८१,-- ११ वर्गकोम।

<sup>+</sup> क्यूडीया क्षेत्र वरम्नावरस्त्र कांश्रम, त्यावकांत्रि->२८१ वारमा।

<sup>†</sup> Report on the Progress of Historical Researches in Assam. P, 12,

কাগভে \* লিখিত আছে,—"জয়স্তার জাত্রানারায়ণ রাজা দেওয়ান মাণিক চন্দ্র রায়কে পং আড়াইখা সম্বন্ধিয় বগাবাড়ি মৌলা হইতে ২৩/। জমি ১৭১২ শকান্দ সনের ২৫ ভাদ্র ভারিখে সিংহমোহরের পত্ত ছারায় দান করিয়াছিলেন।" † ইহা হইতে ১৭৯০ খুষ্টাব্দেও যাত্রানারায়ণের বিশ্বমানতা প্রমাণিত হইতেছে। এবং তাহাতে এই উভয়কে একব্যক্তি বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। ‡ গেইট সাহেবের আসামের ইতিহাসে রাজাদের नामावनीए এই क्यूंट এकि नाम विलाभ कता रहेशाहा। आमाएनत জয়স্তীয়ার বিবরণ প্রদাতাও, পাঁচবৎসর মাত্র যাত্রানারায়ণের <del>শাসনকাল</del> লিখিয়া, পরে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত বিজয়নারায়ণের শাসনকাল বলিয়া লিখিয়াছেন।

রামসিংহ (দিতীয়) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ের একটা সিকিমুদ্রা ও একটা টাকা পাওয়া গিয়াছে। সিকি মুদ্রার সন্মুখ দিকে ''শ্রীশ্রীরাম সিংহ নূপবরস্থা" এবং বিপরীত রামসিংহ (দ্বিতীয়) **मिरक "मारक ১৭১২" व्यक्तिए। টাকাও ঐ मकास्मिरे** মুদ্রিত হয়, তাহারও সমুধদিকে পূর্ব্বরূপ এবং বিপরীত দিকে শকাব্দ অন্ধিত আছে।

- \* समुखीमा अथम वत्मावत्खन कांशक, तावकानि—>२४१ वाश्मा—स्नावन।
- + अविकल लिबिक इंडेल, वर्गाश्विक शर्राष्ट्र ताथिया पिलाम। अप्रसी वा अप्रसीमार्श्व তদ্দেশে কথ্য ভাষায় ''ব্যায়ভাপুর" বলিয়া কথিত হয়।
- 🛨 এইরপ অভুমান করিবার পক্ষে একটা সুবিধাও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিজয় ও বাক্তা একার্থ প্রকাশক।

উদাহরণ :--- "विक्य कतिल नाम नन द्यारिक वाला। হাতেতে মোহন বানী গলে বনমালা ॥''--প্রাচীন পদ। এবং :-- "একেক দ্য়িতাগণ যেন মন্ত হাতী।

ভগরাথের বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥"

বীতৈতক্ত চরিতামূত।



জয়ন্তীয়া রাজ্যের মুদ্রা। (২ম ভাগ ৪র্থ খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)

রামসিংহ অর বয়সেই সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সিংহাসনা-রোহণ করিয়াও নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। একখানা দানপত্ত হইতে জানা যায় যে বিজয় মুন্দেফ নামক ব্যক্তি হইতে তিনি লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজা রামসিংহের ধর্ম বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিনি প্রাথম যৌবনেই নিত্যানন্দ গোষামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষিত হন এবং চুপী নামক গ্রামস্থ প্রায় ৪০০ হস্ত উচ্চ একটি স্থামর চুপীর মঠ তি বিবিধ দান।

মন্দিরে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন।

শিবের সন্নিকটে একটা প্রস্তরময় ব্ব রক্ষিত হয়, এটিকে হঠাৎ সজীব বিলিয়াই বোধ হইত। বিগত ভীষণ ভ্কম্পে এই ব্বটি ও যে মন্দির চূড়া প্রায় দশ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হইত, তাহা বিচুণিত ও ধরাশায়ী হয়। রামেশ্বরকে উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্বটি এখনও ইষ্টক রাশির তলে শ্ব্যাগত রহিয়াছে। এই মঠের নামই চুপীর মঠ। †

''রামসিংহ রাজা বিজয় 'মুনছিপ' হইতে বন্দুক কয়ের করণের সজেত শিক্ষা করিয়। বৌলাখেল মৌজা হইতে দশকেয়ারি একহাত জমি সিংহমোহরের পত্ত হারা'' দান করেন।—জয়ন্তীয়া প্রথম বন্দোবন্তের কাগজ, মোকদ্দমা নং ৩৭/৫৫।

† জয়ন্তীয়ার প্রথম বন্দোবন্তের কাগজে দৃষ্ট হয় যে, জগনাথপুরী বাদী নামীর ৬২ বং আগভির মোকজনার বিবরণে প্রকাশ আছে :—"রাজা রামসিংহ চূপী পর্বতে জীজীরামেশ্বর শিব ছাপন করিয়া বাদীর পরমন্তক ক্লকড়পুরী সন্ন্যাসীকে বৌলাধেল মৌজা হৈতে ভিন কেন্ডা জমি মঠ মন্দির সহিত ১৭২০ সনের লিখিত সিংহমোহরের পত্র ঘারায় দান করাতে ক্লকড় সন্ন্যাসী, ওপরবাদীর গুক্ল লীলাপুরী ইহার উপস্থম ভোগদশল করে। ইহা প্রমাশিত হওয়াতে মোয়াজি ৬॥ জমি নিজর বাহাল থাকা ও বাকি জমির প্রতি † † (বীট ভক্তিত) নিযুক্ত করা বিহিত হয়।

ইহা হইতে রুকড়পুরীর পরবর্তীপণের নামও পাওয়া বাইতেছে; বধা—ক্রকড়পুরীর শিব্য সীলাপুরী, তৎশিব্য অপরাধপুরী। কিন্তু আমাদের অরন্তীয়ার বিবরণ প্রদান্তা ভিদ্ন-রূপ শিব্য-প্রণালিকা প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া রুকড়পুরী নামক সন্ন্যাসীকে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করেন ও তৎসেবা পরিচালনার্থে বৌলাথেল, জলড়ুবি-থেল হইতে প্রায় উনবিংশতি হাল ভূমি দান করেন। ইহার পরেও তিনি এই মঠের জন্ম দেবত্র দান করিয়াছিলেন; তিনি (১৭৩৫ শকাজের ২৫শে ফাস্কুণ তারিখে, অর্থাৎ) ১৮০৩ গৃষ্টাব্দে পাঁচভাগ পরগণা হইতেও ১২৯/০ হাল ভূমি দান করেন।

নিত্যানন্দ গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, এই গোস্বামীর উপদেশে বৈষ্ণ্বধর্শে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা হয় এবং তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলমূর্তি স্থাপন করিয়া, এই নিত্যানন্দ গোস্বামীকেই তাঁহার ষ্মর্চনাকার্য্যে নিয়োজিত করেন ও সেবা পরিচালনার জন্ম চিক্নাগোল হইতে ৩৮/০ হাল জমি দান করেন। †

বড় গোসাঞির বিধবা পত্নী রাণী কাশাসতী দীর্ঘজীবিনী রমণী ছিলেন; এই সময় পর্যান্ত তিনি জীবিতা ছিলেন। রাজা রামসিংহের অমুমোদিত তাঁহার প্রদত্ত দানপত্র দৃষ্ট হয়। তিনিও রাধাগোবিন্দের সেবা-পরিচালনার্ঘ উক্ত গোস্বামীকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রাধানগর হইতে কতক ভূমি দান করেন। ‡

- अत्रश्रीয়ाর প্রথম বন্দোবন্তের কাগজ।
- + "রাজা রামসিংহ বাদী জগবন্ধু গোস্বামীর পিতা নিত্যানন্দ গোস্বামীকে ১৭০৮ সনের ২৫ অগ্রহারণ তারিখে ৺রাধাগোবিন্দ দেবতা ছাপিত করিয়া মৌজা চিক্নাগোল হইতে এক কিন্তার ২৬/০ হাল ও এক কিন্তার ১২/০ হাল সিংহমোহরের তাত্রপত্তে দেবউত্তর (দেবত্ত ) দান করিয়াছিলেন।"

জরন্তীয়া (পাঁচভাগ পং) প্রথম বন্দোবন্তের কাগজ,—১২৪৭ বাংলা ১১ই প্রাবশের রোবকারি।

ঐ কাগজ—পং বাজেরাজ।
ভূমিপরিমাণ—২৪৫• হাল।
দানকারিণী—রাণী কাশাসতী।
প্রাপক—নিত্যানন্দ গোস্বামী।
ভারিব ৭ই ভাল, ১৭২৭ শকাক।

Report on the Progress of the Historical Researches in Assam বিৰয়ণীতেও এই ভূগাৰের উল্লেখ আছে। ধর্মপরায়ণা রাণী কাশাসতী বৃদ্ধকালে বহু দেবত্র দান করিয়া জন্মন্তীয়ার অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি রামসিংহের অভিমতে ঐ বৎসরেই ভ্রথরনামক শিব, বাস্থদেব ও জগন্নাথের সেবা নির্ব্বাহের জন্ত ধর্মপুর মৌজা হইতে ২৮॥০ হাল ভূমি দান করেন। \* ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দিতীয় এক দানপত্র দারাও তিনি উক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে আরও কতক ভূমি দান করিয়াছিলেন। †

ব্রহ্মযুদ্ধের আরম্ভুকালে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট সীমান্তবর্তী জয়ন্তীয়াপতির সহিত সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হওয়া আবগুক বোধ করিয়াসন্ধি।

ছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীয়াপতি ও ইপ্ত ইপ্তিয়া
কোম্পানীর মধ্যে যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়, তাহাতে 'জয়ন্তীয়া অধিপতির স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুধ্ধ থাকিবে', এই মর্ম্মের সর্ত্তও ছিল।

রটিশ পলিটিকেল অফিসার ব্রহ্মদেশীয়দিগকে জয়স্তীয়ারাজ্যে প্রবিষ্ট না হইবার জন্ম এক নিষেধ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন। এই পত্র প্রাপ্তে ব্রহ্মদেশীয়েরাও আর এক 'উপর চাল' চালিয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে আহোমদের স্থলবর্তী বলিয়া এবং জয়স্তীয়ার সহিত আহোমদের পূর্ব সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া, রাজা রামসিংহকে তাহাদের বশুতা স্বীকারের জন্ম আহ্বান করিয়াছিল। ইহার পরে ব্রহ্মদেশীয় একটি ক্ষুদ্র সৈন্মদল জয়স্তীয়া রাজ্য সীমার সন্নিকটবর্তী হইয়াছিল; কিন্তু একদল ইংরেজ-সৈন্ম রাজ্বদৈন্যের সহিত সম্মিলিত হওয়ার সংবাদ পাইয়াই তাহারা চলিয়া যায়।

এই যৎসামান্য গোলযোগ ব্যতীত রামসিংহের শাসনকাল প্রম শাস্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত স্থার্দীর্ঘ বিচ্ছারিংশৎ বর্ষ কাল তিনি জয়ন্তীয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহার সময়ে জয়ন্তীয়ায় অনেক মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থাপত্য বিভার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অনেকেই রাজদন্ত ভূসম্পত্তি প্রাপ্তে অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্য হয়। তাঁহার সময়ে প্রজা সাধারণের অবস্থা ভাল ছিল, দেশের দারিক্ত দূর হইয়া-

अप्रकीशांत थ्रथम वत्मावरखन काश्रम, त्रावकाति—>२८११ वार >> खावन।

<sup>†</sup> Report on the Progress of the Historical Researches in Assam-I897. P. 12.

ছিল এবং তাহাতে রাজকোষেও অর্থ সঞ্চিত হইরাছিল। রাজকোষে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই সাধারণতঃ দেশের হিতকর কার্য্য অফুটিত হইতে পারে না। রাজকোষে অর্থ থাকিলেই এ দেশের রাজারা সাধারণতঃ দান খ্যান ও দেবপ্রতিষ্ঠাদি সৎকার্য্যে মনোযোগ দিয়া থাকেন।

রাজা রামসিংহের মৃত্যুর সহিতই জয়ন্তীয়ার সৌভাগ্যস্থ্য চিরঅন্তমিত হয়। বে উদ্ধত রাজছত্ত্র পাঠান ও মোগলের প্রচণ্ড প্রতাপেও বিনত হয় নাই, রামসিংহের মৃত্যুর পরেই তাহা বিভন্ন হইয়া য়য়। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইতেছে; এয়লে স্বাধীন নূপতি বর্গের নাম ও সম্ভাবিত শাসন কালের উল্লেখ পূর্বক জয়ন্তীয়ার সৌভাগ্য বুগাধ্যায়ের উপসংহার করা গেল।

|     | ব্লাভ       | পেণের নাম              | সম্ভাবিত শাসন কাল। |      |                         |
|-----|-------------|------------------------|--------------------|------|-------------------------|
| >   | মহার        | াব্দ পর্বতরায়         | •••                | •••  | ১৫০০১৫১৬ খুঃ            |
| ર   | 37          | মাঝ গোসাঞি             | •••                | •••  | >৫>৬—>৫৩ <b>২</b> शुः   |
| ૭   | "           | বুড়া পর্বত রায়       | •••                | •••  | ১৫৩২—১৫৪৮ খৃঃ           |
| 8   | "           | বড় গোসাঞি (১ম)        |                    | •••  | ১৫৪৮—-১৫৬৪ খৃঃ          |
| ¢   | "           | বিজয় মাণিক            |                    | •••  | ১৫ <i>৯</i> ৪ ১৫৮০   রঃ |
| 4   | "           | প্রতাপ রায়            | •••                | •••  | ১৫৮০—১৫৯৬ খুঃ           |
| ٩   | "           | ধন মাণিক               |                    | •••  | ১৫৯৬—১৬১২ খুঃ           |
|     |             |                        |                    |      | শাসনকাল।                |
| ৮   | "           | যশোমাণিক               |                    | •••  | >७>२ <b>&gt;७२৫ थु:</b> |
| >   | n           | স্পর রায়              | •••                | •••  | ऽ७२६ <u>ऽ७७६ थ</u> ुः   |
| >•  | "           | ছোট পর্বতরায়          | •••                | ·••• | ১৮৩৮—১৮৪ <b>৭ খুঃ</b>   |
| >>  | "           | যশোমস্ত রায়           |                    | •••  | ১৬৪৭-—১৬ <b>৬</b> ০ খৃঃ |
| >২  | "           | বাণসিংহ                |                    | ,    | ১৬৬০—১৬৮৯ <b>খঃ</b>     |
| ०८  | "           | প্রতাপসিংহ             |                    | •••  | ১৫৫৯—১ <b>৫</b> ৭৮ খঃ   |
| >8  | "           | লক্ষীনারায়ণ           | •••                | •••  | ১৬৭৮—১ <b>৬৯৪ খুঃ</b>   |
| >¢  | "           | রামসিংহ (১ম)           |                    | •••  | ১৬৯৪—১৭ <b>•৮ খুঃ</b>   |
| >6  | <b>99</b> , | <b>जत्रनात्रात्र</b> ण | •••                | •••  | ১৭০৮—১৭৩১ খৃঃ           |
| >'9 | "           | বড় গোসাঞি (২র)        | •••                | •••  | >१७>>११० <b>थुः</b>     |

|    | রাজ | গণের নাম                  | শাসন কাল। |      |               |
|----|-----|---------------------------|-----------|------|---------------|
| 74 | "   | ছত্রসিংহ                  |           | •••  | ১৭৭৽১৭৮০ খৃঃ  |
| >> | "   | যাত্রানারায়ণ বা বিজয় না | রায়ণ     | •••  | ১৭৮০—১৭৯০ খৃঃ |
| २० | "   | রামসিংহ (২য়)             |           | •••• | १ ४१३०—३४०ं२  |

## চতুর্থ অধ্যায়—রটিশাধিকার।

জয়ন্তীয়া মহাপীঠ প্রকাশ সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার সহিত একটি রাখাল বালকের অপমৃত্যুর কথা জড়িত রহিয়াছে। সেই গল্পছলেই হউক বা কালিকা পুরাণোক্ত বিধানামুষায়ীই হউক, "খোলকর।"

ফালজোরের কালী সদনে নরবলি প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। শারদীয়া পূজার নবমী তিথিতে এবং রাজকুমারদের জন্মাদি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে তথায় নরবলি দেওয়া হইত। চরগণ ভিন্ন রাজ্য হইতেই সাধারণতঃ বলির জন্ম মনুষ্য সংগ্রহ করিত। তৎকালে প্রীহট্রবাসীর ইহা এক ভীষণ ভয়ের বিষয় ছিল। মনুষ্য সংগ্রহকারীয়া 'খোজকর' বা 'খোজেধরা' নামে কথিত হইত। খোজকরের নাম করিয়া রজেরা শিশুদিগকে ভয় দেখাইত; অতি ভ্রন্ত ছেলেও খোজকরের নামে গৃহকোণে লুকাইত।\*

\* আমাদের বাল্যকালে এই ভয়ের কারণ দূর হইরা পেলেও, "থোজে ধরার ভর" দেখাদের রীতি অচল হয় নাই। জয়ন্তীয়ার মত, অতি প্রাচীন কালে ত্রৈপুর-রাজ্যন্ত নরবলি দিতেন। এমন কি, জনৈক রাজা নরবলির প্রসাদ খাইরাছিলেন বলিছা সংশ্বত রাজালার লিবিত আছে। বাহা হউক, ধোজকর শক্ষের ব্যবহার জীহই আকলে

১৮২১ খুষ্টাব্দে যথন রামসিংহ (২য়) জয়স্তীয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তথন শ্রীহট্ট হইতে কয়েকটি রটিশ প্রজা ধৃত করিয়া জয়স্তেখরীর নিকট বলি দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ প্রাপ্তে রামসিংহকে এক স্থতীত্র পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে রটিশ প্রজার উপর এইরূপ অকথ্য অত্যাচার ঘটিলে—এইরূপ নরহত্যা হইলে, জয়স্তীয়া অধিকার করা হইবে। ইহার পর কয়েক বৎসর নরবলির সংবাদ পাওয়া বায় নাই।

রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ঐ বৎসরেই কয়েকটি রটিশ প্রজাকে কালীর সম্মুখে
বলি দেওয়ার কথা প্রচারিত হয়; ইহাতেই বিভ্রাট ঘটে।
রাজেন্দ্রসিংহ ও
নরবলির কথা।
কিন্তু জানা যায় যে, রাজা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ
ছিলেন। যদিও জয়ন্তীয়ায় এরপ একটা প্রবাদ চলিয়া
জাসিতেছিল যে, যে বৎসরে দেবীর নিকট নরবলি না হইবে, সেই বৎসরে
রাজা রাজ্যচ্যুত হইবেন; যদিও অজ্ঞতা বশতঃ এই প্রবাদে অনেকেরই দৃঢ়
বিশ্বাস ছিল, তথাপি রাজাকে এই হত্যা সম্বন্ধে দোষী স্থির করা সঙ্গত হয়
না। জয়ন্তীয়াপুরে কোন ব্যক্তিই ব্যক্ত করে না যে, রাজা রাজেন্দ্রসিংহ
এই হত্যা সংশ্রবে ছিলেন। \*

জন্মন্তীয়ার নরবলির পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আইন-ই-আকবরিতে লিখিত আছে যে, প্রীহট্ট হইতে খোলা আমদানী হইত। খোলা ব্যবসায়ীগণ অপরের ছেলে চুরী করিয়া প্রক্রিয়া বিশেষে তাহাদিগকে নপুংসক করিয়া লইত। 'খোলকর' শব্দের প্রচলন সম্ভবতঃ সেই সময় হইতে হইয়া থাকিবে; পরে জয়ন্তীয়ার ছেলেধরাদের প্রতিও ঐ শব্দ প্রযোজ্য হইয়াছিল। প্রীযুক্ত পল্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদর লিখিয়াছেন:— 'প্রীহট্ট হইতে খোলা ভারতের সর্ব্বত্র রপ্তানি হইত। মোসলমানদের এই একটা ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল যে উহারা ছেলেদেরে খোলা করিয়া বিক্রী করিত। কেবল নিজেদের বালকগণের বে এই দশা করিত, তাহা নহে, বলে ছলে অলাল ছল হইতে ছেলে সংগ্রহ করিয়া খোলা করিত। আহালীরের সময় উহা নিযুক্ত হয় ঐ ব্যবসায় হইতেই খোলকরের ভয়্ম এদেশে প্রবল হইয়াছিল।''

ভাষাদের জয়ভীয়ায় বিবরণ প্রদাতা ঐয়য়ুত য়াধাচরণ পাল লিবিয়াছেন—"আয়য়া
পতীর অয়ৢসভাবে পরিজ্ঞাত ইইয়াছি, য়াজা কবনও নয়বলি দিতেন না। য়াজেল্রসিংছের

রাজা রাজেন্দ্রসিংহ বৈশ্ববধর্মের গোড়া ছিলেন, বৈশ্ববধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। "জীবে দয়া" যে ধর্মের সার উপদেশ, সেই ধর্ম তিনি বাজন করিতেন, সেই ধর্মের অনুষ্ঠানে—হরিনাম সংকীর্ত্তনেই তিনি সর্বদারত থাকিতেন, এই জন্ম বালক হইলেও লোকের কাছে তিনি "রাজা রুষিটির" বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। রাজা রাজেন্দ্রসিংহ ভক্ত ছিলেন, ভক্তির সহিত তিনি নিজ উপাস্যদেবতার লীলাঘটিত গীত রচনা করিতেন ও তাহা স্বয়ং গান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। \*

এই কবি ও ভক্ত রাজা হত্যা সংশ্রবে ছিলেন ইহা বিশাস করিতে ইচ্ছা হয় না। রাজা হত্যা সংশ্রবে না থাকিলেও কুচক্রীর চক্রজালে তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সমসাময়িক অনেক লোককে বাল্যকালে দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই একবাকে? এরূপ বলিতেন।"

\* এই নুপতি-কবি কৃত একটি ঝুলন-সঙ্গীত এই :--

### ঝুলন সঙ্গীত

রাগিণী--সুরট মল্লার, তাল-কেওয়ালি।

ঘুলুরোয়া ঝননন বাজে,
দঁছ ঝোলনা ঝোলে। [ধ্রু]
রলে রলিনী রলিয়া গোপীয়ানা বিছে,
ক্যাবলি আচানক ছাজে ( সাজে ) ॥
ছোওয়া বেলি, কুন্দন কেওয়ালী,
জাই জুই দল বেল চাম্বেলি,
মন্ত চিন্ত মধুপান মগনমে,
জমরা ভননন গাজে ॥ > ॥
রূপ রলকি ঘটা বনিয়ে,
এওছে ছিলরোয়া বরণ নাহি যাওয়ে,
নিরখি নিরখি বলি যাউ,
চরণকো রাজা রাজেক্রেসিংহ মহারাজে ॥ ২ ॥

শ্রুত হওয়া যায় যে, জয়স্তীয়ারাজের জনৈক মন্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধে কারাক্তম হইয়াছিলেন; তিনি \* কোনক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন

করেন; এবং স্বাত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল স্কুচক্রীর চক্রান্ত ও জীবণ বলি। তাড়নায় স্বধীর হইয়া কৌশলক্রমে পরম যত্নে এইরূপ একটি ঘটনার সৃষ্টিক্রমে তাহা রটিশ গ্রণ্মেন্টের

গোচরীভুত করেন। গোভার সামস্ত নুপতি তাঁহার সহায় ছিলেন।

গোভা-পতি ছত্রসিংহ এই অনর্থের মূল। তাঁহার নিয়োজিত চরপণ বলির জন্ম চারিটি রটিশপ্রজা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ঐ ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনটিকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়, চতুর্থ ব্যক্তি পলায়নপূর্বক প্রোণরক্ষা করে। এই নৃশংস ব্যাপারের সংবাদ রটিশ কর্তৃপক্ষীয়ের গোচরীভূত হইলে গবর্ণমেন্ট প্রকৃপিত হন। হতাবশিষ্ট চতুর্থ ব্যক্তি গবর্ণমেন্টে এই সংবাদ প্রথম প্রচারিত করে বলিয়াও শুনা যায়। †

### শক্তের অর্থ ঃ—

ঘুসুরোরা = ঘুঁ ঘুর, পারের অলক্ষার বিশেষ।
গোপীয়ানা = গোপীগণ।
ছোওয়া = পুস্পবিশেষ।
গোজে = গুঞ্জন করে।
বিছে = মধ্যে।
বনিয়ে = নির্শ্বিত হওয়া, তৈয়ার হওয়া।
এওছে ছিন্সরোয়া = এরূপ শুক্ষার বা বেশ।

#### এই মহাস্থার বংশীয়পণ অন্তাপি জয়স্তীয়ায় বাস করিতেছেন।

† "In 1832, four subjects of the British Government were seized by Chutter sing, the Raja of Gova, one of the petty chieftains dependent on Jynteeah, they were carried to a temple within the boundaries of Goba where three were barbarously immolated at the shrine of Kali, the fourth providentially effected his escape into the British territories and gave intimation of the horrible sacrifice which had been accomplished."

Mackenzie's North-East Frontiers of Bengal. P. 210.

এই বিবরণে পাওয়া যাইতেছে বে, জয়ন্তীয়ার সামন্তরাজ্য গোভাছিত কোন এক কালীকৃষ্টির নিকটে এই নরবলি দেওয়া হইয়াছিল। এতহায়া জয়ন্তীয়ায়াজের নির্দ্ধোবিতা
সম্বন্ধে পূর্বক্ষিত জনক্রতির স্তাতা স্বাক উপলব্ধি হয়।

প্রায় আড়াই বংসর কাল রাজা ও গ্রণ্মেন্টের মধ্যে এই বিষয় লইরা অনেক লেখালেখি হইল, প্রকৃত হত্যাকারীকে বাহির করিয়া দিতে বলা হইল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই, তখন শান্তি বন্ধপ জয়ন্তীঅয়ন্তীয়া
গ্রহণ।
হয়। \* ইহাই সরকারী বিবরণের মর্ম্ম।

লোকমুখে আরও কিঞ্চিং জানা যায়। ছাতকের ইংলিশ কোম্পানীর হারি সাহেব (Harry Inglis)—যিনি এসিষ্টান্ট পলিটিকেল এজেন্ট ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে জয়স্তীয়া-পতির সহিত ব্যক্তিগতভাবে মৈত্রী ছাপিত করিয়াছিলেন। সরলফ্লয় রাজা, রাজনীতিবিং এই ইংরেজ বন্ধুর কৃট কৌশলে বিনা যুব্বে নিরস্ত্র ও শাস্তভাবে ধৃত হন। তিনি স্বীয় সেনাপতি ও মন্ত্রীবর্গের নিষেধ সন্বেও বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করেন। শুনা যায় যে, তখন তিনি যোলবর্ধ বয়সের বালকমাত্র ছিলেন। তখনও তাঁহার মুখে রেখা-গোপ বই উঠে নাই। তাঁহাকে প্রীহট্টে আনম্বন করা হয় এবং তত্রত্য ভবাবু মুরারি চল্লের বাভীতে রাখা হয়। †

এইরপে জয়স্তীয়া রাজ্যের সমতলভাগ গৃহীত ও রাজা বন্দীদশাপ্রভ হইলেন। তাঁহার রাজ্যের পার্কত্য অংশ তথনও গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু রাজ্যের লাভজনক সমতলাংশ গৃহীত হওয়ায়, ক্ষোভ ও অভিমানে তিনি পার্কত্য অংশও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন; তখন তাঁহাকে মাদিক

Report on the Re-settlement of Jaintia Parganas 1880.

† জয়ন্তীয়ার একটি থান্য গীতিতে এই করণ রসাত্মক কথার আভাস পাওরা বার :--
"মুই কই বাউন রে---কোথায় গেলে তরি,

হাকিব হৈলা ছকুনদার পেদা প্রাণের বৈরী;

—রে মুই কই বাউন রে।

বাট্টি রুট্টি ইক্র ( রাজেক্র ) সিংরে, মুখে রেখা দাড়ি, বন্দী করি থৈল নিয়া মুরারি চান্দের বাড়ী,

-- (त बूरे करे वांडेव (त"।

<sup>\* &</sup>quot;In consequence of British subjects having been sacrificed at the shrine of Kali at Jaintea and of the contumcious refusal of the Raja to surrender the murderers, his state annexed to the British dominions in the year 1835."

পাঁচশত টাকা বৃত্তি দিয়া শ্রীহট্টেই রাখা হইল। মৃত্যুকাল পর্যান্ত তিনি এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারী কাগল পত্রেও এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া বায়। \*

মাসিক এই সামান্ত ব্বন্তিতে তাঁহার কখন কখন অকুলান হইত, কেনই বা কুলাইবে ? জানা যায় যে, তখনকার সহরবাসী বিখ্যাত ধনী ৺কালাল-দাস সাহাজীর নিকট রাজার সোনার থালি, কাঁদি সহিত অর্থময় কলার থোড়, সোনার কুমড়া ইত্যাদি মূল্যবান জব্যরাজি বাঁধা পড়িয়াছিল।

জয়ন্তীয়ার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইলে, অধিবাসীবর্গ স্থান্তিত হইয়া রহিয়াছিল, কিছুই অবধারণ করিতে পারে নাই; কিন্তু মন্ত্রী ও কর্মচারিগণ সহসা বশতাপন্ন হন নাই। প্রজা সাধারণ ক্রমে তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিল। জয়ন্ত্রীয়ার সমতলভাগ রটিশ শাসনাধীন হইলেও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যান্ত পার্বত্য অংশ পরিগৃহীত হইতে পারে নাই।

জয়স্তীয়া রাজ্যের সমতল প্রদেশ শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলায় এবং গোভা-পতির অধিকৃত স্থান নওগাঁ জিলায় ভূক্ত হয়; তদ্যতীত পার্বত্য ভাগ খাসিয়া ও জয়স্তীয়াপর্বত জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেজ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেজ্রসিংহ নামে মাত্র রাজা হন। র্টাশ গবর্ণমেণ্ট জয়স্তীয়ার এই নিরীহ

স্থপদচ্যত বংশধরকে রন্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন রাজা
নরেন্দ্রসিংহ।
কনসন সাহেব নরেন্দ্র সিংহের হরবস্থার কথা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টে পরিজ্ঞাপন করেন, তথন তাঁহাকেও মাসিক পাঁচশত টাকা করিয়া রন্তি দেওয়ার আদেশ হয় ও তিনিও আজীবন এই রন্তি ভোগ করেন।

<sup>\* &</sup>quot;The Raja was deposed on the charge of complicity with certain of his tribesmen who had carried off three British subjects and barbarously immolated them at the shrine of Kali. The portion of his territory that lay in plains was forth-with annexed to the district of Sylhet and Raja voluntarily resigned the hill-portion. A pension of Rs 500 a month was granted to the deposed Raja for life and he resided in Sylhet until his death in 1861."

নরেন্দ্রসিংহ গন্তীর প্রকৃতি বিশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান পুরুব ছিলেন। জয়ন্তীয়া বাসীয়া তাঁহার পরছঃখ কাতরাদি গুণের কথা এখনও ভূলিতে পারে নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে (মাঘমাসে) দেশের সাধারণ অনগণকে কাঁদাইয়া নরেন্দ্রসিংহ অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হন। রাজ্যহীন হইলেও নরেন্দ্রসিংহ প্রজাবর্গ হইতে, যে কোনও খাধীন দেশের নৃপতির ভায় শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন। তিনি যখন জয়ন্তীয়া হইতে শ্রহিটে আসিতেন, তাঁহার সলে শরীর রক্ষক ও পতাকাবাহী এবং অনুসন্দিবর্গ অনুগমন করিত। পথে একদা তদবস্থায় তিনি হঠাৎ ব্যম্প্রাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুধে পতিত হন।

রাজা নরেন্দ্রসিংহের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী শ্রীযুত নরসিংহ ও ছত্রসিংহ ভূপতি এখন বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁরা শৈশবেই মাতৃহীন।

পরে একমাত্র অভিভাবক স্নেহময় মাতুলের মৃত্যু হইলে,
বর্ত্তমান
উত্তরাধিকারী।

কল বাহাত্বর ইহাঁদের অভিভাবকত গ্রহণ করেন এবং
তাঁহাদিগকে প্রীহট্ট সহরে আনাইয়া ইংরেজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।
ইহাঁরা অনেক দিন প্রীহট্টে অবস্থান করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে
বৃত্তি দেওয়া আবশুক মনে করেন নাই। বিগত ১৮৯৭ খুৱান্দে তাঁহারা
জয়ন্তীয়াপুরে গমন করেন। তাঁহারা জয়ন্তীয়ায় গিয়া ভয়্মপ্রায় প্রান্ত একাংশেই বাস করিতেছেন।

যে রাজবাটী এক সময়ে শ্রীহটের গৌরব স্বরূপ ছিল, এখন তাহার শোচনীয় ভগাবস্থা দৃষ্টে কে না ব্যথিত হয় ? প্রস্তর-রচিত প্রকাণ্ড দরবার

গৃহ, তাহাতে প্রন্তরময় প্রশন্ত 'চৌকী' গুলি পড়িয়া রাজবাটীর রহিয়াছে! সৈঞাহবানের প্রন্তরময় "বড় মাড়োঁ" 'নামক উচ্চ মঞ্চ,—প্রয়োজন সময়ে বাহাতে আরোহণ পৃর্বক ভূর্যাধ্বনি করিলে বছজোশ দূর হইতে গুনা বাইত; এবং জয়ত্তেপরীর স্থাচাক মন্দির ও কোবাগার ইত্যাদি ভগাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। বহুতর কামান

শুলি—যাহা ঐইট্রে আনয়ন করার স্থবিধা হয় নাই, \* পূর্ববিৎ যথাস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বহুতর মন্দির ও গৃহাদির অবস্থা একয়পই; এ সকল আর মহুব্য ব্যবহার-যোগ্য রহে নাই। জয়স্বীয়ার এ ছিদিনে জয়ত্বেখরীর ধাতুময়ী মৃত্তিও জয়স্বীয়া হইতে অন্তর্হিতা—অপর্হিতা হইয়াছেন! নাই—
ঐবর্ষ্য গর্বিতা জয়স্বীয়ায় এখন আর কিছু নাই!

বে রাজবাটী এক সময়ে থাসিয়া রমণীগণের কলকঠের কিন্নর-গীতিতে মুখরিত ছিল, তাহা এখন নীরব—নিস্তন্ধ,—বহুল অংশ পরিত্যক্ত, ভয়ে তথায় লোক চলাচল করে না; এই ভগ্নপ্রায় ভয়াবহ প্রাচীন বাটীতে দৈঞ্জদশাপন্ন নরসিংহ ও ছত্রসিংহ বাস করিতেছেন! কাল, তুমিই জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা!

বাঁহারা সহস্র লোকের আহার দাতা ছিলেন, তাঁহদের বংশধরদের আব্দ এই দশা। বাঁহারা ৪৮৪ বর্গমাইল সমতল ভূমি ও ৬০৬০ বর্গমাইল পার্বত্য প্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের এই অবস্থা। কর্মন্তীয়ার হাট হইতে যে কর্থঞ্চিৎ আয় হয়, তাহাতেই নির্ভর করিয়া কোনও রূপে তাঁহাদিগকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল কাল, তুমিই জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা।

#### পঞ্চম অধ্যায়---রাজস্বাদির কথা।

জরন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্রের উত্তর সীমা খাসিয়া জরন্তীয়া পর্বত, পূর্বে কাছাড় জিলা, দক্ষিণে সুরমা নদী, উত্তর কাছ, দক্ষিণ-কাছ † ও ইছা কলস পরগণা; পশ্চিমে বরম্, পিয়াইন, তেলিখাল নামক অপ্রশস্ত তিনটি নদী। পরিমাণ ৪৮৪ বর্গমাইল। রাজা-দের সময়ে আয়তন সময় সময় আরও বর্দ্ধিত হইত এবং পার্ববিত্যপ্রদেশ সহ ইহা একটি দেশ বলিয়াই গণ্য হইত।

শীবটে ডিপ্টা কমিশনার অফিসের সমূধে সংরক্ষিত ছইটি বড় কামান জয়তীয়া
 ইইতে আনীত হয়।

<sup>†</sup> এই পরপণা পূর্বেশ জর্জীরা রাজ্যের অধীন ছিল।

কিন্ত তথন জয়ন্তীয়া রাজ্যের আয় যথেই ছিল না। প্রধানতঃ শক্তাদিই
পূর্বকার রাজ্য।
প্রকার রাজ্য।
আদায় করা যাইত। হাট বাজার ও ঘাট ইত্যাদি হইতে
নগদ প্রায় নয় সহস্র টাকা বার্ষিক আদায় হইত। অর্থদণ্ড ও উপহার ইত্যাদি
নগদ আয়ের মধ্যেই গণ্য ছিল। নগদ আয় এই সমুদায়ে ত্রিশ সহস্র মুলার
অধিক ছিল না। ইহাই সরকারী ইতিহাসের মত। কিন্তু ইহা বে
কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না; অয়ন্তীয়া-রাজ-ভাণ্ডারের "সাত রাজার ধনের"
কথা এখনও প্রবাদরূপে লোকে বলিয়া থাকে।

ভূমির উপর যে কর ধার্য্য ছিল, সরকারী কাগলপত্তে তাহার নিরিধ বা পরিমাণ অতি সামান্ত ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়। বিংশতি হাল জমির থাজানা মধ্যে সামান্ত কিছু শস্ত ও নগদ ৮ আট টাকা মাত্র হিসাবে আদায় করা হইত।

Allen's Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

+ कमिननात मि: नूरेन नारहरवत ১৮०६ श्रुंडोर्सित २० नः छिठित २२ शातात सर्वतरख काना सात्र रव:---

"রাজার আমলে প্রভ্যেক চৌধুরী চটী ২• হালের কাত ৮ টাকা ও শিক্ষার চটী ঃ টাকা একুনে নগদ ১২ টাকা সেলামি ও

ধান্ত ... ২০ ভূতা। (মাণ বিশেষ।)
কলাই ... ১ পালি। (মাণ বিশেষ।)
তিসি ... ৩ সের।
মৃত ... ২ "
কলা ... ৫ ছড়া।
শণপাট ... ২০ মূড়া।
গরু ... ১ রাস।

কৌড়ি ... ॥১১ গণ্ডা রাজ সরকারে দিতেক। ।''

<sup>\*</sup> The revenue of Raja was derived from several heads. Land revenue was paid in kind or labour, fees were levied on appointments, tolls or ghats, bazars and fisheries, an item which was said to bring in about Rs 8800 per annum. Other sources of revenue were monopolies, presents and fines. The total income of Raja was estimated at from Rs 25000 to 30000 per annum, and to this must be added the amount required to satisfy the demands of the subordinate officers through whose hands it passed."

তব্যতীত শারদীয়া পূজাকালেও কিছু দ্রব্যাদি \* আদায় হইত এবং হস্তী খেদা উপলক্ষে কোন কোন স্থানের প্রজাদিগকে খাটিতে হইত। †

শস্তখামলা সমতল ক্ষেত্রেই যখন রাজন্বের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, তখন चाराप्राप्राप्तरीन পर्वा बहेरल रा राजी किছू चानाग्न बहेल ना, लाहा नहस्कहे অভুমিত হয়। প্রত্যেক পার্ব্বত্য-পল্লী হইতে বার্ষিক একটা করিয়া পুংছাগল রাজস্বস্থরণ পাওয়া যাইত। এরপ অরস্থায় জয়স্তীয়ার প্রজারা যে পরম স্থাধে কাল কর্ত্তন করিত, তাহা বলা বাছল্য।

এইরপ রাজ্য আদায়ের প্রথা থাকায়, রাজকোবে বিশেষ অর্থ সঞ্চিত हाक, वा ना हाक, त्राबालित व्यावश्वकीय राम्र छ कार्या निर्साह कान অসুবিধা ঘটিত না। কারণ কোনও কর্মচারীকেই নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হইত না, প্রত্যেকেই তাহাদের বাঙ্গালি কর্মচারী। পদাহরপ ভূমি লাখেরাজ পাইত; এই সমস্ত লাখেরাজ ভূমির মধ্যে অনেকটিই এখন পূর্বাধিকারীর পদের নামান্ত্রসারে আখ্যাপ্রাপ্ত हरेबाहि। 'वाठा' धरनीय माठी', 'छावा धरनीय माठी', 'ठाकुरत्व माठी'. 'শিবের মাটা', ইত্যাদি ভূপরিচায়ক সংজ্ঞা জয়ন্তীয়ায় প্রবেশ করিলেই শুনিতে পাওয়া যায়।

त्राका यथन नत्रवादत वितर्जन, ज्थन यथानिर्मिष्ठे श्वारन म्हानम, मही, সভাপঞ্জিত, সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করিতেন; ইহাঁদের অধিকাংশই শ্রীহটবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। রাজার ত্রিপার্থে পরিচারকবর্গ দাঁডাইয়া থাকিত। 'ডাবাধরণী' অভিধাযুক্ত কর্ম্মচারী ডাবা ( হকা ) ধারণ করিয়া রহিত। ইচ্ছা মাত্র রাজা তাহাতে তাম্রকুট সেবন করিতেন। 'বাটা ধরণী' উপাধিযুক্ত ব্যক্তি সজ্জিত পান দান (পানের ঝটা বা ডিবা) হল্তে পার্শ্বে

<sup>\*</sup> শারদীয়া পূজাকালে দিতে হইত:---

<sup>॥</sup> পুরসা। (মাপ বিশেষ।)

<sup>॥•</sup> অর্দ্ধসের।

১ ছড়া।

১ কাট।" (মাপ বিশেষ।)

<sup>া</sup> ৰবী ধেদার জন্ত প্রজাদিগকে একহাল করিয়া ভূমি নিছর দেওয়া হইত, যাহারা এইরূপ निषद ভূমি ভোগ করিত, খেদা উপস্থিত হইলে বিনা বেতনে তাহাদিগকে খাটতে হইত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।



দণ্ডারমান থাকিত; \* ইচ্ছামাত্রে রাজা তাহা হইতে তামূল প্রহণ করতঃ তাহা চর্কাণ করিতেন। রাজা রাজেন্দ্রসিংছের সময়ে ভাষাচরণ বাটাধরণী পানদান ধারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

জয়ন্তীয়া-পতির সেনাপতিগণ প্রায়ই শ্রীহট্টের হিন্দুসাধারণ হইতে নিষুক্ত হইতেন। রাজা বড়গোসাঞির সেনাপতি মাণিক্যরায়ের নাম জানা গিয়াছে। শ্রীহট্টবাসী হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ করার রাজাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া বায়। ভিয়জাতীয় সেনাপতি থাকায় থাসিয়া বা সিক্টেঙ সন্ধারগণ তাঁহাদের সহিত বড়য়ন্ত করিতে অগ্রসর হইত না। শ্রীহট্টের ভিয়ভিয় জংশে বাসকারী "সেনাপতি" উপাধিধারী ভদ্রলোকদের পূর্ববর্তীগণ অধিকাংশই জয়ন্তীয়া-পতির "সেনাপতি" ছিলেন। শ্রীহট্টের কৌড়িয়া পরগণার অন্তর্গত চন্দ্রগ্রায়ের 'দাস, সেনাপতি' † মৃত্তির 'ধরসেনাপতি' বড়লেখার 'দাস সেনাপতি' গণের নাম এম্বলে করা বাইতে পারে। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সম্মানে ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছেন।

জয়স্তীয়ার রাজকীয় চিহ্ন সিংহ ছিল। সনদ, তাম্রশাসন এবং পতাকাদিতে সিংহ চিহ্নই অঙ্কিত থাকিত।

জয়ন্তীয়া রাজ্য রটিশাধিকত হইলে, প্রথমেই সমতল ভূমির পরিমাণ
নির্দ্ধারণার্থে জমি পরিমাপ করার বন্দোবস্ত হয়। পরিমাপ কার্য্য সমাপ্ত
হইলে, রঘুনাথ পাল ও মদনমোহন ঘোষ নামক কর্মচারীবর
ভূমি বন্দোবস্ত।
গবর্ণমেন্টে নক্সা দাখিল করেন, এবং কাপ্তেন ফিসার
সাহেব প্রথমতঃ একবৎসর ম্যাদে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জমির বন্দোবস্ত দেন।
ভূমির নিরিথ নির্দ্ধারণার্থ প্রতি মৌজায় এক এক "বৈঠক" হয়। ১৮৩৭

<sup>\*</sup> পূর্বকালীন নরপতিগণের "তামূল করম্ব বাহিনী" খ্রীলোক নিযুক্ত থাকিত।

<sup>†</sup> এই বংশীয় গলেন্দ্রকিশোর দাস প্রথমে জয়ন্তীয়ার সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হব। ইহার আতৃস্পুত্র হরচক্র হইতেই চক্রগ্রামের নামকরণ হয়। হরচক্রের আতৃস্পুত্র নাণিক্য-রায়ই রাজা বড়গোসাঞ্জির সমায়ে জয়ন্তীয়ায় সেনাপতি ছিলেন। ইহালের কাহিনী বংশ-রভান্ত ভাগে বঁণিত হইবে।

খুষ্টাব্দের ২১শে মার্চের লিখিত 'সদর কৌন্সিলের' চিঠির মন্মান্তুসারে ক্রমন্ত্রীয়ারাজ্য শ্রীষ্ট জিলার সংস্কৃত্ত থাকা ছির হয়।

বৃটিশাধিকারের পূর্ব্বে কাছাড়াধিপভির অধিক্বত জয়ন্তীয়ার কোন কোন আংশ কাছাড়জিলার সংস্থ ইইয়া কাছাড়াধীনে ছিল, পরে তাছাও শ্রীহট্টের কালেক্টরী ভূক্ত হয়। এই সমস্ত জমির পরিমাপ কার্য্য হেনরি থুলিওর (Lieutenant H. Thuillier) সাহেবের ২৪ অঙ্গুলি হাতের 'নল' ছারা ইইয়া, ভূপরিমাণ নির্দ্ধিই হয়। †

'নিরিখি' নির্দ্ধারণার্থ প্রতি পরগণায় 'বৈঠক' বসিলে অনেকেই অনেক বিব্য়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, অনেকেই নিষ্কর ভোগের 'দাবি' প্রদর্শন করিয়াছিল। তন্মধ্যে যাহাদের দাবি বলবং হয়, তাহাদের নিষ্কর 'বাহাল' রাধা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশেরই দাবি অগ্রাহ্ম হয়। উদাহরণ স্বন্ধপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আড়াইখাঁ পরগণার শুভাসিংহরাজা ফতেপুর মৌজার তাবং জমি রাজদত্ত নিষ্কর বলিয়া আপত্তি করেন, কিন্তু ভাঁহার দাবি অগ্রাহ্ম হয়। পাঁচভাগ পরগণার প্রত্যেক প্রজা ৺প্রজার

<sup>\*</sup> জন্মন্তীয়ার প্রথম বন্দোবন্তের কাগজ ( প্রতি পরগণার ) প্রথম ধারায় এইরূপ লিখিত ইইয়াছে :—

<sup>&</sup>quot;প্রকাশ আছে যে প্রীযুত সদর কৌজিলের সাহেবদিপের আজামতে জয়ন্তারাজ্য সরকার বাহাছরের অধিকার হইরা ঐ রাজ্যের জমি জমা নির্দিষ্ট না থাকা প্রযুক্ত প্রথমতঃ প্রীযুক্ত কাপ্তেন নভর সাহেবের আজাম্সারে রঘুনাথ পাল ও মদন মোহন বোষ নল্লানবিস জয়ন্তাসবলীর পরগণার নল্লা দাখিল করিলে ঐ রাজ্য হেড্রু সংস্ট ইওয়াতে প্রযুক্ত কাপ্তেন তামিস কিশার সাহেব জয়ন্তানিবাদী লোকদিপের স্বীকার মতে জয়ন্তা সম্বন্ধীয় তাবৎ পরগণার জমিনের বন্দোবন্ত সন ১২৪২ বালালাতে এক বৎসর ম্যাদ করিরা, সন ১৮৩৭ ইং ২১ মার্চের চিঠির আদেশাম্সারে জয়ন্তারাজ্য এই (প্রিছট্ট) জিলার সংস্ট ও তাহার বন্দোবন্তের ভার এ ছজুর (প্রহট্টে কালেক্টর সাহেব নিকট) প্রতিপালন ইইবেক ও এই পরগণার তাবৎ জমির কাগজ প্রস্তুত ইওয়াতে তদন্তপূর্বক সন ১৮২৫ ইং ১ আইনের ৫ ধারার ২য় ও ৪র্থ প্রকরণ মতে (জমুক) মৌজার বৈঠক করা পেল।"

<sup>†</sup> পূর্ব্বোক্ত কাগৰে (কোন কোন পরগণার) বিতীয় ধারার এইরগ লিখিত হইরাছে:—
"হৈড্দের স্থপ্রকাণ্ট সাহেবের সমীপীয় ৬নং বহিতে এই পরগণার মোরাজি (এত)
হাল ছিল কিন্তু অন্ত প্রস্কুত হেনরি পুলিওর বেরনিউ সার্বেলার সাহেব ধারার ২৪ অলুলি
হাতের নলে (এত) হাল জমি নির্দ্ধারিত হইল"।

এই পরিবাপে জমির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধিত হৃইয়াছিল। 'নল'—মাপকাঠি বিশেব।

যোগান দেওয়া ও খেদার পারিশ্রমিক বাবতে একহাল করিয়া নিষ্ণর ভোগের আপত্তি করিয়াছিল, তাহাও গ্রাহ্ম হয় নাই। সর্বত্তেই ২০ হাল ভূমির রাজ্য, আট টাকা মাত্র দেওয়ার কথা উঠিয়াছিল। রাজাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার দেবত্র ভূমিগুলিই নিষ্ণর রাখা হয়; তথ্যতীত অপর জমি প্রজাগণ অবশেষে বাধ্য হইয়া বন্দোবস্ত লইতে আরম্ভ করে।

বলা গিয়াছে যে ৬০৬০ বর্গমাইল পার্বত্য প্রদেশ ব্যতীত জয়স্তীয়ার

সমতল ভূমির পরিমাণ ৪৮৪ বর্গমাইল ছিল। রাজাদের
উপবিভাগ। সময়ে পার্বত্য প্রদেশ দাদশ 'রাজে' বা উপবিভাগে এবং সমতল ক্ষেত্র দশ রাজে বিভক্ত ছিল। এই দশরাজের নাম, যথা:—

- (১) জয়ন্তীয়া পুরীরাজ।
- (७) वाज़ारे था।

(২) চারিকাঠা।

(৭) পাঁচভাগ**।** 

(৩) জাফলং।

(৮) খরিল।

(৪) ফালভোর।

(৯) চতুল।

(৫) ধরগাম

(১০) চাউরা।

প্রথমোক্ত চারি রাজের নাম 'থেল'; এবং অবশিষ্টগুলি 'হাজারকি'
নামে খ্যাত ছিল। এই সমতল ক্ষেত্রে কোন পর্বত নাই, পশ্চিমাংশের
কতকটা জলাভূমি মাত্র আছে। এই সমতল ভূভাগের ৩১০০০০ একর জমি
মধ্যে, উত্তরদিগুর্তী সাতবাক পরগণায় ৯৫৫০০ একর পতিত ভূমি ব্যতীত
অবশিষ্ট ২১৪৫০০ একরেই চাষ হইয়া থাকে। \* জয়ন্তীয়ায় ভূমি আবাদ
ও লোকসংখ্যা রদ্ধি পাওয়াতে, উক্ত দশরাজ পরে সপ্তদশ পরগণাতে বিভক্ত
হয়। ‡ যথাঃ—

- (১) পীয়াইনগোল...৭৪' ৽ ৬ বর্গমাইল। (৪) জয়স্তীয়াপুরীরাজ... ৫৯' ১৫ বর্গমাইল
- (২) ধরগাম ... ১০৫:৭৮ " (৫) আড়াই খাঁ ... ৬৩:৪১ '
- (৩) জাফলং ... ৪০০০ " (৬) পশ্চিমভাগ ... ৭৩.৪৯ "

<sup>\*</sup> Allen's Assam District Gazeteers Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 233.

<sup>়</sup> পূর্বে দক্ষিণকাছ প্রভৃতি জয়ন্তীয়ার অন্তর্গত ছিল, এই সময় তাহা জয়ন্তীয়া হইতে বিমৃত্য হইলেও, নৃতন জয়িপে ভৃপয়িমাণ অনেক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। (বর্গমাইল প্রমাণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।)

বাজে রাজ ... ৪'৫৪

| (৭) ধরিল     | 86.⊅€        | বৰ্গমাইল  | (১৩) চারিকাঠা ৩৭ ৮৮ বর্গমাইল |
|--------------|--------------|-----------|------------------------------|
| (৮) বৰ্ণফৌদ  | PP.PO        | "         | (১৪) ফালজোর ৩১'৮৪ "          |
| (৯) বাউরভাগ  | >৯.೯೧        | 21        | (১৫) চাউরা      ৯:৯২     "   |
| (১•) বড় দেশ | ده· <i>د</i> | "         | (১৬) মূলাগোল ৫৯'১৪ "         |
| (১১) বাজেরাজ | >5.>৫        | <b>99</b> | (১৭) সাতবাক ৩৬ ৮৫ "          |
| (১২) চতুল    | ৩৩.৯৫        |           | এই সপ্তদশ এবং                |
|              |              | "         | (১৮) পশ্চিম ভাগ              |

শেবাক্ত পশ্চিম-বাজেরাজকে পৃথক এক পরগণা গণ্যে সাধারণতঃ "ক্ষমন্তীয়া পরগণা" বলিতে এই অষ্টাদশটি পরগণাই বুঝায়; কিন্তু সরকারী কাগ**জপত্রে সপ্তদশ** পরগণাই লিখিত আছে।

প্রজারা বন্দোবস্ত লইতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ খাজানার হার অধিক ছিল না, কিন্তু পরিণামে অনেক রৃদ্ধি পাইয়াছিল। † ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের একান্দ

এই পরগণাটির ছাল মানচিত্রে নির্দেশিত হয় নাই।

† খাজনার হার এবং দিতীয় পরিমাপে জমির পরিমাণ কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, নিয়ে জাতা धाप्तर्भिष्ठ इरेन :--

| নাম              |      | ভূপরিমাণ           |       | ভূপরিমাণ              |     | রাজস্বের    | হার ( কেদার | খতি ) |
|------------------|------|--------------------|-------|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------|
| (ব               | PIEI | সংস্থ কাগৰে        | ₹)    | (২য় পরিমাপে)         |     | হুফসল       | একফসল       | ভিট   |
| পীয়াইনগো        | न    | 140/0 হাল          | •••   | ৩২৫০/০ হাল            |     | d•          | 46          | 46    |
| ধরপাম            | •••  |                    | •••   |                       |     | ৶•          | d•          | 1.    |
| <b>कां क</b> नश  | •••  | <del> </del>       | •••   |                       |     | d•          | d•          | de    |
| <b>শাড়াই</b> ৰী | •••  | >• <b>\</b> 8/• "  | • • • | o9•9/• "              |     |             |             |       |
| পাঁচভাগ          | •••  |                    | •••   | 8>>-/• "              | ••• | <b>Ⅳ•</b>   | J•          | 4.    |
| <b>ধ</b> রিল     | •••  | <del></del>        | •••   | २७३७/• "              | ••• | 1•          | J•          | 4.    |
| বৰ্ণকৌদ          | •••  | ros/• "            | •••   | ₹ <b>४</b> €₹/• "     |     | V•          | <b></b>     | 4.    |
| বাজেরাজ          | •••  |                    | •••   | 38·e/· "              | ••• |             |             |       |
| বাউরভাগ          | •••  | 666/· "            | •••   | 162/0 "               |     |             |             |       |
| কালকোর           | •••  |                    | •••   | > <b>&gt;</b> 0->/• " | ••• | <b>I</b> ∕• | d•          | 4.    |
| <b>ৰুলাগোল</b>   | •••  |                    | •••   | >8ro/• "              |     | <b>//•</b>  | <b>ઇ</b> •  | 4.    |
| সাতবাক           | •••  |                    | •••   |                       | ••• | ld∘         | l•          | J.    |
| পশ্চিমবাজে       | রাজ  | ₹ <b>&gt;•/•</b> " | •••   | <b>۵۰۵/۰</b> "        | ••• | J•          | d•          | /•    |
| চুড়ৰাইড়        | •••  |                    | •••   |                       | ••• | i/•         | <b></b>     | 4.    |

ম্যাদি বন্দোবন্তে সমস্ত জরস্তীয়া রাজ্যে ৩৫৯৮৮ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়। \*

এই টাকা কেবল ১৮ পরগণা অর্থাৎ সমতলভূমি হইতে
রাজস্বে
পরিমাণ।

গৃহীত হয়; তৎকালে পর্বত হইতে রাজস্ব আদার হয়

নাই। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই জ্বমির
প্রকৃত বন্দোবন্ত হইয়াছিল, এবং ম্যাদও এক বৎস্রের স্থলে পাঁচ বৎস্র
করা হইয়াছিল। †

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনর্কার জয়স্তীয়ায় একটি বন্দোবস্ত হয়, তথন ম্যাদ বর্দ্ধিত হইয়া ২০ বংসর করা হয় এবং পার্কত্য প্রদেশ হইতেও ঐ সময়ে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পর্কাত্য জাতীয়গণ রাজাদের সময়ের রাজস্ব প্রদানের প্রথামত প্রতি পল্লী হইতে একটি করিরা পুংছাগল প্রদান করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ‡

জয়স্তীয়ায় ক্রমাগত ছয়বার ভূবন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতি বন্দোবস্তেই রাজস্বের হার ও ভূপরিমান রৃদ্ধির সহিত রাজস্বও বৃদ্ধিত হইয়াছে; নিয়ে তাহা লিখিত হইল ঃ—

|      |           |     | সময়                        |           |     | রাজস্ব পরিমাণ।            |
|------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----|---------------------------|
| ১ম   | বন্দোবস্ত |     | ১৮৩৬                        | খৃষ্টাব্দ | ••• | ৩৫৯৮৮ টাকা।               |
| ২য়  | "         | ••• | >FOF->F8•                   | **        | ••• | ৩৮৯২৮\ "                  |
| ৩য়  | "         | ••• | >F86                        | <b>))</b> | ••• | 82486                     |
| 8र्थ | ,,        | ••• | ১৮৫৬                        | "         | ••• | e96e0, "                  |
| ৫ম   | 27        | ••• | <b>2446-2442</b>            | "         | ••• | <b>७७१</b> ८४२ <b>, "</b> |
| ৬ৡ   | >>        | ••• | >৮ <b>৯</b> ২->৮ <b>৯</b> ৭ | <b>99</b> | ••• | २२७१२४ "                  |

<sup>\*&</sup>quot; In 1836 a summary settlement was concluded for one year by Captain Fisher. The revenue assessed amounted to Rs 35988 which was belived to be fairly equivalent of the amount taken by the jaintia Raja."

Assam District Gazetteers. Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

<sup>†</sup> Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) Chap. VII. P. 234.

<sup>‡ &</sup>quot;The administration of the hill, no charge was indigenous revenue system which consisted simply of the payment of a he-goat once a year from each village."—See the Statistical Accounts of Assam.

এত্থারা দেখা যাইতৈছে যে গবর্ণমেণ্ট জয়স্তীয়া হইতে বার্ষিক দিলক্ষাধিক টাকা কেবল ভূরাব্দস্ব মধ্যেই প্রাপ্ত হন।

রাজ্য আদায় জ্বত জয়স্তীয়ায় তৃইটি তহশীল আফিস স্থাপিত হইয়াছে, একটি গোয়াইন ঘাট নামক স্থানে, অপরটি কানাইর্ঘাটে।

পীয়াইনগোল, ধরগাম, জাফলং জয়ন্তীয়াপুরীরাজ, অড়াইখাঁ ও পশ্চিম-ভাগ এই ছয়টি পরগণা গোয়াইনঘাট তহনীলের অধীন, অবশিষ্ট পরগণাগুলি কানাইরঘাট তহনীলের অন্তর্জুক্ত।

#### ষষ্ঠ অধ্যায়---বিবিধ কথা।

জন্মন্তীয়ায় গবর্ণমেণ্টের একটি থানা ও তদধীনে ছুইটি আউটপোষ্ট স্থাপিত হইয়াছে। থানা কানাইরলাটের এলাকায় প্রায় পঞ্চাশীতি সহস্র লোকের বাস, এখানে একজন স্বইনিস্পেক্টর ও আটটি কনেষ্টবল থাকে। আউট পোষ্ট—জন্মন্তীয়াপুর ও গোন্নাইনলাটেও একজন করিয়া স্বইনিস্পিক্টর ও যথাক্রমে চারি ও পাঁচটি কনেষ্টবল থাকার কথা আছে। কানাইরলাট ও গোন্নাইনলাটে ছুইটি তহণীল অফিস আছে, পূর্কেই বলা গিয়াছে।

জয়ন্তীয়ায় সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে, নদীর বেগ প্রথর।
জয়ন্তীয়ায় লোভা, গোয়াইন, পীয়াইন, চেঙ্গরথাল, তেলিথাল, হারিগাঙ্গ
ও বড়গাঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রবাহিত। ইহারা
নদী, উৎপন্নত্রবা
ও বাজার ইত্যাদি।
স্বরমা নদীতে পতিত হইতেছে; চেঙ্গর থাল গোয়াইন
নদীর শাখা বিশেষ। এই সকল নদী সহযোগেই জয়ন্তীয়ায়
অন্তর্কাণিজ্য নির্কাহিত হয়। তেজপত্র, কমলা, লঙ্কা, পাখা, পাণ, ঝলাঙ্গ
ও কাঠ ইত্যাদিই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। জয়ন্তীয়ায় স্ক্রেক্স্ক্ স্মিষ্ট
একপ্রকার ক্রমড় জন্মিয়া থাকে।

জয়ন্তীয়ায় প্রায় অষ্টাবিশংতি সংখ্যক বাজার আছে। \* তন্মধ্যে নিজ পাটের বাজার সর্বাপেকা রহৎ। কানাইরঘাট, লাখাট্, গাছবাড়ী,

পোরাইন ঘাট থানার অধীন বাজারগুলির নাম:—
বিরাকান্দি, চৈলাধাল, পেরো, গোয়াইন, হরিপুর, জগাবহর হাওর, কহাইঘর,
য়াণিকগঞ্জ, মিভিরীমহাল, নিজপাট, পাঁচহাতীখেল, জাফলং বাগান, পানিছড়া, সরুফোদ।

নওয়াবাজার প্রভৃতি অনতিবহৎ বাজারগুলি বিশেষ বিশেষ বারে বসিয়া থাকে। নিজ পাটের বাজারে পূর্বে স্বদেশী এড়ি মুগার বস্ত্র পাওয়া যাইত, এখন আর পাওয়া যায় না। \*

জন্মন্তীয়ার ভূমি স্বভাবতই উর্বরা। ধাত যথেষ্ঠ পরিমাণে জন্মিরা থাকে; পূর্বে জন্মন্তীয়াবাসীগণ হুভিক্ষ কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু প্রায়

একাদশটি চা-বাগান হওয়ায় এবং অস্তাস্ত কারণে জয়স্তীয়ায়
প্রতিবর্ধেই ধান আমদানী করিতে হয়। এই একাদশ
সংখ্যক বাগান মধ্যে চিক্নাগোল নামক চা-বাগানটির স্বত্বাধিকারী বাবু
জুয়ারমল তুষ্ণীয়াল নামক শ্রীহট্টের জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী; অবশিষ্ট দশটিই
ইংরেজ কোম্পানীর স্থাপিত। † এই সমস্ত চা-বাগানের এলাকায় প্রায়
১৩৩৫৭ একর ভূমি আছে এবং প্রায় সাত সহস্রে কুলি কার্য্য করিয়া থাকে।

<sup>🕂</sup> চা-বাগানগুলির তালিকা নিমে লিখিত হইল :—

| নাম                | <b>শ্বতাধিকারী</b>                       | ষে থানাধীনে           | অধিকৃত ভূমি        |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| চেরাগাঙ্গ ও ফতেপুর | কন্সলিডেটেড্ টি<br>এ <b>ড</b> লেণ্ড কোং  | গোয়াইন খাট           | ৮१২ একর            |
| চিক্নাগোল<br>শুলনী | বাবুজুয়ারমল তুঞীয়াল<br>কন্সলিডেটেড্ টি | ð                     | ₹80• "             |
|                    | এণ্ড লেণ্ড কোং                           | ঐ                     | >9br ,,            |
| <b>जा</b> कन१      | ক্র                                      | <u>ā</u>              | >>> ,,             |
| ৰাব্ছড়া           | <b>a</b>                                 | <b>জ</b> য়ন্তীয়াপুর | 150 ,,             |
| <b>ল</b> য়ন্তীয়া | à                                        | <b>a</b>              | ٠,٧ ,,             |
| नामाचान            | · 💩                                      | <b>a</b>              | >0>0,              |
| দৌকারগোল           | লুভা টি কোং                              | কানাইর ঘাট            | · <b>b</b> o• ,,   |
| <b>লুভাছ</b> ড়া   | ` <b>&amp;</b>                           | ď                     | ٧ <b>&gt;</b> ₹ ,, |
| <b>ब्ला</b> (भाग   | <b>S</b>                                 | à                     | . >07 ,,           |
| न्गर्का            | <u>a</u>                                 | ď                     | 3029 ,,            |

কানাইর ঘাটের অধীন বাজারগুলির নাম :— জাগবাটিয়া, ভবানীগঞ্জ, বীরদল, কতেগঞ্জ, চতুলবাজার, গাছবাড়ী, কানাইরঘাট, লালাখাল, মাণিকগঞ্জ, মুখীগঞ্জ, মূলাগোল, নৃতনপুর, রাজাগঞ্জ, সরকারের হাট।

এখনও হুই একজন এড়ি কাপড়ের শিল্পী আছে কিন্তু ব্যবসায় চলে না বলিয়া তাহারা
চাব আবাদ করিয়াই দিন যাপন করিতেছে।

कत्रकीत्रा चर्णावज्ञे दृष्टिश्रमान ज्ञान वित्रा चाजा भूव छान नहर। অনেকে বলেন যে চা-বাগান হওয়ার পূর্বের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। জয়স্তীয়ার তিনটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটা ভিস্পেশারি জয়ন্তীরাপুরে, অপর ছুইটা গোয়াইন ঘাটও কানাইর-ঘাটে। তিনটী ঔষধালয়ের জন্ম গবর্গমেন্ট বার্ষিক গড়ে ভিনহাজার টাকা বায় কবিয়া থাকেন।

জয়স্তীয়ায় ছইটিমাত্র মধ্যশ্রেণীর বিস্থালয় আছে, একটি মধ্যবঙ্গ ( জয়ন্তীয়াপুরে ) ও অক্টি মধাইংরেজী ( কানাইরঘাটে ); জয়ন্তীয়া হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবর্ষে প্রায় দিলক মুদ্রা রাজস্ব প্রাপ্ত হইলেও শিক্ষার জন্ত অৱমাত্রই ব্যয় দিয়া থাকেন। জয়স্তীয়ার অধিবাসীগণ অশিক্ষিত \* তাহাদের শিক্ষাকল্পে গবর্ণমেণ্ট একটু রূপাকটাক্ষ করিলেই হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে জয়স্তীয়া হীনদশাপর হইলেও রাজাদের সময়ে শিক্ষিত লোকেরা বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। জয়স্তীয়া বাসী বাঙ্গালী বিরচিত ছুইখানা প্রাচীন গ্রন্থ আছে, একখানার নাম ''রত্বাবলী।" वाकाना श्रष्ट । দ্বিতীয় গ্রন্থ খানার নাম "অদ্ভূত ভারত।" অন্তায় সমরে অভিমন্ত্যু নিহত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় রমণীগণের যুদ্ধ বিবরণ ইহার প্রতিপান্ত বিষয়।

শিব ওঝা, রামরায় মজুমদার, মোহন রাম ধর, প্রভৃতি জয়স্কীয়ার সঙ্গীত রচয়িতা কবি; রাজা রাজেল্র সিংহ বাহাছরকেও ইহাঁদের একাসনে স্থান দান করা যাইতে পারে। ইহাঁদের রচিত গীত ও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে জয়ন্তীয়াপুরে ব্যবহৃত গ্রাম্য ভাষা বছল পরিমাণে ধাকায় অনেকের পক্ষে স্থপাঠ্য বোধ হয় না। জয়ন্তীয়া শ্রীহট্টান্তর্গত হইলেও, জলবায়ুর পার্ধক্যের সহিত লোকের প্রকৃতি ও ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের ; ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ অত্যাধিক। তথায় 'নিজপাট' অর্থে कम्रखीमात त्राक्शानी। धामानित (नर्ष धाम्रहे '(थन', 'धना', 'ठिं', 'रिकोन', 'দম্কি', 'পুঞ্জি' ইত্যাদি শব্দ সংযোজিত দৃষ্ট হয়।

<sup>\* &</sup>quot;The mass of the people is entirely ignorent, in each Parganas not half a dozen people will be found, who knows Bengali fairly." Jaintia Re-settlement Report-1880.



রাজকীর শাসন সম্পর্কীয় গ্রামাদি 'থেল', এবং 'কুররী' রাজনাতা বা কলা), 'কুরর' (কুমার), বা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর ভোগজ ভূম 'বলাং' নামে খ্যাত। কতিপয় গৃহসমষ্টির নাম 'চটি'; চারি চটিতে এক 'কৌদ' (কুদ্রগ্রাম); চারি ফৌদে \* এক 'দম্ক' (রহৎ গ্রাম) হইয়া থাকে। জয়ন্তীয়ায় সাধারণতঃ গ্রাম স্থানে 'গাম' † শব্দ কথিত হয়। জয়ন্তীয়ার বালালীরা 'মোগলান' শব্দে শ্রীহট্টের অপরাংশকে নির্দেশ করে। মোগলান অর্থে মোগলদের অধিকৃত দেশ। শ্রীহট্ট মোগলদের অধিকৃত হইলেই জয়ন্তীয়ায় এই সংজ্ঞার স্থষ্টি হইয়া থাকিবে। জয়ন্তীয়া যে কথনও মোগলাবিকৃত হয় নাই, এই 'মোগলান' শব্দের ব্যবহার ঘারাই তাহা জানা যায়। জয়ন্তীয়ায় রাজকীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের "বিষয়ধর" সংজ্ঞা ছিল; কার্ম্য ভেদে বিয়য়ধরেরাই সেনাপতি, সহরদার, স্থবেদার, মজুমদার, বড়দলই, ‡ দলই, মূন্সেক, পুরকায়স্থ, মন্তা, মেতত, নক্তি, ওস্তাদ ও কীর্তনী নামে খ্যাত হইতেন।

বড়দলই ও দলই প্রায়শঃ দন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদের পদবি ছিল; মুন্সেফগণও সম্মান ভাজন ছিলেন।

রামসিংহ রাজা, বিজয় মুন্দেফ হইতে যুদ্ধবিভা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র গৌরচন্ত পিতৃপ্রাপ্ত লাখেরাজ অর্দ্ধজমায় রটিশ্গবর্ণমেন্ট হইতে ভোগ করিয়াছিলেন।

জয়ন্তীয়ায় কীর্ত্তনের বিশেষ আদর ছিল, কাজেই কীর্ত্তনী পদবীও
সম্মানিত ছিল। রামরায় প্রভৃতি বৈশ্বব কবিদের রুত স্থললিত গীত গুলিই
গান করা কীর্ত্তনীর ও ওস্তাদের কর্ম। জয়ন্তীয়ায় মৃদক্ষ
কীর্ত্তন ও
সংকীর্ত্তন।
আছে। মৃদক্ষ করতাল সহযোগে ভাবভেদে (মান
মথুরাদি) রাধারুষ্ণ লীলাত্মক গীতই কীর্ত্তন নামে কথিত হয়। সঙ্গীত
সম্প্রাদিয়ের নির্দ্ধি লোক ভিন্ন অপর লোক কীর্ত্তনের দলে যোগ দিতে পারে

<sup>\* &#</sup>x27;ফৌদ' আসাম দেশজ গোত্রবাচক শব্দ।

<sup>†</sup> আশ্চর্য্যের বিষয়, ভাটেরার, তাত্রশাসনে 'গাম' শব্দটি ভূরিশঃ ব্যবস্থত হইরাছে।

<sup>‡</sup> विष्मलाहे अ मलाहे आमाम (मणीय मना। मलाहे = मलाशि मास्मय अगब्ध्या।

না। কিন্তু সংকীর্ত্তনে সকলেই যোগদান করিতে পারে, এবং দেবতা লইয়া নগর পরিভ্রমণ পূর্বক গান করাই সংকীর্ত্তন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

জন্মন্তীয়ার স্ত্রালোকেরাও 'কীর্ত্তন' করে। তাহারা মৃদঙ্গ করতালের পরিবর্ত্তে করতালি দিয়া গান ধরে। জন্মন্তীয়ার স্ত্রী-সঙ্গীত অশ্লীলতা বর্জ্জিত

এবং তাহারাও ভাবভেদে ও লীলামুক্রমে গান করিয়া রমণী-সলীত থাকে,—এ রীতি তাহারা কলাপি ভঙ্গ করে না। জয়স্তীয়ায় খাসিয়া রমণীগণ রাসগান করিয়া থাকে। মণিপুরী কুমারীরাও প্রশংসিতরূপে রাসগান করে। কিন্তু ইহাদের রাসের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তুর গীতিকার কথা ভুনা যায়, ইহাদের স্কৃষ্ঠ নিঃস্বত স্থলতি স্বরলহরী ভুনিলে, ইহাই সেই কিন্তুর-গীতি বলিয়া মনে হয়। পুর্ক্কিথিত কবি রামরায় ও মোহনরায় বিশেষ যত্নে ইহাদিগকে রাসগানের রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাসগানে তাঁহাদেরই রচিত ভাব-রুসাত্মক পদাবলী গীত হইয়া থাকে।

জ্মন্তীয়ার বাঙ্গালী হিল্পুদের সামাজিক প্রথা অল্প ইতরবিশেষে অপরাপর স্থানেরই মত; কিন্তু সামাজিক বিচারের প্রথা এখনও বলবত্তর রহিয়াছে।

অপরাধীর প্রতি হুই প্রকার দণ্ড বিহিত হইয়া থাকে,— সামাজিকতা ও বিবাহ প্রথা।
করা। সামাজিক বিচার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে

জয়ন্তীয়ার রাজাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাহ প্রথা ছিল না, এই কারণেই রাজাদের মধ্যে পুত্রের সিংহাসনারোহণ ক্রার প্রথা হয় নাই এবং এই জন্মই তথায় ভাগিনেয়গণই উত্তরাধিকার লাভ করে। \* রাজাদের মধ্যে বিবাহ বিধি না থাকিলেও খাসিয়া প্রজাদের মধ্যে একরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। বরকন্তার মনোমিলন হইলেই বিবাহ হইয়া গেল; অভিভাবককে কিছুই করিতে হয় না। বরের পক্ষে কন্তাকে যথাসাধ্য বস্ত্রালন্ধার দান এবং উভয় পক্ষের অত্মীয়স্বজনকে ভোজন করানই বিবাহের প্রধান আল। বিবাহের পর বরকে শক্তর গৃহে থাকিতে হয়।

ইহা পার্বত্য থাসিয়া রীতি। বেখানে বিবাহবদ্ধন য়ধ সেই অনার্য্য ভূভাগে এইরূপ রীতি প্রায়শঃ ভৃষ্ট হয়।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ও বিবাহ-চ্ছেদ প্রথাও প্রচলিত আছে। বিধবা-বিবাহের নাম "সেলা।" এক খানা পাণ ছিড়িয়া ফেলিয়া "নিকাশ" শব্দ উচ্চারণ করিলেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরিশ্রমী,—ভিক্ষুক সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। "প্রমীলার রাজ্যে" পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অত্যাধিক স্থুঞ্জী ও ফুর্ত্তিবিশিষ্টা। \* ইহারা অতিশয় অলঙ্কার প্রিয়া। খাসিয়া রমণীগণ ওক্ষন বিশিষ্ট স্বর্ণহার অধিক ভালবাদে। জয়ন্তীয়ায় স্বর্ণকারদের ব্যবসায় এক সময় বিশেষ লাভজনক ছিল এবং এই শিল্প বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। †

জয়স্তীয়ার রাজার। হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে **অধিকাংশই** শাক্ত এবং কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মেও আস্থাবান ছিলেন। রাজা রাজেন্ত্র

সিংহের বৈষ্ণবতা বিশেষরূপে খ্যাত হইয়াছিল। জয়স্তীয়ায়

হর্নোৎসব পর্ক মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত; এই
সময়ে নরবলি দানের প্রথা ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তিতেও রাজারা বিশেষ
আড়ম্বর করিতেন। পার্কাত্য খাসিয়াদের মধ্যে ধর্মহীন গোখাদক থাকিলেও,

अहे विषएं अकि अवान-वाका आर्ष्ट यथा :—

"পান পানি নারী, তিনে জয়স্তীয়া পুরী।"

বাংলা পাণ হইতে থাসিয়া পাণ উৎকৃষ্ট, জয়স্তীয়ার নদীগুলি সুজলা (—সারি নদীর সুনির্দ্মল জলের তলন্থ বিচরণশীল মৎস্থ সুস্পষ্ট দেখা যায় ), এবং নারীগণ বিশেষ কান্তিবিশিষ্টা।

- 🕂 জয়স্তীয়ায় রমণীগণ সাধারণতঃ যে সকল অলকার ব্যবহার করে, তাহার নাম :---
- ১। লং--উপরকাণের অলঙ্কার। স্বর্ণনির্শ্বিত, লংএর আকৃতি।
- ২। ছুচী--নিয় কাণের অলঙ্কার। (স্বর্ণনির্শ্বিত)
- ত। (ক) প্ৰবাল ৰচিত স্বৰ্ণমালা,
  - (ব) স্বর্ণময় গল্পার গোটা, গলার অভ
  - (গ) মোহনমালা (ঘ) কণ্ঠি,
- ৪। নথ, বেশর ও ফুল। ( স্বর্ণময়) নাকের অলঙ্কার।
- ৫। শাখা---রৌপ্যনির্মিত হাতের অলকার।
- ৬। বাইনদড়ী, কবল, হাতপাট্টা,—বাছর অলঙ্কার।
- 1। খাড়ু ও পাজের—পায়ের অলকার।
- ৮। মাঠী-শিশুদের পায়ের অলন্ধার।

় এতবাতীত 'হাসলি' প্রভৃতি আরও হুই চারি পদ্ অলকার ব্যবহার করিছে দেখা বায়।

সিটেঙ্গণ হিন্দুধর্মে আস্থাবান; তাহারা দৈত্য দানব পূজা করিলেও ভাহা অনেকটা হিন্দুধর্মের আদর্শে মার্জ্জিত। নাটিয়াঙ্গের সিণ্টেঙ্গণ "হুর্নামাই ও কালীমাই'কে পূজা করিয়া থাকে।

রাজাদের স্থাপিত দেববিগ্রহ ও মহাপীঠ জয়ন্তীয়াবাসী বাঙ্গালী ও খাসিয়া, সকলেই সমভাবে মাত্ত করে। ফালজোরের পীঠাধিষ্টাত্রী কালী ও রূপনাথ ব্যতীত পশ্চাম্বর্ণিত দেবতার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। দেববিগ্রহাদি। জয়ন্তেশ্বরীর বিষয়ও এস্থলে বর্ণিত হইল না, তদ্বিবরণ প্রদঙ্গতঃ স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে। জয়ন্তীয়ার হরিপুরে 'তপ্তকুণ্ড' নামে একটা উষ্ণ কুণ্ড আছে, তদ্বিবরণও অন্তত্র কথিত হইয়াছে।

- বিল্লাটেকের কালী—এই কালীকে লোকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভয় করিয়া থাকে। ইহাঁর বাডীর নিকট দিয়া যে খাল প্রবাহিত হয় তাহার নাম ''কালিকার **খাল" হই**য়াছে। এই কালী পূর্ব্বে বামজজ্বাপীঠের নিকটে ছিলেন।
- বাউর ভাগের কালী—একফুট দীর্ঘ, নয় ইঞ্চি প্রসর একখণ্ড প্রস্তারে এই কালীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। ইহাঁর প্রসাদ কেহই খায় না। কথিত আছে যে ইহাঁর প্রসাদ ভক্ষণে রোগ জন্মে ও মৃত্যু হয়।
- গৌরী শঙ্কর--রাজবাটীর এক মাইল উত্তরে এক শৈল খণ্ডের উপরে এক প্রস্তরথতে শিব ও হুর্গার প্রতিমৃত্তি অন্ধিত। ইহার দক্ষিণ পার্ম্বন্তু ক্ষুদ্র পল্লীটি দেবতার নামাস্থসারে "গৌরীভূবন" বলিয়া খ্যাত।
- উমানন্দী—বড় গাঙ্গের তীরে প্রাচীর বেষ্টিত এক মন্দিরে হরপার্ব্বতীর প্রতিমৃত্তি বিরাজিত। ইহা উমানন্দীমন্দির নামে খ্যাত।
- ভোলানাথ ( ছইজন )— ১। নিজ পাটের ভোলানাথ ছয়বুড়ী নদীতীরে অবস্থিত। ২। কামাইদ গামের ভোলানাথ ( আড়াই খাঁ পরগণাধীন) কামাইদ গ্রামে অবস্থিত। কণিত আছে, এই মহাদেবকে কুঠারদাত করায় জনৈক যবন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
- জগরাথ—ডৌডিগ গ্রামে জগরাথ, বলরাম ও স্থভদ্রা মৃতি আছেন। রথযাত্রায় রাজারা এই স্থানে রথ দর্শন করিতেন।
- নিজ পাটের কালী—এই কালীর বিবরণ পূর্ব্বে কথিত হ'ইয়াছে। মহারাজ বড় গোসাঞি, দীলাপুরী ছারা এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন ওপশ্চাৎ স্বয়ং

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করতঃ ইহাঁর অর্চনায় জীবুন কর্তন করেন ও বছতর নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। অভাপি বাজেরাজ পরগণার গোবিন্দপুরে ৩৯৭/• বিঘা, বর্ণফোদের ঝিঙাবাড়ীতে ৮৫/• বিঘা ও ৫২৭/• বিঘা, বাউরভাগের দলইর কান্দিতে ৪৫/• বিঘা নিষ্কর ভূমি আছে। লীলাপুরী হইতে সেবায়েতগণের নামাবলী এই:—

প্রথমতঃ——লীলাপুরী। (সন্ন্যাসী)
তৎশিশ্ব— রাজপুরী। (মহারাজ বড় গোসাঞি)

- " —আত্মাপুরী।
- " —গোবিন্দপুরী।
- ' पत्रानपूती।
- " বিশ্বনার্থপুরী।
- " —রামপুরী।
- " কৈলাশপুরী ও গণেশপুরী। ইহাঁরা জীবিত আছেন।

রামেশ্বর শিব—ইহাঁর বিবরণও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রাজা রামসিংহ
(ছিতীয়) এই শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁরই মন্দির প্রসিদ্ধ চুপীর মঠ।
রাজা দেবসেবার জন্ম বহু দেবত্র দান করেন, অ্যাপি বাজেরাজ, খরিল,
জয়স্বীয়াপুরীরাজ প্রভৃতি পরগণায় ৪৭৮/০ বিদা নিষ্কর ভূমি এই দেবতার
সেবা পরিচালনার জন্ম নির্দিষ্ট আছে। রুকড়পুরী হইতে সেবায়েতগণের নামবলী এই ঃ—

প্রথমতঃ— ক্রকড়পুরী। ( সন্ন্যাসী)
তৎশিষ্য—লালপুরী।
" —জগনাথপুরী। \*

রাজা রামসিংহের প্রবন্ত সনদে দৃষ্ট হয় য়ে, য়য়য়ড়পুরীর শিব্য লালপুরী এবং তৎশিষ্য
জপলালপুরী। ইহাই ষ্ণার্থ বোধ হয়। মতান্তরে:

রুক**ড়পু**রী

ভৰানীপুরী

ভেরবপুরা তৎশিষ্য—**জগন্গাথপুরী** "—গোব**র্জনপুরী** 

- " त्याप**याग्**या
- " —কল্যাণপুরী। " —ভৈরবপুরী। (জীবিড)
- —ভবানীপুরী।

তৎশিষ্য —গোবিষ্পপুরী।

" —कन्गानপूरी।

" —ভৈরবপুরী। ( জীবিত)

" —ভবাণীপুরী। (জীবিত)

**এীবৃক্ত** ভৈরব পুরী সন্ন্যাসীর বয়:ক্রম প্রায় ১০০ শত বৎসর **হইবে**। সাধারণে ইহাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মাত্ত করে। শুনা যায় যে, নিশীথ नगरत हैनि त्राचामि हिःख जह पूर्व कन्न मित्रा गमनागमन करतन; ব্যাদ্রাদি তাঁহার কোন অনিষ্টই করে না। এই সাধু মহাত্মার পবিত্র নামের সহিত আমরা জয়স্তীয়ার সাধারণ বিবরণ পরিসমাপ্ত করিলাম।

> শ্রীঅচ্যতচরণ চৌধরী তত্ত্বনিধি কৃত শ্রীহট্টের ইতিব্বত্তে দ্বিতীয়ভাগ চতুর্ব খণ্ডে জয়ন্তীয়ার বিবরণ

> > সম্পূর্ণ ৷



# শ্রীহড়ের ইতিবৃক্ত।

( দ্বিতীয় ভাগ—ঐতিহাদিক রত্তান্ত।)

● পঞ্চম খণ্ড—ইংরেজ প্রভাব।

## প্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।

( দ্বিভীয় ভাগ।)

#### পঞ্চম খণ্ড—ইংরেজ প্রভাব।

#### প্রথম অধ্যায়-প্রথম অবস্থা।

ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম পটুর্গীব্দদের আগমন হয়;
পাশ্চাত্য জাতির ইহাদের পরে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় এক উপনিবেশ
ভারতাগমন। স্থাপন করে। তৎপর দিনেমারগণ বাণিজ্ঞা ব্যপদেশে
আসিয়া শ্রীরামপুর অধিকার করে। ইহাদের পরেই ইংরেজ জাতিয় বণিকগণের
ভাগমন হয়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্ত ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ইট ইণ্ডিয়্ম কোম্পানী" নামে এক বণিক সম্পূদায় গঠিত হয়, ইহারা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক হুরাট, হগলী, কাশিম বাজার প্রভৃতি স্থানে কুঠী হাপন করেন।

ইংরেজ আগমনের অল্প পরেই ফরাসীদের চকু ফুটিল, তাছারা নেধিল যে স্পর্শমণির স্পর্শে রাজ্ সোণা হয়। অমনি ভারতাভিম্থে ফরাসী জাহাজ ধাবিত হইল। ফরাসীদের অধিকৃত স্থানের মধ্যে ভারতে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর এখনও তাছাদের গৌরব ঘোষনা করিতেছে।

সমাট শাহজাহানের প্রিয়তমা তন্যা জাহানীরার বস্তাঞ্চলে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া গাত্ত দগ্ধ হয়। চিকিৎদক বৌটন সাহেব ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হ্বর্গট হইতে দিল্লী গিয়া তাঁহার আরোগ্য বিধান করেন এবং অভিপ্রেত পুরস্কার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলে, মনস্বী চিকিৎসক নিজ স্বার্থাপেকা জাতীয়-স্বার্থ সংরক্ষণ মূল্যবান জ্ঞান করেন; তাঁহার প্রার্থনামূসারে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গে বিনাশুভে বাণিজ্য করিবার অন্তমতি প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ ১৬৬০ খুষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বালেখবে কুঠী স্থাপন করেন। বণিক আর্টজন বিনতভাবে উড়িক্সার মোসলমান শাসন ্কর্ত্তার তৃষ্টি বিধানে বাণিজ্য বিস্তারের হুত্রপাত করেন।

যখন সিরাজউন্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে অধিরুঢ়, বঙ্গে তথন ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল। দৈব নির্ববন্ধে সেই সময় (১৭৫৭ পুটাবেক) পলাশী ক্ষেত্রে নবাব সৈত্তের সহিত ইংবেজদের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশাল নবাব সৈন্তের বিশ্বাসঘাতক অধিনায়কের শৈথিল্য প্রযুক্ত নবাব পক্ষ পরাজিত হইল, ইংরেজগণ বিজয় গৌরবে বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে অকর্মণা নবাব মীরজাফরের সময় ১৭৬৫ পুটান্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বন্ধ বিহার উড়িয়ার দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট তথন বান্ধালার নবাবের অধীনে ছিল, স্থতরাং বন্ধের অপরাপর জিলার ক্সায় শ্রীহট্টেও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টের মোদলমান ফৌজদারের অধিকৃত ভূভাগের পরিমাণ তথন ২৮৬১ বর্গমাইল মাত্র ছিল; ইংরেজ কোম্পানী ২৮৬১ বর্গমাইল ভূভাগের রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী বা শুধু রাজস্ব আদায়ের ভারই গ্রহণ করেন; শাসনভার ব। ফৌজদারী ক্ষমতা তথনও মোসলমান নবাবগণের হাতেই ক্রন্ত থাকে। প্রীহট্রের তৎকালীন মোসলমান ফৌজ্বারগণের নাম ও শাসন বিবরণ ঞীহট্টের ইতিব্রত দিতীয়ভাগ দিতীয়খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

মোগল শাসন সময়ে প্রীহট্ট হইতে হন্ডী, মসরা, কাঠ প্রভৃতি উৎপন্ধপ্রীহট্ট প্রথম প্রব্য ব্যতীত বংসামান্য কর আদায় হইলেও প্রীহট্ট:
ইংরের শাসনকর্তা । শাসনকর্তার পদ অতি গৌরবান্বিত বিবেচিত হইত—
ক্রীর নবাবের ঘনিঠ আত্মীয়বর্গই এথাকার আমিল পদে নিয়োজিত
ইইতেন ।\* ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পূর্ববঙ্গের রাজত্ব সংগ্রহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কর্ম নির্বাহার্থ ঢাকায় "রেডিনিউ বোর্ড"
হাপিত হয় । সেই বোর্ড হইতে মিষ্টার থেকারে (Thackeray) সর্ব্বোচ্চ
কর্মচারী রূপে প্রীহট্টে প্রথম আগমন করেন । প্রীহট্টে তথন যে সকল
ইংরেজ কর্মচারী আগমন করেন, তাহাদের "রেসিডেন্ট" আখ্যা ছিল,
ইহ'দের পদ অতি সম্মানিত বিবেচিত হইত । প্রাসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থেকারের
পিতামহ প্রীহট্রে এই সম্মানিত পদে নিমুক্ত হইয়াছিলেন ।

থেকারে শ্রীহট্টে পৌছিয়াই প্রথমে বাদের নিমিন্ত এক বৃহৎ গৃহ নির্দাণ করেন। নবাব তালাবের পশ্চিম তীরে, বর্ত্তমানে যথায় ডিপুটী কমিশনাবের বালালা বিদ্যমান, সেই গৃহ তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্দ্মিত হইয়াছিল । ঐ সময় শ্রীহট্টে কোন আদালত ছিল না; তরফের স্থলতানসিতে নবাবি বিচারালয় ছিল; বিচারের জন্য অর্থী প্রত্যাধীগণ স্থলতানসি গমন করিত। প

মিষ্টার থেকারের সময়ে জয়স্কীয়া-পতি ছত্রসিংহ শ্রীহট্টের বৃটিশ প্রজাদিগকে নিপীড়িত করেন। ইহাতে মেজর হেনিকার কর্তৃক পরিচালিত হইরা
ইংরেজ সৈন্য জয়স্তীয়া জয়ে সমর্থ হয়; জয়স্তীয়া-পতি অর্থ দণ্ড দিয়া
কোম্পানী বাহাত্বের তৃষ্টি বিধানে অব্যাহতি লাভ করেন। \$ থেকারের

<sup>\* &</sup>quot;The District Yielded little revenue to Government beyond a few elephants, spices, and wood, \* \* \* \* The station itself was always considered as an honorable appointment, as such was occupied by a near relation of the Nawab of Bengal."

Hunter's Statistical Accounts of Assam, VOL. II. (Sylhet);
† See "Assam District Gazetteers. VOL. II. (Sylhet) P. 42.
আইটেব ইতিবৃত্ত দিতীয় তাগ চতুৰ্ব খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় দেব।

পরবর্তী ইংরেজ কর্মচারীর নাম মিষ্টার সমনার (sumner) এবং মিষ্টার হলাও (Holland)।

মি: সমনারের নাম "আসাম ডিষ্ট্রিক্তু গেজেটিয়ার" গ্রন্থে নাই। সমনার খেকারের সহকারী কর্মচারী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মি: হলাও ঢাকা কৌলিলের সদস্য ছিলেন। শ্রীহট্টের ভ্র্যামিবর্গের সহ ভূমির বন্দোবন্ত ও রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য ঢাকা কৌলিল হইতে ১৭৭৬ খ্রান্থে শ্রীহট্টে প্রেরিত হন। তিনি শ্রীহট্টে আগমন পূর্বেক রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত্ত করেন, তাহাতে শ্রীহট্টের রাজস্ব প্রায় ২৫০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়; তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে শ্রীহট্টের অধিবাসীগণ উদ্ধৃত প্রকৃতি বিধায় তৎপ্রদত্ত হিসাবাম্বরূপ রাজস্ব আলায় করা স্থক্টিন। ক

ইতিপূর্বে (২য় ভা: ২য় খ: ৩য় অ:) সাদেকুল হরমাণিক নামান্তিত শীহটের মোহরের বিষয় বলা হইয়াছে, মোহরোলিখিত মাণিক চাঁদ দেওয়ান। দীর্ঘজীবি পুরুষ ছিলেন, এবং এই সময়ে ডিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেও শীহটের দেওয়ানীভার এতৎকাল পর্যান্ত তাহারই উপর ন্যন্ত ছিল।

<sup>\* &</sup>quot;After the Dewany had been obtained by British Government, an officer was placed in charge of the District, and Messrs Thackeray Sumner and Holland successively held the appointment."

Principal Heads of the History and Statistic of the Dacca Division, P. 291.

শ্ৰীহটোৰ কালেকীৰগণেৰ ক্ৰমান্থৰাৰী নামাবলী জ—প্ৰিণিটে (২ৰ ডা: ৫ম খা) জইবা।
† "Mr. Holland having finished his business in that troublesome settlement returned to Dacca and presented his rent-roll to
the Council, amounting to no less than Rs. 250000 per annum, but
he said at the same time, that they were most turbulent people
and that it would require much trouble to realize it."

The lives of the Lindsays.

মাণিক চাঁদের পূর্ব্বপ্রবাণ উত্তরাধিকারী ক্রমে প্রীহটের দেওয়ান ছিলেন। তদীর পিতা দেওয়ান মুক্তারাম যশবী পুরুষ ছিলেন। মণিপুরাধিপতি পেম হেইবার সময় (১৭১৪ খৃষ্টাব্দ ) হইতে নানাবিষয়ে প্রীহটের অধিবাসীগণ সহ মণিপুরীদের সংশ্রব ঘটে। অতঃপর মণিপুরের কোন রাজা কিয়ংকালের জন্ত প্রীহটে আসিয়া বাস করেন বলিয়া কথিত আছে। সম্ভবতঃ ক্রম্বরাব্দের ভয়ে মণিপুর পতি প্রীহটে আগমন করিয়া থাকিতে গারেন। মণিপুর পতির সহিত সেই সময়ে দেওয়ান মুক্তারামের সৌর্দ্দা জ্বিয়াছিল, তাঁতার হিছ্ অরূপ দেওয়ানকে তিনি ছই দেববিগ্রহ প্রদান করেন। রাজদত্ত সেই তুই বিগ্রহকে মুক্তারাম সাদিপুরে স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। \* এইরূপে সাদিপুরের ক্রাঞ্চা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাদিপুরের দেবত্ত ভূমির আয় বর্ত্তমানে সহস্র মুক্তারা

পাথারিয়া বাসী ছল ভ দাস নামক প্রভৃত ধনশালী এক ব্যক্তির লবণের এক চেটিয়া কারবার ছিল, তিনি অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; দেওয়ান মাণিক চাঁদের সহিত তাঁহার এক বৃহৎ মোকদ্দমা ছিল। এই মোকদ্দমায় দেওয়ানকে জওয়াব দাখিল করিতে এবং দেওয়ানী পদের জামানত পুন: সংস্কার করিতে ঢাকায় যাইতে হয়, এই জন্য হলাও সাহেবকে তিনি ১৭৭৪ খুটাবের ১২ই জামুয়ারী তারিখে চার্জ্জ সম্জাইয়া দিয়া

Hunter's Statistical Accounts of Assam, VOL. II. (Sylhet) P. 120.

<sup>\* &</sup>quot;Raja of Manipur is said to have resided some times in Sylhet. The Abaters of the Sadipur Akhra are also said to have beed given over to Muktaram, founder of the Akhra and the father of Manika-Chand Dewan, by the Raja of Manipur."

আপন কাবে ঢাকার গমন করিয়াছিলেন। \* দেওয়ানের মৃত্যু সম্বজ্জে এক রহন্ত আছে; কোন ঘটনাম ১৭৮২ গৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু প্রচারিও হয়; ইহার পর তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

বাবু ম্বারি চক্র দেওয়ানের একমাত্র পুত্র ছিলেন। দেওয়ানের মৃত্যুর সহিত দেওয়ানী পদ উঠিয়া যায়। বাবু ম্বারি চক্রের কীর্তিকাহিনী বংশ বৃত্তান্ত খণ্ডে বর্ণিতব্য। শ্রীহট্টের স্থনাম ধন্য রাজা গিরিশচক্র ইহঁরেই একমাত্র কন্যা ব্রজস্পরীর পোস্থ পুত্র ছিলেন এবং মুরারী চাঁদ কলেজ স্থাপন দারা স্বীয় মাতামহের নাম চিরশ্ববণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

হলাও সাহেব ঢাকা প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্কার শ্রীহট্টে আসিডে অসমত হইলে, রবার্ট লিও্নে (Robert Lindsay) সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেন্টি পদে নিযুক্ত হন। লিওসে সাহেব ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন ও আড়াই বংসরকাল ঢাকায় অবস্থিতি করার পর রেসিডেন্ট

"To John Hogarth Esqr, Acting Chief and Co-Provincial Council of Revenue Dacca.

Gentlemen,

Manick Chand the Dewan of this place being obliged to repair to Dacca in order to find Bail and answer to a suit commenced against him by one Dullab Das in the supreme court of Indicature. I have taken upon myself the charge of transecting the minutes of the Business of this Province till his return.

Sylhet

The 12th January 1778.

I have the honour to be Gentlemen

Your most obedient servent."

( নাম অপাঠ্য )

মি: হলাও বেওয়ান হইতে চার্জ্জ গ্রহণ কবিয়া ঢাকা-রেভিনিউ কৌলিলের
 বড় সাহেব বয়াবরে বে রিপোর্ট দেন, ভাহার জাবেদা নকল সংগ্রহ করিয় নিয়ে
প্রাদত্ত হইল। মূল কাগজে দত্তথভটা উঠিয়া বাওয়ায় অপাঠ্য হইয়াছে;—

ও কালেক্টর অরপে প্রীহটে আগমন করেন। তিনি দশ বংসরের উর্জ্জনাল এই পদে ছিলেন; মিঃ হিওমেন সাহেব ওাঁহার সহকারী কার্য্যকারক ছিলেন। \* লিওসে সাহেব তাহার শাসন সময়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবছ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রীহট্টের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়।

### ( লিশুসে সাহেবের শাসনকাল। )

লিও নে সাহেব লিখিয়াছেন :—

"নামি ঢাকা হইতে নেকা বাবে অন্তক্ত স্বোভে বাত্রা করিলাম।
বিংশতি মাইল অতিক্রান্ত হইলেই নৌকা এক বিশাল জলস্বোভে পতিত
শ্রীহটের হইল, ইহার নাম মেঘনা (মেঘনাদ)। এই স্বোড
প্রাকৃতিক দৃশ্য। অবলঘনে আমাদিগকে বহুদ্ব অগ্রসর হইতে
হইবে। নীল লহরীমালা বিলমিত জলবাশি থৈ থৈ করিভেছিল, অর
বায়্বেগেই বিশাল তরলরাজি উথিত হইতেছিল। আমার নৌকা তৎপর শভ
মাইল বিস্তৃত এক হ্রদে উপস্থিত হয়। নৌকার গতি নির্দ্ধারণের জন্ত
আমাদিগকে সমুদ্র যাত্রার উপযোগী কম্পাস যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।" প

শনীকা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও অলরাশির মধ্যে ছীপের জার মহযাবাস সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। প্রত্যেক গৃহত্ত্বের নৌকাই সম্বল। জল পরিপ্লাবিত এইরপ বছস্থান অতিক্রম করিরা নৌক। শশু ক্ষেত্রের মধ্য দিরা চলিল। অর্দ্ধ জলমগ্র স্থান্ত ধান্তক্ষেত্র; গাছগুলি সরিরা সরিরা অগ্রগতি নৌকার পথ দিতেছিল এবং নৌকা অগ্রসর হইলেই পশ্চাতে পূনঃ মন্তক

- শীস্ট দর্পণ পৃত্তিকার হত্সন এবং অশুত্র হামিল্টেন বলিরা লিখিত আছে।
   চাকা রুবুকে "হিণ্ড্মেন" নাম দৃষ্ট হর; আমবা এই নামই এছলে গ্রহণ করিরাছি।
- † "In passing my boat to-wards Sylhet. I had recourse to my Compass, the same as if sea and steered a straight Course through a lake not less than one hundred miles in extent."

The Lives of the Lindsays.

.

ডুলিয়া দণ্ডাহমান হইডেছিল, এ দুখ খতি মনোমুখকর; ⇒ কিন্তু ক্লেডাশ্রিত অগণ্য পত্তকর উৎপত্তন বড়ই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল: দীপ আলিলে ইহাদের উৎপাত প্রবর্**দিত হইত।**"

'বাজার সপ্তম দিবসে, প্রায় চল্লিশ মাইল দুর হইজে শ্রীহট্টের উচ্চ পর্বত শ্রেণীর মেঘসরিভ শ্রামল দৃশ্র নয়ন পথে পতিত হইল। নৌকা অগ্রসর হইল, ক্রমে হুরুমা বক্ষে চলিতে লাগিল, আর ত্রিশ মাইল অগ্রসর হইলেই শ্রীহট্ট পৌছা যাইবে। এখা হইতে নৌকা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিল, নদীতীর ক্রমশঃ উচ্চ দেখাইতে লাগিল এবং চতুপার্শের দুশু মনোহারী চিত্রের স্থায় প্ৰতিভাত হইতে লাগিল।"

"আমলাগণ তরণী স্থাক্ষিত করিয়া অভার্থনার জ্বন্ম শ্রীহট্ট হইতে আগমন করিয়াছিল, এবং আমার জন্ম নির্দিষ্ট বাসস্থান পর্যান্ত অফুদরণ করিয়াছিল।

একটি বুহৎ বাজার ও ইতন্তত: বিক্লিপ্ত কয়েকটি টালা ও দরগা। এবং প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু মোসলমান অধিবাসিগণের আবাসগৃহ লইয়াই তথনকার সহর ছিল। 🕈 শ্রীহট্টের শাহজলালের প্রসিদ্ধ দরগার কথা আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম: ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশ হইতে মোসলমান যাত্রীগণ এই দরগায় সমাগত হইয়া থাকে।"

"নবাগত রেসিডেণ্টকেও এই দরগার সম্মান প্রদর্শন করিতে হইত. ইহাই চিবন্ধন বীতি ছিল। সেই বীতি অমুসারে আমাকেও পাতকা বাহিরে রাখিয়া নশ্নপদে কবর দর্শনে ও পীরের সম্মানার্থ তথায় পাঁচটি স্থবর্ণ মূল্রা উপঢৌকন দিতে হইয়াছিল।"

<sup>• &</sup>quot;In crossing this country, I frequently passed through the fields of wild rice, \* \* \* \* The herbage giving way to the boat as it advanced and again rising immediately behind it, formed a very novel scene."

The Lives of the Lindsays. 🧓 লিও্সে দৃষ্ট হ্রদ (হাওর) ক্রমণঃ ভবট হইরা বাইতেছে, খৃষ্টীর সপ্তম শতাব্দাতে ইহাই প্রকাণ্ড সাগর সদৃশ ছিল।

<sup>†</sup> The Lives of the Lindsays VOL. III. P. 167.

"দরগা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রজ্ঞাপুর সন্থান প্রদর্শনে জাসিজে। লাগিল। হিন্দু অস্থশাসনাস্থসারে রিজহুণ্ডে প্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা অস্ত্রতিত। কাজেই সাক্ষাৎকারীদের উপহুত রৌপ্য মূজার আমার টেবিল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। এক টাকার কম কেইই প্রদান করে নাই। সম্ভ্রান্ত দাতাদিগকে কিছু পান স্থপারি দিয়া বিদায় করা হইয়াছিল।"

"হলাও সাহেবের কর্মচারী গুৰুরি সিং ( মতান্তরে গোলাব সিং ) এবং প্রেম নারায়ণ বস্থ নামে ছই ব্যক্তি তথনকার বিভিন্ন আফিসের কার্য্য চালাইতে ছিল, ইহারা বেশ সচ্চবিত্র লোক। আমি তাহাদিগকে নিজকার্য্যে বাহাল রাখিয়া-ছিলাম। তল্মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্ব সৃষ্ঠ পর্যন্ত আমার নিকট ছিল এবং পরেও আত্মীয় বন্ধুর ক্যায় পত্র লিখিত।"

শিওসে সাহেবের বর্ণনা হইতে জানা যায় বে দেশের শাসনভার তথনও মোসলমান নবাবের হাতে ছিল। রাজস্ব বিভাগ ব্যতীত বিচার সম্পর্কে তাঁথার নিজেরও এক আদালত ছিল। কিন্তু বিচার কার্য্যে দেশীয় পণ্ডিতবর্গ হইতে তিনি আইনের ব্যাখ্যা বিষয়ে সহায়তা পাইতেন।

লিগুনে সাহেব শ্রীহটে, আসিয়াই এক গোলবোগে পতিত হন।
কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের প্রাক্তালে থাসিয়ারা মোসলমান ফৌজলারদের
অশান্তি সহ নিয়ত বিরোধ করিত, ইংরেজ আমলের আরম্ভকালেও
দমন। তাহা তিরোহিত হয় নাই, ১৭৭৯ বৃষ্টাব্দেই ইহার স্ক্রপাত
হয়। ইংরেজ পটু গীজ, ওলন্দান্ত প্রভৃতি অনেক জাতীয় লোকেরা ব্যবসায়োপলকে শ্রীহটে থাকিত, "নিয়শ্রেণীর" এই সমস্ত ইউরোপীয় জ্বাতির অসন্থাবহারে
থাসিয়ারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। লিগুনে সাহেব এই ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষার
জন্ত এক কৃত্ত তুর্গ প্রস্তুত করা আবশ্রক মনে করিয়াছিলেন। \* কেবল সীমায়্র
দেশে নহে, দেশের অভ্যন্তরেও এই সময়ে একটি গোলবোগ উপস্থিত হইয়াছিল,
এই সনে কোন নালাম ক্রেভাকে ভূমিতে দধল দেওয়াইবার জন্ত দশক্ষন সিপাহী
সন্থ এক হাবিলদার রালিশিরা প্রেরিত হয়। ইহাতে ভূমির প্র্কাধিকারী

<sup>\*</sup> Allen's Assam District Gazetteer's VOL. II. (Sylhet) P. 33.

উত্তেজিত হইয়া তুইজন দৈনিককে হত ও বহতর ব্যক্তিকে আহত করে। কেবল তাহাই নহে, এই সময় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব, ২০০০, তুই সহস্র টাকার কৌড়ি বোঝাই নৌকা লুঠন করে। এই সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীহট্ট হইতে নৃতন দৈঞ্চল বালিশিরা প্রেরিত হয় ও তাহারা নীলাম ক্রেতাকে ভূমিতে দপল দেয়। তংকালে পূর্বাধিকারী অহুপত্থিত ছিল, কিন্তু সে সম্বরেই বহুলোক লইয়া উপস্থিত হইল; যাহাকে পাইল, কাটিতে লাগিল; কাছারী প্রভৃতিতে অগ্নি সংযোগ করিল ও বহুতর দিপাহীকে নিহত ও বন্দী করিয়া পলাইয়া গেল। ক্ষাহা হউক, এই বিজ্ঞোহীকে কর্ত্পক্ষ ঢাকায় গ্রেফতার করায় অশান্তি দ্যিত হয়।

নবাব আমলে শ্রীহট্টে কৌড়ির প্রচলন ছিল, লিগুসে সাহেব কৌড়ির শ্রীহট্টে কৌড়ি-মুদ্রা বিভাটে বড়ই বাতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। অক্সান্ত ইউরোপীয় ও রাজব। জাতির অম্করণে তিনি এই সময় চুণার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;

"ভারতবর্ষের অক্যান্ত স্থানের ক্যান্ন প্রীহট্টে রাজস্ব আদায় হইত না।
এদেশে রৌপ্য বা তাত্রের প্রচলন ছিল না বলিলেও হয়। আফ্রিকার রমণীগণ
বে কৌড়িকে অক্সের ভূষণ মনে করে, তাহাই এথায় ম্লারূপে ব্যবহৃত হইত,
বাঙ্গালার অক্যান্ত অংশে যে কৌড়ি নাই তাহা নহে; তথায় ইহা সামান্ত খাদ্যোপকরণ ক্রয়ার্থ ইতর শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। সম্প্র হইতে সার্দ্ধ শত ক্রোশ
দ্রবর্তী শ্রীহট্টে কিরূপে কৌড়ি প্রধান ম্ব্রার স্থান অধিকার করিল, বলা
বার না।

"আশ্চর্য্যের বিষয় যে বালেশর হইতে চট্টল পর্যান্ত, অথবা মালাবার বা করমগুলের বিশাল উপকৃল ভাগের কোথাও কৌড়ি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্ট হইতে সার্দ্ধ সপ্তশত কোশ দ্রবর্তী মাল্ঘীপ ও নিকোবর ঘাপদরে বছল পরিমাণে কৌড়ি জনিয়া থাকে।

"'আমার সংগৃহীত রাজতের মোট পরিমাণ ২৫০০০-্ টাকা হইয়াছিল।

<sup>\*</sup> Allen's Assam District GaZetteers VOL. II, (Sylhet), P. 39.

এই টাকার বিপৃষ্ণ কৌড়িরাশি রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করা যে কডদুর আয়াস-সাধ্য, তাহা সহজেই অন্থমান করা যাইতে পারে। এই সকল কৌড়ি রাখার জন্ম অনেকগুলি বড় বড় ঘর নির্মাণ ও বংসর শেষে এক বৃহৎ তরী শ্রেণী সজ্জিত করত: ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইত। ইহাতে শতকরা দশটাক। ক্ষৃতি হইত। ঢাকা যাওয়ার পথেও আরও কতক অপচয় ঘটিত।"

"আমার পূর্ব্বে ঢাকায় কৌড়ি পাঠাইতে এক একটি করিয়া গণনা করার প্রথা প্রচলিত ছিল, আমি তাথা উঠাইয়া ওজন প্রবৃক্ত কৌড়ি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে আমার বিচক্ষণ রুফ্ডকায় থাজাঞ্চি তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু আমার ছকুম মন্তথা হইবার নহে, কাজেই ওজন আরম্ভ হয়। কিন্তু কৌড়ির গায়ে বালি সংলগ্ন থাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ অধিক মূল্য দাঁড়াইল। আমি তথন একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ যন্ত্র নির্দাণ ক্রমে তদারা ওজন কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ থাজাঞ্চির পরামর্শে এক বুড়িতে কৌড়ি রাথিয়া পরিমাপের কার্য্য নির্বাহ করা হইত। এইরূপে রাজস্ব আদায় করিয়া ঢাকায় প্রেরণ ও প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় পূর্বক রৌপ্য মূলায় পরিণত করা হইত। স্থের বিষয় যে, এই প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছয় নাই, সন্থরেই তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।"

"এখন ব্যবসায় বাণিজ্যের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আমার নয়ন সমক্ষে প্রসারিত্র বেসিডেন্টের বেতন ও দেখিতে পাইলাম। বেসিডেন্টরূপে আমার বার্ধিক তখনকার বেতন পঞ্চ সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না; স্থতরাং ধনো-বাণিজ্য। পার্জ্জনের উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; তাহা আমার ব্যক্তিগত পরিশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।"

"দেশের নিয়ভ্নির অবস্থা শোচনীয় ছিল, ধাতা ব্যতীত তথায় আর কিছু জানিত না। পালাড় সংলগ্ন ভ্নির অবস্থা কিছু উন্নত ছিল, তথায় ইক্ষ্, তুলা প্রভৃতি মূল্যবান শতা জানিত। ইহা ছাড়া উচ্চ স্থানে নৌকাও অর্গবশোভ নির্মাণোপযোগী উৎকৃষ্ট কার্ছ ও উচ্চ অকের লোহ পাওয়া ঘাইত। চীন সীমান্ত হইতে "মুগাজ ধৃতি" নামক নিমপ্রেণীর রেশম আমদানী হইত। তত্যতীত পর্বাত প্রেণী চূণের অফ্রন্ত ভাগুার স্বরূপ ছিল।"

"বাণিজ্যের এই শাখার উপরেই আমার ভাবি সৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ইইরাছিল। পাহাড়ের তলভূমিতে উৎকৃষ্ট হাতীও পাওয়া যাইত। আরও অনেকগুলি সামান্ত জিনিষ বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত। যথা— খারাণ মস্লিন, গজদন্ত, গম, মধু ও বনজ ঔষধ। যথাসময়ে প্রকৃতি সতী অক্ষয় ভাগুার খুলিয়া ললাম কমলা লেবু বিলাইতেন।"

"চুণার অন্নদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, গ্রীক, আর্ম্মেনিয়ান ও নিয়প্রেণীর ইউরোপীয়গণ কর্ত্তক সামান্ত ভাবে ইহার ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের অপেক্ষা আমার অধিক হুযোগ থাকায় সত্ত্বেই এক-চেটিয়া অধিকার হুইবে বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল।"

"এরপ ধারণা আমার অস্তায় হয় নাই; সত্তরেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ লিওসে সাহেবের হইল। যে কৌড়িরাশি রাজস্ব স্বরূপ আদায় হইত, তথারা চ্ণার ব্যবসায়। আমি চুণা ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতাম এবং ছয়মাস মধ্যে তাহার মূল্য স্বরূপ রৌপ্য মূল্য প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় রাজস্ব প্রেরণ করিতাম।"

"চ্ণের পাহাড় আমাদের এলাকাধীন ছিল না, ক্ষুত্র ক্ষুত্র স্বাধীন দলপতি-গণের অধিকারে ছিল। ঐ চৃণা পাহাড় তাহাদের নিকট হইতে পত্তনি গ্রহণ করার বাসনা আমার হৃদয়ে জাগরক হয়। স্থতরাং দলপতিদের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। তাহারা এতি বিষয়ে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ জন্ম পূর্ব্বে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিল। গিরি-পাদলয় পাগুরাভূমে সভার স্থান স্থিরীকৃত হইল।"

"প্রকৃতি দেবী তথায় বড় মোহন বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। উচ্চ গিরি
চূড়াগুলি মনোহর পত্র পুল্পে শোভিত হইয়া সমতল ভূমি হইতে কেমন স্থলর
গোক্ষাভাবে উথিত হইয়াছে; বৃক্ষে বৃক্ষে উফদেশ স্থলভ নানাজাতীয় ফুল ও
ফলারাজি কি স্থলর শোভাই বিকাশ করিতেছে। প্রকৃতির এহেন রূপমাধ্রী
আমি আর কোথাও দেখি নাই। বিশাল গিরিহাদয় লম্বমান রক্ষতরেখারূপী
জলপ্রপাত সমূহে বিভক্ত হইয়া কি অন্থপম শোভাই প্রকৃটিত করিতেছিল।
প্রবাহিনীর বারিই বা কি স্বচ্ছ, নিয়ে যে জলক্ষপ্ত গুলি থেলিয়া বেড়াইতেছিল,

তাহাও পরিদৃশ্যমান হইতেছিল; সামার মনে হইল, আমি বেন স্বর্গরাব্যের কোন মনোরম প্রদেশে উপবেশন করিয়া রহিয়াছি।"

"কিন্তু এই সাধের ইডেন উদ্যানের অধিবাসীদিগকে দেখিরা আমার সে
চমক ভাছিল। বিপুল পার্কত্যে রাজ্যের নানাভাগ হইতে দলপতি-দল বহু
সহচর পরিবৃত হইয়া রণবেশে আমার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত হইল।
আমার সহিত ভাহাদের শাস্তি ও বন্ধুতার ভাব ব্যতীত আর কিছু না থাকিলেও
ভাহাদের ভাবভঙ্গি, যুদ্ধনাদ ও অল্পসঞ্চালনাদি দৃষ্টে বোধ হইল যে, অপরাপর
অসভ্য জাতি হইতে ভাহাদের প্রকৃতি কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে।"

"কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে দলপতিগণ আমাকে চুণের খনি দেখাইতে চাহিল। তদমুসারে ছয় খানা নৌকা সজ্জিত হইলে, প্রত্যেক নৌকায় ছয়জন করিয়া বলিষ্ঠ নাবিক নিয়োজিত করা হইল। বছকটে আমরা চুণা পাহাড়ে উপনীত হইলাম। আমি তথায় যে পরিমাণ চুণা দেখিলাম, তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর কার্য্য অনায়াসে নির্কাহ হইতে পারে। চুণা বোঝাই হইলে নৌকাঞ্জলি যেন বিহ্যান্থেগে অবতরণ করিতেছে মনে হইল।"

"পাওুয়ায় অবস্থিতি কালে রেশম, নানাজাতি ফল ও উৎকৃষ্ট লৌহ লইয়া
একদল অসভ্য জাতি আদিয়াছিল। তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও ভার বহন করে।
অত্যধিকরূপে পাণ ও চ্ণ ব্যবহার করায় তাহাদের দাঁত ভয়ানক কাল, দেহ
পুরুষোচিত কর্কশ। কিন্তু যুবতীগণ স্থা এবং বিবাহ না হইলে পাণ চর্ব্বণের
অধিকার নাই বলিয়া দাঁতগুলিও পরিফার। তাহাদের বলের বিষয় আমি
কল্পনাও করিতে পারি না। আমি একটি বালিকার লোহভার উঠাইবার অসুমভি
লই। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইতে না পারায় তাহাদের মধ্যে
হাসির রোল পডিয়া যায়।"

"আমার সংশ্ব এক শতের অধিক সৈনিক পুরুষ ছিল না। তল্পণ্ডে প্রায়
অধিকাংশই হিন্দুস্থানী লোক থাকায় পার্বত্য প্রদেশের জলবায় তাহাদের সন্থ
দেশী সৈন্ত। হইল না, তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল। আমি
তথন দেশ রক্ষার জন্ত দেশী সৈত্ত সংগ্রহের বিষয় বোর্ডে লিখিলে, প্রীহট্টবাসী
বারা একদল সৈত্ত গঠন করিবার অনুমতি লাভ করি। অচিরেই আমার অধি-

নায়কত্বে একদল দেশী সৈত্য প্রান্তত হইল। আমার ইচ্ছামত আমি ঐ সৈত্ত-দলের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিতাম এবং কোন বিপক্ষনক কার্যা উপস্থিত হইলে আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম।" \*

১৭৮০ পৃষ্টাব্দে এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ষে প্রীহট্টে প্রচুর শস্ত জন্মিয়াছিল,এমন কি লোকের গোলাগৃহ ধান্ত ধারণে সক্ষম হয় নাই। দেশের লোক উৎফুল হইল, দেশে

আনন্দ উৎসব চলিতে লাগিল, কিন্তু এ আনন্দ অচিরাৎ ভীষণ বক্সা। ঘোর নিরানন্দে পরিণত হইয়া গেল।

প্রচুর বৃষ্টি হইয়া নদীতে হঠাৎ ত্রিশ ফিট জল বৃদ্ধি পাইল, দেখিতে দেখিতে লোকের বাড়ী ঘর ডবিয়া গেল, গরু মহিষ ভাসিতে লাগিল, লোক মাচা প্রস্তুত করিয়া অনেকেই তাহাতে আশ্রয় লইল। সে এক ভীষণ দৃশ্য, লোকের আর্দ্ত-नाम, बरलत कल कल ध्विन ;-- गृष्ट প্র'ঙ্গনে সাগর তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল। সমগ্র দেশে হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল, ভীষণ বক্তা দেশটাকে একবারে ছার-থার করিল। লিওসে সাহেব লিখিয়াছেন:-

"এতদপেক্ষা ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। ভীষণ তর**ঙ্গাভিঘাতে এত** গো মহিষ প্রভৃতি অসংখ্য জীব প্রাণ হারাইতে ছিল যে,বক্ষার কোন উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব ছিল না। বিগত বংসরের অপরিমিত শস্ত্রে পরিপূর্ণ নদীতীরস্থিত ভাণ্ডার-গৃহগুলি বিশাল বন্যাম্রোতে ভাসিয়া গেল। উচ্চ ভূমিস্থিত সামান্য

<sup>&</sup>quot;Our military strength did not in general exceed one hundred effective men. The men were chiefly natives of the higher provinces but the climate of the hills was so pernicious to their health that the whole detachments were destroyed. I proposed to the Board to undertake the defence of the Province myself, at an expense far inferior to the former, with native troops formed into a militia corps. This was readily agreed to the command remained with me. and this arangment continued during my residence in this country. My corps I increased or reduced as occasion required. I accompanied them myself in every service of difficalty."

<sup>-</sup>The Lives of the Lindsays.

কতিপয় শতাগার ভিন্ন থাকিবার মধ্যে কিছুই রহিল না; রহিল কেবল দে<del>শ</del>-वाांशी शनग्ररक्ती आर्खनान। नननिरानत मर्था मान्न अन्नकष्ठे छेशविक इटेन, প্রচুর শশু ও সমৃদ্ধিপূর্ণ শ্রীহট্টভূমি তুর্ভিক্ষের করান কবলে পতিত হইন।"

"আমি নিক্লপায় হইয়া, যে সমুদায় ধান্য বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা পুনরানয়ন জন্য নৌকা পাঠাইলাম। কিয়দংশ ধান্য পুনরানীত হইল বটে কিছা গতবারের অধিকাংশ ধান্য বিনষ্ট হওয়ায় এবং এবারের ফসলও অগাধ জলে নিমগ্ন থাকায় দেশব্যাপী ভাবী চুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হুইতে অধিবাসিগণক বক্ষা করার কোন উপায়ই দৃষ্ট হইল না।"

"আমি নিজে বিষম সমস্থায় পতিত হইলাম। পূর্ব্বে 'স্থপ্রিম বোর্ডে' দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রেরণ করি বর্ত্তমানে ঠিক তাহার বিপরীত বিবরণ প্রেরণ করিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট যদিও তৎকালে সাহায্য করিতে কুঞ্চিঙ হন নাই, তথাপি এই বিবরণ তাহাদের এত অসম্ভব বোধ হইল যে, তাহারা দেশের অবস্থা জ্ঞাপন জনা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় তদস্তের জন্য পাঠাই-লেন। দে ব্যক্তি নিমুভূমির নিদারুণ হুর্গতি দেখিয়াই আমার প্রত্যেক বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিল। কাজেই গবর্ণমেন্ট বিশেষ সাহায্য করিলেন, কিছ তাহা সন্ত্বেও --বিলতে তুঃখ হয়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক দারুণ জঠর জালায় প্রাণ হারাইল।"

যখন শ্রীহট্টবাসীর এইরূপ হঃসময় উপস্থিত, তখন তাহারা আর এক সমস্তায় পড়িয়াছিল। গবর্ণর জেনাবেল ওয়াবেন হেষ্টিংসের ভারত শাসনকাল ১৭৮৫ শ্রীহট ইজারা। বৃষ্টাব্দ পর্যান্ত; তিনি নিজ প্রিয়পাত্ত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ निःश्टरक वटकत रकान रकान जिला देखात्रा निशाहिरलन। ইशास्त **পূर्व गालिक**-গণকে স্বসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ইজারাদারের গৃহীত রাজস্ব হইতে কিছু

কিছু খোরাকী মাত্র পাইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। \* লিগুলে জীবনী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্ৰীহট্ট জিলাও গলাগোবিন্দ সিংহ ইজারা নিয়াছিলেন।

এই সময় গলাগোবিন্দ সিংহ শ্রীহট্টে আগমন করেন, তদবদরে লিও সে

<sup>\*</sup> W. W. Hunter's Adessertation on landed property &c.

সাহেব ঢাকা হইয়া কিছুকালের জন্য হিন্দুস্থান দেখিতে গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ স্বয়ং শ্রীহট্ট আগমন করিয়াও রাজস্ব সংগ্রহে সম্পূর্ণ অক্তকার্য্য হইয়া
চলিয়া যান। লিগুলে সাহেব জ্ঞখন বেনারসে ছিলেন, জরুরী চিঠি দিয়া
বেনারস হইতে তাঁহাকে আনাইয়া শ্রীহট্টে পুনঃ প্রেরণ করা হয়। এই বিয়য়
লক্ষ্য করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের লোককে শাসন করিয়া, রীতিমভ
রাজস্ব সংগ্রহ করা "কালা আদমীর কান্ধ নহে।" এই অত্যন্ত্র কাল লিগুলে
সাহেব শ্রীহট্টে না খাকিলেও হামিন্টন নামে ভাঁহার এক সহকারী ইংরেজ
কর্মচারী সন্ত্রীক্ষ শ্রীহট্টে ছিলেন। হামিন্টনের স্ত্রীর পূর্ব্বে কোন ইংরেজ-মহিলা
শ্রীহট্টে আগমন করেন নাই।

লিও্দে সাহেব যথন ঢাকা গমন করেন; তথন বস্তারক্ষল অপসারিত হইয়াছিল বটে কিন্তু খালাভাবে লোকে তথনও কন্ত পাইতেছিল, আহারের অন্ত হাওবের গভীর জলে ডুব দিয়া শালুক বা নীলোৎপলের মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে সাহেব বহুলোককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে প্রত্যাগত হইয়াও শ্রীহট্টবাসী জনসাধারণের ক্লেশ অপনোদন করিতে সমর্থ হন নাই। পুর্বে পেটের কঠোর জালায় লোককে ঘাস পাতা খাইতে হইয়াছিল, পরে অয়কন্ত বিদ্রীত হইলেও শ্রীহট্টের অধিবাসীগণের ছঃখের অবসান হয় নাই। অল্লাহারের পর পূর্ণ আহার অনেকেরই অসম্ভ হইয়াছিল, তজ্জন্ত আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল।

বিপদ বিপদকে আকর্ষণ করে; এই সময় শ্রীহট্টে এক ভীষণ ছুর্যট্রা।
উপস্থিত হয়। লিগুসে সাহেব শ্রীহট্টের হিন্দুগণের নানা গুণের প্রশংসাবাদ
মোহরমের করিলেও মোসলমানদিগকে উদ্ধৃত ও অন্ময় বলিরা
হালামা। নিন্দা করিয়াছেন। তৎকালীন মোসলমানগণ ইংরেজদিগকে বিষেষ করিত, ১৭৮২ খৃষ্টান্যে মোহরম পর্ব্ব উপলক্ষে শ্রীহট্টবাসী
মোসলমানগণ এই বিষেষের প্রকাশ্য পরিচয় দিয়াছিল। শ্রীহট্টে ইংরেজ
শাসনের উচ্ছেদকল্পে তাহারা বদ্ধপরিকর হইলে যে হালমো উপস্থিত হয়,
ত্রিষয়ে লিগুসে সাহেব লিখিয়াছেন—

"মোহরম অর্থাৎ ইস্লাম ধর্মাবলমী ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক ধর্মোৎসব

সমাগত হওয়ার প্রাক্তালে একদল হিন্দু অধিবাদী আমার নিকট গোপনে এই কথা জানায় যে উৎসবে মোদলমানগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হওয়ার নিশ্চিত সংবাদ তাহারা পাইয়াছে এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদিতেই বে এই আক্রমণের প্রথম স্থচনা হইবে, তাহারও উল্লেখ করে। তত্ত্তরে, 'এইরপ উত্থানের কোন পরিচিহ্নই আজ পর্যান্ত লক্ষিত হয় নাই ও ভাহা বিশাস বোগা নহে'; এই বলিয়া আমি তাহাদিগকে বিদায় করি। আমার অধীন দৈলগণ তংকালে প্রদেশময় নানাম্বানে বিক্লিপ্ত থাকায় ৪০ বা ৫০ জনের অধিক কর্মাঠ লোক একতা করিতে পারি নাই; এই সামাল সৈম্ভবন প্রস্তুত রাখিবার জন্ম আমার রুফকায় জমাদারকে আদেশ করি।"

"উৎসব দিনে রাত্রি পাঁচ ঘটিকার পূর্ব্ব পর্যাস্ত কোন তুর্ঘটনাই ঘটে নাই। তৎপর দলে দলে হিন্দু অধিবাসীগণ ক্রত পদ বিক্ষেপে, যেন প্রাণ ভয়ে পলাইয়া আমার বাদভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দকলের গায়েই মোদল-মান অত্যাচারের চিহ্ন বিদামান, সকলেই আহত। এ দুখ্য অবলোকনে আমি কয়েক মৃহর্ত্তের জন্ম আমার প্রকোঠে প্রবেশ পূর্ব্বক পিন্তলগুলি সক্ষিত করত: প্রিয় ভূত্যের হল্তে অর্পণ করিয়া, তাহাকে অফুকণ আমার কাছে থাকিতে ও আমাকে বিপদাণন্ন দেখিলে এই পিতৃল আমার হাতে দিতে আদেশ করি। তৎপর অধারোহীর একথানা হাল্কা তরবারি হাতে লইয়া विश्रिष्ठ हरे। विनय्पत्र ममग्र हिन ना, महत्त्रत्र नानांनित्क पाखन स्ननिन्ना हिन।"

"এই नमछ रेनजरन नहेग्रा लाकन्यारदारहर मिरक व्यथनत हरेनाय। लाक मध्या मद्यस आमाद य धादेश हिन, उत्तर्भका अत्नक अधिक प्रियो আমি অবাকৃ হইলাম। আমার অগ্রসর হওয়ার সলে সঙ্গে তাহারা পশ্চাতে হটিয়া একটি পাহাড়ের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি তাহাদিগকে অব্সরণ ক্রমে পাহাড়ের শিধর দেশে উপনীত হইয়া তৎসন্মুখয় সমতক ক্ষেত্রে আমার দেনা ব্যুহ রচনা করি। তৎপর বিনা মুদ্ধে মীমাংসা সম্ভবপর कि ना जानाशकरम जानियात जन काना कमानात मह रेमन नियान हहेरड অগ্ৰবৰ্ত্তী হইয়া দেখি, জনৈক উচ্চ পদস্থ ধৰ্মধাক্ষ তিন্দত লোকের পুরোভাগে অবস্থিত। তাহার ব্যবহার অতি গর্বিত। আমি প্রধান শান্তি- রক্ষক রূপে থে তথায় তাহার সমুখীন হইয়াছি, এই কথা তাহাকে শাস্তভাবে জানাইয়া বলিলাম, 'আমি শুনিয়াছি, সহরে হাজামা হইয়াছে, আগামী কল্য তাহার বিচার করিব, আপাততঃ তোমরা অন্ত শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর, এই আমার বাসনা।'

দের বিনা বাক্যব্যয়ে তমুহুর্ত্তেই আপন অদি উত্তোলন করিল ও উচ্চকণ্ঠে বিলিয়া উঠিল 'আজ মারিবার দিন, নয় মরিবার দিন, আজ ইংরেজ রাজ্বজ্বের শেষ দিন!' এই কথার শঙ্গে সঙ্গেই সে আমার মন্তক লক্ষ্য করিয়া এক শুক্তর আঘাত করিল। \* সৌভাগ্যক্রমে ঐ আঘাত আমি স্বীয় হস্তন্থিত জরবারি ঘারা প্রত্যাখ্যান করি, অক্সথা আমার জীবন রক্ষার উপায় থাকিত না। আমার কৃষ্ণকায় ভূত্য সেই মৃহুর্ত্তেই আমার হাতে একটি পিন্তল দেয়, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা আওয়াজ করিলে সেই ধর্মবাজক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া প্রাণ হারায়। সিপাহাগণ আমার এই বিপনাগন্ন অবস্থা দৃষ্টে আমাকে সন্মুণে রাখিয়াই পশ্চাৎ হইতে শক্ষনিবাসে শুলি বর্ষণ করিতে থাকে। আমি কৃষ্ণকায় জ্বমাদার সহ ইক্সজাল প্রভাবেই যেন রক্ষা পাইয়া আপন সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম ও তৎপর 'বেয়নেট' বোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা নানাদিকে পলাইয়া গেল।"

আমি তথন বণক্ষেত্রের চতুর্দিকে নির্মাকণ করিয়া দেখিলাম, এই স্বন্ধ কাল মধ্যে কি ত্বটনাই ঘটিয়াছে; হতভাগ্য ধর্ম যাজক ত্ইটি ভ্রাতা সহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের মৃত দেহ রণভূমে বিল্টিত হইতেছে। তদীয় সহচরগণ মধ্যেও অনেকেই আহত হইয়া ভূমি শয়ায় শয়ান রহিয়াছে। এদিকে আমাদের পক্ষে একজন দিপাহী ও ছয়জন আহত হইয়াছিল। দৌভাগ্য বশতঃ তাহারা পলায়ন করে নাই, অন্যথা বছরে একটি ইংরেজও প্রাণে বাঁচিত না।

The Lives of the Lindsays.

<sup>\* &</sup>quot;He immediately drew his sword, and exclaiming with a laud voice 'This is the day to kill or die—the reign of the English is at an end!' aimed a heavy blow at my head."

>#

"আষার ইংরেজ সহকারী জীবন হারাইয়াছেন বলিয়া আমার ধারণ। ছিল; কিন্তু ভাঁহাকেও অন্তসন্ধানে পাওয়া গেল। তিনি আমার নিকটে সরল ভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সমর ক্ষেত্রের বিভীয়িকা দেখিয়া ভীত হইয়া প্রায়ন করিয়াছিলেন।"

"বিষয়টি বেরপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কর্ত্পক্ষকে উহা
জানান আমি উচিত মনে করিলাম। আমি তৎকালে অক্বিধা ভোগ
করিতেছি মনে করিয়া তাঁহারা তৎকণাং নৃতন সৈন্য প্রেরণের আমেশ
করিলেন। কিছু গোলযোগ সম্বরেই নিবৃত্ত হওয়ায় সৈন্য আনমনের
আবিশ্রক হয় নাই এবং উক্ত আদেশ রহিত হয়।"\*

লিগুদে সাহেব মোহরমের প্রসিদ্ধ হাসামার বিবরণ সকৌ জিল গবর্ণদ্ধ জেনারেসকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ভারিথের রিপোর্ট মারা জ্ঞাপন করেন। এই রিপোর্টে কয়েকটা নৃতন কথা পাওয়া যার—আক্রমণ-কারীগণ প্রথমেই দেওয়ানের বাড়ী আক্রমণ করিয়া সহরের সর্বজ্ঞ অয়িদান করিয়াছিল। সদরকাছ্নগো মহাতাব খাঁর বিষয় পূর্বের বলা গিয়াছে, ইহার পুত্র মন্থদ বধং এই সমন্ন কাছ্নগো ছিলেন। লিগুসে সাহেব প্রথমতঃ তাঁহাকে ও কোম্পানীর সিপাহীর জমাদারকে হাসামান্তলে প্রেরণ করেন; পরে সদ্ধার পূর্বে সমন্ন তিনি সৈনাসহ যোগ দেন। কোম্পানীর সিপাহীর সেনাগর মেই জমাদার এই মুদ্দে পশ্চাং নিহত হয়।

দেওয়ান মাণিকচাঁদের বিষয়ও রিপোটে উল্লেখ করা গিয়াছে, মাণিক চাঁদ তখন অতি বৃদ্ধ হটয়া পঞ্িয়াছিলেন; এই হান্সামায় তঁহার মৃত্যু

<sup>\*</sup> The Lives of the Lindsays নামক গ্রন্থে এই বিবরণ বর্ণিত আছে, এবং Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II. গ্রন্থে ইন উদ্ধৃত হইরাছে। এই অমুবাদে আমরা ১৩০০ বঙ্গান্দের 'প্রীকট্টবাসী' পরিকা প্রকাশিত প্রবন্ধ চইতে কতক সহায়তা লাভ করিয়াছি।

ক এই প্রাচীন রিপোর্ট পর পূর্তাব টীকাছলে উভ্তুত করা পেল; কীট ভাইভ হওলার যে বে ভানে জপাঠ্য হইরাছে, সেই সেই ছানে • • চিফ্ দুই মুইবে,—

पढि विनन्न क्षकान। \* अपनिक वर्तन य शकामात्र किছूकान भरत ভাঁহার যুত্য হয়, কিন্তু হালামা উপলক্ষে তাঁহার যুত্য ঘোষিত হওয়ার,

"THE HON'BLE WARREN HASTINGS

### Governor General and Members of the Supreme Couucil.

FORT WILLIAM.

"Gentlemen.

It grieves me to be under the necessity of despatching an express to acquaint you with the following particulars. For some days past since the commencement of the present festival, the Musselmen who constitute two-thirds of the inhabitants of Sylhet have shown signs of the most turbulent and unruly disposition till this day they continued assembling, in numerous bodies and being armed held consultations upon the plain. Their intentions were at first not known further than being prepared for every kind of violence -

At last they determined that the Gintoos should discontinue their religious ceremonies during the Mohorum and these harmless people were threatened with dreadful consequence if they disobeyed. Gintoos in a public body represented this to me as a grievance, they had never before experienced during the present Government petitioned for redress, I \* I could do my utmost endeavours to prevent any \* from taking place this I did to the utmost of my \* but without effect.

During the whole \* this day they continued assembling and \* proceeded to the Dewan's house of worship and insisted upon his shutting it up which he accordingly did but with this not satisfied they insisted also upon the wooden Gods being destroyed this \* was not Dewan with his priests. exposed their persons in \* of the \* Intelligence being brought me to this effect, I immediately despatched my Jemander of seapoys and the Head Canongoe both of them Musselmen to endeavour to persuade the \* to desist \* their reasoning proved in vain the

<sup>\* , &</sup>quot;A skirmish is said to have take place in town by the Mahmdans in which Manic Chand Dewan was supposed to be killed."

Hunter's statistical Accounts of Assam VOL. II. (Sylhet) P. 129.

যে করেকদিন জীবিত ছিলেন,—ভাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল !!

Zeal proceed to Hostilities \* the priest burnt the houses of worship and dragged the images in derision thro- the town still greater outrages would have been committed when I found it my duty to remain no longer inactive. With 30 seapove to-wards the close of evening I marched to the place where the mob was assembled who retired at my approach from thence to the house where I was told the Ringleaders had met; it was situated upon the top of a Hill, I myself marched at the Head of the seapoys upon my arrival at the summit I found a small body of men drawn out upon the table completely armed with swords drawn and ready for actions. These were of the priest tribe who hold large portions of land charity from Government and were surrounded by their dependents likewise armed: here I ordered the seapoys to halt and attended only with my jemander of seapoys I advanced expostulated with them respecting their mode of conduct but they were deaf to \* words . I told them that a disturbance happened of the \* nature that I presented myself before \* not as an enemy but as amediatar and \* for the present \* requested of them to lay aside their arms and \* order that a proper investigation might place; their anwser was short. we are not \* dogs of Ferengies to obey their orders saying \* \* of the Ringleaders advance and made a blow at \* with \* Tulwar this the jemander fortunately \* the second blow brought my jemander to the ground, when the seapoys in the rear pushed forward the unfortunate men mad with enthusigtic zeal now throw themselves \* upon the detachment sword in hand and before they were finally overcome desparately wounded twelve of my men. Here the disturbance ended and altho two day's of festival still remain I see no prospect of its renewal for those People who were of the most turbulent disposition are no mare, four of them fell in the action and I am happy to find that few or none but these desparadoes have suffered-

As am fully concious of having acted with the greatest \* at the same time with coolness and moderation during course of this unhappy disturbance I flatter myself my conduct will not meet your disapprobation—

Sylhet respect, Honorable Sir and Gentleman,

December 14th, 1782.

I have the honour to be, with the greatest respect, Honorable Sir and Gentleman,

your most obt. humble servent—R. L. .\*\*

এই হালামার নায়ক ধর্মধাজকের নাম কি ছিল, জানা বার না। টাহার বে তৃই ভাতার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা "পীরজালা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন; ইহাদের ডাক নাম হালা মিয়া ও মাধা মিয়া। প্রীহটের ইদ্গার ময়লানের উত্তরদিয়তী টালার উপর থাকিয়া প্রথমতঃ তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। এই টালাকে অল্যাপি লোকে হালামিয়া-নাধামিয়ার টিলা বলিয়া থাকে।

সৈয়দ বংশীয় এই সন্থান্ত ধর্মবাজকদের মৃত্যুতে মোসলমানদের মনের আক্রোশ শীব্র প্রশমিত হয় নাই। কিছু কাল পরে এক ধর্মোন্মন্ত ফকির কোন অভিযোগ সম্বন্ধে এক দর্থাস্থ দিতে লিওসে সাহেবের সহিত দেখা করিতে, চাহে। তাহার ভাব ভঙ্গীতে হামিন্টন সাহেবের মনে সন্দেহ হওয়ায় সেধরা পড়ে। তথন সেই ফকির প্রতিশোধ গ্রহণে অক্বতকার্য্য হইয়া বন্ত্রাভান্তর হইতে তীক্ষধার ছুরিকা বাহির করতঃ নিজের উদরে প্রবেশ করাইয়া আত্মহত্যা করে। এই ঘটনার পর হইতে লিও্সে সাহেব সহচর ব্যতীত নগর প্রমণে বাহির হইতেন না। \*

ইতি পূর্ব্বে থাসিয়াদের অসন্তোষের বিষয় বলা গিয়াছে, উপরোজ্ঞ থাসিয়া আক্রমণ। হাঙ্গামা নিবৃত্ত হইতে না হইতেই তাহারা পুন: উত্তেজিত হইয়া উঠে। উহারা ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এক হাবিলদারকে নিহত করে। তাহার পর ইংরেজ গারদ আক্রান্ত হয়; ইহাতে উভয় পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয়। লিগুসে সাহেবের নিজের কারবার হুলও রক্ষা পায় নাই; তাঁহার বহুতর ভূত্যকে থাসিয়ারা থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। প

পরবর্তী বর্গ সমাগমে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) প্রচুর রৃষ্টি হইল, বন্য খাসিয়াগণ পর্বত শৃক্ষ আপ্রয় করায় তাহাদের উৎপাত নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু শ্রীষ্ট্র জ্বের

পুন: বন্ধ। তলে ডুবিয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল যে, স্মরণাতীত কাল পর্যান্ত এইরূপ জলের থেলা আর দৃষ্ট হয় নাই। সহরের গৃহাদি জলমগ্ন

ইইয়া পিয়াছিল, গ্রাদি পশু ও বছতর মহয় স্লোডোমুখে ভাসিয়া

<sup>\*</sup> The Lives of the Lindsays.

<sup>†</sup> Assam District Gazetteers Vol. II. (Sylhet) Chap. II.P. 34.

গিয়াছিল। \* নেপ্টেম্বর মালে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সরমাতট পর্যান্ত ভূডাল তরক সমাকৃত্য বৃহৎ বারিধির নাায় প্রতীয়মান হইয়াছিত্য, দেশের ছই ু ভূতীয়াংশ প্র ভাসিয়া গিয়াছিল এবং নিমন্থানবাসী এক চতুর্থাংশ মহুষা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । প

পরবর্তী বর্ষে বিধাতা প্রসন্ন হইলেন, প্রচুর ধান্য হইল, বাজারে টাকার সাড়ে চারিমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতে লাগিল, চাউলের মৃন্য। লোকে খাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। টাকায় সাড়ে চারিমণ।—শেষে তাহাও লইতে ক্ৰেডাৰ অভাৰ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই বৎসরে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যুগপৎ ; ছুইটা উৎপাত উপস্থিত হয়। শ্রীহট্টের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সাহ জাতীয় রাধারাম, নবাব উপাধি ধারণ পূর্ব্বক স্বাধীনতা অবলম্বন করেন; ইহ'ার বিবরণ পূর্ব্বে ( औरटोंत रेजियुड २४ जा: २ ४ थ: ১১म व्यशादम ) वना निमाहि ।

ৰিতীয়ত: খাসিয়া অভিযান :—খাসিয়ারা ইতিপূর্বে একবার ইংরেজ গারদ আক্রমণ করিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। এই সময়ে লাউছের খাসিয়ারা নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসীদের সাহত একযোগে শ্রীহট্টের সমতল কেতে পতিত হইয়া হত্যা ও বিলুঠনে লোকের বিষম জাস উৎপাদন করিয়াছিল। তাহার৷ শ্রীহট্টের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী বংশীকুণ্ডা, রণদিঘা, সেলবরম, বেতাল, ও আটগাও আক্রমণ করিয়া প্রায় তিন শতের অধিক অধিবাসিকে বধ করে। এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রই শ্রীহটু হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়; কিন্তু পার্কভা খাসিয়ারা সৈন্য পৌছার পূর্ব্বেই পর্বতারোহণ করে। 🖇 যাহা হউক লিগুনে নাহেবের যত্নে অচিরেই শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই বংসরে লিগুনে সাহেব ছোটলেখা পরগণায় সাড়ে একুশ হাল ভূমি দেবত দান করেন। 💠 তৎপ্রদত্ত অনেক লাখেরাজ ভূমি আছে।

<sup>\*</sup> See the Collector's letter No 46, dated 25th june 1784. NO. 56 dated 18th March 1785.

the price said to be so low as barely to cover the cost of cooly hire to the bazar."—Assam District Gazetteers, Vol. II. P. 51.

Collector's letter No. 84 dated 26th October 1787.

<sup>🕂</sup> एक विद्याल विकास विकास १००२ वार १ जा मार्च अहे ज्या था हम । साहरा "কোম্পানী এস বাজ বাহাছয়" ও লিগুসে সাহেবের দক্তবত আছে /

দেশে শাস্তি হাপিত হইলে দেশের কৃষি বিষয়ে উন্নতি বিধান করে লিও্দে
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের উচ্চ ভূমি গম চাবের পক্ষে
গম ও কৃষি। অতি উপবােগী বােধ করিয়া জমিদারদিগকে গম চাবের
জন্য অন্থরােধ করেন ও পঞ্চাশ মন বীজ আনাইয়া বিতরণ করেন। সকলেই
লাগ্রহে বীজ গ্রহণ করিয়াছিল। শশু জ্মিয়াছে কি না, সাহেব ইহা জিজাানা
করিলে "উত্তম রূপে শশু জ্মিয়াছে" সর্ব্রেই এই উত্তর প্রাপ্ত হন; কিছ শর
বর্ষে জানা গেল, দেশের প্রথা ছাড়িয়া একটি লোকও নৃতন পথে অগ্রসর হয়
নাই; গমের একটি বীজও ভূমিতে উপ্ত হয় নাই!

সাহেব কফির চাষও প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দ্রবর্ত্তী স্থান 
হইতে কফির চারা আনাইয়া এক সময় আপন উদ্যান রক্ষককে দিয়াছিলেন।
এই চারা রোপিত হওয়ার পর তিনি অল্প কালের জন্য শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া
ছিলেন। প্রত্যাগমন পূর্বক বাগান দর্শনে গমন করিয়া দেখিতে পান যে
করেকটি চারা বৃহৎ ও নৃতন এবং কতকটা ক্ষুত্র। ইহার কারণ নির্ণয়ের
জন্য প্রকৃত কথা বাক্ত করিতে উদ্যান রক্ষককে বাধ্য করা হয়। সে বলে
বে, গক্ষ ও ছাগলে অনেকটা চারা নই করিয়া ফেলায় সে জক্ষণ হইতে ঐরপ
চারা আনিয়া রোপন করিয়াছে। বৃক্ষগুলি ফলবান হইলে দেখা গেল যে,
সকল বৃক্ষেই একরূপ ফল হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীহট্টের
জন্মল বভাবজাত কফি বৃক্ষ আছে; এবং শ্রীহট্টের ভূমি কফিচাবের
বোগ্য। •

শ্রীহটের জন্মলে জাহাজ নির্মাণোপযোগী কাঠের প্রাচ্র্য দৃষ্টে লিঙ্কে সাহেব ৪০০ টন বোঝাই হইভে পারে, এরপ এক জাহাজ নির্মাণ করেন; সাগরগমা জাহাল নির্মাণ ও এই জাহাজ ১৭ ফিট জল ভালিয়া চলিত। তাবতীত প্রত শিকার। তিনি ২০ খানা জাহাজের এক বহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। মস্ত্রাজে স্থর্জিক উপস্থিত হইলে চাউল বোঝাই লইয়া এই বহর মাজ্রাজ

সম্রাভি দক্ষিণ প্রীহট্টের চাকর সাহেবেরা অল্প ছল্ল কৃষির চাব করিভেছেন।
 শীহটের ইতিবৃত্ত, ভৌগলিক বৃত্তান্তের ৬র অধ্যার (৩৪ পুঃ) দেখ।

প্রেরিত হয়। তৎকালে ভারতব্যীয় স্ত্রধরণণ জাহাজ নির্দাণে সমর্থ ছিল। শ

লিও্সে সাহেব প্রায়ই শিকারে যাইতেন, এবং প্রভিবর্ষে প্রায় ৫০। ৬০ টি ব্যার বধ করিতেন। ব্যার ও মহিষের লড়াই সম্বন্ধে তিনি অভি ফুক্লর বর্ণনা করিয়াছেন তিনি একবার "কুকি পাহাড়ে" (সম্ভবতঃ প্রতাপগড় পাহাড়ে) হস্তী ধরিতে গিয়া একটি গণ্ডার বধ করেন ও একটি কুকি বালককে ধৃত করিয়া আননন। ইহার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, একটা পোষা বানর ব্যতীত আর কাহারও সংসর্গ তাহার ভাল লাগিল না এবং তাহার শিকাক্ষমতা এরূপ নিয় শ্রেণীর ছিল যে, এক বৎসরে ঐ কুকি বালক দেশীয় ভাষার একটি শব্দও শিখিতে পারে নাই; পরিশেষে একদিন সে পলাইয়া অরণ্য আশ্রয় করে।

লিগুনে সাহেব ১৭৮৯ খৃটান্বের ৩১শে জুন কার্য্যত্যাগ করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া বিলাতে গমন করেন; এই অর্থবলে তথায় তিনি "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লি ও্সে সাহেবের শাসনকালে নানাবিধ কৌতুকাবছ ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি যেমন দেশের বিজ্ঞোহ দমন ও শাস্তি স্থাপন করেন;

পুণ্যাহ। তেমনি রাজ্য আদার সম্বন্ধেও বিশেষ বন্দোবন্ত করত: রুতকার্য হন। রাজ্য আদায়ের প্রথম দিন পুণ্যাহ-পর্ক নামে খ্যাত। পুণ্যাহ নবাবি আমলের প্রথা। পুণ্যাহ-পর্কে শ্রীহট্টের প্রথম জমিদারের কপালে তিনি স্বয়ং চন্দনের ফোটা ও গলার ফুলের মালা দিতেন, তৎপরেই রাজ্য গৃহীত হইতে আরম্ভ হইত।

<sup>\*</sup> Assam District Gazetteers VOL. II. (Sylhet) Chap. V. P. 155.

<sup>া</sup> অনৈক ইংরেছ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :---

<sup>&</sup>quot;A Hundred years ago ship-building was in so excellent condition in India, that ships could be (and were) built which sailed to the Thames in company with British-built ships and under the convoy of British frigates."

े শ্রীষ্ট্ জিলার থিতা প্রগণা হইতেই এথম ভ্বন্দোবত আইভ হর, এইজন্ম রাজ্বের কাগজ পত্রে থিতা প্রগণার নাম প্রথম এবং থিতার ১নং তালুক, শ্রীষ্ট্র জিলার সমস্ত তালুকের আদি; এই জন্য থিতার ১নং তালু-কের অধিকারীই এই "ফুল চল্দন" রূপ স্থান প্রাপ্ত হইতেন। \*

ি লি গ্রে সাহেবের সময়ে শাসন ব। ফৌজনার। বিচার ভার মোসলমান ফৌজনারের উপর থাঞিলেও, তিনি বিচার কার্য্যে বিশেষ মনেংযোগ ও

ছল ও দৃষ্টি রাখিতেন। তথন বিচার কার্য্যে সত্যাসত্য ছান্থ-পনীকা। নির্ণয় করা যে স্থলে কঠিন হইয়া উঠিত, সে স্থলে জল বা অগ্নি পরীক্ষা গৃহীত হইত। একদা জল পরীক্ষা উপস্থিত হইলে তাঁহার সাক্ষাতে তুই ব্যক্তি জলে ডুব দেয়, কতক সময় পরে তাহারা ভাসিয়া উঠে, ও তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি নিরাপত্তিতে আপন অপরাধ ছীকার করে। এতদৃষ্টে সাহেব বিশ্বিত হইলেও তিনি ক্রমশঃ এ প্রথা উঠাইয়া দিতে যত্ন করেন। শ

শ্রীহট্টের লোককে তিনি 'মামলাবাছ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মোকদ্মার মধ্যে শতকর। ৯০টি "হদশিকস্ত" বা দীমা বাতারের জল্ঞ ছইত। তিনি পোলিশ ও দেওয়ানী বিভাগেরও সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় সতীদাহ প্রচলিত ছিল, শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সতীগণ মৃত পতির চিতাগ্লিতে আত্মপ্রাণ আছতি দিতেন। লিও্লে সাহেব তাঁহার সময়ের সতীদাহের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা বংশ-বৃত্তান্ত ভাগে তাহা বর্ণনা করিব।

শ্রীহট্টের মোদলনানদিগকে তিনি উদ্ধত, অশাদিত ও জিঘাংদা পরায়ণ

<sup>,</sup> এই সমানিত ব্ংশের অবস্থা কালক্রমে তীন হটরা পড়ে এবং তবংশীর এক ব্যক্তি

 অবিষয়ে অবিশাস করিয়া থিতা চটতে উঠিয়া সেই স্থানে গিয়া বাস করেম।

 বর্তমানে এই বংশে প্রীযুক্ত গোকুল নাথ চৌধুরী জীবিত আছেন।

<sup>†</sup> Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II. (Sylhet.) P. 113.

ব্রিরাছেন: বাস্তবিক তথকালের মোদলমান সমাঞ্জ ইংরেজ বিভেম পৌৰৰ করিতেন। ঞীহটের দৈবদ উল্লানামক ব্যক্তির रेमचन खेळाड কার্যাভংগরতা এই কথার অসম্ভ উদাহরণ। অধাবসার। পূর্বক্থিত মোহরমের হাসামায় যে সকল লোক নিহত হয়, সৈয়দ উল্লার পিতা তর্মাে একজন। বালক সৈয়দ উলাও যুদ্ধক্ষেত্র উপস্থিত ছিল। লি গুনে পাছেব ভারতবর্গ ত্যাগ করিয়া বিলাতে চলিয়া বাওয়ার অনেক পরে এই বালক বয়:প্রাপ্ত হয় 'এবং সে প্রতিশোধ গ্রহণ জন্ম উন্মন্ত হইয়া উঠে। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া বিলাতগামী কোন জাহাজের त्रमाधारकत कृटलात भाग धर्ग करता त्रमाधारकत नाम भिः अमे, हैनि শিওবে নাহেবের প্রতিবাদী ছিলেন। দৈয়দ উল্লা ইহার দলে ইংলঙে গিয়া পিতৃহস্তাকে খুঁজিতে থাকে। একদা লিগুনে সাহেবের শহিত পর্বে সাক্ষাৎ হইলে সে তংগরিধানেই তাঁহারই সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। শিশুসে সাহেব নিজের পরিচয় দিলে সে বলিয়া উঠিল,—"কি তুমিই আমাদের পীরজানানিগকে ও আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিরাছিলে ?" লিও নে সাহেৰ আরক্তলোচন, জিঘাংসা পরায়ণ সেই যুবককে মিষ্ট বাক্ষ্যে বুঝাইলেন त्य. ইहाट्ड ठाँहात कान्छ लाग किन ना। ७४न त्महे वीत्रक्रमत नतन যুবক অকর্পটে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, ক্রেটী স্বীকার করে। লিগুনে সাহেৰ শ্ৰীহট্টবাসীর প্রকৃতি ভালরূপে জানিতেন। এই যুবক তাঁছাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে এইট হইতে ইংল্পে গমন করিৱাভিল কিছু যথন সে সাহেবকৈ নিৰ্দোষ জানিয়া প্ৰতিনিবৃত্ত হইল, তখন সাহেবঙ ভাছাকে আদরের সৃহিত আশ্রয় দিলেন; ইহার প্রতি তিনি আর অন্ত্রমাত্র অবিধাপ পোষণ করেন নাই। অনেকের নিষেধ অগ্রান্থ করিয়াও তিনি ইহাকে পাচকের কার্ব্যে নিযুক্ত করেন; সে প্রাচ্য প্রণালীর তরকারি যোগে এক दिन। नारहरवर बन्न बाग श्रवा करिए। नारहर विनार शिवास জীহট্টবাসীর প্রতি মমতা শৃক্ত হইতে পারেন নাই; ভিনি পূর্ব্ব কর্মচারীদের

<sup>\*</sup> The Lives of the Lindsays VOL. III, PP 215-217.

নিকট পত্র-লিধিরা তথনও শ্রীহট্টের সংবাদ শ্বকাত ক্ইতেন। তথনকার ভারত প্রবাদী ইংরেজগণ প্রায়ই এইরূপ সন্ত্রদয় ছিলেন এবং সহদয়তার জন্মই তাঁহারা ভারতবাদীর শ্রন্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

## षिठों <u>य</u> अक्षाय — न मना वत्नावस ।

লিগুনে সাথেবের পরে জন উইলিস্ (John Willis) সাহেক শ্রীহটের ব্লেসিডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। সর্বসাধার্ণের নিকট তিনি "দেশার জন্স বাহাছর" এই উপ্লাধিতে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮৯ এখুটান্দ হইতে ১৭৯৬ খুটান্দ পর্যন্ত তাহার কার্যাকাল। শ্রীহট্টে আসিয়াই প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি শ্রীহট্টের জেইল নির্মাণ করেন।

১৭০৮ খৃষ্টাব্দের শ্বেষ সময় এক ত্র্যটনার স্কুচনা হয়; গন্ধারিংহ নামকএক দক্ষ্য থাসিয়াদের যোগে ইছামতি থানা ও বাজার লুঠন ও তত্ততা;
, গঙ্গা সিংহের তানেক ব্যক্তিকে নিহত করে। অনুসদ্ধানে,জানাদৌরাস্ক্যা, যায় যে, অধিবাসিদিগকে, শুধু মংস্ত ও ত্রকারি খাইয়া প্রাপ্ধারণ করিতে হইতেছে।

উইলিস্ সাহেব এ বিশ্লব্যে অবহেলা করা অসকত মনে করিলোন, তিন্
১৭৮০ খৃষ্টাব্যের জ্লাই মানেই খাদিয়া পর্যতের পাদস্থিত পাঞ্যাতে এক
দল নৈক্ত পাঠাইলেন।, খাদিয়ারা ইহাতে ভীত হইল না, তাহারা ঐ স্থান
আফুমণ পূর্ব্যক বহু সম্লান্ত ব্যক্তিকে নিহত করিল। প্রথমেই থানাদার
স্থাত্য মুখে পতিত হইলেন; তুইজ্বন ইংরেজ সওদাগর বহু কটে রক্ষা
পাইলেন। এই সংবাদ কলিকাভায় প্রোরণ করা হয়, এবং লেপ্টনাট্
চিপের অধিনায়কত্যে নুতন এক দল নৈক্ত প্রেরিত হয়। লেপ্টনাট্
চিপের অধিনায়কত্যে নুতন এক দল নৈক্ত প্রেরিত হয়। লেপ্টনাট্
ভিপের অধিনায়কত্যে নুতন করা না হয়; মৃদ্ধাবে যাহাতে কার্য্য দিল্ধ হয়,

তাহাই কর্ত্তব্য হইবে। বস্তুতঃ বিনা বক্তপাতেই পাণ্ডুয়া পুনরাধিক্ত হইয়াছিল।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উইলিস্ সাহেব সমগ্র প্রীষ্ট জিলার লোক সংখ্যাও গ্রহণ করেন। তাহাতে দেখা গেল, প্রীহট্টের অধিবাসী সংখ্যা ৪৯২৯৪৫ জন হিতকর জন মাত্র; তর্মধ্যে সহরেই ৭৫২৮২ জন অধিবাসী। কার্য। এই সংখ্যা প্রকৃত জনসংখ্যাপেকা। অনেক ন্যান \* হইলেজ, পরর্বতী বক্তা ও রোগ জনিত মৃত্যুই সংখ্যা-হাসের কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। উইলিস, সাহেব এই সনেই একজন স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক

শ্রীহট্টে আনয়ন জন্ম কর্ত্তপক্ষকে লিখিয়াছিলেন।

পূর্ববর্তী রেসিডেডটের সময় প্লাবনে শ্রীহট্টের বেরূপ ক্ষতি সাধিত হয়ৢ, তাহার নিরাকরণ কল্পেও উইলিস্ সাহেব চেষ্টার ফ্রটি করেন নাই। সরমা নদার তীরদেশ স্বভাবতঃ নিম বলিয়া বর্ষাকালে তীরভূমি প্রায়শঃ পরিপ্লাবিত হইত। হিন্দুরাজাদের আমলের বহু প্রাচীন একটা বাঁধ স্বরমার তীরদেশ দিয়া ছিল; ঐ প্রাচীন বাঁধ সম্পূর্ণ অকর্মণ্য অদৃষ্ঠ প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা মেরামতের জন্ম আট হাজার টাকা মঞ্বুর হইয়াছিল; উইলিস্ সাহেব: ১৭৯০ হুটালে স্বরমা তীরে প্রায় একশন্ত মাইল দীর্ঘ বাঁধ প্রস্তুত ক্রিয়া লোক-ক্রেশ বারণ করেন।

উইলিস্ সাহেব শ্রীহট্টে আসিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপদেশাহুসারে শেব কাহুনগো জ্বিপ আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে সদর ও জিলা জ্বিপ। কাহুনগো মহুদে ব্থ্তের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহার কার্যকাল অস্তে কিছু দিনের জন্ম কাহুনগো পদ উঠিয়া যায়'

<sup>\* &</sup>quot;The figures were evidently very much below the mark." &c.—,
Assam District Gazetteers Vol. II. P. 65.

প্রথমোক সংখ্যার মধ্যে ১৮৮২৪৫ পুর্, ১৬৪৩৮১ স্ত্রী, এবং ১৪০৩১৯ শিশু গণিক
ইইয়াছিল। তমধ্যে সহরের জন সংখ্যাই অধিক ছিল।

এবং ভংছুদে ওবলাদারগণ নিষ্ক্ত হম ; ইহানা চৌধুৰীদের নিকট হইডে রাজব সংগ্রহ করিতেন। \* উইলিস্ সাহেব ২৭০০ ধৃষ্টাবে করিণ কার্য সমাধা করেন।

বিশ্বের অপরাপর স্থানে বেমন চৌধুরীদের নামে জরিপ হর, এই উদহরপ না হইরা গোল প্রজাদের নামে হইরাছিল। শ এই জরিশে এইউ জিলার ২১০০ বর্গ মাইল ভূমি পরিমাণিত হর। জরিপ করিবার কালে কাহনগোগণ ও মোনলমান অধিবাসিগণ নানারপে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল। ৪ স্বতঃপর ভূমি বন্দোরন্তের প্রস্তাব হইলে উইলিন নাহেব কাহণগোগ। পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্রক মনে করেন। ভূতপূর্ব্ব কাহনগো মহুলবখতের আতা গোলাম গালীর পুত্র মোহস্থদ বখ্ত মন্ত্র্মদারকে ১৭৯৩ খুটান্দে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ইনিই প্রহারের শেব কাহ্নগো; দশননা বন্দোবন্তের পর এই পদ একবারে উরিয়া যার। মীর থা হইতে মোহস্থদ বখত পর্যান্ত ০৩০ বংনর থক্কই বংশীর বক্তিগণই প্রহাত্তির গৌরব ক্লনক নদর কাহ্নগো পদের দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন।

লর্জ কর্ণগুরালিনের পূর্বের প্রয়াশ: জমিলারি নিলাম হইত, রাজকর্মচারিগণ
দশসনা উহা ক্রন্থ করিতেন; প্রজাদের উপর ভাহাদের
বন্দোবত। মায়া দয়া দেখা বাইত না, রাজত আহাতে গ্রন্থনেম্টেরও বিলক্ষণ অস্থবিধা হইত; এই সকল অনিষ্ট সংশোধনার্থে লর্ড

<sup>\* &</sup>quot;Under British Government, Canangoes were abolished for a time and Wahdadars appointed over the Choudhuris. Canangoes were again employed for a short time previous to the deceunial settlement."—Dacca Blue Book. P. 292.

<sup>† &</sup>quot;He did not, as in most of the other districts of Bengal, enter into engagements with the chaudris or land revenue collectors, but settlement was as a rule made direct with the actual cultivators of the soil."

Assam District Gazetteers VOL. II, Chap. VII, P. 214.

<sup>§</sup> Collector's letter to the Governor General and Members of the Supreme council, No. 119, dated 24th February 1760.

কর্ণ ওয়ালিস্ দশ বংসর স্যাদে একটি বন্দোবত করেম; তাহাই টিরছারী ক্রেশ গণ্য হইবার অন্ত বিলাভের কর্ত্পক্ষের নিকট লিখেন; কোশানীর অধ্যক্ষেরা সেই প্রত্যাব অন্ত্রোদন করিলে, তাহাই চিরছারী বন্দোবত বনিরা গণ্য হয়। এই বন্দোবত অন্ত্রারে মিরাশদারগণ ভূমির অধিকারী হইলেন, তাহাদের সহিত রাজবের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিরা গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিলেন হে, ভ্রিব্যতে সে রাজস্ব কথনও বর্দ্ধিত করা হইবে না।

জন উইলিসও জরিগ শেষ করিয়া, শ্রীহট্টে ২৬০৯৩টি মহালে ৩,১৬,৯১১২টাকা রাজস্ব নির্দারণ পূর্বাক দশ বংসরের জন্ত বন্দোবত দিয়াহিলেন। তৎকালে শ্রীহট্ট জিলায় এক বাণিয়াচঙ্গের অধিপতি ব্যতীত প্রকৃত জমিলার পদবাচ্য কেই ছিলেন না, \* অধিকাংশ ভূমিই জোভদথলকারদের সহিত বন্দোবত্ত করা হয়। পরে ইংলগু হইতে মঞ্চুরি হকুম আসিলে এই দশসনা বন্দোবত্তই চিরস্থায়ী বন্দোবত্তে পরিণত হয়। ১৭৯৩ গৃষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ্চ এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। এই বিজ্ঞাপনই আইনে পরিণত হয়য়া "১৭৯৩ ইং ১ আইন" নামে খ্যাত হয়; এবং উক্ত চিরস্থায়ী মহাল গলি "দশসনা" মহাল নামেই আখ্যাত হয়য়া থাকে।

এই সময় উইলিস সাহেব শ্রীহট্টবাসী একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সহারতা প্রাপ্ত হইরাছিলেন, ইহার নাম লালা আনন্দ রাম। প্রসিদ্ধ ফরহাদ ধার পুলেম পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, গোয়ালিছড়ার পূর্ব্বজীরে ইহার বাড়ীর ভয়াবশেব এখনও লক্ষিত হয়। লাল। আনন্দরাম শ্রীহট্টের সাহু বংশীয় ছিলেন। শ্রীহট্টের দশসনা মহাল সমূহের উপর যে জমা ধার্য হয়, লালা আনন্দ রাম কর্ত্বই তাহা নির্দ্ধারিত হইরাছিল।

রাজ্য আনারের স্থবিধার জন্ত এই সময় শ্রীহট্ট জিলার দণটি কেব্র স্থাপিত হয়, এই কেব্রু সমূহও 'জিলা' বলিয়া খ্যান্ত। তথনও প্রীহট্টে নবাৰি আমলের

<sup>&</sup>quot;the only zeminder known by that name, being the owner of Baniachung. At the time of the Permanent settlement, the actual occupiers of the land and not the Choudhuris were selected as the persons with whom the settlement was made "

Hunter's Statistical Accounts of Assam Vol. 11, (Sylhet) P. 117.

নির্বিষ্ট ১৯৪ টি পরগঞ্জ ছিলা। এই সময় লক্ষ্যপুর তাঁকার রাজস্থ বিষ্ঠাপ ্হইতে পথক হইয়া শ্ৰীহট্টের কালেক্টরী ভুক্ত হয়। \* এই জিলা গুলির নাম ব্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১০ম অধ্যায়ে লিখিত হইমাছে। 🕇 প্রত্যেক। জিলায় এক এক জন স্থানীয় কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

-জ্বন উইলিসের সময় যে সকল মহাল বন্দোবন্ত হয়, পরবর্তী কালে · ভন্নতীত চিরস্তায়ী মহাল সংখ্যা আরও অনেক বন্ধিত হয়। ঐ সমরকার অনেক নেবত্ত, ব্রন্ধত, চেবাগী, মুদতমাস, থানেবাড়ী, নানকার প্রভৃতি নিষ্কর মহালে পরে জমা ধার্যা হইয়া সকর চিরস্থায়ী মহালের সংখ্যা বর্দ্ধিত করে. ভবিবরণ পরে কথিত হইবে।

জন উইলিস সাহেবের প্রত্যেক শুভামুষ্ঠানেই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শাহ-জলালের দর্যার বড় মসজিদ গুহের সমু্থ পার্যস্থ ফরাসীর ছোট প্রার্থনাগারটি তিনি নিজ বায়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ৫ থাহার সময় শ্রীহটে একজন ফরাসী অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যক্তির নাম ডিকেম্পিনী (M. Dechaimpigny) ছিল; সে ১৭৮৬ গৃষ্টান্দ হইতে শ্রীহট্টে বসবাস করিতেছিল। লিও সে সাহেবের সময়ে এই ব্যক্তি কোনব্রপ অশিষ্ট ব্যবহার করে নাই, কিন্তু এই সময়ে, সে যথার্থ স্বরূপ প্রঞ্জীত করিমাছিল। মে এক খণ্ড ভূমি ক্রন্ন করে: বিক্রেতার উহাতে প্রকৃত

\* "Mr. Willis' time the District was divided into ten zillas Containing 164 parganas. Laskarpur which was transferred from Dacca between 1789 and 1793.

Dacca blue book, P. 291.

†· শ্রীসটের ইতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১০ম অধ্যায়ে জয়স্তীয়াও একটি জিলা রূপে লিখিভ হইরাছে। জরম্ভীয়ার ৩০ টি চিক্সায়ী মহাল থাকিলেও, জরম্ভীয়া ইহার করেক বংসর পরে বৃটিশ শাসনাধীন হইয়া এলাম মহালে গণ্য হয়।

প্রত্যেক জিলার স্থানীয় কর্মচারীই 'জিলাদার' নামে খ্যাত। জিলাদারগণ তহৰীলদারের व्यक्षेत्र-कर्यहादी ।

<sup>†</sup> The Assam District Gaxetteers VOL. II, Chap. III, P. 82.

TANK SOFFIEE!

শ্ব ছিল কিনা বলা যায় নাল পাবৰ্ণনেন্টের অনুমতি নালেইয়াই এ নিন্দেশী ব্যক্তি উক্ত ভূমিতে এক বাস্থা (গৃহ-) প্রস্তুত করিতে আরুক্ত করে: এবং নানারূপ আইন-বিগহিত কার্যা করিতে থাকে। দেশ মাহার ক্রাক্তি নিরক্ত হইত; তাহাকেই ক্রেদ, অর্থাও বা বন্দী করিত। একদা এক তাল্কদারকে বন্দী করা হয়, উইলিস সাহেব ইহা ক্রানিতে পাব্লিয়া, তাহাকে মুক্ত দিতে অনুমতি করেন। ফরাসী স্পাইরপে বলে যে স্বেশনেন্টের প্রস্তুত্ব নিদ্ধে আদেশ শুনিতে বাধা নহে। এই সময় স্থাধীন থাসিয়া সন্ধারের: সহিত সে সমন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। এই ত্রিকৃত্ত বাজির সমুক্ত বিপ্রক বিজ্ঞানা প্রায় মান তবে মুখন তাহার স্বদেশে ঘোরতর বিপ্রক (ক্রেক্ড রিশ্রভিল্উশন্ত) উপন্থিত হয়, তথ্ন সম্ভবতঃ সৈ দেশে চলিয়া।

ः জন হিতৈথী জন উইলিদ সাহেব দশসনা বন্দোবত্তের কার্য্য সমাধা ক্রিয়া প্রীহট্ট হইতে চলিয়া ধান।

লত ওকর্ণওয়ালিস ১৭২৩ বৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে সার জন শৌরণ গ্রুগর জেনারল রূপে আগমন করেন, তংপর মার্কৃইস মূব ওয়েলেশনী

ছংপরিবর্ত্তী ১৭৯৮ ছইতে ১৮০৫ গৃষ্টান্দ পর্যন্ত ভারত শাসনকর্ত্তগণ। শাসন করেন। প্রীহট্টর এই সময়কার কালেক্টরগণ মধেন—জন উইলিস ১৭৯০ গৃষ্টান্দে প্রীহট্ট ত্যাগ করিলে, জে, আর, নিটী (মতান্তরে জে, আর, বানটী) সাহেব অল্প করেক মাসের জন্ম কালেক্টর্কণ করেন। উইলিসের পর আর রেসিডেণ্ট পদের্ক নাম ভানা যায়ন না। নিটা বা বানটা সাহেব প্রীহট্টে নিজন্তায়ে একটি শড়ন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তংপর ১৭৯৪ গৃষ্টান্দের জাম্যারী মাসে এইচ, লঙ্গ (H. Lodge) সাহেব প্রীহট্টে আগম্ন করিয়া চারি বংসর কাল অবস্থিতি করেন। কলিকাতা হইতে প্রীহট্ট আগমনের জন্ম তিনি ১০৬১, টাকা এলাওয়েল স্বরূপ গ্রেণ্টে ইইতে আলায় করেন বলিয়া উক্ত আছে। লজ সাহেব নিটা ক্বড় শড়কটি নিক্ক বায়ে মেরামত করাইয়া ভিলেন।

লম্ম সাহেৰ চলিৱা গেলে মি: আমৃটী ( J. Amuty ) সাহেৰ ১৭৯৭ খাষ্টাব্দের স্বাস্থরারী মানের শেষভাগে শ্রীহট্টে আসিয়া পৌছেন। তথন **औरटो भागान अरा**पित भवशा जान हिन ना, भागूने नाट्टर এकि ইটকালয় প্রস্তুত করেন। তাঁহার রিপোর্ট ইইতে সানা যায় যে গুদাম গৃহের স্থার, তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এক ইটকালয়ের একাংশে কাগল পত্র রক্ষিত হইত, একটি বাংলাতে মোহরেরগণ কান্ধ করিত ও অপরটিতে বিচার হইত। কালেক্টরের রিপোর্ট প্রাপ্তে সারজন শোর শ্রীহট্টে একটি - উৎকৃষ্ট অ্টালিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রত্যুত্তরে আমৃটী সাহেব জ্ঞাপন করেন যে চারিটি প্রকোষ্ট ও উত্তর দক্ষিণ দিকে বারান্দা সমষ্টিত একটি ভাল দালান দল হাজার টাকার কমে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। এই প্রস্তাবাহুদারে পরে একটি মালান প্রস্তুত করা হয়।

আমৃতীর সময় (আহমারী-১৭৯৮ খঃ) উৎকৃষ্ট চাউলের মণ বাজারে বার আনাতে বিক্রয় হইত। ১৮০০ ধৃষ্টাব্দে তিনি সহরে গৃহকর স্থাপন कतिएउ हेक्हा करवन ; गर्गनाय कमवा खीहरहे ७১२२० थाना गृह खांछ ১০৬৬१ ও ভাহাদের বাবহার্যা নৌকার সংখ্যা ২৩০০০ খানা হয়। ঐ সময় তালুকদারদের সংখ্যা ২৭০০০ ছিল। প

ইতিপূর্বে 🖇 বদরপুর ছর্গের কথা নিখিত হুইয়াছে, ভাহাতে বন্ধাক্ষরে অৰিত একখানা শাসনপত্ৰ পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে ''১২০৭ সাল' "বদরপুর" "কাপ্তান" "একুরাক" এই কয়েকটি শব্দ ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না। 4 বদরপুর তুর্গ আমুটীর সময় নির্মিত হয় বলিয়া অনুমিত।

<sup>\*</sup> Assam District Gazetteers VOL. II, Chap. VI, P. 197.

<sup>†</sup> W. Hamilton's East India Gazetteers VOL. II, P. 558.

<sup>🙎 🏻</sup> প্রীষ্ট্রের ইভিবৃত্ত ২য় ভাগে ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

<sup>‡</sup> Report on the Progress of the Historical Researches in Assam 1897. P. 10.

প্রীষ্টের কালেক্টরীতে প্রাচীন সনদের করেকটি নকল বহি আছে, ঐ সকল বছির পত্তে পত্তে আমৃটি সাহেবের দত্তবিত দৃষ্ট হয়।

আমৃতি সাহেব ১৮০৩ বৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে প্রীহট্ট পরিত্যাপ করিলে লেইরি (J. W. Leiry) সাহেব তিন মাসের জন্ম প্রীহট্টে আগমন করেন; তৎপর মলিং (C. S. Maling—মতান্তরে মরিং) সাহেবের শাসনকাল; ইনি ১৮০৭ বৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাদ পর্যন্ত কার্য্য করেন। মলিজের পরি মরগান (P. Morgan) সাহেব এক মাসের জন্ম প্রীহট্টে আগমন করেন; তৎপর ফ্রেক্ (J. French.) সাহেব দশমাসের জন্ম কালেক্টর নিযুক্ত হন; তথার পরে মেক্স্রেল সাহেব প্রীহট্টে প্রত্যাগমন করেন ও প্রায় তিন বৎসর অবহিতি করেন। তিনি তিন মাসের জন্ম স্থানান্তরে গমন করিলে মেক্ নবল (J. W. Machable) সাহেব প্রীহট্টে প্রেরিত হন; তৎপরে ক্রেক্ সাহেব প্রায়মন করিয়া ১৮১৮ বৃষ্টাব্দের ৬ই জুন পর্যন্ত একাজনে ছন্ম বংসর কার্যা করেন। তৎপরে টমাস বার্গহাম (Thomas Burnhum) এবং তাহার পরে ওয়ার্ড (J. P. Ward) সাহেব কালেক্টর নিযুক্ত হন; ওয়ার্ড সাহেব ১৮২০ বৃষ্টাব্দের।

চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ধের সময় শীহটের অনেকস্থল অনাবাদ ও অঞ্চলপূর্ণ তুর্গম থাকায় জরিপ কার্য্য স্থচারুত্রপে হইতে পারে নাই, এই জরিপ ধারা ভূমির হস্তবোধ জরিপ। পরিমাণ মোটামোটি জানা গিয়াছিল; সেই জরিপ হস্ত-(১৭৮৮—১৭৯০) বোধ জরিপ নামে খ্যাত। হস্তবোধের জরিপ অনেক স্থলে ওলা নহে বলিয়া স্বয়ং উইলিস্ সাহেবই রিপোট করিয়াছিলেন। শ হস্ত-বোধের জরিপি জমিই "দশসনা" মহাল ভূক্ত হইয়াছিল।

Assam District Gazetteers VOL. II, (Sylhet) Chap. VIE P. 215.

শ্রীহটের কালেক্টরগণের ক্রমান্ত্রায়ী নাম ও শাসনকালের নির্দেশ (২য় ভা: ৫ম খ: ১৷২ ম: উল্লেখিত ) জ—পরিশিষ্ট দেব।

<sup>† &</sup>quot;The chittas purport to show the boundary of each cetate, but these boundaries are often of a vague and useless character, and some of the estates are simply said to be bounded by 'hills' or 'jungle'.'

দশসনা মহালের অভিরিক্ত অনেক ভূমিই শ্রীহটে ছিল, এবং পর্ব্বসাধারণে বিনা রাজত্বে তাহা ভোগ করিভেছিল, এই সমন্ত ভূমির অন্তসদ্ধানার্থে সদর বোর্ড ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আদেশ করেন। তদমুসারে শ্রীহটের এলাম অমি। কালেক্টর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া পাটওয়ারিগণ দশসনা মহালের অন্তর্গত উক্ত ভূমির আন্তমানিক মৌজাওয়ারি দাখিল করিলে, কালেক্টর সাহেব এই মর্শ্বে এলাম বা এতেলা নামা জারি করেন বে, পাটওয়ারিদের দাখিল মৌজাওয়ারির প্রতি কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা যেন উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কার্য এই পর্যান্তই মাত্র হইল। এলাম বা এতেলানামা জারি হইয়া কার্য্য স্থগিত হওয়ায় এই অতিরিক্ত ভূমি

হাল অর্থে বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে অর্থাৎ দশসনা বন্দোবস্তের পরে এই সময়ে (১৮০৭ খৃষ্টান্দ ছইতে ১৮১২ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত ) এইরূপ অনেক নৃতন আবাদি ভূমি হালাবাদি মুমাদি প্রভৃতি চিরন্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, এই সকল তালুক চিরন্থায়ী মহাল। "হালাবাদি মুমাদি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে; ইহাদের সংখ্যা ৫০০ এবং রাজন্ব ২৮০৮, টাকা।

পরে এলাম ভূমি নামে অভিহিত হয়। ১৮০৪ খুষ্টাব্দে এই ভূমির কিয়দংশ

अनिः माट्य कर्जुक हित्रश्राशीक्राल "हानावामि" नाटम वटनावछ इय ।

থাস হালাবাদি— এই নামে আর এক শ্রেণীর চিরস্থায়ী মহাল শ্রীহট্টে আছে; এই মহালগুলিও হালাবাদি মুমাদি শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, পরে রাজস্ব বাকিতে নিলাম হইলে, গবর্ণমেন্ট স্বয়ং ক্রয়় করতঃ সেই নির্দিষ্ট থাজানার উপর অপরের নিকট বিক্রয় করেন। এই মহালগুলি গ্রন্থেন্টের থাস বা নিজস্ব হইয়াছিল মলিয়া "ধাস হালাবাদি" নামে ধ্যাত; এইরূপ মহালের সংখ্যা ১৫ এবং রাজস্ব ১৩২৮ টাকা।

খাদ মুমাদি—শ্রীহট্টে এই নামে এক শ্রেণীর চিরস্থায়ী মহাল আছে। এগুলি প্রকৃত দশদনা মহাল ছিল এবং পরে ইহাও খাজানা বাকিতে নিলাম হইয়া গেলে শ্বয়ং গ্রব্যেণ্ট ক্রয় করেন এবং নির্দিষ্ট জ্বমার উপর অপবের নিকট বিক্রয় করেন। এইরূপ মহালের সংখ্যা ৪৬৪টি এবং রাজ্যর ৬০৪০ টাকা।

ক্তি এইছপ মহালের ভূমির পরিমাণ নির্দেশক হালাবাদি জরিপ ইহার

আট বংসর পরে আরম্ভ হইরা কিছুদিন হুগিড থাকে ও তাহার হুই বংসর পরে পুনর্কার আরম্ভ হইরা জ্বিপ হয়।

বাজেরাফ্ তি মুমাদি—এইটে বাজেরাফ্ তি মুমাদি নামে আর এক শ্রেণীর চিরস্থায়ী মহাল আছে, তাহা ১৮১৯ গৃষ্টাবের ২ আইন মতে বাজেরাফ্ ও সরকারী অভ সাব্যন্ত হইয়া পরে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত দেওয়া হইয়াছে; এই সকল মহাল "বাজেরাফ্ তি মুমাদি" নামে ক্থিত হইয়া থাকে।

বাজেয়াক্তি মুমাদি মহাদের মোট সংখ্যা ৫০৯৯৪ টি এবং রাজক ৩৬৭৬৬০ টাকা। বাজেয়াক্তি মহাল অনেকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, এই সকল মহাদের মধ্যে ৩৬টি প্রধান।\*

ৰাজেরাফ্তি ৩৬ টি প্রধান মহালের নামতন্ত্, সংখ্যা ও রাজক পরিষাণ নিয়ে
লিখিত হইল :---

| नाम ।                                                     | मः च्या ।  | রাজস্ব।                 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| ১ দেবোত্তর (দেবত্র)দেবোদ্দেশে বে ভূমি দাতব্য              |            | টাকা।                   |
| হইয়াছিল।                                                 | 4•78       | <b>२०,</b> ৮৪१          |
| ২ ব্ৰহ্মোক্তর ( ব্ৰহ্মত্ৰ )—ব্ৰাহ্মণের ভৱণ পোবণাৰ্থ       |            |                         |
| দাভব্য ভূমি।                                              | 427•       | 1.78                    |
| ৩ চের।গী—মসজিদ ও কবরাদিতে চেরাগ বা প্রদীপ দেওয়ার         |            |                         |
| ৰায় নিৰ্বাহাৰ্থ দাভব্য ভূমি।                             | <b>***</b> | ···                     |
| ৪ মুদভমাণ—মোলা ও ছাত্রগণের জব্ম বে ভূমি দেওরা             | ,          | •                       |
| হইরাছিল।                                                  | ansh.      | <b>3</b> 4, <b>26</b> 5 |
| ৫ শির্ন্ধি—মোসলমান পীরের সেবাব্যথ নির্ব্বাহার্থ দাভব্য    |            |                         |
| ভূষি।                                                     | 83         | . 25                    |
| 🌣 ক্লিণা—বিশেষ করেক মোসলমান পরিবারের জীবিকা               |            |                         |
| নির্মাহের বস দাতব্য ভূমি।                                 | *8¢        | 41                      |
| ९ बादम्मस्य विकिৎमानाददर्गुवाद निर्द्धाशर्थ नाष्टवा स्थि। | €8         | . >>                    |
| ৮ তোপখানানবাবি আমলে সেনা নিবাসের অভ                       |            | ,                       |
| ঞাৰত কৃষি।                                                | 250        |                         |

्रिक्ष न्यारहान्त्रत्व नम्रत्व जीवहे नहरत शृहकत्व <del>पालाव हरे</del>रण व्यातक हत्। ১৮১১ वृष्टोत्क नहरत ১००२৮ थाना शृटह त्यां २२५ हिन्का जानाव

| नाम ।                                                                                                                        | <b>मश्ब</b> ग । | श्वेषाय ।      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Taken Company and all the second                                                                                             | 7 127 121       | U VIII         |
| <ul> <li>বংগা—বিশের কার্য্যে পুরক্ষার স্বরূপ প্রদত্ত ভূমি।</li> <li>কারগীর—মৃত্তিগণকে ব্যবস্থাদানের ক্লন্ত বেতনের</li> </ul> | -3¢             | , <b>64</b> ,  |
| পরিবর্ত্তে প্রদত্ত ভূমি।                                                                                                     |                 | ২ <b>૧</b> ૭   |
| সাস্থ্য এন ও ভূনি ।<br>১১ মোদরসা—সম্লাট কর্তৃক শিক্ষা-বায় নির্বাহার্থ প্রদন্ত                                               | ٦               | (10            |
| ত্র বেশান্ত্রনা—শুল্লাচ কর্মক নেক্ষান্থার নিকাহার ত্রের ভূমি।                                                                | ,               |                |
| ১২ শিবোত্তর ( শিবত্র )—শিবপৃক্তা 'পরিচালনার্থ প্রাদত '                                                                       | 8\$             | 46             |
| ज्यान्याक्ष ( । नव्य )—। नव पूका वार्यवाक्षाव व्यक्त                                                                         |                 |                |
| 1                                                                                                                            | ૯৬              | 343            |
| ১০ বিষ্ণুত্তর—বিষ্ণুপ্ <b>জা</b> র ব্যব্ন নির্বাহার্থ প্রদত্ত ভূমি।                                                          | २२              | <i>3€</i><br>₹ |
| ১৪ দুর্চ্যোত্তর—ছর্গাপুজার ব্যয় বিধান জঁক্ত প্রদন্ত ভূমি।                                                                   | ٥               | `              |
| ১৫ থারিজ জমাদশসনা বন্দোবস্ত কালে বিশেষ কারণে                                                                                 | 3               |                |
| কর ধার্য্য হয় নাই, এরূপ ভূমি।                                                                                               | 88              | 7.5            |
| ১৬ থারিজ ইমাম—''ইমামের বায়েড়া' আলোকিত করার                                                                                 |                 |                |
| জন্ত প্রদত্ত ভূমি।                                                                                                           | ١               | ٥              |
| ১৭ নজৰ ইমামইমামের পার্বিতোধিক স্থরপ তাজিয়া-                                                                                 |                 |                |
| কারীর <b>জন্ম</b> দাতব্য <u>ভূ</u> মি।                                                                                       | ৩৬              | •              |
| ১৮ খাস মহাল - চিরস্থারী মহালের মুধ্যে রাজস্ব বাক্তি                                                                          |                 |                |
| নিলাম হইয়া পরে বে ভূমি সরকারে                                                                                               | 1               |                |
| খ্রিদ করা হয়।                                                                                                               | ęv              | 300            |
| ১৯ সাক্ষি—বন্দোবভের সময় ধ্ব ভূমির রাজস্ব সিনাক্ত                                                                            | ٩               |                |
| করা হইয়াছিল।                                                                                                                |                 | 3,8            |
|                                                                                                                              | . 52 .          |                |
| ২০ মোজবাই—সবক্ট্রী মোক্ত্রিক খানার কাগজ                                                                                      |                 |                |
| <i>व्यक्तावरण यकार्स म्व्यामिका</i> तिश्व                                                                                    |                 | ,              |
| দফ্তরি নিযুক্ত করিজেন, ঐ দফ্তুরি-                                                                                            |                 |                |
| ঞ্জের বেতনের গ্রারিবর্জ্জে এখদত ভূমি।                                                                                        | <b>%</b>        | ٧.             |

করা হইয়াছিল। প্রথম উল্লামে এই কর কাণ্যন এক উৎপাতকণে পরিণত হইরাছিল, কারণ প্রত্যেকেই ইহাতে প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছিল, দোকানদারগণ দোকানপাট বন্দ করিয়া দিয়াছিল।

| नाम।                                                          | সংখ্যা। | ু বা ব্যৱ |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ২১ খুসবাস—চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময় ভূগ্যাধিকারীপ্রণ         | 1       | होका।     |
| বে ভূমি নিষর প্রাপ্ত হন।                                      | 725     | 288       |
| ২২ নানকাৰ <del>ক্ষমিলারি</del> —চিন্নছারী বন্দোবস্থকালে কয়েক |         |           |
| জন জমিদারকে বে ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত                            | 1       |           |
| হইয়াছিল                                                      | २१२     | 8>5       |
| ২৩ না <del>নকারু</del> কাহ্নগো—কাহ্নগোদের কেভনের পরি-         | 1       |           |
| বর্ছে প্রদত্ত ভূমি।                                           | 2121    | 8547      |
| ২৪ রস্থস জামিনী—অপর ক্রাজিদের ভামিন হওয়ার                    |         |           |
| জন্ত কামুনগোদিগ <del>তে এফ</del> ন্ত ভূমি।                    | 62      | ۵۰        |
| ২৫ খোরপোৰ—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভরণপোষণ 🖝                        |         |           |
| প্রদন্ত ভূমি।                                                 | •       | 20        |
| ২৬ খানেবাড়ী-—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাস জন্ম প্রদত্ত ভূমি।       | ७५१६    | २८०७      |
| ২৭ বেলম্বরি খানেবাড়ী—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ত মাহা            | 1       |           |
| ष्मनिर्मिष्ठे हिन ।                                           | २२      | 316       |
| ২৮ হুড় মহাল-কর্দমমর ভূমিকে হুড বলে, এইক্লপ                   | ļ       |           |
| বে ভূমি পরে চাববোগ্য হইলে বন্দোবন্ত                           | l       |           |
| रुव । ∫                                                       | 42      | 3008      |
| ১০ তন্ধা মোজরাই—-জীহট্রের কোন কোন আমিলের                      | 1       |           |
| চাকরকে, আবশুক মত লোকদিয়া                                     | 1       |           |
| সাহায্য করিবে বলিরা বে ভূমি                                   | ļ       |           |
| द्याप रहा।                                                    | 282     | 870       |
| ০ ছেগা হিষ্ণত খাঁ—হিম্মত খাঁ সেনাপতিকে প্রদত্ত                | 1       |           |
| ভূমি।                                                         | 1       | **        |
| ৩১ এ হাভিম খাঁ—হাভিম খাঁ সেনাপভিকে প্রদত্ত ভরি।               | v I     | 3.        |

্রতই সমর্থ প্রাহটের বন্দর-বাজার বর্তমান ছানে ছিল না। সহরের পূর্জ-দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী ছপ্ড়ি-হাওবের পশ্চিমাংশে, উত্তর-দক্ষিণে বিভৃত বন্দৰ বাজাৰ বে একটা বড় বাডা আছে, তখন ইহারই ছুই ধারে দোকান শ্রেণী ছিল, এই সময় উক্ত গঠন । ৰন্দর বাজারের অনেক দোকান পরিত্যক্ত হওয়ায় বাজারের অবস্থা মন্দ

| नाम ।                                                     | সংখ্যা ৷ | ব্ৰাক্তস্থ। |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ৩২ ঐ অলী খাঁপার্বত্য জাতিদের আক্রমণ সময়                  |          | ग्रेका।     |
| সাহাষ্যার্থ অলীখাকে প্রদত্ত ভূমি।                         | 3.5      | 165         |
| ৩৩ ঐ ৰজ্ঞার সিংহ—ৰজ্ঞার সিংহ সেনাপভিকে প্রদন্ত            |          | •           |
| ূ ভূমি।                                                   | 787      | २६३         |
| ৩৪ ঐ লাখিরাজ মাজুল জমিদার—জমিদারি উচ্ছেদ                  |          |             |
| হইরা গিরাছে, এরপ ব্যক্তিদের                               |          |             |
| জীবিকা নির্বাহার্থ প্রদত্ত ভূমি।                          | ۶۰       | 14          |
| . ৩৫ চক সানন্দ রায়—সানন্দ রায়কে বে ভূমি নিষ্কর প্রাণত্ত |          |             |
| े. হইয়াছিল।                                              | 24       | 7>          |
| ৩৬ নজর পঞ্চন পাকহজরত মোহাম্মদ, আণী,ফতেমা-                 |          | ,           |
| বিবি, হাসন ও ছসনের ''পুণ্য                                |          |             |
| পোঁছান" অর্থাৎ ইহাঁদের উদ্দেক্তে                          |          |             |
| প্রার্থনা ও শির্ন্নি প্রভৃতি জন্য                         |          | *           |
| প্রদত্ত ভূমি।                                             | e.       | •           |
| এতব্যতীত ইকাত মহাল নামে ৮৪৯ টাকা স্বমাৰ্ক                 |          | ·<br>·      |
| জারও ৮টি মহাল আছে। এবং 'জরভীরা মুমাদি" ও                  |          |             |
| ''এলাম মুমাদি" নামে আরও ছই প্রকার চিরন্থারী মহাল          |          |             |
| পরে বন্দোবভ হর। জরস্তীরা মুমাদির সংখ্যা ৩৩ টি এবং         |          |             |
| ৰাজৰ ৪০৩, টাকা; এলাম মুমাদির সংখ্যা ১টি এবং               |          |             |
| ৰাজৰ ১৩২ টাকা। শেৰোক সুইটি মহাল বাজেরাপ্তি                |          |             |
| मश्न त्थानीय प्रकर्मक नदर ।                               |          | -           |

হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান বন্দর বাজারের অনেক অংশই পূর্ব্বে জরা वि जनाশরের নিমে ছিল, উত্তরের অরাংশেই ভূমি ছিল, বড় বড় মট্কা (মৃৎকলনী) ফেলিয়া তত্পরি মাটী ভরাইয়া অধিকাংশ স্থল কার্য্যোপযোগী করিয়া লওরা হয়। যাহারা ঐ ভরট কার্যা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে বাল্যকালে শুনিতে পাইয়াছিলেন, এমন ব্যক্তিগণ হইতে আমরাইহা জানিতে পারিয়াছি, এবং "চালি বন্দর" বলিয়া খ্যাত পরিত্যক্ত বন্দরের ভরা প্রায় কোন কোন ইইক-গৃহ বাল্যকালে আমরাও দেখিয়াছি।

কেবল বল্প-বাজার নহে, বর্ত্তমান সহরের অনেক প্রানিক্ষ ছল ও অনেক রাস্তা এই উপায়ে নির্দ্দিত হয়; এই সকল শড়কের ছই পার্ছে এখনও জল্লা রহিয়াছে,—দেখিলে বোধ হয় যে, মধ্যে মাটা ভরাইয়া পথটি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

অতি পূর্ব্বে বরশালা ও গড়ত্যার লইয়া সহর ছিল, পরে মোসলমান
সময়ে কিছু দক্ষিণাবর্ত্তী হয়; তথনও আখালিয়া, রায়নগরের উত্তরাংশ ও

শ্রেহট্ট শেখ ঘাটের কিয়দংশ সহরের অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ
সহর। আমলের প্রথমে নবাব তালাবের তীরদেশ হইতে
শেখঘাট পর্যান্ত সহর বিস্তৃত হয়। লিগুনে সাহেব সহরটিকে একটি বৃহৎ
বাজার বলিয়া লিখিয়াছেন। বল্পতঃ এই সময়েই সহরের অনেক স্থান
ভরট করিয়া কার্য্যোপযোগী করা হয়। ১৮১৩ বৃষ্টাব্দে সহরের পরিধি
২ জোশ বা চারি মাইল এবং অধিবাসী সংখ্যা ৩০০০০ জন ছিল। সমগ্র
জিলায় এই সময়ে অধিবাসী ১৫০০০০০ জন হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে (২য় ভা: ২য় খ: ৩য় অধ্যায়ে) স্থবেদার কল্যাণ সিংহ কর্তৃক আগা মোহামদ রেজা নামক মোগল বিজ্ঞোহীকে দমন করার কথা বলা কল্যাণ সিংহর গিরাছে। মোগলকে বদরপুর হইডে বিভাড়িভ অকল্যাণ। করিরা কল্যাণ সিংহ বদরপুরেই অবস্থিতি করেন। কিছুকাল পরে তিনি কোম্পানীর কার্যা পরিভাগে পূর্বেক ক্তর্কভূলি পদ্যুত ও পেন্শন প্রতি দিপাহী সংগ্রহ করিয়া, কাছাড়ের হাইলাকালি নামক স্থানে একটি ন্তন রাজ্য স্থাপন করিতে চেট্রা করেন। অধ্য

ক্রমণ্ড কার্লিডের রাজা, তিনি এই দংবাদ শ্রীহটের কালেক্টর-নাজিট্রেটকে জানাইলে, কলাণ দিংচের বিরুদ্ধে একদল দৈক্ত প্রেরিত হয়। বৃটিশ দৈক্রাভিয়ান দংবাদে হুবেদার কলাণ দিংহ জয়ন্তীয়ায় পলায়ন করেন, কিন্তু অভিরেই জয়ন্তীয়া-পতি কর্তৃক শ্বত ও কারাক্ষ হম। একদা কল্যাণ দিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যান ও বিবিধ স্থান শ্রমণ করিয়া কুমিলা দগরে উপস্থিত হন, তথার তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর মানা বিষয়ে কাছাড়ের সহিত শ্রীহটের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘটে, "উপসংহারে" অভি দংক্ষেপে ভাহা বিবৃত্ত করে। যাইবে।

১৮২০ গৃষ্টান্দে প্রার্ড সাহেব হালাবাদি ভূমির জরিপ আরক্ত করেন ;
কান্তক ভূমি জরিপ হইয় নানা কারণে ইহা স্থগিত হয় । পরে ১৮২২ খৃষ্টাক্ষ
হালাবাদি হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টকার (E. Tacker)
ভবিপ। সাহেব হালাবাদি জরিপ শেষ করেন। এই জরিপকে
উকাক্ত সাহেবি জরিপও বলিয়া থাকে।

জনার্ড সাহেবের পর কলিন্স (G. Collins) স হেব শ্রীহট্রের কালেক্টর-মাক্লিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন, তংপরেই টকার সাহেব আগমন করেন। মধ্যে টরকুয়াগু (W. J. Turquand) সাহেব তিন মাসের জান্ত শ্রীহট্টে আন্দেন, টকার সাহেব ১৮২৯ খুষ্টাব্লেব ২৪শে ক্ষেক্রয়ারী পর্যন্ত শ্রীহট্টে শ্রবাঞ্তি করেন। টরকুয়াগু সাহেবের মাসিক বেওন আড়াই হালার টাকাছিল।

শ্রীহট্টের উত্তর পর্বতবারী স্বাধীন থাসিয়া জাতি কথন কথন উত্তেজিত ত্ইভ, উইলিস সাহেবের বিশোটি হইতে জানা যায় যে, সেই উত্তেজনার খাসিয়ানের মৃলে ছাডকের ইংলিস্ কোম্পানীর কার্যকারিতা আক্রমন। ছিল; ৪র্থ অধ্যায়ে ইংলিস্ কোম্পানীর বিবরণ প্রসাদে তাহার অক্রমণ প্রমাণ দেওর। যাইবে। কিছু দিন থাসিয়ারা শাস্তভাব ত্বলম্বন করিয়াহিল, কিন্তু অবশেষে তংগ্রদেশে সৈত প্রেরণ শ্রীবাহ্য হইয়া উঠে।

<sup>-</sup> वेर्शामक नागमकारणक निर्दर्भन (२३ छा: ४३ च: छेट्डिनिट) च-न्युविनिट्डि एडेग्रा।

১৮২৭ খ্*ইা*ন্সে পাণ্ড্যার সন্নিকটবন্তী খাসিয়ারা অ**ক সিণাহী ও এক** ভাকওয়ালা এবং এক ধোবাকে নিহত করে।

এই সময় চেরাপ্থিতে ডেভিড ছট (David Scott) নামে গ্রবর্ণর জেনারেলের জনৈক এজেণ্ট বাস করিতেন। "সিলেট লাইট ইনফেন্ট্রি" নামক দেশী সৈল্য দলের কিয়হংশ সীমান্ত রক্ষার্থ তথার থাকিত। ডেভিড্ ছট সাহেব অফুপন্থিত থাকায় শ্রীহট্টের কালেক্টর-মাজিট্রেট টকার সাহেব উক্ত সৈল্য দলের অধিনায়ক কাপ্তেন লিষ্টার (Captain Lister) সাহেবকে নিজ দায়িছে লিখেন যে গ্রব্নেফের স্থার্থ রক্ষার্থ তিনি যেন আক্রমণকারী খাসিয়াদিগকে সৈল্য হারা অচিরাৎ দমন করেন। এই উপদেশ হত কার্য্য করা হইয়াছিল, কিন্ত কল স্কুভজনক হয় নাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আসাম ইংরেজদের অধিকার ভুক্ত হয় তথন জয়ন্তীয়ার
মধ্য দিয়া প্রীষ্টে ইইতে আসাম যাওয়া বাইতে পারিত; কিছু এই সময়
ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় বদরপুরে একদল সৈত্য প্রেরিত হয় ও জয়ন্তীয়ার
পথ বছ ইইয় যায়। তথন পাওয়া, চেরাপুঞ্জি ইইয়া শিলং যাওয়ার পর্ব
প্রস্তুত করা আবশ্রক ইইয়া উঠে। খাসিয়া পর্বতের লংখাও নামক স্থানের
রাজা ইংরেজদের কথা মত পথ দিতে স্বীকৃত ইইয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সদ্ধি
বদ্ধ হন। তদক্ষসারে লেপ্টেনান্ট্রেডিসফিল্ড্ (Bedigfield) ও বালটন
(Burlton) সাহেব তয়ায় প্রেরিত হন। নিজ রাজ্যের ভিতর দিয়া
পথ দিতে রাম্বরায় অঞ্চলের রাজাও স্বীকৃত হন; কিছু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে
তাহার প্রজাগণ এই জল্প নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠে; প্রথমে তিনিই
আকান্ত ও নিহত হন; অনেকটি গ্রাম লুন্তিত হয়, খাসিয়া প্রজারা কামরূপ
পর্যন্ত অগ্রসর ইইয়া বনসাঁ থানা আক্রমণ করতঃ ভত্রতা পুলিশ কর্ম্মারী
প্রস্তৃতিকে হতয়া করে। পূর্ব্বাক্ত লেপ্টেনান্ট্রিয় এবং কয়েকটি সিপাহীও
নিহত হয়। গ্রন্মেন্টকে তথন রাধ্য হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। জ

<sup>\* &</sup>quot;In 1825 the Raja of Nongkhlow allowed to make a road accross the hill, to Connect Surma-Valley with Assam proper. On April 1829 Khasiyas arose in arms and massacred Lieutenants Bedigfield and Burlton together with some sepoys. This led to military operations."

Hunter's Statistical Accounts of Assam.

কাপ্তেন লিষ্টার "দিলেট লাইট ইনফেন্ট্রি" দৈক্সদল সহ পথে বিপ্রাম না করিয়া বরাবর চেরাপুঞ্জি উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। \* এলেন্স্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এই সময়, আবশুক হওয়ায় চেরাপুঞ্জির রাজাকে ভোলাগঞ্জ হইতে ৪৬ হাল ভূমি দিয়া চেরা টেশন গ্রহণ করা হয়। (১৮২৯—৩০ খুটাকো।)

খাসিয়াদের যুদ্ধনীতি পৃথক, এক সঙ্গে হঠাং আপতিত হইয়া অপ্রস্তুত সৈক্তদিগকে হতাহত করিয়া চলিয়া যায়; সম্মুখ সমরে তাহারা অভ্যন্ত নহে। স্থতরাং লিষ্টার সাহেবকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনি শীব্র কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্ট সৈক্তদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাহাদের ভাতা এক টাকা হারে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন।

লিষ্টার অনেকটি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে থাসিয়াদের শেষ রাজাকে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

টকার সাহেবের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত শ্রীহট্টে আটি জন কালেক্টর আগমন করেন। (ইইাদের নিযুক্তি ও কার্য্য ত্যাগের তারিথ পরিশিষ্টে

\* See the letter address to G. Swinton Esq. Chief Secret ary to the Grovernment, Fort William; from David Scott, Agent to the Governor General, dated 30th May 1829.

† "† I am directed to desire that you will communicate to Captain Lister and the officers of his corps the acknowledgments of the Governor General in council for there active and zealous exertions in the hills. As a reward to the men of corps for their good conduct, His Lordship in council has been pleased to grant them Batta of. Re 1 per mensum during the time they were actually employed in the Hills, and to resolve that in future, they shall be entitled to the same indulgence whenever they may be engaged in service in the Cossiya hills, thus placing them on a footing, during such service, with the Local corps in Assam." — Letter from the chief secretary to the Government of India to David Scott, the Agent.

দেওরা ফাইবে।) এই সময় মধ্যে জ্বয়ন্তীরায় ইংরেজাধিকার হয়, ও থাসিরা। এবং জ্বয়ন্তীয়া পাহাড় এক ভিন্ন ডিষ্টিুক্টে পরিণত হয়। \*

ইংরেজ কর্তৃক জয়ন্তীয়া জয়ের পর, এই সময়েই (১৮০৬—১৮৪০ খৃষ্টাবা)
নিম্বর মহাল ও শ্রীহট্টের নিহ্নর মহালগুলি জরিপ হয়। শ এবং থ্লিয়ার
থাক জরিপ। সাহেব কর্তৃক জয়ন্তীয়া জরিপ হর (১৮৩৭—১৮৪০

এই ডিক্টিটের উত্তরে কামরূপ ও নওগাঁ, পূর্ব্বে কাছাড়, দক্ষিণে প্রীহট্ট, এবং
পশ্চিমে গারো পাহাড়। পরিমাণফল ৬০২৭ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ২০২২৫০। ইহার
প্রধান নগর শিলং। জোরাই একটি মহকুমা এবং চেরাপুঞ্জি ও চেলা প্রাসিদ্ধ স্থান।
এ স্থানদ্বরে কয়লা ও লোহের খণি আছে। থারিয়াঘাট তত্রঁত্য এক বড় পরি। শিলং
স্বভিভিশনে ১৫টি সিম্শিপ, ৩টি লিংডশিপ ও ৭টি ওয়াদাদারশিপ (টেট) আছে।
জোরাইরে ১৯টি দলইশিপ ও ৩টি সরদারশিপ আছে।

† দশসন। বন্দোবভের সময় প্রীহট্টে অনেক মহাল নিম্বর থাকে, তৎপরে তাহা বাজেয়াফ্ত হইরা কর ধার্য হয়, তাহা বাদে যে সকল মহাল নিম্বর থাকে, তাহার সংখ্যাঃ ১৭৭-টি মাত্র; নিম্নে ইহার সংখা ও সংজ্ঞা দেওয়া পেল:—

সংখ্যা | বাজৰ। নাম। ১ সিদ্ধ নিশ্বর—প্রাচীন সনদ দৃষ্টে যে মহাল গুলি নিম্বর नारे **।** রাখা হয়। 8.. २ थान्तवाड़ी क्रिमात्रि-क्रिमात्रापत य य वाग छूमि निकत २१ আছে। ৩ খাসমহাল--বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান দেওয়া সাহেবকে নিষ্কর ভূমি। ৪ কসবে এইট—হায়দর গাজীর প্রাপ্ত মহাল, এইট সহর। মহালের—বিভম্শন চিবস্থায়ী ৫ সর্বপ্রকার বন্দোৰস্ত হইয়া গোলেৰে সকল মহালের ২৫ গুণ বাজস্ব এককালে গ্রহণ করিয়া निषद कवा इहेबाह्य। 2026 ৬ কিছমল-পং পাথারিরার এলাম ভূম হইতে ২৩৪. একর ভূমি ৯৯২৪ টাকা গ্রহণে চা-কর সাহেবকে নিষ্ণর দেওয়া হয়। ৭ এলাম রিভমশন—( এ গুলি পশ্চাৎ নিম্বর করা হয় ) এক টাকার নূনে পরিমিত কর যুক্ত মহাল গুলির ২৫ গুণ থাজনা দাখিল क्रा भिष्य क्या रय ।

খুষ্টাব্দ ) ; তিনি জয়ন্তীয়া জরিপের হুই বৎসর পর লাতু "জিলার" ১১টি পরগণাও জবিপ করেন। এই জরিপের ১৭ বংসর পরে প্রসিদ্ধ থাক জবিপ হয়। প্রত্যেক মহালথাক অর্থাৎ চিহ্নামুসারে জবিপ হয় বলিয়া এই জবিপ থাকবন্ত নামে খ্যাত। ইহাই প্রকৃত "রেভিনিউ সার্ভে।" প্রায় সাত বৎসরে এই জরিপ সমাধা रहेबाहिल। (১৮৫२--১৮५৫ थे होस।)

বৰ্ণিত সময়ে শ্ৰীহট্টের অবস্থা অনেকটা হীন হইয়া পড়ে, ৪০ বৰ্ষ পূৰ্বে যে জীহট সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত ছিল, যথায় চাউলের মন বার আনা মূল্যে বিক্রেয় হইত, এই সময় আর সেরপ ছিল না। এই সময় সমগ্র জিলার ৫০০০ টাকার উদ্ধ আয়ের জমিদারের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক ছিল না, অধিকাংশ জমিদারের অবস্থাই শোচনীয় ছিল। ১৮৩৬ খুষ্টান্দে রাজস্থ বাকিতে শ্রীহটে ১০০৪টি মহাল নিলাম হইরা যায়, ইহাতেই দেশের অসদ্ভলতার কথা স্পষ্ট বোধগন্য হইবে। \* ইতিপূর্ব্বে বাসিয়াদের উল্লেখ করা হইয়াছে, খাসিয়া অভিযানের সময়েই শ্রীহট্টে কুকিব উৎপাত আরম্ভ হয়: পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তদ্বিবরণ কথিত হইবে।

## তৃতীয় অধ্যায়—বিবিধ।

ত্রিপুরা পর্বতের পূর্ব্ব ও উত্তরদিংগুর্তী পর্বতমালা পইতু, পাইতু, ফুন, মুনতেই প্রভৃতিতে নানা শ্রেণীর অসভ্যদের বাস; এই অসভ্যগণের জাতীয় নাম থচাক। শ্রীহট্টবাসীগণ ইহাদিগকে কুকি নামে অতিহিত করেন; কাছাড়বাসী জন সাধারণের কাছে তাহারা দুশাই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সরকারি কাগজপত্তে উভম নামই দৃষ্ট হয়। কুকিগুৰ প্রাচীন কিরাত বংশজ।

The Friend of India, February 9th 1837.

কুকিদের প্রকৃতি অতি উদ্ধৃত; শত্রু দ্রে থাক, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘটিলেও একে অন্তের প্রাণ বধ না করিয়া দ্বির থাকিতে পারে না। তাহাদের একডার দৃঢ় বন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। ব্যভিচার প্রায়ই দেখা যায় না, ব্যভিচারীর দণ্ড অতি কঠিন। কিন্তু অবিবাহিতাবস্থায় ইহা তত দোষনীয় গণ্য হয় না। ইহারা একরপ উলক্ষই থাকে। স্ত্রীলোকেরা সামান্ত একখণ্ড বত্ত্বে সম্মুখ দিগ আর্ড করে কিন্তু তাহাও সর্বাদা স্বরণ থাকে না।

ইহার। মাংসাশী ও মদিরাস্ক্ত। কুকুরকে তণ্ডুল ভোজন করাইয়া বধ করত: অগ্নিদা্ধ করিয়া উদরস্থ সিদ্ধ তণ্ডুল অতি উপাদেয় মিটাল্লের ভাষ খাইয়া থাকে। পূর্বে কুকিরা নরমাংস খাইত, অধুনা ভাছা করে না।কিন্তু যুদ্ধে প্রথম নিহত ব্যক্তির যক্তের কিয়দংশ খাইয়া থাকে।

কুকিগণ ত্রিপুরাধিপতিকে তাহাদের সার্কভৌম নরপতি বলিয়া মাক্ত করিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে বছৰার তাদেরে অন্ত ধারুণ করিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলের সন্ধারগণ রাজা বলিয়া কথিত হয়।

বে সময়ে শ্রীহটের উত্তরাংশে থাসিয়ারা ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল,
দক্ষিণাংশে সেই সময়েই কুকিগণ গোলযোগ উপস্থিত করে। টকার সাহেবের
প্রথম কৃকি
সময়ে (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) কুকিরাজ বৃস্তাই কয়েকটি
আক্রমণ। কাঠুরিয়াকে পর্বত মধ্যে নিহত করে। এই
ঘটনার অমুসন্ধান জন্ম দৃত প্রেরিভ হইলে, জানা গেল য়ে, প্রতাপগড়ের
জমিদার \* হইতে কুকিগণ উপহার পাইত, রীত্যামুষায়ী উপহার না পাওয়ায়
তাহারা ক্ষেপিয়া এইরপ প্রতিশোধ দিয়াছে। কুকিরা গ্রন্থেতির সম্বাদ্ধ
বাহকের মধ্যে হই ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাথে ও উহাদের মৃক্তির
জন্ম টাকা আনিবার নিমিত্ত ভতীয় ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয়। গ্রন্থেক্ট
তথন টাকা দিয়া সেই তুই ব্যক্তিকে মৃক্ত করিয়া আনেন।ক

এই সময় উক্ত পরগণার অধিকাংশ ভাগই মৈনার চৌধুরী বংশীয়দের
 অধিকাবে ছিল।

<sup>†</sup> See the Assam Disrict Gazetteers Vol. II, (Sylhet) Chap. II, P, 48.

সেই প্রথম বাবে গ্রব্মেণ্ট কুকিদিগকে বৃটিশাধিকত বাজাবে আসিতে নিষেধ করা ব্যতীত আর কোনও প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

এই ঘটনার পর ১৮৪৩ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত কুকিগণ কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। এ সালের শেষভাগ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এনাও (A. S. Annand) সাহেব শ্রীহট্টের কালেক্টর ছিলেন। তাহার সময়ে দিতীয় বার কুকির আক্রমণ হয়।

বলা গিয়াছে, কুকিগণ নামতঃ ত্রিপুবেশবের অধীন, স্থতরাং ইহাদিগের **অ**ভ্যাচার নিবারণ জন্ম সময় সময় ত্রিপুরার সঙ্গেও গবর্ণমেণ্টকে বিবাদ করিতে হইয়াছিল। কুকিরাজ লালড়িছয়ার পুত্র লালচুক্লার লালচুক্লা, পিতার মৃত দেহের সহিত লৌকিক প্রথা আক্রমণ। মত নরমুণ্ড দিতে ইচ্ছা করিয়া, ১৮৪৪ খুষ্টান্দের ১৬ই এপ্রিল প্রতাপগড় পরগণান্থিত কচুবাড়ী আক্রমণ পূর্বক ২০টি নরমুগু ও ৬টি দ্বীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। লালচুক্লা ত্রিপুরেখরের সামস্ত রাজা ছিল। এইজস্ত এই অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থে এনাও সাহেব গর্বনেন্টের পক্ষে ত্ত্রিপুরেশ্বরকে লিখিলে, লালচুক্লাকে মুভ করিতে ত্রিপুরাপতি দশজন বরকর্দাজ পাঠাইয়া দেন । এই অভিযান প্রহসনের সংবাদে কর্ত্তপক্ষ হাস্ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হইয়া মহারাজকে লিখিলেন যে, আগামী ডিলেম্বর মাদের পূর্বে অপরাধিকে শ্বর্ণমেন্টের হত্তে সমর্পণ না করিলে, বুটিশ সৈম্ম অপরাধিকে ধৃত করিবার জন্ম তাঁহার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইবে।

**এই घটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ২৭ জন সাক্ষির সহিত ৪ জন কুকিকে** শ্রীহট্টে পাঠাইয়া দিলেন; তাহারা এনাও সাহেবের সন্নিধানে উপস্থিত • हेरेबा প্रकान करत रह, अरे विवत्रश्वत कि<u>ष्ट</u>रे छाहात्रा **का**रन ना। वश्वाष्ठः **এই বিষয়ে ত্রিপুরেশর সম্ভোষজনক কিছুই করিতে পারেন নাই। কাজেই** গ্ৰণ্মেট ব্যং কাৰ্যাক্ষতে অবতীৰ্ণ হ'ইলেন; কাপ্তেন ক্লেক্উড্ জিপুৱা

রাজ্যের ভিতর দিয়া লালচুক্লাকে ধরিতে স্বৈক্তে ধাবিত হইলেন। লালচুক্লা অচিরেই আত্মদমর্পণ করে, শ্রীহট্টে ভাহার বিচার হয় ও তংগ্রতি বীপান্তর বাসের আদেশ হয়।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কৃকিরা প্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সীমান্ত স্থলে ভীষণ উৎপীড়ন করে ও দেড়শতের অধিক প্রস্থা বিনষ্ট করে। ইংরেজ গ্রন্থেনট ইহার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হইলে ত্রিপুরাধিপতি জ্ঞাপন করেন যে, এই হত্যাকাণ্ড তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ঘটিয়াছে, গর্গমেন্টের হন্তার্পনের অধিকার নাই। এই সময় কাপ্তেন ফিশারের মানচিত্রাহ্যায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সীমার ভিতরে এই ঘটনা সংস্টিত হওয়া নির্মণিত হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ও তাহার পরবর্ষে কুকিরা আবার উৎপাত করে। এ অত্যাচারও লাতৃ কালেক্টরী বিভাগের অন্তর্গত স্থানে সংঘটিত হয়,



এবং ইহাতেও মহারাজ পূর্ব্বোক্ত আপত্তি উত্থাপন করেন। এই সময় কাপ্তেন লিষ্টার সমৈত্তে কাছাড়ের দিকে কৃকি দমনে গিয়াছিলেন। ইহার পর করেক বংসর মধ্যে কৃকিগণ শ্রীহট্ট জিলায় কোনও রূপ অভ্যাচার করে নাই।

এনাপ্ত্ সাহেবের পর ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভ পর্যান্ত শ্রীহট্টে যথাক্রমে ছয়জন কালেক্টর আগমন করত: কার্য্যকাল অস্তে চলিয়া যান, (ইহাঁদের নামাদি'জ' – পরিশিটে দ্রেইবা;) এতরাধ্যে ১৮৫৩ খ্টাব্লে প্লিশের রিপোর্টাম্যান্নীইট্রের জন সংখ্যা ১৩৯৩৫০০ নির্দিষ্ট ইইয়াছিল। তাহার পরে হেউজ্
(R. O. Heywood) সাহেব ১৮৫৭ খ্টাব্লের মে মাসে শ্রীহট্ট আগমন করিয়া দশ মাস অবস্থিতি করেন।

হেউডের শাসন সময় (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীহট্রবাসিগণ বিশেষ উৎকৃষ্টিত
ও সন্ত্রাসিত হইয়াছিল, সমগ্র ভারতব্যাপী যে ভীষণ বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্ঞালিত
বিদ্রোহী শিপাহী ও হয়, শত সহস্র ইংরেজ, শত শত রাজভক্ত
লাত্ব লড়াই। প্রজার প্রাণ বে প্রজ্ঞানদ বহ্নি মুবে মাহতি
প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহারই একটি ফ্লিক শ্রীহট্ট জিলার ইংরেজদিগকে
বিদিশ্ধ করিতে ধাবিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে গবর্ণমেণ্টের তিন শত দীমান্তরক্ষক দৈন্ত ছিল। ইহারা উত্তর পশ্চিমের 'দিপাহী বিজ্ঞাহের' দংবাদে বিজ্ঞাহী হট্যা, তথাকার কালেক্টরী লুঠন করতঃ ২৭৮২৬৭ টাকা ও তিনটি হত্তী লইয়া এবং কারাক্ষক 'অপরাধিদিগকে মৃক্ত করিয়া, ত্রিপুরার মধ্যভেদ পূর্বক প্রীহট্ট জিলায় প্রবেশ করে। প্রীহট্টে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা লংলার জমিদার মৌলবী আলী আহম্মদ থার বৃদ্ধ পিতা ধর্মজীক গৌহআলী থা হইতে রুসদ আদায় করিয়া লয়, এই জন্ত জমিদারকে পশ্চাৎ নির্দ্দোষীতার প্রমাণ দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শি

এই সংবাদ পাইয়া শ্রীহট্টের পদাতি দৈক্তদল (Sylhet Light Infantry) লইয়া মেজর বিং (Major Byng) সাহেব শ্রতাপগড় অভিমুখে ধাবিত হন। প্রতাপগড় পৌছিয়া দৈক্তগণ রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন

<sup>\* 2</sup>nd, 3rd, and 4th companies of the Regiment Native Infantry.
† Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL. II, (Sylhet) P. 130.

সময় সংবাদ পাওয়া বাম যে, বিজোহীরা লাতু অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, \* ইহা প্রবৰ মাত্র বিং সাহেব সৈঞ্চদিগকে লাতু বাত্রার আদেশ দেন, সৈঞ্চপৰ "অর্দ্ধসিদ্ধ অর" ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দাত্রা করিল।

স্থাতুর বাজারের নিকট বিজোহীদের বহিত বৃটিশ বৈজ্ঞের সাক্ষাৎ হয়, বিজোহিগণ নদীতীরবর্ত্তী মাল-গড় টীলায় আশ্রয় লইল ও ইংরেজ দৈন্তের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্ত নদীতীরে নিমেছিল, বিলোহীদের প্রথম গুলিতেই মেলর বিং প্রাণত্যাগ করেন। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচটি বীর যোগা নিহত ও একটি গুরুতর আহত হইয়া পড়িল, দৈন্তগণ প্রমাদ গণিল। স্থানাের জ্যোধ্যাদিংহ তথন অপূর্ব্ব রণনৈপুণা প্রকাশ করিয়। স্থানােশল জ্যলাভ করিলেন। ইহাই লাতুর লড়াই নামে খ্যাত। ক

২৬ জন হত ব্যক্তি পরিজ্যাগ পূর্ব্বক বিজ্ঞোহীরা দুকায়িত হইল।
তাহারা মঞ্চিপুর ঘাইতে না পারে, এই জন্ম তাহাদিগকে বাধা দিতে পথে
সৈল্ম স্থাপিত করা হইয়াছিল। একস্থানে দশটি বিজ্ঞোহী দলভাট হইয়া
অবস্থিতি করিতেছিল, এই সংবাদ পাইয়া ১৬ জন দৈল্য তাহাদিগকে আক্রমণ
করে; আক্রান্তদের মধ্যে ৮ জন হত হইলে ছুইজন প্রায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা
করে।

বিজোহীরা পূর্বাভিম্বে গমন করিয়াছিল, কিন্তু কাছাভের মোহনপুর ও বিননকান্দি নামক স্থানে পুনর্বার পরাস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইনা পড়ে। যাহারা জীবিত রহে, তাহারা সকলেই পলাইয়া কুকিমের আশ্রায়ে গমন করিয়াছিল 1

এই সংবাদ কালামিয়। নাষক ঋঠনক মোদলমান প্রদান করিয়াছিল, কালামিয়।
কৈনার চৌধুরীদের প্রজা ছিল, চৌধুরীগণ ইহাকেই দৈলদের পথ প্রদর্শনের জন্ম বিং
লাহেবের সাহাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভন্মজীত তাহারা রদদ ও কুলি ইত্যাদি প্রদান
করিয়াও সাহাত্য করেন।

<sup>†</sup> See the Assam District Gazetteers VOL. IL (Sylhet) Chap. IL P.61.

ইহারা বু দিগকে গ্রণমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে: কিন্তু কুকিগণ পাঁচ বংসবের মধ্যে শ্রীহট্টে কোনরূপ অভ্যাচার করে নাই।

বিজ্ঞোহের গোলযোগ দূর হইলে হে উড সাহেব শ্রীহট ত্যাগ করেন, তংপ্রবর্ত্তী পাঁচ বংসর মধ্যে সাতজন কালেক্টর শ্রীহট আগমন করেন। \* তৎপরে শ্বিথ ( Theodore Smith ) সাহেবের সময়ে ১৮৬২ খুষ্টাব্দে লালচুক্লার পুত্র মুরছুইলাল, স্থুখপাইলাল নামক 🕈 তুর্দ্ধর্ব স্বাধীন কুকি সন্ধারের ভগিনীকে বিবাহ করে; এই বিবাহে ভগিনীর সঙ্গে দাসী যৌতুক দিবার জন্ম ইহারা একযোগে আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিনটি গ্রাম আক্রমণ করিয়া হত্যা ও অগ্নিদান করতঃ কয়েকটি স্ত্রীলোক ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ইহার পরে কুকিগণ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধি করে: যে সুকল স্ত্রীলোক ধৃত করিয়া নিয়াছিল, তাহার কয়েকটি দাসী স্থরূপ প্রদত্ত হইয়া-हिल, करम्रकिटक कुकिशन विवाह इतिमाहिल এবং करमकि नलाहिमा एएटन व्यानिग्राहिन।

'পূৰ্ব্বাপ্যা ক্ৰমান্তবন্ত আত্মীয়া. ইদানীং যদি বৈপরীভাগাচরস্তি। ভদোপরি ধর্ম: শসনোশো ভবিষাতি न=ठाका<del>ज भाक्त</del> लो।"

অর্ধাৎ তোমাদের সহ পূর্ববাবধি আত্মীয়তা আছে। এখন তোমরা সেই আত্মীয়তা রক্ষা না করিলে তোমাদের ধর্ম ও শস্তা নষ্ট হইবে এবং পরে তোমবা হন্তী অথবা ব্যাদ্র কর্ত্তক বিনষ্ট इटेरव । ( নব্য ভারত-১৩,৪ বাং ৭ম সংখ্যা )

২য় ভাগ ৫ম গণ্ড জ—পরিশিষ্ঠ দ্রষ্ঠবা।

<sup>💠</sup> মুরছুইলাল নামতঃ ত্রিপুরেশ্ববের অধীন হইলেও রাজা স্থপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন সন্দার ছিল। ত্রিপুরেশ্বর নানারূপ উপহার দিয়া সময় সময় ভাহাদিগকে শাস্ত করিনার চেষ্টা করিতেন। লক্ষাই দফার হালামগণের নিকট রাজদও উপহার ধাতুনিশ্বিত এক ক্ষর্বারোগী বোদ্ধা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইচার প্রষ্ঠে ত্রিপুরেশর বিষয় মাণিক্য ও ছত্র মাণি-কোর নামান্ধিত রতিয়াছে। শাথা-চেপাদি দফার তালাম কৃতিগণের কাছে ইতাঁদেরই প্রদন্ত একচন্তী ও ব্যাঘ মূর্ত্তি মিলিয়াছে, ভাহাদের পূর্তে এই সংস্কৃত বাকাটি অক্কিত রহিয়াছে :—

চঞ্চল-চরিত্র, অফির প্রকৃতি কুকিলের রাদ্ধি অধিকদিন স্থির থাকে নাই; দদ্ধি ভঙ্গ করায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে সৈল্ল প্রেরণ করিতে হয়। এই সময় ত্রিপুরায় পলিটাকেল এজেন্টের নৃতন পদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এই সময় কাছাড়ের ডিপুটা কমিশনার এডগার সাহেব উপহার প্রদানে কুকিদিগকে শাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তিনি স্থপাইলালের খেলাত সহিত সদ্ধি ও বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাকে এক আশ্চর্যা দান। খেলাত দান করেন। লোহিত ও স্বর্ণ-পূপা খচিত সব্দ্র বিশের পালামা, সবৃদ্ধ ও স্বর্ণ-প্রান্ত বিশিষ্ট বেগুণে রঙ্গের কুর্তা, সবৃদ্ধ ও স্বেত রেসমের নির্মিত অন্ত তাকার টুপী, উচ্ছাল কাচের মালা ও কাচ নির্মিত কুণ্ডল, ইহাই উপহারের উপাদান। \*

এডগার সাহেব ভাবিলেন যে মূল্যহীন কাচমালা দিয়া অসভ্যদির্গকে বাধ্য করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহারা ভাবিল বিপরীত;—মণিপুর দরবারে গিয়া তাহারা প্রকাশ করিল যে, কাছাড়ের বড় সাহেব তাহাদের রাজাকে কর দিয়াছেন। বস্তুত: তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের অত্যাচার যত বাড়িবে, গবর্ণমেন্ট ততই ভীত হইবেন ও তাহাদিগকে আরও খেলাত দিবেন; এই ভাবিয়া কুকিগণ মণিপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জিলা বিশেষ উদ্যোগে এককালে আক্রমণ করে।

ষখন সদরলেও (H, C. Satherland) সাহেব প্রীহট্টে কালেক্টর স্বরূপ ছিলেন, এই আক্রমণ সেই সময়েই সংঘটিত হয়। ১৮৭১ খুটাব্দের ২৩শে শেব আক্রমণ। জামুয়ারী প্রীহট্টের কাছাড়িয়া পাড়া আক্রমণ করিয়া ক্কিগণ ২০ টি মন্থ্যা বধ ও কতকগুলি স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, ২৪শে তারিপ চরগোলা আক্রমণ করিয়া তুইজনকে বধ করে, এবং ২৭শে তারিপে আলীননগর আক্রমণ করিয়া অনেক লোককে হত্যা করে। কিন্তু ঐ সময়কার কাছাড়ের

<sup>\*</sup> The Observer. 25th February, 1871.

আক্রমণ বিশেষ ক্ষতি জনক ছিল, অনেকটি চা-বাগান আক্রান্ত হইয়াছিল, তর্মধ্যে **আলেকজাণ্ডারপুর চা ক্লেত্রের বছতর তুলি ও মেনেজার উইঞ্চেট্টার সাহেব নিহ**ন্ত হুন, তাহার ক্সাকে কুকিরা হুড করিয়া দইয়া যায়। এই সকল আক্রমণ व्यभागजः এफगात मारहरतत वहु कर्चकरे रहेत्राहिन। এरे मध्यान প্रारक्ष भवर्ग-মেন্ট বুঝিলেন যে মূল্যহীন বেলওয়ারি মালায় অসভ্যগণ দমিত হুইবে না, দম্বর মত অভিযানের প্রয়োজন। তদকুসারে ১৮৭১ খুষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামে দুইটি বুহৎ সেনাদল সঠিত হয়; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময় পরাক্রমের সহিত কুকিদের বাসস্থান আক্রমণ করে; অনেক্ট কুকি সন্দার ধৃষ্ঠ ও বশ্যতা স্থীকার করিতে বাধ্য হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের পুর্ব্ব সীমা এই সময় নির্দিষ্ট হওয়ায়, স্থুখপাইলালের বাস ভূমি ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিত্র করা হয়। \*

ইহার কিছুকাল পরে তাহারা পুনর্বার কেপিয়া উঠে, তখন গবর্ণমেন্ট উত্তর দুশাই গ্রহণ করেন। ১৮৯০ খুষ্টাব্দে তাহারা উত্তরলুশাইর শাসন कर्छ। कारश्चन बाउँन मारहवरक हला। करव, ज्यन भवर्गरम् छ क्ष हहेश्र পুশাইকেত্তে যে অগ্নি ক্রীড়া প্রদর্শিত করেন, তাহার ফলে সমগ্র পুশাই প্রদেশ গবর্ণমেন্টের করারন্ত হয়। তদবধি আর তাহাদের অভ্যাচার শুনা ষায় নাই।

গ্রর্ণমেন্ট ৭২২৭ বর্গ মাইল পরিধি বিশিষ্ট লুশাই প্রদেশ হস্তগত করিয়া ক্রমে অসভা কুকিদিগকে সভাতার আলোক দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। নুশাই পর্বত উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। নুশাই প্রদেশের লশাই উত্তরে কাছাড় জিলা, পূর্বে মণিপুর ও বন্ধদেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পার্বভা ত্রিপুরা ও পার্বভা চাটিগা। লোক मःशां প্রায় ৮২৪৩৪। টিপাই, খলেশ্বরী, স্থনাই, এ প্রদেশের প্রধান নদী। ষ্মাইজন ও কেংলে ফুর্গই প্রধান স্থান। আইজলে একদল সৈত্র আছে,

Hunter's Statistical Accounts of Assam VOL II (Sylhet) P. 129. Vide Assam District Gazetteers VOL II. p. 45.

ড্ছাতীত দাইরাং ও চাক্সীল দৈনিক নিবাস। টিপাইমুখ ও লুশাই হাটই প্রধান বাণিক্য স্থান।

সে যাহা হউক, কুকিদের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষার্থে শ্রীহট্টের দক্ষিণ অংশে লকাই, আদমপুর ও আলী নগর নামে তিনটি গারদ ছিল, এই গারদ গুলিতে এক একজন হাবিলদার ও কয়েকটি সিপাহী থাকিত, কুকিরা দমিত হওয়ায় অনাবশুক বোধে এই পারদগুলি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

কুকি সন্ধারগণও এখন অনেকেই শাস্তভাব অবলম্বন করিয়াছে।
ত্রিপুরেশ্বরের বন্ধে তাঁহার অধীন সামস্ত সন্ধারগণ মধ্যে সভ্যতালোক ঈষৎ
প্রবেশোন্ম্থ হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত মুরছুইলালের পূত্র বাণথাম্পুইরান্ধা বেশ
বান্ধানা কবিতা লিখিতে পারেন।

দুশাই যুদ্ধের প্রসঙ্গে হামিদবপৃত্ মন্ত্র্মদারের নাম অবশ্য উল্লেখ যোগ্য।
দুশাই সমরে ও তৎপূর্ববর্তী সিপাহী বিজ্ঞোহের সময় হামিদবপৃত্ মন্ত্র্মদার
হামিদবপৃত্ সাহেব রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেন, নানারূপে
মন্ত্র্মদার। গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন।

ষধন বিজ্ঞাহী সিপাহীদের আগমনের সংবাদে সহরের ইংরেজগণ ও অধিবাসী সমূহ ভয়ত্রন্ত হইয়াছিলেন, তথন শ্রীহটের শেষ কাম্বনগো মোহত্মদবর্থত্ সাহেবের পুত্র হাজি সৈয়দবর্থত্ বৃদ্ধাবন্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হামিদবর্থত্ মজুমদারের সহিত, পৈতৃক ছয়টি কামান লইয়া সহর রক্ষায় প্রস্তুত হন। কিন্তু সংশ্যের বশবর্তী হইয়া গবর্ণমেন্ট সেই কামান ছয়টি কাড়িয়া লন। শেষে কামান গুলি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেও বৃদ্ধ হাজি সাহেব তাহা, পুন্র্যুহণ করেন নাই। কামানগুলি অন্যাপি শ্রীহটের কালেক্টরীতে বক্ষিত আছে।

সৈয়দবখৃত্ মজুমদার অনেক দিন মকার ছিলেন, এবং তিন বৎসরের জন্ম মকার সেরিফ কৌজিলের সদস্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তুরস্কের স্থলতান ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁছাকে "ষ্টার অব মেজিদি" উপাধি ও সম্মান স্মৃচক সনন্দ দিয়াছিলেন। দিল্লীর ভাগ্যচাত সমাট-তনয় ফিরোজ শাহ ১৮৫০ খৃষ্টাবে শাহজলালের কবর দর্শনে আগমন করিলে, একমাত্র মজুমদার সাহেবেরই নিমন্থণ গ্রহণ করিমাছিলেন।

হামিদ বধ্ত্ মজুমদার লুশাই সমরে বিশেষরূপে সাহায্য করিলে; পুরস্কার 
স্বরূপ গবর্ণমেন্ট ইহাঁকে আদালতে উপস্থিত না হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন।
হামিদ বধ্ত্ সাহেব অনেক দিন ডিপুটা কালেক্টর ও ডিপুটা মাজিট্রেট
পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বে "এলাম মুমাদি" মহালে উল্লেখ করিয়াছি,
গবর্ণমেন্টের ১৮৭১ খৃষ্টান্দের ৩৭১ নং পত্রের মন্দান্ত্রসারে পাঁচ বৎসরের
অগ্রিম খাজানা গ্রহণ পূর্বেক ১২ টাকা রাজ্বে "এলাম মুমাদি" নামে
নয়টি মহাল তৎকর্ত্ক চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। 

•

এলাম শব্দের অর্থ পূর্বের বলা হইয়াছে; সাধারণতঃ লোকে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অতিরিক্ত মহালকে এলাম বলিয়া থাকে। ১২৮৭—৩৪ খৃষ্টাব্দে এলাম সর্ব্ব প্রথম লেপ্টেনাণ্ট ফিশার সাহেব এলাম জ্বরিপ ভূমি। করেন। তাহার পরে অনেক নৃতন ভূমি আবাদ হয়, অনেক ভূমি ভরট হইয়া বাহির হয়, এবং লুশাই সমর উপলক্ষে পার্বত্য ত্রিপুরার সীমা নির্দ্দেশ হওয়ায়ও কতক ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভূমির পরিমাণ অল্প নহে, ১৮৭১—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ভূমি হামিদবধ্ত্ মজ্মদার কর্ত্ব জরিপ হইয়া ১৪৪১৮৫ একর নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহার মধ্যে ২১৮০২ একর আবাদ ছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মিণ্টন সাহেবের সময় দশ বংসরের ম্যাদে একবার এলাম ভূমি বন্দোবস্ত হইলেও, এই সময়েই সদরলেগু সাহেবের অভিপ্রায় মতে ব ন্দোবস্ত দেওয়ার পক্ষে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।শ সদর্লেগু সাহেবের

বংশবৃত্তান্ত ভাগে এই বংশের অপরাপর কথা সন্নিবেশিত হইবে।

<sup>† &</sup>quot;In 1871, steps were taken to effect a settlement in a more regular and detailed manner, and definite rules were laid down in 1876."

Assam District Gazetteers VOL, II. (Sylhet), Chap. VII, P. 226.

যত্নে গ্রীহট্টের আর একটি হিতকর কার্য হয় : ১৮৭২ গৃষ্টাবেদ ইহাঁর সময়েই জিলার রাস্তাঘাট প্রস্ততাদির জন্ম এক কোমিটী স্থাপিত হয়, ঐ কোমিটীর সভাপতি স্বয়ং সাহেবই নিযুক্ত হন; ইহাই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।

এলাম ভূমিব প্রকাব, পটোর সংখ্যা ও রাজস্ব পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :---

| ় নাম।                                                               | সংখ্যা।      | রাজস্ব।       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ১ এলাম—২০ বংসর ম্যাদে হামিদ বখ্ত্ সাহেব কর্ত্ক                       |              | টাকা।         |
| বক্লোবস্ত দেওয়া ভূমি।                                               | ৩১৯৩         | <b>ረ</b> ৮8 • |
| ২ নানকার পাটওয়ারি—পাটওয়ারিদের বেতনের পরিবর্তে                      |              |               |
| যে ভূমি দেওয়া হয় এবং উক্ত পদ উঠিয়।                                |              |               |
| গেলে ১৮০০ অকে বাজেয়াফ্ত চইয়া                                       |              |               |
| ম্যাদি বন্দো <del>বস্তু</del> হয়।                                   | ऽ२ <i>१७</i> | 89.9          |
| ৩ চরভরট—নদীর পলি খারা সেভ্মি ভরট হইয়াছিল,                           |              |               |
| ভাহা 1                                                               | ۵۵۰ ا        | <b>3294</b>   |
| ৪ বিল ভরট— বিল ভরিয়া ্যাওয়াতে যে ভূমি বাহির<br>্                   |              |               |
| इ <b>रेग्राट्</b> ।                                                  | <b>७</b> 8   |               |
| <ul> <li>খাস ম্যাদি—খাজানা বাকিতে গ্বর্ণমেণ্ট যে সকল মহাল</li> </ul> |              |               |
| ক্রয় করতঃ মাদি বন্দোবস্ত দিয়াছেন।                                  | ٥٩٥          | <i>७७</i> १२  |
| ভ জন্মস্তীয়া বায়তওয়ারি—জন্মস্তীয়ার প্রজাদের সহ যাহ।              | i            |               |
| বন্দোবস্ত হইয়াছে।                                                   | २५०५०        | <b>68669</b>  |
| ৭ ওয়েষ্ট্রং.গু (পতিছ ভূমি)—বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের                      |              |               |
| ১৮৮৬৬ খৃ: চিঠির মর্ম মতে ৩০ বংগর                                     |              |               |
| ম্যাদে যে ভূমি চাকরদের সহ বন্দোবক্ত হয়।                             | . 9          | २००२७         |
| পরে ওয়েষ্ঠ কেণ্ডের সংখ্যা ও ম্যাদ অনেক পরিমাণে                      |              |               |
| বর্ক্তি ইইয়াছে, জয়স্তীয়ার ভূমি ও রাজস্ব পরিমাণও                   | ĺ            |               |
| বৃদ্ধিত হইয়াছে। এলাম ভূমিব রাজ্যে নিবিথ স্থায়ী নচে।                | L            |               |
| J                                                                    | r.           | •             |

সদরলেও সাহেব শ্রীহট্টের শেষ কালেক্টর, ইহার সময়েই শ্রীহট্টেকে শাসাম ভূক করা হয়; স্বতরাং কালেক্টর নামের পরিবর্ত্তে ডিপুটা কমিশনার এই নাম হইয়াছিল।

প্রাচীন কালাবধি শ্রীহট্ট বন্দের অক্তরণে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের শাসনাধীন ছিল; ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে পৃথক চিফকমিশনার শ্রীহট্ট নিয়োগ করার বিষয় স্থির হইলে দেখা গেল যে, আসামে। আসামের আয় নিভাস্ত অয় প্রযুক্ত চিফকমিশনারির ব্যয় সংকূলান হইবে না, এইজন্য আয় বছল শ্রীহট্ট জিলাকেও আসাম প্রদেশ ভুক্ত কবা হয়। ঐ সময় লর্ড নর্থক্রক ভারতের গবর্ণএক্রেনারল; তিনি শ্রীহট্টে আগমন করিয়া ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী আইন বর্জিত আসামের অধীনে যাইতে নিভাস্তই অনিজ্পুক ছিল, তাহারা আপনাদের অস্থবিধা ও তুঃশ কাহিনী বর্ণন করিয়া লর্ড বাহাত্বরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিল, লর্ড নর্থকক যদিও তাহাদের সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণ-পাত করেন নাই, তথাপি তিনি প্রতিশ্রুত হন যে, শ্রীহট্টের বিধিব্যবন্থা পূর্ববিৎ অব্যাহত থাকিবে। রাজ্য সংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবন্তে বাঙ্গালার সর্ব্ধত্র যে নীতি প্রচলিত, শ্রীহট্টে কদাপি ভাহার ব্যভিচার ঘটবেনা; শ্রীহট্টে আসামের শাসন প্রণালী অমুক্ত হইবেনা।\*

FORT WILLIAM,

The 5th September 1274

"gir,

1. His Excellency the Gevernor General in council directs me to acknowledge through the Government of Bengal receipt of the memorial signed by certain inhabitant of the District of Sylhet against the transfer of that district to Assam. The memorial begins by an allusion to the Bill which has since passed into law, for the transfer of certain powers from the Bengal Government to

শীহট আনাম ভুক্ত হওয়ার পর কালেক্টর ও মাজিট্রেট প্রের হতে ডিপুটী কমিশনারের পদ স্ট হয়। \* ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্লে (A, L Clay) সাহেব প্রথম ডিপুটীকমিশনার রূপে শ্রীহট্টে আগমন করেন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক মাসের জন্য মেনসন (A. Manson) সাহেব এবং তাহার পরে খ্যাতনামা লটমান্ জনসন (Henry luttmon johnson) সাহেব শ্রীহটে আগমন করেন। ইনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত শ্রীহট্টে অবস্থিতি করেন।

the Government of India and the impression of the memorialists seems to be that this law will effect some material change in the system under which they have been hitherto administered.

- 2. In reply I am to explain for the information of memorialists that this law has only given formal completion to a decision which has been passed after long and eareful consideration. It was recomended by the late Lieunt: Governor Sir Georbe Campbell and it has been sanctioned by the secretary of state after due regard to all the considerations set forth in the memorial under acknowledgement. But neither the transfer of the district nor the passing of an act which formally withdraws the district from jurisdiction of certain authorities in Bengal will make any substantial change in the mode of administering Sylhet. There will Certainly be no change whatever in the system of law and judical procedure under which inhabitants of Sylhet have hitherto lived, nor in the principles which apply throughout Bengal to the settlement and collection of land revenue
- 8. His Excellency the Governor General in Council regrets therefore that he can not acede to the prayer of memorialists, and \*I am to request that his honour the Lieutt: Governor may be pleased to cause this reply to be communicated to them."
- শ্রীহট্টের ডিপুটা কমিশনারদের নামাবলী ইণ্ড্যাদি (২য় ভা: ৫ম খ: ১।২ জ:
  উল্লেখিত) দ্ব—পরিশিটে দ্রাইব্য ।

শ্রীহটের পরিমাণ ফল প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র বর্গ মাইল, এতবড় একটা জিলার অধিবাসীবর্গকে এক স্থানে বিসিয়া শাসন করা অস্ক্রবিধা জনক চারি সবডিভিশন বলিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহকুমা বিভাগের প্রশ্ন ও উত্থাপিত হয়, কিন্তু তখন এতৎ সম্বন্ধে কিছুই মিউনিসিপালিটি। স্থির হয় নাই; পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে করিমগঞ্জ হবিগঞ্জ, ও স্থনামগঞ্জ সবডিভিশন পৃথক হইবে বলিয়া গেজেটে প্রকাশ হয়, তদমুসারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জামুয়ারী মাসে সর্ব্ব প্রথম স্থনামগঞ্জ সবডিভিশন খুলা হয় ও একজন ইউরোপীয় সবডিভিশনেল অফিসারের উপর সমস্ত ভার অপিত হয়। উক্ত কর্মচারীর বাসের জন্য বাংলা ও কাছারী গৃহ প্রস্তুতের বায় তখন প্রথমতঃ ২০০০ টাকা ধার্য হইয়াছিল। ইহার পর-বর্ষেই করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ সবডিভিশন স্থাপিত হয়।

এই বর্ষে সর্ব্ধ প্রথম শ্রীহট্ট সহরে মিউনিসিপালিটি স্থাপন করা হয়,
পরবর্ত্তী কালে ইহার প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটির নির্দ্ধারণ
অফুসারে শ্রীহট্ট সহরের উত্তর সীমা আম্বরখানার শড়ক, পূর্ব্বে গোয়ালিছড়া, দক্ষিণে সরমা নদী, পশ্চিমে সাগর দীঘীর পার ও উজানলেন। শ্রীহট্ট
সহর কলিকাতা হইতে ৩৩২ মাইল এবং শিলং হইতে ৭২ মাইল দ্রবর্ত্তী,
লোক সংখ্যা ১৩৮৯৩ জন।

তিনটি সবডিভিশন পৃথক হইয়া গেলে দেখা পেল যে, সদর ডিভিশনের
আয়তন অনেক বড় রহিয়াছে, বিশেষদে: কাজ কর্ম সদরে অত্যস্ত অধিক,
এই জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণঞ্জীহট বা মৌলবীবাজার নামে পঞ্চম সবডিভিশন পৃথক করা হইল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জনসন দাহেবের সময় হইতে প্রীহটে স্থানীয়-কর বসিয়াছে। ইক্ষারই প্রায়ম্ভ প্রীহটে ভলন্টিয়ার সৈক্ত নির্দ্দিন্ত হয়; তৎকালে (১৮৮০ খৃঃ) ইহাদের সংখ্যা ৪২ জন মাত্র ছিল। \*

<sup>\*</sup> বিগত ১৯-৪ খৃটাবে ইহানের সংখ্যা ১৩৪ জনে পরিণত হর্, জন্মধ্যে জীহট্টে বাস করেন ১৭৮ জন।

ৰয়ন্তীয়া ব্যতীত শ্ৰীহট্টের মধ্যে প্রতাপগড় পরগণাতেই এলাম ভূমির পরিমাণ অধিক; এই জন্য প্রতাপগড়ে পুথক তহনীল আফিস স্থাপনের ্প্রস্তাব ১৮৭৮ খুটাব্দে উপস্থিত হয়। প্রতাপগড়ের প্রতাপগড এলাম ভূমের রাজ্য ৩৬০০ টাকা হইতে হঠাৎ তহশীল। ১১৮০০ টাকা পর্যান্ত যদ্ভিত হওয়ায় ঐ প্রস্তাব জনসন সাহেবের সমন্থ কার্বো পরিণত হইয়াছিল। ১৮৯৩ ধৃষ্টাব্দে প্রতাপগড়ে নৃতন বন্দোবন্ত হয়, ১৮৯৪ পৃষ্টাব্দে তহৰীল আফিল উঠিয়া যায়। \* মৈনার চৌধুরীদের কেহ কেই স্বেচ্ছাত: চিরস্থায়ী মহাল এত্তেফা দিলে সেই ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাস গণ্ড হয়; তখন সেই ভূমিই এন্তেফাকারী চৌধুরীগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে ম্যাদি বন্দোবস্ত আনেন: ইহাতে প্রতাপগড়ে "রুসদ ববান" নামে 🕈 এক শ্রেণীর তালুকের উৎপত্তি হয়; চৌধুরীদের আত্মবিরোধ মূলেই ইহার উদ্ভব। তদ্মতীত 📩 দশসনা বন্দোবস্ত কালে প্রতাপগড়ে বন্ধনা ভূমির আধিক্য বশত: ভত্তভা ভালুক শমুহের সীমা নির্দেশে অস্থবিধা ঘটায়, চিরস্থায়ী ৮০টি তালুকের ভূমি অচিহ্নিড ভাবে কয়েকটি মৌজায় থাকায়, তথায় ৮০ বৰান নামক আর একরূপ তালুকের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতাপগড়ের অন্তর্গত চু-আনিয়া পাহাড়ে উক্ত রসদ ববান ও ৮০ ববানের ভূমি পড়িয়াছে। গু এইরূপ মহাল এক প্রভাপগড় ৰ্যতীত অন্য কোনও স্থানে নাই।

রসদ ববানের উৎপত্তি মিরাসদারদের ক্ষতিজনক হইলেও গবর্ণমেপ্টের তহনীল আফিসের পকে লাভকর হইরাছে। পূর্ব্বোক্ত দশসনা এত্তেফাকারী

প্রতাপগড় পরগণার জঙ্গল ভূমি ক্রতবেগে আবাদ হইতে থাকার এবং দক্ষিণ
 প্রান্তবর্তী আবাদকারকদের করিমগঞ্জে গিরা থাকনা দেওরা অস্থবিধা জনক বিবেচিত হওরার সম্প্রতি (১৯০৯ খৃঃ) প্রভাপগড়ে পুনঃ তহনীল আফির ছাপিত হইরাছে ও তথার একজন ছারী স্বডিপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইরাছেন।

<sup>†</sup> Mr Cossins' Notes on Baban Mahals, dated 25th June 1890.

<sup>† &</sup>quot;Further interest attaches to this pargana from the fact that certain claims, known as baban and rasad baban, are put forward by the owners of some of the permanently settled estates to easements in the Dohaliya hills." &c.

Assam District Gazetteers VOZ . 11 (Sythet), chap VII, P , 229:

চৌধুরীগণ পরে এলাম ভূমির বন্দোবস্ত \* ছাড়িয়া দিলেই প্রভাপগড়ের ধাস ভূমির খাজনা স্বয়ং গবর্গমেন্ট গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, তথনই প্রভাপগড় তহনীল স্থাপনের প্রতাব হইয়া, পরে ভাহা কার্য্যে পরিণত হয়।

শ্রীহট আসাম ভুক্ত হওয়ার পর স্থানীয় কর ও আসাম-ভূমি রাজস্ব বিবয়য় বিধি (১৮৮৬ সনের ১ আইন) শ্রীহটে প্রচলিত হয়। ইহাতে বলিতে গেলে লর্ড নর্থক্রকের পূর্ব্ধ প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিচার ঘটিয়াছে। শ্রীহটের স্থানীয়কর ও ভূরাজস্ব নামতঃ পৃথক হইলেও কার্য্যতঃ একরপ। স্থানীয় কর বাকি পড়িলেও, ভূরাজস্ব বাকি পড়ার ন্যায়, তা লুক নিলাম হইয়া আলায় করা বায়। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে প্রকৃত পক্ষে আঘাত করা হইয়াছে। শ্রীহট আসাম ভূক্ত হওয়ার কালে শ্রীহটবাসী যে ভয় করিয়াছিল, তাহাই সত্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। একত্রিংশৎ বর্ষ কাল আসামের অধীনে থাকিয়া,—পূর্ববন্ধ ও আসাম প্রদেশ স্টে হওয়ায়, আবার শ্রীহট বলের সহিত একত্র হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় আবার ঢাকা বোর্ডের অধীন হইয়াছে; শ্রীহটবাসী গবর্গমেন্টের, নিকট অনেক আশাই করেন।

শ্রীহট্টে বৃহৎ জমিদারের সংখ্যা অধিক না থাকিলেও, শশু শ্রামল "লক্ষীর হাট" শ্রীহট্টের প্রজাগণ অন্যান্য জিলার অধিবাদী অপেক্ষা কোন অংশেই হীনদশাপর নহে। শ্রীহট্টের অর্থ একত্রে ছই একস্থানে মাত্র ভাণ্ডার-বন্ধ হয় নাই, বিভাগিত রূপে প্রত্যেকের ঘরেই গিয়াছে; এই জন্য শ্রীহট্টে প্রায় মহালের সকলেই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী। ইহাদের অধিকারী। সংখ্যা ক্রমশংই বর্দ্ধিত হইতেছে। দশসনা বন্দো-বন্তের অব্যবহিত পরে (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) মহালের সংখ্যা ২৯০৯৩টি এবং অধিকারী সংখ্যা ২৯০১৭ জন ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৫২৭৮৬ এবং অধিকারী সংখ্যা প্রায় পঞ্চ লক্ষ হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মহালের সংখ্যা ৭৮১৫টেতে পরিণত হইয়াছিল এবং অধিকারী সংখ্যাও ৫৪৮৬১২ জন হয়। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত এই সংখ্যা আরও অনেক বন্ধিত হইয়া থাকিবে। এইরপ সকলেই কিছু কিছু ভূসম্পত্তির মালীক হওয়ায় তাহাদিগকে

শ্রীংটের ইতিবৃত্ত ৩র ভাগে এসকল বৃত্তান্ত বিশ্বারিত রূপে বর্ণিত হইবে।

মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কম্ব বিশেষ চিন্তিত হুইতে হয় না বটে, কিছ তাহাতেই প্রীহটের ধনীর সংখ্যা নিতান্ত অল্ল হুইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ভূকস্পের পর হুইতে প্রীহটবাসী জনগণের অবস্থা পূর্বাপেকা অনেক মক্ষ হুইয়া পড়িয়াছে; ভূমির অবস্থা পরিবর্ত্তন ও রোগের আধিকাই ইহার প্রধান কারণ বলিলা বোধ হয়।

ইতিপূর্ব্বে কয়েক বারের বন্ধার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে। ইদানীং ১৮৯৭ খুটাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীহট্ট জিলায় খুব জল হয়; কিন্তু উক্ত ভ্রুক্তা। সনের ভ্রুক্তাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার ২৮ বৎসর পূর্বে ১৮৬৯ খুটাব্বে একবার ভয়ানক ভ্রুক্তা হইয়া শ্রীহট্টের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। সেই ভ্রুক্তোর বেগ ব্রহ্মদেশ হইতে পাটনা পর্যান্ত অমুভূত হইয়াছিল। এই সময় শ্রীহট্ট সহরের গির্জ্জার চূড়া ভয় হইয়া পড়িয়াছিল, কাছারী গুহের দেওয়াল ও সার্বিট বাংলা প্রভৃতি ফাটিয়া চৌচির হইয়াছিল এবং জিলার পূর্বে প্রান্তে নদীতীর অনেকটা বিস্কা গিয়াছিল। এই ভ্রুক্তেপ কাছাড়ের কোন কোন স্থলের ভূমি প্রায় ৪০ ফিট নিয়গামী হইয়া পড়ে।

কিন্তু ঐ ভ্ৰুক্পণ্ড বিগত ১৮৯৭ বৃষ্টাব্দের ভ্ৰুক্পের ত্ৰানায় কিছুই নহে। ১২ই জুন কি কুক্ণণেই প্রভাত হইয়াছিল, এই তারিখের জীবণ ভ্ৰুক্পে প্রীহটের যে ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কথনও যে পূর্ণ হইবে, এরপ আশা নাই। এই ভীষণতম ভ্ৰুক্প ্রক্দেশের একটি শ্বতি-পীড়ক ঘটনা। রংপুর ও প্রীহটেই ইহার তীব্রতা অধিক অহভ্ত হয়।১৭৫০০০০ বর্গ-মাইল ভূমি ব্যাপিয়া—হিমালয় হইতে মসলিপটম পর্যন্ত স্থান এককালে কম্পিত হইয়া উঠে। প্রীহটে বৈকালে ৪টা ৫০ মিনিটের সময় কম্পন আরম্ভ হয়, চালনির উপরে পরিচালিত তঞ্চলের যেরপ্রত্বহা ঘটে, প্রীহটবাসী সকলের অবস্থা তৎকালে অনেকটা সেইরপ দাঁড়াইয়াছিল। সকলেই সম্ভত, ভান্তিও ও হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। মৃহর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সহর ধ্বংসরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আসামের চিফ্ কমিশনার সদাশ্য কটন বাহাত্ব এই সংবাদ প্রাপ্তে বড় লাটের নিক্ট এই মধ্যে টেলিগ্রাফ ক্রেন বে, সমপ্ত

শিহট সহর ধৃলিসাৎ হইয়া সিয়াছে। আসাম সেজেটে শ্রীহটের অবস্থা জাপক এইরপ মন্তব্য প্রকাশিত হয় বে, শ্রীহট জিলার অধিকাংশ গ্রামই নদীতীরে য়াপিত, শ্রীহট জিলার নদী তীরবর্তী গ্রাম সমূহের অনেক ছলই নদীপর্তে পভিত ও অনেক ছল বসিয়া গিয়াছে। ৺ এইরপ ক্ষতি জিলার উত্তরাংশেই অধিক হইয়াছিল। শ এই ভৃক ল্প জিলার সর্ব্বরে ভৃমি চৌচির করিয়া, ভৃগর্ত হইতে রুয়্বর্বে বালুকা ও জলপ্রোতঃ ও অলার বহির্গত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনেক ছলে বছ লোকের প্রাণ সংহার করিয়া হাহাকারের রোল উভিত করিয়া দিয়াছিল; গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠে জানা য়য় য়ে এই ভৃকল্পে শ্রীহট জিলায় ৫৪৫ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ঐ

শ্রীহট একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক সহর; কিন্তু ভূকম্পে ইহার জ্বনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এককালে লোপ করিয়াছে! ইহার সৌন্দর্য্য সম্পদ একবারে

Assam Gazette-June 1897.

† #The banks of the rivers, especially in the north, caved and many people were drowned."

Assam District Gazetteers VOL. II, P. 14.

মৃত্যু সংখ্যা :—

সহর—ee, উত্তর ঐহট্র—১৭৮, করিমগ#—১∙, मकिंग बीरहे—४, हरिशंक—१,

चनामशक---१४१ वन।

<sup>\* &</sup>quot;Sylhet is a district which is permeated with river communication and water channels, and it is the usual custom to construct villages along the banks of rivers for the reason that during the rains the only round in the Country is found in such a position. \*\* \* \* \* This trip of high land is often not more than two hundred yeards broad, and the effect of the earthquake has been that in many places the land has been parallel to the bank. &c."

বিমষ্ট করিয়াছে! কি সরকারি, কি অধিবাসীবর্গের নির্মিত, ভ্কশের পদ্দ সহরে একটি অট্টালিকাও দণ্ডায়মান ছিল না; এমন কি কোনও কোনও ছানে কুড়ে বর পর্যন্ত ভূমিসাৎ হইয়াছিল। শ্রীহট্টের এ ক্ষতি প্রণ হওয়া বহু সময় সাপেক।

ভূকম্পের পর সহরের বর্ত্তমান ছাটালিকাদি নির্মাণ করা হইরাছে; ভন্মধ্যে ডিপুটা কমিশনারের আফিসই উল্লেখ যোগ্য। এই দালান ৩৫০০০ বর্গফিট ভূমির উপর দণ্ডায়মান; ইহার প্রস্তুত ব্যর ১৬৬০০০ টাকা। ভন্মতীত ১৪৬০০০ টাকাব্যয়ে ৭'২ একর ব্যাপী শ্রীহট জেইল মেরামত করা হয়।

## ठेषुर्थ अधाः य—देश्लिम **का**म्लानी ।

শতানীর অধিক কাল যাবং যাঁহাদের কার্য্য কলাপে শ্রীহট্টের এক অংশেক্ষ জন সাধারণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, কোন কোন রাজনৈতিক বিষয়েও থাহার। ইংলিস কোং সংলিপ্ত ছিলেন, শ্রীহটে বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা অদ্বিতীয় প্রভাব বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহা-দের বিবরণ না থাকিলে শ্রীহট্টের ইতির্ব্যের অক্থানি হইত, সন্দেহ নাই।

শ্রীহটের চুণা অতি প্রসিদ্ধ, এইরপ উৎক্ট চুণা বন্ধদেশের কুত্রাণি মিলে না। বালালার নবাব মীরজাফর ও মীর কাশেমের সহিত ইংরেন্দের বে সিদ্ধ হয়, তাহাতেও প্রচুর লাভকর শ্রীহটের চুণার উল্লেখ থাকা অভি আবক্ত বিবেচিত হয়। 

কাবক্ত বিবেচিত হয়। 

কাবক্ত ক্মিচারী চুণার দারোগা বলিয়া অভিহিত

<sup>\*</sup> ঐন্টেৰ ইতিবৃত্ত ২ৰ ভা: ২ৰ খ: ৩ৰ অধ্যাৰ দেখ।
Vide Aitchinson's Treatis, Engagement and Sanada VOL. I. P. 48—55.

হইতেন। তৎপর শ্রীহটে ইংরেঞ্চাধিকার পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইলে, বৃটিশ রাজপুরুষ লিগুনে নাহেব এই চুণার কারবারে প্রাভৃত ধন উপার্জ্জন পূর্বকে লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। লিগুনে নাহেবের পরেই ইংলিস্ কোম্পানীর অভ্যাদর হয়। \*

ইংলিস কোম্পানী ছাতকেই চ্ণার প্রধান আড্ডা করেন। ইংলিস কোম্পানীর অভ্যাদমের পূর্বে ছাতক একটি সামান্ত গ্রাম ছিল। তৎপূর্বে একজন সন্ন্যাসী একটা ছত্রক (ছাতি) ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তাহার তলে অবস্থিতি করিতেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটা ক্ষ্মুত্র হাট বসে এবং তাহাই কালক্রমে ছত্রক বা ছাতক বাজার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লিওসে সাহেব প্রীষ্ট্র ত্যাগ করেন, তাহার চারি বৎসর পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রেইট ও জর্জ্জ ইংলিস নামক ত্ইজন ইংরেজ মিলিত ছইয়া "রেইট ইংলিস এও কোম্পানী" নামে যৌথ কারবার স্থাপন করিয়া চ্ণার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রেইট সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় স্থী মিসেস ই-রেইট অধিকারিণী হইয়া জর্জ্জ ইংলিস সাহেবের নিকট নিজ অংশ বিক্রয় করেন। তদবধি এই কারবার "ইংলিস কোম্পানী" নামে খ্যাত হয়।

জর্জ ইংলিস পূর্ণ উদ্যমে চূণার কারবার চালাইয়া ছিলেন, তিনি চূণা ব্যবসায়ীগণ হইতে সমস্ত চূণা ক্রয় করিয়া লইতেন ও তাহা কলিকাতায় চালান দিতেন। জর্জ ইংলিস সাহেব শ্রীহট্ট জিলায় ৫৬ বংসর বাস করিয়া ৭৬ বংসর বয়সে ১৮৫০ খুষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ছাতকের একটি টীলার উপর

<sup>\* &</sup>quot;Mr. Linddsay, (originally) a writer in the service of the East India company, established a factory at Sylhet, and commenced the lime trade with Calcutta, reaping enormous fortune for himself and laying the foundation of that prosperity amongst the people which has been much advanced by the exertion of the Inglis family, and has steadily progressed under the protecting rule of the Indian Government."

Sir Joseph D, Hooker's Himalayan Journal

তাঁহার সমাধি শুল্ক নির্মিত হইয়াছে; পঞ্চ সোপানে চন্ধরে উঠিতে হর, এনাইট প্রস্তারে অন্ধিত জীবনী-লিপি সহ এই অত্যাচ্চ মন্দির প্রায় দেড় প্রহার দ্ববর্তী স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। এই স্বদৃঢ় সমাধি স্তল্পের চূড়া বিগত ভূকস্পে ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

জর্জ ইংলিস, হারি ইংলিস ও জন ইংলিস নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জন ইংলিস উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। শ্রীহট্টে গির্জ্জা-গৃহ যে স্থানে অবস্থিত, ঐ বিস্তৃত স্থান ইনিই ধর্ম্মান্দেশে দান করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর জন্ম পরেই তিনি নিজ অংশ জ্যোঠের নিকট বিক্রয় করিয়া যথেচ্ছ চলিয়া যান। হারি সাহেব ইংলিস কোম্পানীর একমাত্র অধিকারী হইয়া বিশেষ যত্নের সহিত কারবার চালাইতে থাকেন।

লিগুনে সাহেবের সময় একবার খাসিয়ারা উৎপাত করে। তাহার কিছু পরে শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট জন উইলিসের সময় কাপ্তেন টমাস ওয়েলস (Captain T. Welsh)১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে খাসিয়া পর্বতে খাসিয়া পর্বত্তে প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বটিশ কর্মচারী। পর ডেভিড্ স্কট এজেণ্ট রূপে তথায় প্রেরিত হন; ১৮২৬—৩১ খৃষ্টাব্ পর্যাম্ভ তিনি থাসিয়া পর্ব্বতে ছিলেন। ইহার সময়ে থাসিয়া পাহাড়ে প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ প্রভূত্ব প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পরে, মল্লকাল রবার্ট্সন ও কর্ণেল জেছিন্স (Mr. T. C. Robertson and Col. F. Jenkins) সাহেবের উপর থাসিয়া পর্বতের ভার থাকে। প্রাসিদ্ধ কর্ণেল লিষ্টার (Col. F. G. Lister) ১৮৩৫—৫৪ খুষ্টাব্দ 🏿 বিষয়া পাহাডে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবস্থিতি করেন। ইনিই 'Sylhet Light Infantry' সৈক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং চেরার দেওয়ানী কার্যাভারও তাঁহার হস্তেই ক্সন্ত ছিল। অমিত-বল্পালী এই ্যাদ্ধৃপুরুষের বাছবলে নাশাপাহাড় \* ও গারোপাহাড়ে 🕈 বৃটিশ পতাকা

<sup>,</sup>নাগরাজ তনয়া উলুপীর পুত্র ঐবাবত নাগা প্রেদেশের রাজা ছিলেন, ইহা মহাভারত
ইতে জানা যায়। নাগা জিলার পশ্চিমে ও উত্তরে নওগাঁ ও শিবসাগর, পূর্বের স্বাধীন নাগা
াহাড়, দক্ষিণে মণিপুর ও কাছাড় জিলা। পরিধি ১৭০৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা—

•২৪০২। প্রধান নগর—কোহিমা।

ক গারো পাহাড় স্থরমা উপভ্যকা বিভাগের অস্তর্ভুক্ত নহে। ইহার উত্তরে ৪৭

উড্ডীন হয়। এই সময় খাসিয়া পাহাড়ের পলিটিকেল এজেণ্টের উপর ভারতের উত্তর-পূর্বাংশের সমস্ত ভার হাস্ত হয়। হারি সাহেব পিতার জীবদ্দশায় ১৮৩৫—৫০ খুষ্টাব্দ পর্যাস্ত এই এজেণ্টের সহকারী স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই পদে থাকিয়াই তিনি জয়স্তীয়া দখল করেন, তৎপ্রসঙ্গ জয়স্তীয়ার বিবরণে ইতিপূর্বে [২য় ভাঃ ৪র্থ খঃ ৪র্থ অধ্যায়ে]কথিত হইয়াছে।

হারি সাহেব কার্য্যোপলক্ষে অনেক খাসিয়া সর্দ্ধারের সহিত পরিচিত হওয়য়, অতি শীঘ্রই কোম্পানীর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হন। চুবের জয়স্তীয়া দখল করায় পর্বন্দেন্টের নিকট হারি সাহেবের একচেটিয়। প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়। কর্ণেল লিষ্টার সাহেব নিজ ছহিতা সোফিয়াকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন। ফলে হারি সাহেব খাসিয়া ও জয়স্তীয়া পর্বতের সমস্ত চূলা পাথরের মহাল ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া চুণার একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

প্রতি বৎসরে সমস্ত থনির কাজ চলিত না। জলের গতিক দৃষ্টে যে থনির পাথর নামান স্থবিধা জনক বোধ করিতেন, সেই থনিতেই কাজ হইত। বৎসর ভরা ডিনামাইট ও লোহ-শাবলাঘাতে পাথর ভাঙ্গিয়া পাহাড়-ঘাটে মজুদ রাথা হইত, পূর্ণ বর্ষাতে পর্বত হইতে মাপের "ঢকি নৌকা" দ্বারা চুণা নামান ঘাইত, শর্থ কালে বন সংগৃহীত হইত, হেমস্তে চুণা "পোক্তানি" (পোড়া) এবং চৈত্র-বৈশাথ মাসে চুণা গোলাজাত করিয়া রাথা ঘাইত।

মহালের থাজানা, চূণা ভালানি ও লামানি এবং আমলাদের বেতন ইত্যাদি সমস্ত থরচ ধরিয়া, পাথরের উপর হাজার করা যে দর নির্দ্ধারিত হইত, তাহারই দ্বিগুণ মূলো বিক্রয় করা যাইত। ইহাতে হারি সাহেবের সময়ে ২৫০,০০০ টাকা মূলধনে ২৫০,০০০ টাকাই লভ্য দাঁড়াইত। এরূপ আশ্চর্য্য লাভকর ব্যবসায়ের কথা অক্লই শুনা যায়।

বংসবের প্রথম ভাগে সরমানদীতে,—গোবিন্দগঞ্জ হইতে স্থনামগঞ্জ পূর্যান্ত স্থান ব্যাপিয়া, ব্যাপারীগণ অবস্থিতি করিত এবং এক অবধারিত দিবসে

গোরালপাড়া, পূর্ব্বে খাসিরা পাহাড়, দক্ষিণে মরমনসিংহ, পশ্চিমে গোরালপাড়া ও বংপুর। পরিধি ৩১৪০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৩৮২৭৪ জন। প্রধান নগ্র—তুরা।

প্রতি ব্যবসায়ীকে নম্বর দিয়া নির্দেশ করা যাইত। এই ব্যবসায়িগণ জমিদারি পুণাাহের অপ্লক্রমে মে মাসের কোন নির্দিষ্ট দিবসে কোম্পানীর আফিসে উপ্স্থিত হইয়া দেয় মৃল্যের কিয়দংশ অগ্রিম প্রদান করিত। তৎপর কোম্পানী বর্ষার মধ্যে ঘাটে ঘাটে নম্বরাস্থক্রমে তাঁহাদের নৌকার চুণা পৌছাইয়া দিতেন। ৩০শে এপ্রিল হিসাব নিকাশ হইত, প্রধান গোমস্তা বা দেওয়ান টাকা লইতেন। ঐ দিনে তাঁহার সম্মুথে 'কোমর'-পরিমিত টাকার রাশি স্তুপীক্বত হইতে দেখা যাইত।

এতদ্যতীত হারি সাহেব হেমস্তে ছাতকের নদীত্রয়ের সঙ্গম-সংঘটিত চরে কমলার কারবার খুলিতেন ; ইহাতেও প্রচুর লভ্য ইইত।

প্রচুর লাভকর এই ব্যবসাগুলির ফল একা হারি সাহেব ভোগ করিতেছেন, এতদৃষ্টে অক্সান্ত ইংরেজ বণিকদের প্রলোভিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কোনও ইংরেজ, এই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, খাসিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করিলেই, প্রতাপশালী ইংলিস কোম্পানী তাঁহাকে বহি মৃথ-পতজের দশা প্রাপ্ত করাইতে চেষ্টা করিতেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আদামের কমিশনারের (Commissioner of Assam)
অধীনে চেরাতে প্রধান এদিষ্টেন্ট্ কমিশনারের (Principal A. C.) পদ
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থলেথক স্থদক্ষ হড়সন (C.K. Hodson)
অভ্যাচার। সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত
ছিলেন।

এই সময়ে মি: কোলমেন (Colemen) নামে এক বণিক, এক মোনশী ও ২৫।৩০ জন লোক লইয়া বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে শ্রীহট্ট হইতে চেরাপৃঞ্জি যাত্রা করেন। চেলার এলাকাস্থ কাপড়িয়া বাজারে তিনি অবস্থিতি কালে কোন ওয়াদাদারের লোকেরা তাহাকে আক্রমণ করে ও তাঁহার থাসিয়া চাকরকে ধরিয়া লইয়া পনর দিন আটক রাখে। সাহেব তখন নৌকায় শ্রীহটে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অনভিবিলম্বেই সশস্ত্র বৃহৎ একদল বাজালী তদীয় নৌকা আক্রমণ করে। ভয়ে সাহেব নৌকা হইতে লক্ষ্ণ দিয়া পলায়ন পূর্বক নিবিড় বনের ভিতর দিয়া পাড়য়ার পূর্বাণ

ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এই বাঙ্গালী অন্ত্রধারী লোকেরা কাহার প্ররোচনায় এই কার্য্যে অগ্রদর হয়, তাহা ব্ঝিতে কাহারও বাকি রহে নাই। কিন্তু আদালতে অনেক সময় সত্যও মিথ্যাতে পরিণত হইয়া থাকে; স্থতরাং সাহেব আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও ফল পাইলেন না।

এই ঘটনার প্রায় সমসময়ে কলিকাতার গ্লাডটোন উইলি এও কোম্পানী (Messrs Gladstone Wyllie and Co.) হেডেন সাহেবকে (Mr. R. G. Haddan) পেট্রোলিয়াম তৈলের অনুসন্ধান করিতে থাসিয়া পর্বতে প্রেরণ করেন। হেডেন সাহেব, হেলফর্ড ব্রাউনলো (Mr. Halford Brownlow) সাহেবের সহিত নৌকাযোগে ছাতক হইতে চেলায় রওয়ানা হন।

কোথাও কোন কিছু নাই, হঠাৎ কাপড়িয়া বাজারের কিছু ভাটীতে একদল বালালী লাঠিয়াল তাঁহার নৌকা আক্রমণ পূর্বক ছইটা হন্তী দ্বারা নৌকা ভালিয়া উঠাইয়া ফেলে। গজারোহী একজন সম্বাস্ত বালালী ভদ্রলোকের আদেশে লাঠিয়ালেরা নাহেবের বন্দুক ও ছই শত টাকার সম্পত্তি কাড়িয়া লয়, তাঁহাদিগকে জলের মধ্য দিয়া ছেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং রক্ত মাথা আর্দ্রবন্তে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েদ রাথিয়া পরে ছাতকে বাহির করিয়া দেয়।

ইহারাও ইংলিস কোম্পানীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, আক্রমণকারীরা ইংলিস কোম্পানীর বাধ্য ও অস্থগত, ইংলিস কোম্পানীই এই ব্যাপারের মূলীভূত কারণ। ইহারও ফল পূর্কান্ত্রুপ হইয়াছিল!

এই সময় ইংলিস কোম্পানী কারবার ব্যতীত অনেক ভূসম্পত্তি ক্রেয়
করিয়াছিলেন; ছাতকে এজমালী হুই তালুকে ৪।৫ মাইল মধ্যে, আর কাহারও
কোম্পানীর অধিকার ছিল না। লাউড়ে ইংলিস কোম্পানীরই
লোকাছ্রাপ একাধিপত্য ছিল। মহারাম, পাঙ্যা প্রভৃতি
লাভ। স্থানের অধিকাংশেই কোম্পানীর অধিকার ছিল,
এমতাবস্থায় ওয়াদাদার বা কুল্র মিরাশদারগণ বাধ্য না হইবে কেন? আবার
ক্রমিদারিতে থাজনার হার পার্যবর্ত্তী তালুক হইতে অর্দ্ধেকরও কম ছিল,
স্থতরাং প্রঞা সাধারণ বাধ্য না হইবে কেন? এতদ্বাতীত পদস্থ লোকের

কাহাকে কর্ম দিয়া, কাহাকেও বা কোনরূপ স্থবিধা করিয়। দিয়া বশে রাখা হইয়াছিল। ছাতকের চৌধুরীদের অবস্থা অপেকারুত মন্দ হইলেও তাঁহারা। কোন্দানীর কোন কর্ম স্বীকার করেন নাই। হারি সাহেব তাঁহাদের প্রধান ব্যক্তিকে বাটাতে বসিয়া বিনা কাজেই মাসিক দশ টাকা হিসাবে সন্মান জনক (Honarary) বৃত্তি ভোগের ব্যবস্থা করেন, এত করিলে লোক বাধ্য না হইয়া পারে কি ?

এতদাতীত শাহ আরপীনের দরগাতে বৃত্তি বরাদ্ধ ছিল, ছাতকের কালী বাড়ীতে এবং মহাপ্রভুর আগড়ায় বৃত্তি ব্যবস্থিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, চাঁদা উঠাইরা আমলা পটীতে শ্রীধর নামে দেবতা স্থাপিত করা হয়। সমারোহ সহকাবে ঐ দেবতার রথ ও দোল ইত্যাদি অফুটিত হইত। হারি সাহেবের চেরাপুঞ্জিন্থিত খাদ কুঠির হাতাতে রথোৎসব হইত, ঠাকুরকে হত্তীর উপর উঠাইয়া ছাতক হইতে তথায় নেওয়া বাইত; অনেক খাসিয়া এই উৎসবে যোগ দিত; ইহাতে তাহাদের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে হিল্মানীর প্রচার হইত। এই সকল কারণে কোম্পানীর প্রতি সাধারণের বিশেষ অফুরাগ ছিল; এই সকলই কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্থবিধা বিধানের পক্ষে উপায় স্থরূপ হইয়া দাঁডাইয়াছিল।

চেরাপুঞ্জির প্রধান এসিটেণ্ট কমিশনার হডসন সাহেবের নিকট কোম্পানীর ব্যবহার ভাল লাগিত না। ইংলিস কোম্পানীর পক্ষ হইতে বে কোন কোম্পানীর মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইত, ই'নি তাহা বিরাগ লাভ। ডিসমিস করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে কোম্পানীর কর্মাচারিগণ নিতাস্তই উত্যক্ত ও অস্কবিধা গ্রন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হড্দন সাহেবের আগমনের তৃই বংসর পরে ঢাকা রেভিনিউ বোর্ডের সদস্থ এলেন (W. J. Allen) সাহেব খাসিয়া পর্বত সম্বন্ধে অফুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অফ্টোবর মাসে এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহা সাধারণতঃ "এলেনস্ রিপোর্ট" বলিয়া খ্যাত। এই রিপোর্টে উপরি উক্ত বিবরণ এবং তাদৃশ বহু কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্বের চেরা হইতে প্রায় শত মাইল দূরস্থ গৌহাটীতে আদামের

(3)

কমিশনারের কোর্টে চেরাপুঞ্জির সকল মোকদমারই আপিল যাইত; এলেন সাহেবের মতাফুদারে এই সাত্র হইতে শ্রীহট্টের সিভিল ও সেশন জজের আদালতে চেরাপুঞ্জির আপিল হইবে বলিয়া স্থির হয়। কেবল পুলিশ দংক্রাস্ত ও পলিটিকেল মোকদমা এজেন্ট ও আদামের কমিশনারের নিকট পূর্ববং হইত। এলেন সাহেব যে রিপোর্ট করেন, তাহাই পরে ইংলিস কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসায় ভান্ধিয়া যাইবার কারণ স্বরূপ হইয়াছিল।

হারিসাহেবও এলেন ও হড্সনের ব্যবহারে বিরক্ত ছিলেন। হড্সনের কথা আমলারা প্রায়শই তাঁহার নিকট বলিত। একদা তিনি নিজ দেওয়ান ব্রজমোহন রায়কে বলেন:—"রও, ইহাঁকে আমি ঘরের বিল্লি (বিড়াল) বানাইব।"

এই ব্রজমোহন বায়ের বেতন ১২১ টাকা হইতে ২০০১ টাকাতে উন্নীত হুইয়াছিল। বেতন ব্যতীত কর্মচারিগণ কোম্পানীর লভাের উপর হার মতে কমিশন পাইতেন। দেওয়ানের পদে বেতন বাদে আমলাদের কমিশন বাবতে বংসরে তুই সহস্র হইতে পঞ্চ লভা। সহস্র টাকা পর্যান্ত পাওয়া যাইত। দেওয়ান হইতে সামান্য চৌক-দারকে পর্যান্ত কমিশন দেওয়ার রীতি ছিল। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল. বংসরের শেষে সকলেই এক সঙ্গে কতক টাকা পাইতে পারিত। কমলা লেবুর অস্থায়ী বিভাগে কেম্পানীর স্ব অংশ ও অপর লোকের ট্র অংশ থাকিলেও আমলারা পুরা লাভের উপরই কমিশন পাইতেন। দেওয়ান খাজাঞ্চি, সেরেস্তাদার, ডিহিমোহরের, মোহাফেজ, বরকলাজ, চৌকিদার ইত্যাদি স্থায়ী কর্মচারী সংখ্যা অনেক ছিল। কমলা বিভাগে সাময়িক অনেক কর্মচারী নিয়োজিত হইত। কর্মচারীগণের বিশেষ বিদায় কালের বেতন কর্ত্তিত হইত না. এবং বিদায়ের মধ্যে কাহাকেও ডাকাইয়া কাজে ছাব্দির করিলে পথ খরচ দেওয়া ঘাইত। কর্মপ্রার্থিগণ কর্ম না পাইয়া ফিরিয়া গেলেও যাতায়াত ধরচ দেওয়া হইত। ইহা হারি সাহেবের বিশেষ উদারতার পরিচায়ক।

হারি সাহেব অনেক দিন এদেশে থাকিয়া, এ দেশীয় আচার ব্যবহারের অনেকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গুড়গুড়ি হঁকাতে তাম্রক্ট সেবন করিতেন। তাঁহার সন্বাবহার ও সৌভাগ্য প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। হারি সাহেব সন্ধন্ধে নানা গুল্ল শুনা গিয়া থাকে। \*

পত্নীর আগ্রহে বৃদ্ধ বয়সে হারি সাহেব বিশাত যাইতে প্রস্তুত হন। এই
সময় তিনি আপন বিরুদ্ধাচারী হড্সন সাহেবকে মেনেজার নিযুক্ত করিতে
মেনেজার নিযুক্ত ইচ্ছা করেন। প্রস্তাব চলিল, কিন্তু হড্সন
হারি সাহেবের মৃত্যু। কোম্পানীর "বিল্লি" হইতে স্বীকার পাইলেন
না। হারি সাহেব মাসিক সহস্র টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, তেজস্বী
হড্সন তথাপি অস্বীকৃত হইলেন। তাহার পরে হারি সাহেব, বেতন বাদে

এস্থলে একটা আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা এক প্রোচ্
বয়স্ক রাহ্মণ চেরাপৃঞ্জিতে পিয়া দরবারে উপবিষ্ঠ হারি সাহেবের পদে পতিত হইয়া ক্ষমা
চাইতে থাকেন ও ভাই ভাই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। কারণ জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণ
বলেন যে, জ্রীক্ষেত্রে গিয়া তিনি দেবতার দর্শন পান নাই। প্রত্যাদেশে জ্বানিয়াছেন,
পূর্ব্বজন্ম হারি সাহেব ভাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা ছিলেন, ভাহার নিকট ডিনি গুরুতর দোবে
অপরাধী। যদি তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে ও ক্ষমা প্রাপ্তে অপরাধ মোচিত না হয়, তবে
দর্শনি পাইবেন না, এবং অপরাধের জ্যাও অনেক ভূগিতে হইবে। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির
পর বাহ্মণ বহু অমুসন্ধানে এখানে আসিয়াছেন।

হারি সাহেব ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেন এবং জ্যাচোর মনে করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করিয়া সাথিলেন। পরে আমলাদের পরামর্শে এক্লিশ কর্মচারীরা তিনমাদ অফুসন্ধান করিয়া পরে অম্বরাধ করিলেন। তত্রত্য পুলিশ কর্মচারীরা তিনমাদ অফুসন্ধান করিয়া পরে যখন ইহা সত্য বলিয়াই লিখিলেন, তথন হারি সাহেবের আর বিশ্বয়ের অবধি থাকিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ করিলে ক্লেছের প্রসাদ খাইবেন। পশুভগণের ব্যবস্থায় তথন এক পাত্রে কিছু মিছরি রক্ষিত হয়, এবং তাহা হইতে সাহেব একটু গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সেই মিছরি প্রসাদ ভক্ষণে ও ক্ষমা প্রাপ্তে পুন: প্রীক্ষেত্রে গমন করেন। হারি সাহেব ব্রাহ্মণকে এক জ্যোড়া কাপড় এবং শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াতের থবচ দিয়া বিদায় দেন।

কোম্পানীর লভ্যের একচতুর্থাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিলে, হড্সন আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এই লভ্যের কথা লিখিত ভাবে ছিল না—মৌখিক ছিল।

এইরপ বন্দোবস্ত করিয়া হারি সাহেব বিলাত যাত্রা করেন, এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা হইল; বিলাত পৌছিয়াই ৫৭ বংসর বয়সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই দীর্ঘবপু: দীর্ঘশ্মশ্রু স্থগঠিত দেহ হারি সাহেব মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ চেরাপুঞ্জিতে লইয়া গিয়া মাটীর উপরে রাখিয়া যেন সমাহিত করা হয়। এইরপ সমাহিত করার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে সকল স্বাধীন থাসিয়া পর্দার হইছে চূণা মহাল ইজারা আনেন, তাঁহার দেহ যতদিন "মাটীর নীচে" না যায়, ততদিন পর্যাস্ত সর্প্তভক্ষ করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার দেহ বহুমূল্য মসল্লার আরকে চিরাপচ্য রাখার মানসে "মমি" (Mummy) করিয়া রাখা হয়। পরে তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসরাস্তে তদীয় পদ্ধীর মৃত্যু হইলে উভয়ের শবদেহ একত্রে চেরাপুঞ্জিতে আনিয়া কথাক্ষরপ রক্ষিত হয়।

কিন্তু একত্রে দেহ রক্ষিত হইলেও সোফিয়ার ব্যবহার হিন্দুর নিকট মার্জ্জনীয় নহে। উপযুক্ত পুত্র কন্সার জননী হইয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পত্যস্তর গ্রহণ করেন। কথিত আছে, এই জন্ম লজ্জায় তাঁহার প্রথম পুত্র আত্মহত্যা করেন। এই বিবাহের ফলেও সোফিয়ার একটি পুত্র জাত হয়।

হারি সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী কোম্পানীর অধিকারিণী হন, ও শেষ
পুত্র কিছু বড় হইলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ছাতক আদিলে মেনেজার
কোম্পানীর অধিকারিণী হড্সন সাহেব সহ কোম্পানীর লভ্যের চতুর্থাংশ
ও হড্সন সাহেব। টাকার বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। হড্সন
সাহেব শ্রীহট্টের সদর আমিনীতে এই বিষয়ে অভিযোগ করিলে মেম সাহেব
জবাব দেন যে, মেনেজারের মাসিক বেতন সহস্র মৃদ্রা; ইহাই প্রচুর। তিনি
ত অংশী নহেন যে, লভ্যের চতুর্থাংশ পাইবেন ? শ্রীহটে মেমের জয় হওয়ায়

হাইকোর্টে আপিল হয় ও দেওয়ান ব্রজমোহন রায়ের সাক্ষ্য নির্ভরে হড্সন জ্বলাভ করেন। মেম তথন বিলাতের প্রিভি কৌন্ধিলে পুনরপি আপিল চালাইতে উন্থতা হন। হড্সন বিলাতের আপিলের খরচ চালাইতে অসমর্থ ছিলেন, কাজেই লভ্য বাবতে অশীতি সহস্র টাকা মাত্র আপোষে লইয়া লভ্যের দাবি ত্যাগ করেন। হড্সন এই টাকা তথন গ্রহণ না করিয়া কোম্পানীর খাতায় নিজ নামে জ্বমা রাথিয়া দেন।

হত্দন সাহেব ভাষবান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হারি সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি ষেরপ উদ্যমে কর্ম চালাইতে ছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে মেম সাহেবের সহিত মনোমালিক্স ঘটায় তাঁহার মন অনেকটা ভগ্ন হইয়া যায়, উভ্তম উৎসাহ কমিয়া য়ায়, তিনি কার্যায়ানে না থাকিয়া অধিকাংশ সময়ই প্রীহট্ট সহরে, ঢাকায় বা কলিকাতায় কাটাইতেন। প্রীহট্টে নবাব তালাবের দক্ষিণ তীরে নদীর উপরে হড্দন সাহেবের কুঠিছিল, বিগত ভুকম্পে তাহার চিহ্ন বিলোপ হইয়াছে। মেনেজারের শৈথিলাে কোম্পানীর অবনতির স্ক্রপাত হয়, কমলা ও জমিদারি বিভাগেও ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

হড্দন সাহেবের সহিত আপোষ হইলে মেম বিলাতে চলিয়া যান; তথার তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বের তিনি ষে চরম-পত্র সম্পাদিত করেন, তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র কোম্পানীর অধিকারী হন। ইহাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এল, এ, এল ইংলিস (Liond Arthur Lister Inglis),— যিনি সাধারণতঃ লিও ইংলিস নামে খ্যাত ছিলেন, বিলাতের মেনেজার নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে আসিয়াও তাঁহাকে কারবার দেখিতে হইত। লিও ইংলিস সাহেব উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। শিকার, নৌকাচালন ইত্যাদিতে সময় কেপন করিতে ভাল বাসিতেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি পিতামাতার শ্বাধার চেরাপুঞ্জির কুঠির হাতায় চত্তরোপরি স্থাপন করিয়া তত্তপরি সমাধিত্ত ভির্মাণ করেন; ইহাতে হারি সাহেবের দেহ মাটীর উপবেই থাকিয়া যায়।

১৮৬৪ খুষ্টাব্দে চেরাপুঞ্জি হইতে শিলং নামক স্থানে আসামের রাজধানী

পরিবর্ত্তিত হইলে, লিও ইংলিস সাহেব পিতার আমলের সমস্ত সরঞ্জাম শেডওয়েলর একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার শেডওয়েল (Mr. মনেজারি৷ J. B. Shadwell. ) সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং শিলং সহরে যে ক্ষ্ম হ্রদের পূর্ব্বতীরে গবর্ণমেন্ট হাউদ অবস্থিত, তাহার পশ্চিমপারে "ইংলিস-বী" (Inglis-by) নামে এক বিচিত্র বাসভ্বন প্রস্তুত করেন, সন্ধীপ কৃত্রিম সর্বোবর, বৃক্ষ-বাটিকা, জল প্রণালিকা প্রভৃতি সাজ সজ্জায় এই বাটী গ্রন্মেন্ট হাউস হইতে কম স্থানর ছিল না।

লিও ইংলিদ, শেড্ওয়েল্ সাহেবকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হড্সন সাহেবের নীচে চিফ্ একাউন্টেণ্ট পদে নিযুক্ত করেন। অল্পকাল মধ্যে হড্সনের মৃত্যু হওয়ায় ইনিই তৎপদে বৃতহন। হড্সনের যে ৮০,০০০, টাকা জমা ছিল, প্রতি বংসর নিকাশের সময় ঐ টাকা লইয়া যাইতে বলা হইলে তিনি গ্রহণ না করিয়া বলিতেন, "আমার সামান্য দৃষ্টিপাতের জন্য কোম্পানী মাদিক সহস্র মৃত্যা দিতেছেন; এই টাকা কেম্পানিতেই জমা থাকুক।" তাঁহার মৃত্যুর পর কাজেই তদীয় অভিপ্রায় মত উক্ত টাকা কোম্পানির মৃলধন ভুক্ত করা হয়।

লিও ইংলিদ সাহেব শিলং বাসকালে, চিফ্কমিশনার ইলিয়ট (Mr. C. A. Elliote) সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্ভাব হয়, কিন্তু কোন গুল্ফ কারণে এই সম্ভাব শেষে ভীষণ শক্রতায় পরিণত হইয়াছিল। শুনা যায় য়ে, তিনি ইলিয়ট সাহেবকে অনেক লোকের সাক্ষাতে রঢ়বাক্যে অপমানিত করিয়াছিলেন; ইহার ফল কোম্পানীর পক্ষে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইলিয়ট সাহেবের সময়ে কোন কোন চূণা পাথরের মহালের ইজারার ম্যাদ অতীত হয়, এই স্ত্তে এনেল্স্ রিপোর্টের উল্লেখ ক্রমে আসাম গবর্ণমেন্ট, ইগুিয়া গবর্ণমেন্টে লিখিয়া, ইংলিম কোম্পানির একচেটিয়া ভালিয়া দিতে লাগিলেন। যে মহালের ম্যাদ অন্ত হয়, তাহাই প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইতে থাকে। এই সময় মেনেজার সাহেব কৌশলক্রমে মহাল গুলি বিনামা বন্দোবস্ত করিয়া কোম্পানীর মানরক্ষা করেন। যাহাহউক, ইলিয়ট সাহেবের সহিত অসদ্যবহার করাতে শিলং সহরের সাহেব সমাজ লিও ইংলিস সাহেবের উপর বিরক্ত হওয়ায় তিনি বিলাতে চলিয়া যান। এই সময় চেরাপুঞ্জির পুলিশ ছারা কোম্পানী নানারূপে বাধা প্রাপ্ত হন; শেডওয়েল সাহেব এই সকল বিষয় এবং ইংলিশ কোম্পানী ছারা দেশের কিরুপ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া ইণ্ডিয়া গ্রন্থেটে চিফ্ কমিশনারের ছকুমের বিরুদ্ধে এক দর্থান্ত করেন, কিন্তু কোন ফলোদের হয় নাই। এই সময় কোম্পানীর আয় অনেক কমিয়া য়ায়, বয়য় ৰাদে ৮০০৯০ সহত্রের অধিক লভ্য দাঁড়ায় নাই। ইলিয়ট সাহেব চলিয়া গেলে কোম্পানীর একট স্থবিধা হইয়াছিল।

লিও ইংলিস ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্বে পুনরাগমন করেন। তিনি নিজ
কোম্পানীর উপভাতার অংশ ক্রয় লওয়ার কোম্পানীত্রে
অবনতি। অপরের অংশও রহিত হয়, কিস্ত অন্য কারণে
কোম্পানীর অবনতি ঘটিতে আরম্ভ হয়। লিও ইংলিস সাহেবের আগমনের
পূর্বে শেডওয়েল সাহেব নৃতন দেওয়ান নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির নিয়োগে
সকলের অভিমত না থাকায় আমলাদের মধ্যে তৃইটি দল গঠিত হয়। বিরুদ্ধদেশের
কেহ কেহ লিও সাহেবের নিকট মেনেজারের বিরুদ্ধে নানা কথা
তৃলিতে থাকে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ছাতকে কিলবর্ণ কোম্পানীর এক এজেন্সি স্থাপিত হয়।
এজেন্ট সাহেবের সহিত শেডওয়েল সাহেবের পূর্বপরিচয় থাকায়, তিনি
ইংলিস কোম্পানীর কুঠির হাতায় উক্ত এজেন্টের বাসা ও জাহাজ গুদাম ইত্যাদি
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাজের ষ্টেশন, কোম্পানীর কুঠির সমূথে জাসায়:
জাহাজে চুণা বোঝাই দেওয়ারও স্থবিধা হয়। তদনস্তর যখন দারুণ ভূকম্পো
সমন্ত পৃহাদি ভূমিসাং করিয়া ফেলিল, পাহাড়ের জনেক নদীর গতিরোধ,
জানেকের গতি পরিবর্ত্তিত এবং কোন কোন স্থানে নৃতন স্রোতের উত্তব
হইল; যখন চূণার খনির কোন কোনটি অকর্মণ্য হইয়া গেল, কোন পাহাড় ধসিয়া
পড়িল; কমলার বাগান সব বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন ইংলিস কোম্পানীর
বে বিস্তর ক্ষতি হইল,—তাহা বলা বাছলা।

এই সময় কিলবর্ণ কোম্পানির এজেণ্টও ইংলিস কোম্পানীকে নৃত্ম

গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে তাড়া দিতে লাগিলেন এবং ভিতরে ভিতরে স্থানটি ধ্বর্গমেণ্ট কর্ত্বক গৃহীত হইবার জন্য প্রস্তাব চালাইলেন। শেড্ওয়েল সাহেবের এক পুত্র কিলবর্ণ কোম্পানীর কয়লার কারবারের এজেণ্ট ছিলেন। এই স্বত্তে বিশু ইংলিদ সাহেবের কাণে বিরুদ্ধপক্ষীয় আমলাগণ তবিরুদ্ধে নানাকথা উত্থাপন করিতে লাগিল।

ভূগ্রহণের প্রশ্ন মীমাংসায় শ্রীহটের তদানিস্তন ডিপুটি কমিশনার ওব্রায়েন (P. H. O'Brien) সাহেব ছাতকে গিয়া তদস্ত করেন এবং ইংলিস কোম্পানীর বেচ্ছাপ্রদত্ত ভূমিতেই এজেণ্ট সাহেবকে গৃহ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেন। ইংলিস কোম্পানীরই জয় হইল; এজেণ্ট সাহেব গৃহাদি প্রস্তুত না করিয়া ঘাটে এক ক্লেট রাথিয়াই কাজ চালাইতে লাগিলেন।

এই সকল কারণ পরম্পরায় লিও ইংলিস সাহেবের মন বিরক্ত হইয়া কোম্পানীর উঠিল; কোম্পানীর আমলাদের মধ্যেও বিষম্বিলোপ। দলাদিল চলিতেছিল; লিও ইংলিস সাহেব এই সময়ই কারবার ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সংবাদে দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক তাঁহাকে নিবেধ করিয়াছিলেন, এমন কি, আসামের চিফ্ কমিশনার মহামতি কটন (H. J. S. Cotton) সাহেবও বলিয়াছিলেন যে, এই ষ্টেট অতি প্রাচীন, ইহার বারা এ দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইনাছে; অতএব ইহা নষ্ট করা সকত নহে। কিন্তু লিও ইংলিস সাহেব এক কথার লোক ছিলেন, তিনি কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

অনেকেই কোম্পানীর সম্পিত্ত ক্রম করিতে উদ্যত হইল, তর্মধ্যে প্রাণাত-নামা স্বর্গীয় মহারাজ স্বর্গাক্ত বাহাত্বর অগ্রতম। কোম্পানীর লাউড় বিভাগের সংলগ্নভাবে গৌরীপুরের জমিদারি থাকায় তত্ত্রত্য জমিদার বাব্ও উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন। গৌরীপুরের মেনেজার অতি স্থচতূহ লোক, তাঁহার বাক্য মহিমায় সাহেব প্রায় চারিলক্ষ টাকার সম্পত্তি আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ে ভাগ্যকুলের কুণ্ডবার্গণ সংবাদ পাইয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাদের নিকট ষ্টেট বিক্রয় করিলে তাঁহারা আরও পঁচিশ হাজার টাকা অধিক দিবেন। পঁচিশ হাজার কেন পাঁচণ ল

পাইলেও কথা ভদ্দ করিতে পারেন না বলিয়া লিও ইংলিদ সাহেব তাঁহাদের কথা অগ্রাফ্ করিলেন। গৌরীপুরের সহিত সমস্ত ঠিক হইয়া টুঠিল এবং বিগত ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে ভারিথে ষ্টেট বিক্রীত হওয়ায় ১০৮ বংসরের কোম্পানী ভালিয়া গেল। এখন এই ষ্টেটের মালীক গৌরীপুরের জমিদার পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত ব্রভেক্ত কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়। বর্ত্তমানে তাঁহার অধীনে কারবার ও জমিদারি উভয়েরই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

### পঞ্চম অধ্যায়—ইংরেজ অ:মলের প্রথম শতাকী।

শ্রীহট্ট জিলার অধিবাসিগণের অবস্থা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল, তাহারা ক্রমাগত দৈল্যদশার পতিত হইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ানী গ্রহণের সময় ইতে শত বংসর পর্যান্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রান্ত পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহারের অনেক প্রভেদ ও বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যেমন ব্যবসায়াদি জাতিগত ছিল, এখন আরু ব্যবসায়। তক্রপ নাই; এই সময় মধ্যেই ধীরে ধীরে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তখনও ব্রাহ্মণ গুরুতা, রাজপণ্ডিতি ও যাজনাদি ত্যাগ করিয়া অধিক মাত্রায় চাকুরী ও দোকানদারী প্রভৃতি কায়স্থ ও বৈশ্যোচিত বৃত্তিনিতান্ত অভাবে না পড়িলে গ্রহণ করিতেন না। কেহ কেহ দেবত্র ক্রমত্র শাসনে নিযুক্ত থাকিলেও গুরুতাদিই মূল ব্যবসায় ছিল,; তাঁহারা সামাজিক বিষয়ে "পাতি" বা ব্যবস্থা পত্র দিতেন, স্বাবস্থাদানে অনেক স্থলেই অর্থ মিলিত।

চিকিৎসা প্রধানতঃ বৈদ্যেরই ব্যবসায় ছিল, ইহারা কবিরাজ নামে খ্যাত হইতেন। সমাজে কবিরাজদের যথেষ্ঠ সম্মান ছিল। রোগী আরোগ্য হইকে কবিরাজ আরোগ্য স্থান দিরা নববন্ধ, কলসী বা পারিতোধিক লইতেন; কবিরাজকে সকলেই সন্ত্রম করিত। শ্রীহট্টে বৈদ্য-কায়স্থ ভেদ না থাকায় কবিরাজের ব্যবসায় প্রায়শঃ ব্রাহ্মণগণেরাই করিতেন।

কায়স্থগণ প্রধানতঃ রাজকার্য্য ও মোহরেরি করিতেন। কায়স্থের কাজের তথন অতিশয় সন্মান ছিল। দলিলাদি লিখিয়া অচ্চন্দে তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। এখনকার মতন তখন সকল জাতিতে লিখাপড়ার এত চর্চ্চা ছিল না। দলিলাদি লিখাইবার জন্ম প্রছর, দেড় প্রহর দুর হইতে হাটিয়া লোকে মোহরেরকে লইয়া যাইত। কায়স্থগণ লিখাপড়ার কাজে অত্যম্ভ নিপুণতা ও তীক্ষবৃদ্ধির পরিচয় দিতেন বলিয়া "কায়েতি বুদ্ধি" বা "মোহরেরি বুঝ" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ফলতঃ সকল জাতিরই ব্যবসায়গত বিশেষত্ব যুক্ত সম্মান যথেষ্ঠ ছিল।

এই সময়কার সাহু জাতির বিষয়ে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় লিথিয়া-ছেন.—"সাহ জাতি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলিবে না। যাঁহারা কায়স্থ জাতি হইতে জাতিচ্যত বা সমাজচ্যুত হইয়া নৃতন উপসম্প্রদায় গঠিত করিয়।ছিলেন, তাঁহারাই শুধু তাঁহাদের পূর্ব্বকার উক্ত শ্রেণীর উপযুক্ত ব্যবসায় অর্থাৎ বিষয় কর্ম্মেই লিপ্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আবার বাণিজ্ঞাদিতে ও মহাঙ্গনী ব্যবদায়েও লিপ্ত হন। তাঁহাদের ধনিগণ "দাহাজী" এই সম্মানস্থচক উপাধিতে অভিহিত হইতেন। তখন "সাহাজী" পদবীটি সওদাগরের সম্মান আনয়ন করিত। শ্রীহট্টে অনেক ধনী সাহাজীর বাড়ী অভাপি লোকমুখে পরিচিত হইয়া থাকে। পরে তাঁহাদেরই সন্তান সম্ভতিগণ স্বীয় উপাধি ধারণে বীতশ্রদ হইয়া দাস আখা। \* ধাণর করেন।"

পরে তিনি লিখিয়াছেন—"নবশাধকুল ষ্থা—তৈলিক, ফুলমালী, গোপ, নাপিত, কুম্ভকার, বারুই, তাঁতি ও কামার এবং দাস প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিত।"

" কর্মী শ্রেণীতে কৈবর্ত্ত, সোণার, স্থভার, নট, ধোপা, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সচ্ছনে জীবিকা অর্জ্জন করিত। যুগীরা দেশের

পূর্বাবিধিই শ্রীহট্টের পূর্ববাংশে সাহজাতীয় ব্যক্তিগণের সাধারণ উপাধি দাস। সহরবাদী দাভ জাতীয়গণকামস্বকুলোচিত তাহাদের পূর্ব উপাধিই (সেন, দত্ত প্রভৃতি যে উপাধি পূর্বে কারস্থ থাকাকালে ছিল) প্রায়শ: ধারণ করেন।

কাপড় যোগাইত। 🔊 ড়িরা অনেকেই তথন সাহা উপাধি ধারণ করিলেও ব্যবসায় ত্যাপ করে নাই।"

জাতিগত ব্যবদায় থাকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবদায়ে সহজেই উন্নতি করিতে পারিত। শ্রীহটের সামাজিক বিবরণ বংশ-বুতান্ত ভাগে কথিও হইবে

পবিত্রতা। বলিয়া তদ্বিষয়ে কিছুই লিখিত হইল না, এস্থলে এইমাত্রে ব্যক্তবা যে, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার প্রতি তখনও বিশেষ দৃষ্টি রাণা হইত। মোসলমান আমলের কথা যথাস্থানে বলিয়াছি; জাতির পবিত্রতা রক্ষা করে সমাজ কিরপ কঠোর শাসন করিতেন, রাজা স্কবিদ নারায়ণের সময় সাহা সংস্রব-জনিত সাহ সম্প্রদায়ের উংপত্তি ঘটনাই তাহার প্রমাণ। তথন মোসলমানের আহার্যের গন্ধ প্রাপ্তে জাতি যাইত। সর্বানন্দের জাতিপাতের ঘটনা পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন; তাহার বহু পরেও এই কারণেই কোড়িয়ার রামপাশার চৌধুরীগণ হিন্দু মোসলমান তুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। \* তথন অস্তাজ এবং ভিন্ন জাতির সহিত সহজে কেহ সংসর্গ করিত না। এখন প্রকাশ্যে অস্বীকার মাত্র করিলে অতি গুরুতর বিষয়ও সমাজ সহ্য করিয়া থাকে।

ইংরেজ রাজের অভেদাচারের প্রভাব শিক্ষিত সমাজে বহু মাত্রায় সংক্রমিত হইতেছে, কিন্তু তংকালে ব্রাহ্মণ শৃদের মধ্যে এভাব অনেকটা কম ছিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে পৃথক আসন দেওয়া হইত, ব্রাহ্মণের জন্ম পৃথক ছাঁকা রক্ষার প্রতি তীব্র দৃষ্টি ছিল। অতিবড় ধনবান ও শক্তিমান ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমক্ষে ক্ষুদ্র ছিলেন। কি জমিদার কি উচ্চপদস্থ রাজকর্মাচারী, ব্রাহ্মণের পদধ্লি লইতে কেহই লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। ব্রাহ্মণও এই মধ্যাদা প্রাপ্তির উপযোগী চরিত্র রক্ষা করিতেন।

ইংরেজ আমলের প্রথমে ছই চারি স্থলে "চৌধুরী" খেতাব প্রদন্ত হইলেও দশসনা বন্দোবন্তের পরে এই খেতাব দেওয়ার প্রথা রহিত হয়। তৎকালে জনিদার, নিরাশদার চৌধুরীরাই সম্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ ও দ্বির প্রিমাণ। গণ্য হইতেন। শ্রীহটের অনেক উচ্চপদস্ত

ও দ্মির পরিমাণ। গণ্য হইতেন। শ্রীহট্টের অনেক উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণও এই উপাধিধারী। তদ্যতীত নবাবি আমলের শিকদার, কাহ্নগো, পুরকায়স্ত প্রস্তৃতি বংশাহ্মজমিক উপাধিধারীদেরও বিশেষ সম্মান ছিল।

পঞ্গণ্ড প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ উদাহরণ পাওয়া ষায়, বংশ-বৃত্তান্ত ভাবেশ
ভাহা ক্থিত হইবে।

সচরাচর চৌধুরীরাই শ্রীহট্টের প্রধান ভূমাধিকারী; তদ্যতীত তাপাদার, তালুকদার প্রভৃতিও অল্লাধিক পরিমাণে ভূমির অধিকারী ছিলেন। শ্রীহট্টে পঞ্চত মূদ্রার অধিক রাজস্ব প্রদানকারী জমিদার বলিয়া সম্মানিত, পঞ্চাশৎ মুদ্রার অধিক রাজস্ব প্রদাতা মিরাশদার নামে খ্যাত এবং তল্লিয়ে ধাহারা রাজস্ব প্রদান করেন, তাঁহার। তাপাদার বা ডালুকদার শ্রেণীতে গন্য হন।

শ্রীহট্টের ভূমি পরিমাপে দন্তিদারী নল ব্যবহার হইত, এখনও হয়। ইহার মাপ ১৮ ইঞ্চি হাতের ১৪ ভ্রতি এখানকার ভূমির পরিমাণও সমগ্র বাঙ্গলা দেশ হইতে বিভিন্ন।

শ্রীহট্টের ভূমির পরিমাণ এইরূপ:—

| ৩ ক্রাস্থতে   | ••• | ••• | ३ कला।              |
|---------------|-----|-----|---------------------|
| ৪ কড়ায়      | ••• | ••• | ১ গণ্ডা।            |
| ২০ গণ্ডাম     | ••• | ••• | ১ পণ।               |
| B <b>श</b> रव | ••• | ••• | ১ রেখ। (৪৯ বর্গহাত) |
| ৪ বেখে        | ••• | ••• | ১ যৃষ্টি।           |
| ৭ যষ্ট্ৰীতে   | ••• | ••• | ১ পোরা।             |

১২ কেয়ারে ··· ১ হাল (হল )(৬৫৮৫ বর্গহাত) ।\* কৌড়ির প্রচলনও শ্রীহটের একটি বিশেষত্ব, শ্রীহটের মূদ্রার পরিমাণ এইরূপ:---

৪ পোয়া বা ২৮ যষ্টীতে ... ১ কেয়ার (কেদার।)

```
ঃ কৌডিতে
                          ১ গণ্ডা।
 ৫ গণ্ডায়
                         ১ পয়সা।
                      ১ আনা বা পণ।
২০ গণ্ডায় বা ৪ পয়সাতে · · ·
১৬ পণে ... . > कोइन वा छोका।
```

কিন্তু লিণ্ড্রে সাহেব শ্রীহট্টের রেসিডেণ্ট থাকা কালে ৪ কাহনে বা ৫১২ কৌড়িতে ১ টাকা গণ্য হইত। ১৮২ ধুষ্টান্স হইতে কৌড়ির প্রচলন বন্ধ হয়।

<sup>\*</sup> জীহট্টের পক্ষে ইহা বড় গোরবের কথা যে কেবল এথানেই সংস্কৃত মূলক রেখ s ষষ্টি, কেদার, হল ( হাল ) প্রভৃতি পরিমাণ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

ভৎকালে ধনিগণ লাদাউ দালান নির্মাণ করিতেন; তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইত। কোন কোন পুরাতন লাদাউ দালান অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। উপরে অর্থ বৃক্ষ জন্মিলছে, দ্বিগণ্ড করিতে পারে বাডীঘর ও নাই। প্রবল ভূকম্পে বরং বাসলা গিয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গে দ্রব্যের মূল্য। নাই। ভদ্র বিশিষ্টের বহির্বাটীতে পুষ্ণরিণীপারে শিবমান্দর ও ভিতর বাটাতে বিষ্ণু মন্দির থাকিত ; গৃহস্থ ঠাকুরের সেবাতে মনোযোগী থাকিতেন ; পূজারি স্বারা রীতিমত পূজা অর্চাহ্যত। লোকের দেববিজে ভক্তিছিল। সূহস্থ নিজা ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর ঘরের দ্বারে প্রণাম করিয়া, ৰা স্থ্য প্রণাম করিয়া, গো গুহের দোয়ার নিজে খুলিয়। গক কেমন আছে দোখতেন। কাহারও বাটীতে কিছু ফলিলে অত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া থাইতেন না। জব্যাদি স্থলভ ছিল, টাকায় দেড্মণ চাউল পাওয়া যাইত, ম্বতের সের। 🗸 🗸 আনা, তৈলের সের ১০ আনা, তুবের সের তুই পর্যাতে পাওয়া যাতে। কোন কোন গ্রামে তুগ বিক্রেয়ই ইইত না! মাসে এক টাকা খরচ করিলে একজনে রাজভোগে খাইতে পারিত। চাকরের মাসিক বেতন । ক আনা, ॥০ আনা কি উৰ্দ্ধাংখ্যা ৮০ আনা ছিল। জমির মূল্যেও প্রণভ ছিল, এক কেদার ভূমি দশ টাকার অধিক মৃল্যে বিক্রয় হইত না।

পথের স্থাবিধা না থাকিলেও লোকে তীর্থ যাত্রা করিত। ভয় সঙ্কল পথে
স্ত্রী পুকর দল বাঁধিয়া তীর্থে যাইতেন। জীবনে একবার তীর্থ দর্শন না করিলে
ভামণে জীবন বৃথা গণ্য হইত। এক দিনের পথ ষাইতে
ভয়। হইলেট, —গ্রাম হটতে সহরে যাইতে হইলেই, কায়া
কাটা লাগিত, যাত্রীকে বাড়া বাড়া খাওয়াইত। যার্রাকে উপবৃক্ত রূপ লোক
লম্বর লইয়া স্থরক্ষিত ভাবে চলিতে হইত। তথাপি পথে প্রায়শ: রাহাজানি
ও ডাকাতি হইত। ভাটী অঞ্চলের কোন কোন জমিদার দন্যবৃত্ত ছিলেন
বলিনা শুনা যায়। লুঠ তরাজ দাঙ্গা হাজামা প্রায়ই হইত। দারগা, বরকন্দাজ
রীতিমত ভয়ের পাত্র ছিল। ইহারা গ্রাম্মে আদিলে লোকে যে কোন প্রকারে
তাহাদের তৃষ্টি সম্পাদন করিত।

জলদ হাদের ভয় বারণার্থে জল পুলিশ নিযুক্ত ছিল, ইহারা নৌকায় থাকিত।

জ্ঞল পুলিশের নৌকা দস্য সন্ধানে নদী পথ ভ্রমণ করিত। ইহাদের নৌকায় "নাগরা" থাকিত; দারগার নায়ের নাগরার ধ্বনিতে লোক চমকিত 🗣 ত্রাসিত হইত।

কাছারীর আমলাগণ, এমন কি হাকিম পর্যান্ত বেজায় ঘূষ প্রিয় ছিলেন। বিচারে ঘূষ প্রদানই মোকদ্দমা জয়ের কারণ ছিল। ঘূষের জোরে একজনের শৃস্পত্তি অপরের হইয়া যাইত। তবে এখনকার মত এত মিখ্যা সাক্ষ্য ছিল না। আদালতে মিখ্যা সাক্ষ্য ভয়ানক পাপ কাজ বিবেচিত হইত। কিন্তু অনেক বিষয়ই পঞ্চায়েতের দ্বারা মীমাংসিত হইত, তাহাতে তায়ের মর্য্যাদা বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইত।

ধরিত্রী এত অহুকারা ছিল না, ক্ষেত্রে অল্লায়াদে প্রচুর শশু জন্মিত। গাভীতে যত ছধ দিত, গাছ যত বড় হইত ও যত বেশী ফল ধরিত, এখন তাহার অর্দ্ধা অর্দ্ধি ইইয়াছে। রোগ-শোক এত অধিক ছিল না; তখন শড়কের বাহুল্য ছিল না—লেশের জল প্রবাহ ভালরূপ নিম্বাশিত ইইবারও বাধা ছিল না। হতরাং ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নাই। ওলাউঠাই একমাত্র মহামারী ছিল, বছ বংসর পরে ইহা এক একবার দেখা দিত। লোক সবল ও স্কুদেহ, প্রফুল ও শ্রম সহিষ্ণু, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও ধর্মপ্রাণ ছিল। ছভিক্ষ্য তখন এইরূপ গোমের লাগা" ছিল না; এক পেটের জন্ম লোকের কোন চিন্তাই করিতে হইত না। গৃহস্থের সন্তানাদিও সংখ্যায় অধিক, দীর্ঘজীবী ও স্কুক্রায় হইত।

স্ত্রীলোকের ব্যবহাতে এখন যেরপ বিলাসিতার লালা পরিলক্ষিত হয়,
তথন তদ্রপ ছিল না; এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ধর মহাশয় আমাদিগকে
স্ত্রীলোকের এইরপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন:—"ব্রাহ্মণ ও ভক্ত ব্যবহার। লোকের মেয়ে মাত্রেরই কলসী দিয়া পুছরিণী হইতে জল আনয়ন করিতে, পাকশাক করিতে ও চরখা দিয়া স্তা কাটিতে হইত, ইহাজে কেহই লজ্জা মনে ক্রিত না। স্কুল কাটার পয়লা মেয়েদের অলম্বারের স্থায় নিজস্বই হইত। বিধবারা স্কুতা কাটিয়াই শিশু সন্তান নিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে সক্ষম হইত; কাহারও গলগ্রহ না হইয়াও থাকিতে পারিত। গৃহস্থবাড়ীতে, নিতা ব্যবহাগ্য শাকদক্ষী প্রধানতঃ মেয়েদের ষড়েই

জিমত। শাশুড়ীকে তাহারা মা হইতেও অধিক ছাক্তি করিত। স্বামীকে দেবতার মত, শশুর ও ভাস্থরকে গুরুর ন্যায় দেখিত। এই সময়ে কেছ কেহ সহমরণ যাইত বলিয়া জানা যায়। তাহারা স্বামীর পাতে থাইত ও স্থামীর শ্যাতে উঠিতে ও শ্যা ত্যাগ করিতে প্রতিদিনই স্থামীর পাদবন্দনা ক্রিত। ননদ ভাজে ঝগড়া চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। অসতীর ভয়ন্বর লাঞ্না ছিল, ধরা পড়িলে চুল কাটিয়া গালে চূণ কালী দিয়া কুলের বাহির করিয়া দিত। অসতী হইবার স্বযোগও বড়ই কম ছিল । মেয়েরা মোটা শাটি পরাই জন্ততা-জনক ও সম্ভ্রমস্টক মনে করিত। মিহিধৃতির চল ছিল না, চাদর ব্যবহার্য<sub>়</sub> ছিল। কুলের অলফার, শাড়ী ও শাল পুরুষামূক্রমে ব্যবহার করা হইত। মেয়েরা সীমস্তে ও ললাটে সধবার চিহ্ন সিন্দুরের বড় ফোটা ও হাতে সেরভর গুজনে বড় বড় ধবল শঙ্খ ধারণ করিত। উহ। 'অস্চ্যাতার চিহ্নু 'বিবেচিত হইত না। এক এক জোড়া শঙ্খ শাশুড়ী হইতে পুত্ৰবধু পৌত্ৰবধু পৰ্যস্ত, এমন কি ভালিয়া না যাওয়া পর্যন্ত অনেক পুরুষে চলিত। স্ত্রীলোকেরা মাথায় টীকা; কাণে ঠেক, কানফুল, কড়ি; নাকে নথ ও বেসর; গলায় মালা, হাঁসলি, পাঁচ-শহরী বা সাতলহরী ব্যবহার করিতেন। হাতে শঙ্খ কম্বণ, বলয়; বাছতে ৰাজু বন্ধ, বাজু; পায়ে বেকি, খাড়ু, ঘুঙ্গুর ও পাজেব পরিত। মধ্যবিত্ত গৃহত্তের মেয়েরা রজত অলম্বারই বেশী পরিত; হুই চারিপদ স্বর্ণালম্বারও থাকিত। ধনীদের মেয়েবাও কোমরের নীচে স্বর্ণালম্ভার ব্যবহার করিত না। **অলম্ভারের** কারুকার্যা অপেক্ষা ওজনের গুরুত্বই গৌরবের কারণ হইত। যিনি বত বেশী ওজনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, তিনি তত অবহাপন্ন ধনীর মেমে ৰা গুলিনী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্ত্রীলোকদিগকে নয়নে কজল, পাষ্ট্রে আলতা ব্যবহার করিতে হইত। শাড়ীর মধ্যে মেঘডম্বর, চক্রকোণা, বাসমগুল প্রভৃতি প্রধান ছিল; কছিদা, ছয়ত্ব ও গণপিছ প্রভৃতির বছল প্রচলন ছিল: বিবাহের ক্সাকে লেটের চাদর দেওয়া ঘাইত। স্তীলোকেরা বড়ই লজ্জাশীলা ছিল, কিন্তু গর্ভাধানের সংস্কার উৎসবের ধামাণি গানে তাহারা অল্লীলতার প্রান্ধ করিতেন। শ্রীহট্টে বাসর গৃহহর উৎপাত কোন দিনই বেশী ছিল না। লবাহাদিতে স্ত্রীমাচারের বিশেষ ঘটা ছিল। স্ত্রীলোকেরা **কাজকর্ণে দক**্ষ

ছিলেন, সাধারণ ঔষধপত্র মুখে মুখে জানিতেন ও সময়ে ব্যবহার করাইতেন। তথনকার স্ত্রীলোকেরা স্থীয় চরিত্রে ও গুণে যথার্থ ই লক্ষ্মী রূপিনী ছিলেন।"

বিবাহ উংসব বিশেষ ঘটার সহিত সম্পন্ন হুইত। বিবাহকালে বরকে। কাণে কুণ্ডল, মণিবন্ধে ৰাজ্বন্ধ, গলায় হার এবং মাথায় শোলার মুকুট পরিডে হইত। বরের হাতে কোন কোন স্থলে বালা শোডা বিবাহ এ পাইত। বর্ষাত্রী ও ক্রাযাত্রী ধুমধামের সহিত লোক শস্কর লইয়া চলিতেন। উভয় দলে প্রায়ই লাঠিয়ন্ধ হইত ও তাহাতে জয়লাভ না করিলে বিজিত পক্ষকে অনেক বিদ্রাপ সহা করিতে হইত। নিমন্ত্রণে সাধারণতঃ নিরূপিত গুয়াপাণ ও সন্ত্রান্ত স্থলে কাটাপাণ ও তৈল না পাঠাইলে নিমন্ত্রণ উপযুক্ত বিবেচিত হটত না। থাওয়াতে রীতামুঘারী উপবেশন করার প্রতি তীক্ষ্ব দৃষ্টি ছিল, (এখনও অনেকটা আছে।) গ্রামে কে কাহার অথ্যে, কে কোন বংশের পরে বসিবেন, ভাহার একটু ব্যতিক্রম হইত না। খাতে নানারকমের পিঠা ও শ্রীহট্রের বিশেষত্ব বিরণীর ভাতের বাহুল্য ঘটিত। ভদ্র বিশিষ্টগণ (বোধ হয় যবনাত্ম-রণে) লৌহ নিশ্মিত আধ-হাত উচু "ভোগ্ন বেড়ীর" উপর থালা রাগিয়া থাইতেন ও ডাববে আমচন করিতেন। পংক্তি ভোজনের ৰাধ। নিয়ম ছিল, যে দে আনিয়া ভাত পরিবেশন করিতে পারিতেন না, বে দে ঘরের মেয়ে দশগনেব জন্ম পাক করিতে পাইতেন না। কাহারও সম্বন্ধ একটু খাট হইলে জ্ঞাতি গোষ্ঠী দশঙ্গনে সে মেয়ের বাঁধা পাক স্পর্শ করিতেন না। অন্ন বিচার বড বেশী ছিল; অস্নানে কেহট থাইত না।

সাধারণতঃ পুরুষের। পরিধানে ধৃতি, গান্তে চ দর, নিমা, শীতকালে মিহজাই
ভ আক্রাথা (অঙ্গরকাটী) ব্যবহার করিত। এক বন্দ্রে বাড়ীর বাহির হইও
পরিজ্ঞ ও না। শীতকালে সাধারণ লোকে যুগীয়ানা গিলাপ,
আমোদ। মধ্যবিত্ত প্রবীণ ব্যক্তি বনাত, তরুণ ব্যস্কর্গণ
দোলাই এবং সন্ত্রান্ত্রগণ শাল ব্যবহার করিতেন। দর্বারে বা রাজভাবে
যাইতে চাপকান, আচকান, লাটুদার পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জ্তা পরিতেন।
সাধারণতঃ পুরুষের ধৃতি হাটুর নীচে বড় নামিত না। পুরুষেরা কপালে
শীম ধর্ম সম্প্রদায়ের বিধি মত তিলক দিতেন, নব্য বঙ্গের মত তাহা অসভ্যতার

চিহ্ন বিবেচিত হইত না। চন্দন চর্চিত দেহে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছাতা-বেহারাঃ
সহ গৃহের বাহির হইতেন। বেহারাগণ শ্রীহট্টের পত্ত নির্দ্ধিত বৃহৎ ছাতি
দীর্ঘ বংশদতে উচ্ করিয়া মাধার উপর ধরিয়া চলিত। ছাতা বেহারার
ব্যবহার আমরাও কিছু কিছু দেখিয়াছি। সম্লান্ত ধনিগণ পালকীতে বাহির
হইতেন। তামাক পাণ মজলিশি ভক্রতা ছিল, (এখনও আছে।) সঙ্গীত
চর্চা বেশী রকমই ছিল, \* জুয়াখেলাও খুব চলিত। ঘাটু গানে ক সকলেই
আমোদ উপভোগ করিত, ঘাটুর গানও পরবর্তী কালের ক্যায় ইতর-জন-সেবিত্ত
ছিল না,—কৃষ্ণলীলা গীত হইত। ধনী গৃহত্তের বাভিতে ঘাটু ছোকরা
বাজভোগে লালিত হইত।

দাস দাসীর সংখ্যা বাহুল্য সম্ভ্রমাধিক্যের কারণ হইত। ভদ্রলোক মাত্রেই ত্ই এক জন নফর সঙ্গে না থাকিলে ঘরের বাতির হইতেন না। থালি মাথায় দাস দাসী। বাহির হওয়া অনেক স্থলেই অরীতি গণ্য হইত। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি ও সাথে নফর থাকাই ভদ্রত্বের পরিচায়ক ছিল। দাস দাসীদের প্রতি অনেক সময় নির্দয় ব্যবহার করা হইত।

"দারে বালি কুড়ালরে শিল, বাাদিরে লাথি গোলামরে কিল।"

দাস দাসীকে 'ত্রুস্ত' রাখিবার এই মন্ত্র বা শ্লোক হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়াই যায়। এই সময়েও দাস দাসী বিক্রয়ের প্রথা দূর হয় নাই, তবে দাস দাসীরু মূল্য নবাবি আমলাপেক্ষা কিঞ্চিং বৃদ্ধিত হইয়াছিল এবং বিক্রেতাগণ বিক্রয়া

- \* সঙ্গীত চঠোর ফল স্বরূপ ঐীহট্টে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত রচয়িঙা

  কবির উদ্ভব হইয়াছিল; ঐাছটের ইতিবৃত্তের বংশ-বৃত্তান্ত ও জীবন-বৃত্তান্ত ভাকে

  ইহাঁদের কথা লিখিত হইবে।
- ক প্রীহটের ইতিব্ত--ভোগোলিক বৃত্তান্ত ভাগে ৯৩ পূঠার ইবার উল্লেখ করা গিরাছে; মান, মাথুর ইত্যাদি ভেদে ঘাট্গান রচিত হইত। প্রীষ্ক্ত দীনেশ চক্ত সেক কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৭ম অধ্যারে শ্রীহটের কবি সত্যরাম কৃত একটি বাটু সঙ্গীত প্রকাশিত ইইয়াছে।

লব্ধ অর্থ ইইতে ম্নিবানা বা মালিকানা বাবতে কিছু রাথিয়া অবশিষ্ট মূল্য দাসদাসীর আত্মীয়ম্বজনকেই দিতেন, \* কিন্তু পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না । শি বিপদে পড়িয়া স্বাধীন ব্যক্তিগণ আত্মবিক্রেয় পূর্ব্বক চিরদাসত্ব অঙ্গীকারেরও উদাহরণ পাওয়া যায়।

\* প্রমাণ স্বরূপ আমাদের গৃত-সংরক্ষিত মদীয় খুল্লপিতামহ নামীয় কয়েক ৠনা সমুষ্য-ক্রয়-পত্র ইইতে এক খানা দলিলের অবিকল নকল এস্থলে উদ্ধৃত হইল :---

"ইআবদিকীন্ধক প্রীফকীরচন্দ্র দাস ওলদে কামুরাম দাস চৌং সাকীন প্রগনে ক্ষড্গড় মৌজে ছায়াবাড়ি সদাশরেষ লেখিতং প্রীশান্তরাম দাস ওলদে পশাই রামদাস সাকীনাআন লোহারপাড়া মতাবেক পরগণে ডৌয়াদিগ নির্দায় ফারগ পত্র মিদং কার্যক্ষঃ আগে তুমার খবিদা নফর প্রীগনেষ ভির্থর (১) পাশ আমার নফর স্থকাই ভির্থর বেটি (২) প্রীশচিদাসিকে বিবাহ দিবার কারণ নির্দ্ধাআনা (৩) মবলগ ১৬, স্ক্রে (৪) রূপাণ্ডা (৫) সীকা তুমার পাশ হনে (৭) নগদ সমজীয়া নিরা আমার দাসি মজকুরির মাতাকেও জ্রাতাকে সমজাইআ দিলাম এবং আমার মূনিবানা (৮) মবলগ ১৮০ পনেছই রূপায়া সীকা সমজীয়া পাইআ দাসি মজকুরিকে নির্দাণ্ড (৯) করিআ দিলাম দাসি মজকুরিএ দম্ভর মতে তুমার কালিজি (১০) কার্য্য করিব এবং দাসি মজকুরির গর্প্তে যে সম্ভানাদি হৈবেন এই শিরাতে (১১) আমার কুন (১২) অর্থে দাবি নাই দাসি মজকুরিও সম্ভানাদির উপর আমিও আমার সম্ভান আদির কুন অর্থে কুন দাবি নাই ও না রহিল আমার শস্ত পরিত্যাগে তুমিও তুমার সম্ভান আদির শত্ত (১০) করিয়া দিলাম দান বিক্রি সত্যাধিকার সন্ভানাদি ক্রমে তুনার এতথ্যে নির্দ্ধাও যারগ পত্র লেখিখা দিলাম ইতি সন ১২৪০ সাল বাঙ্গলা মাতে ২৪ বৈশাগ শ (পার্শ্বে সাক্ষিক সাত জনের নাম ও দক্ষিণ শীর্থে বিক্রেতার নাম আছে। আট আনার ষ্টাম্পাং)

- 💠 ২য় খণ্ড ২য় অধ্যায়ের শেষাংশে উদ্ধৃত টীকায় দাসী বিক্রয় পত্র দ্রষ্টব্য ।

"ই আদিকীর্দ্ধ শ্রীগোরচন্দ্র দান ওলদে কাছুরাম দান চৌৎ দাকিন পরগণে জব্দরগড় মোজে

<sup>(</sup>১) ভূতোর। (২) কক্সা।(৩) নির্দ্ধা আনা (?) এই শব্দটি "নিঙ্গা" পাঠ করাও যায়। (৪) যোল, (৫) রূপায়া বা টাকা, ।৭) চইতে। (৮) স্বামীর প্রাপ্য। (৯) নির্দ্ধাও (?) (১-১১) অর্থ বুঝা গেল না।(১২) কোন, (১৩) স্বত্ব।

দেশে তুর্ভিক্ষ এত ছিল না, দৈবা ু উপস্থিত হইলে নিম শ্রেণীর লোক জাতি ত্যাগ করিত; মোলাগণ তাহাদিগকে মোদলমান করিয়া লইতেন। সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সার্দা চর্ণ ধর মহাশয় মোসলমান এই আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে "এ জিলার ভক্ত মাহি জাতি। অভন্ত অধিকাংশ মোদলমান জাতিমারা হিন্দু। কৈবর্ত্ত, মাল, ডোম, ছায়াবাড়ী সদাশয়েষু লেখিতং জাগনেস কুইসারি (১) উদ্মর (২) আলাজী ২৫ প্রিশ বছের (৩) ওলদে জীত রাম কুইসারি সাকীন প্রগণে সাবাজপুর মৌজে চান্দপুর ইলাল প্রগণে জফরগড় মৌজে ছায়াবাড়ী মজকু ম আত্মবিক্রয় পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞঃ আগে আমি থানি বেগর (১) ও পুসাগ (৫) বেগর পেরেসান (৬) কুন মতে জীবিক। রক্ষা না হওয়াতে এবং ইমাক্যাদার (৭) হৈয়া (৮) ইমাক্যা পরিশোধ ও পরদাক্ত (৯) হৈতে পারিনা প্রযুক্ত আমি আমার সইছা (১০) পূব্বক সহুংস (১১) আমার আত্ম অজয়মাল (১২) মং ১৬ শুল্ল (১৩) টাকা সীক্যা লৈয়া (১৪) আপনার স্থানে আত্ম-বিক্রি হৈলাম তহরির তারিথ অবদি (১৫) আপনার থানি (১৬) থাইয়া ও পুসাগ পৈরিয়া হামেসা (১৭) নিকট হাদ্বির (১৮) থাকিঅ। আবরণী (১৯) হেজমত (২০) নেদী (২১) ঝুটা আঙ্গান্তি (২২) সূত্র কাঙ্গা (২৩) বেশশ্বর (২৪) ভির্যন্তান (২৫) কর্ম জ্ব্থন (২৬) জাহা আজ্ঞাকর ভাহা পালন করিমু এবং আমাকে আপনে বিবাহ দিলে জে (২৭) সম্ভান আদি হৈবেক (২৮) তাহারাহ (২৯) আপনার ভির্থান (৩০) হৈবেক আমি ও আমার জে সম্ভান ক্রমেতে আপনে ও আপনার সস্তান আদির দান বিক্রি সত্যাধিকার হৈল (৩১)আর অজেমাল (:২) মং মজকুর আপনার পাস (৩৩) হৈতে আমার নিজ হস্থে বেবাক (৩৪) সমজিয়া লৈয়। আমার ইদাকা পরিশুদার্থে (৩৫) দিলাম এতদর্থে আত্মবিক্রি পাট্টা পত্র লেথিয়া দিলাম ইতি স্ন ১২৪২ সাল ৰাঙ্গালা মাহে ৬ শ্ৰাবণ।

পোর্শ্বে সাক্ষি ৬ জন, দক্ষিণ শীর্ষে দলিলদাতা ও দলিল লেখকের নাম আছে । ষ্টাম্প ॥ আন।)

<sup>(</sup>১) রাঢ় জাতীয় লোকেরা পূর্বেক কুইসারি' বা কুশিয়ারি থেতাব লিখিত। ইহ'ারা প্রধাণত: কুশিয়ার উৎপন্ধ করিয়া থাকে। (২) বয়সঁ, (৩) বৎসর, (৪) জন্ম, (৫) পোষ.ক, (৬) শঙ্কট, (৭) 'ইসাক্যা' ও পাঠ করা যায়। (৮) হইয়া, (৯) পোষণ, (১০) স্বইজ্যা, (১১) বজানে, (১২) মূলা, (১০, বোল, (১৪) লইয়া, (১৫) অব'র্ধ, (১৬) ভক্ষা, (১৭) সর্ব্বালা, (১৮) উপস্থিত, (১৯২০।২১।২২।২৩।২৬) ব্ঝা গেল না। (২৫) ভূজোনপ্রোয়ী, (২৬) য়ঝন, (২৭) য়ে, (২৮) ইইবেক, (২৯) তাহারাও, (৩০) ভূতাবর্গ, (৩১) হইল, (৩১) মূল্য, (৩০) পাল, (৩৪)সমূল্য, (৩৫) পরিশোধার্থে।

টাড়ালগণ মোদলমান হইয়া 'মাহি' নাম ধারণ করতঃ অন্যাপি পূর্ব ব্যবসায়ই করিতেছে। আর অন্যান্য জাভি 'শেখ' ইত্যাদি হইয়া ক্ষমি ও অন্যান্য কর্মা করিতেছে। ভক্ত মোদলমানগণ কায়ন্ত-ব্যবসায় করিতেন, এখনও করেন। কি হিন্দু কি মোদলমান,— সামান্য লোকে পাছ্কা ব্যবহার করিতে পারিত না, বিবাহে নহবংখানা উঠাইতে পারিত না এবং তাহাদের স্ত্রীলোকের। নাকে নথ ও পায়ে অলক্ষার পরিতে পারিত না।"

ভদু গৃহত্তের বাটীতে দোল তুর্গোংস্ব হট্ত, যতনূর সাধ্য স্বয়ং কর্ত্তাই দেবকার্য্যে স্বহত্তে কর্ম করিতেন, এই সময়ে কেহ পাত্কা ব্যবহার করিং ন না।

দেবকার্য। গুরুদেব বাড়ীতে আদিলেও কেই খড়ম বা জুঙা ব্যবহার করিতেন না ও পাড়ার সকলে নেই বাড়ীতে আদিয়া প্রসাদ পাইতেন। তুর্নোংসবে কাঠাম বিদর্জনে যাওয়া কালে প্রতি গ্রামেই কে আগে যাইবেন, কাহার কাঠাম পাছে যাইবে ইত্যাদি বাঁধা নিয়ম ছিল। বিনাহ ও শ্রাদ্ধ সভাতে এবং গোবিল কীর্ত্তনের মেলে সামাজিক গোলমাল মীমাংসিত হইত। পুরাণপাঠ, শনি ও সত্যনারায়ণের সেবায় পাচালী পাঠ, এবং শ্রাবন মাসে পদ্ধ শুরাণ পাঠ হইত, স্থর সংযোগে যিনি লাচাড়ী গাইতে পারিতেন, তাঁহার খুব নাম ছিল। চামর হাতে খোল করতাল যোগেও পদ্মপুরাণ এবং চৈতন্যমন্ধল গীত হইত। বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ঘরে তুলসী ও চন্দন সহ ভাণবং ও বিশ্বস্থবের (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রেষ্থ পুলা ও ধুপ ধুনা দেওয়া যাইত।

গ্রাম্য মেলবন্ধন বড়ই স্থন্দর ছিল। ব্রাহ্মণ ভদ্র, বড় ও ছোট লোক থ্রামানবন্ধন। একে অন্যকে বয়সের তারতম্যান্থ্যারে 'কাকা' 'ক্রেচা' 'দাদা' 'পুতি' 'মামা' ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতিছা ডাকিত। বয়ে।ধিক, হইলেই কেহ কাহাকেও নাম ধরিয়া ডাকিবার নিয়ম ছিল না, উহা বড়ই বে-আদবি গণ্য হইত। ভাগুারী বা ভূত্যবর্গের সহিত্ত এইরপ গ্রাম্য সম্বন্ধ রাক্ষত হইত এবং ব্যবহারে ভাহা যেন প্রকৃত সম্বন্ধ বালিয়াই বোধ হইত। একারবর্ত্তী প্রধাতে তথন বিকারের কীট প্রবেশ করে নাই; বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ যাহা করিতেন, অপর সকলে অবাধে তাহা মানিয়া চলিত; ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার মত ও ভাহার স্থাকে মাতার সমান দেখিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ৰা 'হামবড়াই' ভাৰ অপরিজ্ঞাত ছিল। হিন্দু মোদলমানে সম্ভাব ছিল, কোন কোন গ্রামে মোদলমানেও বিষহরি ও শীতলি দেবীর পূজা দিত, তুর্গোৎসবের মিছিলের সজে মোদলমানরাও ঘাইত, পক্ষাস্তরে মহরমের সময় হিন্দুরাও ভরবারি থেলায় মাতিত।

কোন গৃহত্তের অবস্থা উন্নত হইলেই দেবালয় স্থাপন, পুক্ষরিণী ও অখথ व्य जिक्रीमि कतिरजन। इंजन लाएकत मैका इटेरन बोका अवर भाग विवहति পূজাই অধিক করিত। নৌকা পূজার বিবরণ সংক্রিয়া ও ভৌগোলিক বৃত্তাস্ত ভাগে (অষ্টম অধাায়ে) বলা গিয়াছে; বন্থ সংখ্যক দেবদেবীর প্রতিমৃতি সহ বিষহরির কাঠাম প্রস্তুত ক্রমে পুৰু করাই নৌকা পূজা নামে খ্যাত। মানদিক কাব্যত্ত্র্গা ও ডরাই পূজায় ▼পালী (কেওয়ালি) ও গুরুমা (নপুংসক) গণ গান গাইত, উহাদের অশ্লীলতা পূর্ণ গানে ছুই ব্যক্তি একত্র উপবেশন করা কঠিন হইলেও অনেক লোকই ইহার পক্ষপাতী ছিল। ইহা এক রূপ উঠিয়াই গিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় রামায়ণ মহাভারত পাঠের প্রথা বড়ই স্থন্দর ছিল; বলিতে গেলে কুতিবাস ও কাশীদানের প্রভাবে,—রাম যুদিষ্টিরাদির আদর্শেই বন্ধ সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং সে প্রভাব আজ পর্যন্ত একবারে লুপ্ত হয় নাই। হাট হইতে মধ্যবিশ্ব ব্যক্তিরা ঘরে ফিরিলে হাত পা ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া ঘরে যাইতেন। বাছ্ফিয়া সমাপনাম্ভেও বন্ধত্যাগ ও গা ধুইতৈ হইত। জলগ্রহণ ব্যক্তীত কেহই প্রস্রাব করিত না, লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল।

ছেলেনের স্থাশিকার বন্দোবন্ত ছিল। প্রাচীন শিকাপদ্ধতি এসময়ে উঠিয়া গেলেও গুরুমহাশয়ের বেত্রের গুণে ছাত্রের চরিত্র অনেকটা মার্জ্জিত হইত। ছেলেরা পিতামাতার নিকট মূর্থে মুখে চাণাকা শ্লোক শিথিয়া লইতু। ভূমিডে বালুকান্তর বিন্তার করিয়া থড়ি দিয়া তাহাতে ক থ লিখিত, ও "শিশুবোধক" হুইতে "ক রে করাত, খ রে ধরগোষ" শিথিত। লিখাপড়ার উন্নতির সহিত কলাপাতে ও সর্বাশেষে ভোটিয়া কাগজে লিখিবার অধিকার পাইত। ছুটার পূর্বে খড়বাড়ী মাটীতে রাখিয়া তাহাত্র উপরে মাথাণিয়া সরশ্বতী প্রণাম কর্ত্রু বাড়ী যুইত্ব সন্ধারপরে মন্ত্রীক্তি অভিভাবক্ষের মধ্যেও ক্থন ক্থন

"লোককণ্ঠ" চলিত। ইহাকে লোকের লড়াই বলা বাইতে পারে। একজন প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ কবিতেন, প্রতিবন্ধীকে উচ্চারিত লোকের শেষাক্ষরকে আভাক্ষর করিয়া আর একটি বলিতে হইত; তথন প্রথম ব্যক্তিকে ভত্তারিত লোকের শেষাক্ষরযুক্ত আর একটি শ্লোক বলিতে হইত, এইরপ এক এক জন শত শত নৃতন শ্লোক আর্ত্তি করিয়া, পরাত্ত না হওয়া পর্যন্ত, লোক শিক্ষার পরিচয় দিতেন ও আমোদ উপভোগ করিতেন।

ফলত: লোক অনেক পরিমাণে মার্চ্জিত চরিত্র ও সন্তুষ্ট ছিল। মোসলমানের পর ইংরেজের নৃতন ও স্বাবস্থিত শাসনে দেশের চোর দম্যর ভয়
দূর হওয়ায় লোকে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছিল। ইংরেজের ফায়পরতার
প্রতি কাহারও সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। ইংরেজে রাজপুরুষেরাও
দেশের লোকের সহিত মিশিতেন। রাজনৈতিক কোন আন্দোলনের প্রয়োজন
পড়িত না। কেবল ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট আসাম ভুক্ত হওয়ার সময় একট্ট্
আন্দোলন চলিয়াছিল; তাহাও লাট সাহেব বাহাত্রের আশাসবাণীতে অয়েই
দমিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরেজ আমলের প্রথম শতাকীতে শ্রীহট্টবাসী
এতটা অভাবগ্রন্থ ছিল না, স্তরাং স্থেই ছিল।

## উপসংহার—কাছাড়ের কথা।

# ( ভৌগোলিক।)

দীমাদি—কাছাড় জিলার উত্তরে নওগাঁ ও নাগা পাহাড়, পূর্বে মণিপুর, দক্ষিণে লুশাই পাহাড়, পশ্চিমে ঞ্ৰীহট্ট জিলা ও জয়ন্তীয়া পাহাড়। এই জিলার পার্বত্য অংশ উত্তর কাছাড় নামে খাত।

কাছাড় জিলার পরিমাণ ফল ৩৭৬৯ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৪৫৫৫৯৩ জন মাত্ৰ।

विভাগাদি—काছाएं সদর বিভাগ ( শিলচর ) ও হাইলাকান্দি এই ছইটি স্বডিভিশন আছে ; হাফলং বিভাগই উত্তর কাছাড়। এতদংশ ব্যতীত কাছাড় জিলার পরিমাণ ফল ২১৬৩ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৪১৪৭৮১ জন। কাছাড়ে শিলচর, লন্ধীপুর, হাইলাকান্দি ও কাঠিগড়া এই চারিটি থানা ও বছখলা, স্থনাই এবং কাটিলিছড়া এই তিনটি ফাড়ি থানা আছে। কাছাড়ে পশ্চাল্লিখিত ২২টি পরগণা, ১০৭৮টি গ্রাম ও ৯৫৬১৬ খানা বাড়ী আছে।

ডাক্তারখানা-কাছাড় জিলায় শিলচর, হাইলাকান্দি, কাঠিগড়া, হাফলং, শন্ত্রীপুর, বড়খলা, ফেন্ছাছড়া এই সাতটি ডাক্তারখানা আছে।

श्रुम-- भिन्नहत्र । हाहेनाकान्मिए इहेि अन्तुक्त ज्ञाह, मधा हेश्त्राध्व মুলের সংখা তিনটি ও মধ্য বাদালা স্কুল একটি। উচ্চপ্রাইমারি স্থলের সংখ্যা ১১ টি এবং নিমপ্রাইমারী স্থল ২৩০ টি: বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা 🛾 টি মাত্র। 🗷 ভব্যতীত একটি টেইনিং স্কুল ও সার্ভে স্কুল আছে।

কাছাড়ে তুইটি মুদ্রাযন্ত্র আছে এবং শিলচর নামে একথানি সংবাদপত্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ভাক্ষরা কাহাড়ে পোষ্ট আফিনের সংখ্যা ৩০ টি, তল্পধ্যে ১৯টিতে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন আছে।

স্থামা উপভাকার কমিশনার সাহেব শিলচরেই অবস্থিতি করেন। এ জিলা,

একজন ডিপুটা কমিশনার কর্তৃক শাসিত, তাহার জজ ও মাজিট্রেট উভয়ের ক্ষাতাই আছে : তাঁহার অধীনে এসিট্রান্ট কমিশনার প্রভৃতি আছেন।

পর্বতাদি—বড় আইল, রেংটি, টীলাইন প্রভৃতি কাছাড়ের প্রধান পর্বত, ইহার উচ্চতা ২৫০০ ইইতে ৫০০০ ফিট পর্বান্ত । বড় আইলের উচ্চ পৃদ্ধ হেম্পিওপেট ৬১৫৩ ফিট উচ্চ। বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে, জিলার পূর্ব প্রান্তে ভ্রন-পাহাড়ে প্রসিদ্ধ ভূবনতার্থ বিরাজমান। এই তীর্বে অনেক ছিলাবয়ব প্রস্তুর মৃধি আছে। অনেক সন্নাসী ভূবন তীর্পে সমন করেন। কাছাড়ের পশ্চিম প্রান্তে শ্রীহট ও কাছাড়ের সদ্ধিহলে সিদ্ধেশর তীর্থ, ইহার বিবরণ ভৌগোলিক বৃত্তান্তে নবম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। নিমাতা পাহাড় এখন একটি স্বাস্থ্য নিবানে পরিণত হইয়াছে।

নদী ও বিল-বরবক্র বা বরাক্ই কাছাড়ের প্রধান নদী। সোনাই, ধলাই, জিবি, জাটিকা প্রভৃতি ইহার উপনদী।

হাওবের মধ্যে বকরি হাওর ( ১০ বর্গ হাইল ), বোয়ালিয়া ( ৬ বর্গ মাইল ) চাতলা (দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, প্রস্ত ২ মাইল), বগা (২ বর্গ মাইল) প্রভৃতি প্রধান। পানিমুরের নিকটে কপিলী নদীর তীরে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

্ধনিজন্তব্য—মাইবক্ষের উত্তরে এবং গংজক্ষের নিকটে চৃণা পাথরের ধনি আছে। বরাক নদীর তীবে মাছিমপুরে মেটে তৈল মিলে, দামছড়াহাজার উত্তরে লারং নামক স্থানে কেরাসিন তৈল আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। স্বস্পুর্ভুবন প্রভৃতি পাহ।ড়ে লবনাক্ত উংস্ভাছে।

উংপন্ন দ্রব্য-কাছাড় হইতে প্রধাণত: চা. ধান, ইক্ষ্, স্থপারি, তিসি, কাপাস, কলাই, রবার, মোম, কান্ঠ, বেত্র, বাশ, ছন প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য প্রতি বংসর রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাছাড়ে চা বাগানের সংখ্যা ১০৬ টি, তক্মধ্যে সদর ডিভিশনে ১১৭ টি চা ক্ষেত্র আছে। ১৮৫৫ গুটাকে কাছাডে সর্ব্যপ্রথম চা বাগানের সৃষ্টি হয়।

সমতল কাছাড়ে বাজারের দংগ্যা ৫০ টি মাত্র। কাছাড়ের প্রধান নগর শিলচর। লক্ষীপুর একটি প্রদিদ্ধ বাজার। সোনাইমুখ কার্চ ও বাশ প্রভৃতি কারবারের প্রধান কেন্দ্র। কাছাড়ে প্রতি বংসর একটি মেলা বসিয়া থাকে। সিদ্ধেররের বায়লী অতি প্রসিদ্ধ।

জীবজন্ধ—কাছাড়ের দক্ষিণ অংশে হাতী পাওয়া বার। ক্রাতীত বন্য, মহিব, বৃষ, ভর্ক, বিবিধ জাতীয় বানর, বনমাছ্য প্রভৃতি আছে। পদ্দীর মধ্যে বন্য হংস, ময়ুর তোজা ইত্যাদি এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুও বহিষ্ট প্রধান। \* অধিবাসী—নাগা, কুকি, মিকির, কাছাড়ী ও মনিপুরীই প্রধান । বালালীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে; ইহারা সম এই শ্রীহট জিলা হইতে তথান্ব গিন্ধা বাস কর্ত: তথা কার অধিবাসী বলিন্না পরিগণিত হইমাছে। নিম্নলিখিত প্রগণা সম্বের, অনেকটিতেই বালালী অধিবাসী আছে। কাছাড়ের ২২ টি প্রগণার নাম, আন্বতন, তালুক বা পাটার সংখ্যা এই স্থলেই সন্নিবেশিত করা গেল:—

পরগণা, যথা-

| नाम ।                                      |              | আয়তন।      |         | তালুক সংখ্য           | 11  | রাজ্য।                     |  |  |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-----------------------|-----|----------------------------|--|--|
|                                            | ( :          | বৰ্গ মাইল ) |         |                       |     | (টাকা)                     |  |  |
| ১ উদার বন্ধ                                | •••          | ć٩          | •••     | ৩৭৮                   | ••• | •                          |  |  |
| ২ কাঠিগড়া                                 | •••          | 24          | •••     | ७२৮                   | ••• | 6122/                      |  |  |
| ৩ কালাইন                                   | •••          | ২৩          |         | ७) २                  | ••• | 9320                       |  |  |
| ৪ গুমরা                                    | •••          | ₹ €         | •••     | २১•                   | ••• | ७२७७५                      |  |  |
| € চাতলাহাওর                                | •••          | 253         | •••     | २ १ ९ ०               | ••• | 00:00                      |  |  |
| <ul> <li>জয়নগর</li> </ul>                 | •••          | ર૭          | •••     | 264                   | ••• | <b>७</b> ७ ४२ <sub>१</sub> |  |  |
| · ৭ জলালপুর                                | •••          | >٠          | •••     | 595                   | ••• | 90601                      |  |  |
| ৮ ডেভিড্যনাবা                              | <b>7</b> ··· | e e         | •••     | ۵                     | ••• | ૭૨ <i>৬</i> <b>%</b>       |  |  |
| ১ ফুলবাড়ী                                 | •••          | ٥ د         | •••     | 224                   | ·   | 8009                       |  |  |
| ১০ বনরাজ                                   | •••          | ১৬৩         | •••     | ₹8₡                   | ••• | > • > •                    |  |  |
| ১১ বড়গলা                                  | •••          | ৩৮          |         | 8 99                  | ••• | >8256                      |  |  |
| ১২ বর্ণারপুর                               | • • •        | ৩৭          | <b></b> | · 96                  | ••• | •                          |  |  |
| ১৩ বরাকপুর                                 | •••          | 9 <         | •••     | <b>6</b>              | ••• | 39666                      |  |  |
| ১৪ বংশীকু তী                               | •••          | ¢•          | •••     | ১৬৭                   | ••• | <b>৩৪৩৮</b> <              |  |  |
| ১৫ বিক্রমপুর                               | • • •        | २२          | •••     | ৩৮৩                   | ••• | 9678                       |  |  |
| ১৬ যাত্রাপুর                               |              | >>          | •••     | <b>ు</b> ఎ            | ••• | ८३२५                       |  |  |
| ১৭ রাজনগর                                  | •••          | >•          | •••     | ۶ که د                | ••• | 8 • • 9                    |  |  |
| ১৮ রুপাইর বালি                             | ···          | అ           | •••     | 747                   | ••• | •                          |  |  |
| ১৯ नकीशूत्र . '                            | •            | 5.6         | •••     | <b>ે</b> ર            | ••• | 00298                      |  |  |
| ২ <b>• লেভা<u>রপু</u>ভা</b>                | •••          | >•          | •••     | <b>&gt;&gt;</b> 2     | ••• | 1378/                      |  |  |
| ২১ সরস্থীর                                 | •••          | 18          | •••     | 603                   | ••• | •                          |  |  |
| २२ इस्तश्रुत                               | •••          | <b>७•</b>   | •••     | <b>. 6</b> 2 <b>5</b> | ••• | •                          |  |  |
| বৰ্গ মাইল ও টাকার ভগাংশ এছলে লিখিত হইল না। |              |             |         |                       |     |                            |  |  |

## ( ঐতিহাসিক )

काहार्ए त श्रृक्षनाम रेहरू शरन । कथि । व्यादह रव, हि एव। नामी ताकती এই স্থলে বাদ করিত, তাহার গর্ভে ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ঘটোৎকচ এই প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। ইিড়িমার পর্বকথা। বাসম্ভান বলিয়া এই প্রদেশ হৈড়ৰ দেশ নামে অভিহিত হয়। কাছাড়ের শ্রীযুক্ত মণিরাম বর্মা মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে. কাছাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত শুব বাক্যে হৈড়ম্ব শব্দের অর্থ হুই নদীর মধ্যবর্ত্তী বটবুক সমায়ত পবিত্র স্থান। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন বারণাবত নগর।র নিকটে হিডিম্বার বাসস্থান ছিল, বর্ত্তমান কাছাড়ে নহে। কাছাড়-রাজবংশ কামরপের ফা বংশীয় কোন রাজ্যভাষ্ট নূপতি হইতে উদ্ভূত। পরে এই দেশে কাছাড়ী জাতি বসতি করে। গেইট সাহেবের মতে কাছাড়ী জাতির বাসভূমি বলিয়া ইহা কাছাড় নামে অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ বিজাবিনোদ মহাশয়ের মতে সংস্কৃত কচ্ছ শব্দ হইতে শ্রীহট্টীয় অপভাগে কাচার ( পর্বত সন্নিহিক স্থান ) এবং তাহ। চইতে কাছাড় নাম হইয়াছে, এবং কাছাড়ের প্রধান ও আদিম অধিবাসীই কাছাড়ী জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। \* কিন্তু হিডিম্বা নামের সহিত এই জাতির বাসস্থানের সমন্ধ পর্বে হইতে চিল বলিয়াই জানা যায়। পূর্বেই হারা কামরূপে বাস করিত, তথা হইতে ক্রমে দকিণাবর্ত্তী

<sup>\* &</sup>quot;Mr. Gait is of opinion that "the Cacharis have given their name to the district of Cachar.' We might as well be told that the Ramans gave name the Rome. The fact is that the name has been given to the district by the Bengalis of Sylhet, because it is an outlying place skirting the mountains. The word 'Kachhar' is still used in Sylhet in designating a plot of land at the foot of a mountain. It is derived from sanskrit 'Kachchha' which means a plain near mountain,' or 'a place near water' whence the name of the State of Katch in Bombay. The 'Kacharis' are |naturally the natives of Kachar as the Bengalis are of Bengal."

A. Critical study of Mr. Gait's History of Assam by Prof. Padmanath Bidyabinod M. A. P. 14.



হইখাছিল। কোচ জাতির উৎপাতে পরে ইহারা ডিমাপুরে আসিয়া বাস করে।
আনেকের মতে ঐ স্থান হিড়িম্বাপুর নামেই খ্যাত ছিল, পরে বৈদেশিক লেখকগণ
কর্ত্বক ডিম্বাপুর তৎপর ডিমাপুর আখ্যা ধারণ করে। আবার কাছাড়ী জাতির
সাধারণ উপাধি ডিমাচা। ডিমাচাগণ মধ্যে যাহারা রাজ সিংহাসনে আরোহণ
করিতেন, বিষ্ণু অংশ বলিয়া পরবর্তী কালে তাহারাই নারায়ণ উপাধি ধারণ
করিতেন। এই ডিমাচাগণের বাসভূমিই ডিমাপুর নামে খ্যাত হওয়াও অসম্ভব
নহে। যাহা হউক, খৃষীয় যোড়শ শতান্ধীর প্রাচীন লিপিমালাতেও কাছাড়ের
রাজগণকে "হেড়ম্খের" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

ডিমাপুরে কাছাড়ীদের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক চিক্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। যখন আহোম জাতি ইষ্টক প্রস্তুত করিছে শিখে নাই, ডিমাপুরের কাছাড়ীরা তখন এই নগরের তিন দিক ইষ্টক-প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছিল। এখনও প্রায় দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া উক্ত প্রাচীরের ভ্যাবশেষ আছে। ডিমাপুরের দক্ষিণ দিকে প্রাচীর ছিল না, ধনশ্রী নদী ঐ দিক রক্ষার জক্ত ক্ষিপ্রগতি প্রাবাহিত হইতেছিল। পূর্বাদিকে মজবৃদ ইষ্টক নির্দ্ধিত জানালা যুক্ত প্রবেশদার। ইহার অভ্যন্তরে এক স্থানে গড়ে পাঁচ ফিট পরিধি বিশিষ্ট দাদশ ফিট দীর্ঘ খোদিত প্রস্তর-স্তম্ভ-শ্রেণী রহিয়াছে; দর্বোচ্চ তম্ভাটর উচ্চতা ১৬ ফিট এবং বেষ্টন প্রায় ২০ ফিট। অভ্যাপি সর্ব্বগ্রাসী কাল ঐ গুলি ধ্বংস করিতে পারে নাই। ইহার একটি আলোক চিত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।

জন প্রবাদায়সারে এই নগর প্রাচীন নৃপতি চন্দ্রধ্বজ কর্তৃক নির্মিত হয়।

যথন দেশাকরাজ ডিমাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন,—১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে একদা

তিনি আহোমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন ও পরাস্ত হইয়া ডিমাপুর পরিত্যাপ
করেন। তদবধিই ডিমাপুর পরিত্যক্ত হয়।

<sup>&</sup>quot;The Kachari king at that time was styled 'Lord of Hidimba.'
From this time, the name Hidimba or Hiramba frequently occurs in inscriptions and other records. \* \* It has been suggested that it had long been the name of the Kachari kingdom, and that Dimapur is in rearity a curruption of Hidimbapur."

Mr. Gait's History of Assam. Chap. X.; P. 244.

সম্ভবত: তিনিই মাইবন্ধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ম মাইবন্ধের চতুদ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত করা হয়। প্রাচীরের অভ্যস্তবে নানা মন্দির শোভিত নগরের ভগ্নাবশেষ অহ্যাপি আছে।

কিন্তু মাইবক্তে বাসও কাছাড়ীদের নিরাপদ হয় নাই। খৃষ্টীয় যোড়শ শুতাব্দীতে কোচ-রাজ নরনাবায়ণের প্রাসিদ্ধ দেনাপতি শুক্লধ্বজ ওরফে চিলারায় \*

চিলারায়ের কাছাড় আক্রমণ করেন। তথন কাছাড়ে কে আক্রমণ। রাজা ছিলেন, জানা যায় না, হৈড়ম্থের বলিয়াই তিনি উল্লেখিত হইয়াছেন। হৈড়ম্থের চিলারায়ের সঙ্গে ঘোরতর যুক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই, পরাভূত হইয়া নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কাছাড়ে বার্ষিক ৭০,০০০ টাকা, ১০০০ মোহর ও ৬০টি হাতী কর নির্দ্ধারিত হয়। ক যথন কাছাড়রাজ্য বার্ষিক এই গুরুভার বহন করিতে সমর্থ ছিল, তথনকার কাছাড় অত্যুব্রত ছিল, তাহা অভ্যমান কর। যাইতে পরে। শ্রীযুক্ত নিথিলচন্দ্র রাম্ম রুত মুর্শিনাবাদের ইতিহাস ১ম থণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় লিথিত হইয়াছেল।

মাইবকে অধুনা আবিষ্ত একটি প্রস্তর লিপিতে মহারাজ মেঘ নারায়ণের নাম ও ১৪৯৮ শকাক (১৫৭৮ গৃষ্টাকা) অফিত আছে; § ইহাতে বোধ হয় যে প্রাপ্তক্ত 'হৈড়ম্বেশ্বর' উপাধিতে এই মেঘনারায়ণই উদ্দিষ্ট হইয়া থাক্ষিবেন।

শ্রীরুটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ থণ্ড ১ম অধানে চিলারায়ের প্রসঙ্গ দ্রপ্রবা।

ক ''চিসারাধের নিজরণ পরাক্রমেরে হিড়খার রক্তাক যুদ্ধন্ত ঘটাই ককায়েক নরনারারণ রজার তলভীয়া করে। হিড়খেশর যুদ্ধন্ত ঘাটিলত বছরি १০০০০ াকা ১০০০ সোণাম্ব মোহর আরু ৬০ টা হাতী কর স্বরূপে শোধাবলৈ মাস্তি হৈ নিজক্ ক্রতলীয়া রকা বুলি শ্বীকার করে।"

<sup>🕮</sup> যুত্ত পদ্মনাথ বরুয়া প্রণীত 'আসামর বুরঞ্জী' ৫ম অংগার ২৭ পৃঠা।

কাছাড় জিলার বহুলাংশ একসময় ত্রৈপুর রাজবংশীয়দের অধীনে ছিল।
বহুপুর্বে ত্রেপুর রাজবংশীয় গণের রাজধানী যে কাছাড় জিলার স্থানে স্থানে থানে প্রতিহাসিক ছিল, তাহা ইতিপূর্বে \* বলা গিয়াছে। কথিত আছে ইপ্টক। কোন কাছাড়াধিপতির পুত্র ত্রৈপুর রাজবংশে বিবাহ করিয়া, প্রায় তিনশত বংসর পূর্বে কাছাড়ের দক্ষিণ দিগবর্তী সমতল ভাগ যৌতুক প্রাপ্ত হন। ক ১৪৮৭ খৃষ্টান্ক পর্যন্ত হাইলাকান্দি প্রভৃতি স্থান যে ত্রেপুর নুগতি গণের অধীনে ছিল, তাহার প্রামাণ পাওয়া যায়। য় হাইলাকান্দির নিকটে "শুভমস্ত শকান্দা ১৪০০০" অধিত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ইষ্টকগুলি কোন দীর্ঘিকার ঘাটে ছিল। লোকের ধারণা যে, এই ইষ্টক গুলি ত্রৈপুর নুপতি নির্মিত। ৪

্ষীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কাছাড়ের ঐতিহাসিক বিবরণ একরপ অবগত ছওয়া যায়। উক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভে কাছাছ-রাজ শত্রদমন জয়ন্তীয়া পতি
নিউয় নারায়ণ ধনমানিককে যুদ্ধে ঘোরতর রূপে পরাভূত করতঃ ও রণচণ্ডী দেবী নিজের করপ্রাদ করিয়া ছিলেন; তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং পরবর্ত্তীরাজগণ। প্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ বণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে প্রাদত্ত হইয়াছে। কেবল জয়ন্তীয়া-পতি নহে, বীরবর শত্রুদমন আহোম-নৃপত্তি প্রতাপ সিংহকেও পরাজয় করেন, এবং স্বয়ং প্রতাপনারায়ণ নাম ধারণ পূর্বক রাজধানী মাইবঙ্গকে কীত্তিপুর নামে অভিহিত করেন। §§

<sup>🔹</sup> জীহটের ইতিবৃত্ত ২ম ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় দেখ।

<sup>† &</sup>quot;There is a tradition that it was formerly included in the Tippera kingdom, and was presented by a king of that country to a Kachari Raja who married his daughter, about three hundred years ago."

Mr. Gait's History of Assam. Chap. X. P. 247.

<sup>‡</sup> Pemberton's Report.—1835 A. P.

<sup>§</sup> ১৪ এবং ৯ সংখ্যার মধ্যে একটা • ছিন বলিয়াবোধ হয়, উহা স্পাইরূপে পাঠ করা তুজর. • হইলে ১৪০৯ শকাক হয়।

See the Report on the Progress of the Historical researches in Assam. P. 10.

<sup>§§</sup> শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ড ১ম অধ্যায় দেখ।

ইনিই কাছাড় রাজ-বংশাবলীতে নির্ভয় নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। শগরে কথিত হইয়াছে যে একদা তিনি স্বপ্নদর্শনে নদী তীরে গিয়া সর্পর্নপনী রণচণ্ডী দেবীকে দর্শন করেন। বিষধর সর্পকে গাঁহার ভয় হইল না, দেবী আননে নির্ভয় চিত্তে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পন করিলেন; সর্প তৎক্ষণাৎ অসিতে পরিণত হইল! এই দেবীরূপী তরবারি লইয়া তিনি গৃহে আগমন করিলেন। পরে রাত্রে পুনঃ স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, এই অসি সমত্রে সংরক্ষিত হইলে, তৎকুপায় রাজবংশে কোন অমঙ্গল লপ্শ করিবে না। এই তরবারি তদবিধি রাজবংশে পৃজিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রবাদ আছে যে কাছাড়ের শেষ রাজার হত্যাকাপ্ত সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে এই তরবারি রাজপ্রাসাদ হইতে অপত্রত হইয়াছিল।প

শক্রদামনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নরনারায়ণ অত্যন্ধ কাল রাজ্য ভোগ করিয়া মৃত্যুম্থে পতিত হন। তথন তদীয় খুল্লতাত ভীমবল সিংহাসনারোহন করেন, ইনিই শক্রদমনের সহিত আহোমরাজের পূর্বে কথিত যুদ্ধকালে সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৩৭ খুটাব্দে ইহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইক্রদ বলভ কিছুদিন রাজ্য শাসন করেন, তংপুত্র বীরদর্প নারায়ণ ১৬৪৪ খুটাব্দে রাজ্য হন। ইনি এক আহোম রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেও উভয় পক্ষে সম্ভাব সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। নির্দ্ধিত কর প্রদান না করিলে তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইবে বলিয়া ১৬৬০ খুটাব্দে তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়। ইহার সময়ে কাছাড় রাজবংশে হিন্দু ধর্ম প্রবেশ লাভ করে, রাজবংশীয়গণ শাক্তমতে দীক্ষিত হন। ইহার নিদর্শন স্বরূপ বীরদর্প নারায়ণ একটি শব্দে পৌরাণিক দশ অবভারের চিত্র অন্ধিত করিয়া রাথেন। চিত্রের নিম্পেশ ১৫০৩ শকাব্দে

আমরা কাছাড় হইতে যে রাজ বংশাবদী সংগ্রহ করিয়াছি এবং ১৩.৯ বঙ্গাব্দের
আগ্রহায়ণ মানের শিল্লচর পত্রে যে বংশাবদী মূদ্রিত হয়, তাহাতে অনেক নামই অতিরিক্ত
বোজিত বলিয়া বোধ হয় এবং নাম গুলি ক্রনার্যায়ী লিথিত হয় নাই । এ০ —পরিশিয়ে
(১) ও (২) আমানের সংগৃহীত ও নিঃ গেইট সাহেবের প্রস্তুত বংশাবলী দেওয়া হইল।

ক বণচণ্ডী দেবীৰ মন্দিবের চিত্র এসলে দেওয়া গেল।



রণ চণ্ডীর মন্দির।

A second second

•

•

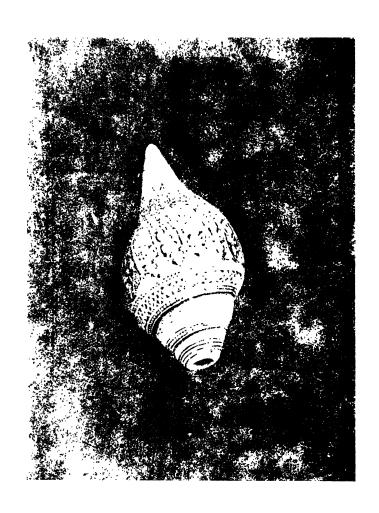

বীরদর্প নারায়ণের রাজস্ব কালে ইহা খোদিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের পর তিনি জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় না।

শক্রদমনের পর গরুড়ধ্বজ নারায়ণ এবং তাহার পর মকর্থ্বজ রাজা হন।
কথিত আছে বে, ইহার সময়ে ব্রজা দৈক্ত মণিপুর আক্রমণ করিলে, ইনিই
ক্রীয় দৈক্ত সাহায্যে ব্রজাদৈক্ত বিতাড়িত করেন। তৎপরবর্তী রাজা উদয়াদিত্য।
ইহারা গড়ে দশ বংসর করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন।

উদয়াদিত্যের পরে ১৭০৬ খৃষ্টান্দে তাম্রধ্যে দিংহাদনারোহন করেন। কথিত আছে, তিনি কোচ বংশীয় জনৈক দেনাপতির কাঞ্চনা নান্নী কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে আহোম-পতি কন্দ্রদিংহ সপ্ততি সহস্র দৈত্ত দহ কাছাড় আক্রমণ করেন ও মাইবঙ্গ অধিকার করেন; তাত্রপ্রক্ষ পলামন পূর্বেক থাসপুর (ব্রহ্মপুর) ণ গমন করতঃ তথার অবস্থিতি করেন। ইহারঃ বিস্তুত বিবরণ ২য় ভাগ ৪র্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্থিত হইয়াছে।

তামধ্বজের পুত্র স্থ্রদর্প নারায়ণ। জয়ন্তীয়ার অধিপতি জয়নারায়ণ সহ ইহার বিবাধ বাধিয়াছিল, সে কাহিণীও ইতিপূর্বে চতুর্থ থণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ইহাঁর পরবর্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ; বংশাবলীতে ইনিই সম্ভবতঃ ধন্মধিক নামে কথিত হইয়াছেন। মাইবঙ্গের গিরিগাত্রোৎকীর্ণ একটী মন্দিরের

উক্ত ঐতিহাসিক শভাের প্রতিকৃতি এছলে প্রদত্ত হইল।

ক কাছাড়ের প্রীয়ৃত মণি রাম বর্মা মহাশয় আমা দিগকে লিথিয়াছেন যে বহু পূর্বের আননক কাছাড়ী নূপতির সহিত তলীয় কনিঠের বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি ডিমাপুর হইতে ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা কালীন অনুসঙ্গি কয়েকটি কোচ একস্থানে উপনিবেশ করে, তাহাদের নামানুসারে সে স্থান কোচপুর নামে খ্যাত হয়, পরে কোচপুর হইতে খাসপুর নাম দাঁড়াইয়াছে। তামুধুজের কোচ জাতীয়া রাণী গ্রহণ ও খাসপুর পলায়ন, পরস্পার সম্থার স্থাক বিলয়া এই কথাটি যথার্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। খাসপুর রাজবাটীর সিংহ্লারের চিত্র এই স্থানেই সন্ধিবেশিত হইল।

প্রপ্র লিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৪০ শকে (১৭২১ খৃষ্টাব্দে) হৈড়দ্বেখর হরিশ্চক্র নারায়ণের রাজ্বতে ইহা নিমিত হয়।

ইহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তিক্স নারায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। ১৬৫৮ শকে (১৭০৬ খৃষ্টান্দ) ভাদ্র মাসে তিনি বড়খলাবাসী মণিরাম লস্করকে নিজ উজির (মন্ত্রী) নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ পত্র হইতে জানা যায় যে কাছাড়ের মন্ত্রীপদ বংশাস্ক্রমিক ছিল। দ্বিতীয় পত্র ধানা মন্ত্রী প্রতি অন্থগ্রহ বিষয়ক অন্বীকার পত্র। ত্থানি সনন্দই আলোক চিত্রের সহিত এছলে উদ্ধৃত করা গেল।: —

#### ব্রিয়াম।

"৺ স্বস্থি: প্রচণ্ড দেশি ও ভব প্রতাপ দাবানল শণভিক্ত বৈরিনিকর (১)
শরদি দু স্থাবর জাশ (২) হেড়ম্বপুর পুরিত পুরন্দর শীশীধৃক কির্তিচন্দ্র নারায়ন
মহারাজা মহামহগ্র (৩) প্রচণ্ড প্রতাপেয়—

অভয় পত্র লিখনং মিদং কার্জাঞ্চ—

৺ আর বড়গলার চান্দথা লস্করর বেটা (৪) মনিরামরে আমি জানিয়া কাচারির নিঅমে (৫) উজির পাতিলাম (৬) এতে (৭) অথন (৮) অবধি তুমার (১) উজিরর বেটা ও নাতি ও পরিনাতি (১০) তার ধারা হুত্র (১১) ক্রমে এই

প্রস্তর লিপি।:---

" প্রীপ্রীরণচন্ডী পদারবিদ্য মধুকরক্ত বগা পোহাই প্রীপ্রী রা \* \* \* \* হিড্পেশ্বর প্রীপ্রীযুত হরিশচন্ত্র নারারণ নৃপক্ত শব্দ গুভমন্ত্র প্রাপ্রক্ত হাদপে দিরদ গভে ভূমিপুত্র বাসরে,পাষাণ নির্মিতং প্রাসাদং সম্পূর্ণ মিতি।"

বিষ্
 বিষ
 বিষ

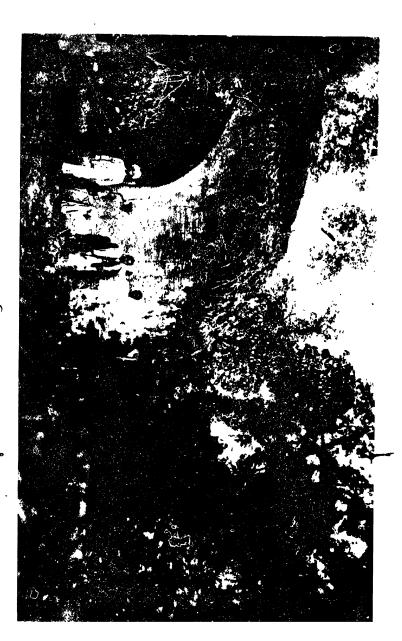



উজির হৈআ (১২) জাইব (১৩) আর মজুন্দারের (১৪) বেটা মজুন্দার হৈব (১৫) আর বড় ভূইআর (১৬) বেটা বড় ভূইআ হৈব এতধর্থে (১৭) অভয় দিলাম এতে কাল কাদাল (১৮) কুন দিন (১৯) এই বাক্য দড় (২০) কুন জনে না ভাড়িব (২১) আর চতুরসিমা (২২) প্র্বে (২৩) বলা হাহর (২৪) ও আভঙ্গ পশ্ছিমে (২৫) তাহিররে পশ্ছিমর শিমা (২৬) এই তাহিররে (২৭) বড়খলার জায়রে (২৮) দিলাম আর উত্তরে পানিঘাট দক্ষিণে বড়বরাক এই পুর্বেক (২৯) চতুর স্বিমাঞ্জ (৩০) দিলাম এতে কুন শন্দেহ না আছে (৩১) আর রাজ্যর (৩২) মন্ত্রশ্য (৩০) জে (৩৪) জনে উজিরর বাক্যে না চলে মেল দেয়ান (৩৫) হেলা করিআ। ৩৬) (অসপই) েসর্বাণ্ড করিম্ (৩৭) এতদর্থে অভয় পত্র দিলাম ইতি শক্ ১৬৫৮।২৯ ভারশ্যে " (৩৮)

#### এই অভয় পত্রের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে :---

বড়খলা বাসী চাল্দখা লন্ধরের পূত্র মণিরামের বিষয় অবগত হইয়া "কাচারির" প্রথামন্ত মন্ত্রী
নিযুক্ত করিলাম। এখন ইইতে বংশাস্কুমে তোমার পূত্র পোত্রাদিক্রমে মন্ত্রী ইইবেক। এতদ্যতীত মজুমদারের পূত্র মজুমদার ও বড়জুইরার পূত্র বড় জুইরাই ইইবেক। এই বিধি কালাম্কুমে
স্ফৃঢ় পাকিবে, কাহাকেও বঞ্চনা করা হইবেনা। আর ... এই চড়ুঃসীমায় জোমাকে
জুমি দেওরা গেল, এই দান সম্বন্ধেও কোন সংশয় নাই। এর রাজ্যের যে ব্যক্তি উজিরের
বাক্যামুসারে না চলিবে ..... ভাহার সর্বস্থ দণ্ড করিব। এতদর্থে অভয় পত্র দিলাম। ইতি।

<sup>(</sup>১২) হইয়। (১৩) যাইব। (১৪) মজুমদার ÷ পদ বিং (১৫) হইব। (১৬) ভূইয়। পদ বিং । (১৭) এতদর্থে। (১৮) কালকাদাল — কালে। (১৯) কোন দিন। (২০) দড় — দৃঢ়। (২১) ভাড়িব — বঞ্চনা করিব। (২২) চতুঃসীমা। (২৩) পূর্বের (২৫) হাওর। (২৫) পশ্চিমে। (১৬) সীমা। (২৭) অর্থ বোধ হইল না। (২৮) জ্বায়রের — জিম্বায় অর্থাৎ তর্জায়ীনে। (২৯) পূর্বেক। (৩০) চতুঃসীমায়। (৩১)! সন্দেহ না আছে — সন্দেহ নাই। (৩২) রাজ্যের। (৩৩) মনুষ্য। (৩৪) যে। (৩৫) অর্থবোধ হইল না। (৩৬) করিয়া। (৩৭) করিয় — করিব। (৩৮) ভাজ্যা।

#### ১৪ চণ্ডি (১) শাকি (২)

৺ স্বস্থি (৩) প্রচণ্ড নৌর্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবানল শগভিক্বত বৈরি নিক্র শর্দি স্থানর জাশ হেড্মপুর প্রপুরিত পুরন্দর শ্রীমীযুক্ত কির্তিক্র নারারণ মহারাকা মহামহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপষ্(৪)—
অভয় থাতিদ জ্বমা

#### পত্ৰ গেখিতং কাজ্যকঃ—

বড়গলার চান্দ লম্বর বেটা মনিরাম উজির গং ( অস্পষ্ট ) প্রতি আর আমার বংশেত জত ( ৫ ) দিবদ রাজ্য নম্পান আছে অত ( ৬ ) দিবদ জাদ বুনিআদ ( ৭ ) বংশাবলি হাক্ষিমইতি (৮ ) জমিণারি তুমারে (২ ) দিবাম এতে (১ • )তুমার আইল (১১ ) শিমাউ (১২ ) বিদএত (১০ ) জে (১৪ ) হিংদা করে তার প্রাণ বৈক্ষা (১৫ ) না করিম্ (১৬ ) আরু আমার বংশে তুমার বংশরে পালন করিব মহা ২ (১৭ ) অপরাদ (১৮ ) পাইলে ৭ শাঠা (১৯ ) অপরাদ খেমিয়া (২ • ) উচিত দণ্ড করিম্ (২১ ) আর আমার বংশে তুমার বংশরে অপনিজ্মার (২২ ) শাস্তি (২০ ) না করিম্ তুমার বংশে আমার হন (২৪ ) বেকবুল (২৫ ) করে (অস্পষ্ট ) এই খাতিল জমাত না ভূলিম্ (২৬ ) সত্য ৭ (২৭ ) এতেরিক্তে খাতিল জমা পত্র দিলাম। ইতি শক ১৯৫৮ তারিক ২০ ভারত্য।"

<sup>(</sup>১) চণ্ডা। (২) সাক্ষি। (৩) স্বস্তি। (৪) প্রতাপের্। (৫) যত। (৬)
এত। (৭) যদ বৃনিয়াদ=যতদিন বংশ থাকিবেক। (৮) হাকিমতি = হাকিমের ক্ষমতা।
(৯) তোমারে। (১০) এতে = ইহাতে। (১১) আইল — জালবাল। (১২) সীমা (১৩)
বিবয়েতে। (১৪) বে। (১৫) রক্ষা। (১৮) করিব। (১৭) মহা মহা। (১৮) জ্পারা।
(১৯) ৭ শার্চা = সাত্টা। (২০) ক্ষেমিয়া = ক্ষমা ক্রিয়া। (২১) করিব। (২২)
জ্পাতার = অতায়। (২৩) সাত্তি = দণ্ড। (২৪) লবন। (২৫) বেকবুল = ম্বীকার। (২৬)
ভূলিব। (২৭) শত্য ৭ = সাত্ত সত্য।

এই অভয় পত্রের এইরপ অর্থ করা যাইতে পারে:—বড়ধলাবাদী চান্দ লন্ধরের পুত্র মন্ত্রি মণিরামের প্রতি—যতদিন আমার রাজ্য সম্পদ থাকিবে, ততদিনের জন্ম মন্ত্রীত্ব ও তদমুসঙ্গীয় জ্বমিদারী ভোমাকে দিলাম, ইহা তোমার বংশাবলী ক্রমে থাকিবেক। ভোমার প্রাপ্ত ভূমির সীমাদি লজ্ফান পূর্মকি যে ব্যক্তি হিংসা করিবে, তাহাকে প্রাণদ্ভ



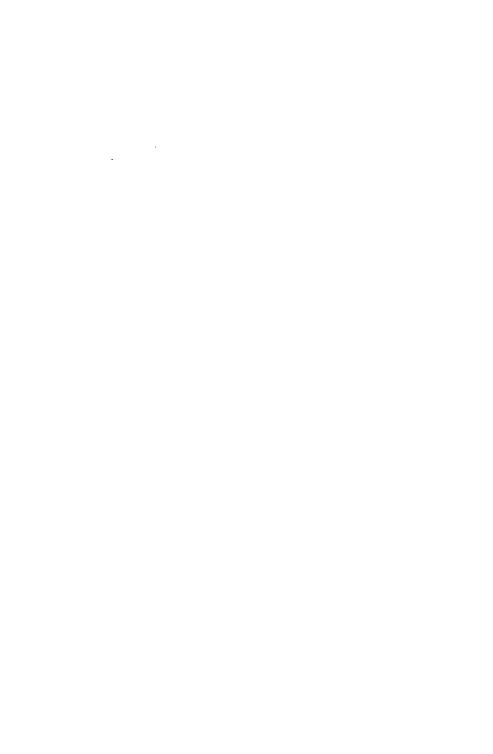

এই দ্থানা দলিল হইতে জানা যায় যে, কাছাড়ের মন্ত্রী জায়গীর পাইতেন, যে কোন ব্যক্তি মন্ত্রীকে হিংসা করিলে গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিত। মন্ত্রী সাতবার "মহা অপরাধ" করিলে অব্যাহতি পাইতেন। 'মহা অপরাধ' অর্থে হত্যা;—অ্থাপি তদঞ্চলে মন্ত্রীর "পাত খুন মাফ" পাওয়ার কথা প্রবাদরূপে প্রচলিত আছে।

এই ত্থানা দালল হইতে ১৭৬ বংসর পূর্বে কাছাড়ে ব্যবহাত বক্জাযার নম্নাও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জয়স্তীয়ায় প্রচলিত "পাতিলাম" প্রভৃতি শব্দও এই দলিলে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন দলিল মাত্রেই বর্ণ:ভ্রিরে প্রতি লক্ষ্য থাকা দৃষ্ট হয় না,—ইহাতেও নাই। ২য় দলিল খানার শীর্বে "১৪ চতী" দেবীর নাম ত্রিপুরা রাজ্যের প্রসিদ্ধ ১৪ দেবতার স্মারক কি না বিবেচা।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের পর রামচন্দ্র রাজা হন। গেইট সাহেব ইহারই নাম "দক্ষিকারী" দিয়াছেন। বংশাবলীতে রাজার নাম রামচন্দ্র ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। রামচন্দ্রের শাসন সময়ে ত্রিপুরাধিপতি কাছাড় আক্রমণ করিয়াছিলেন; রামচন্দ্র অনভোপার হইয়া তৎসহ সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ রাজেখর সিংহের দৃত ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতি অসদ্যবহার করায় আহোমরাজ ক্রুদ্ধ হন ও সেনাপতি বড়বড়ুয়াকে সসৈত্যে প্রেরণ করেন। আহোম সৈত্যের আগমনে কাছাড়পতি ভীত হইয়া শাত্মসর্পণ করেন ও রাজেশ্বর সিংহ সন্নিধানে নীত হন। তখন রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া সন্ধি করতঃ আত্মমোচন করেন। সন্ধিকারী রাজা রামচন্দ্র ১৭৭১ খৃষ্টান্ধ পর্যান্ত রাজত্ব করেন।

ইহাঁর পরে হরিশ্চন্দ্র ভূপতি দিংহাসনারোহণ করেন, ইহাঁর দিংহাসনা-বোহণের পরে রাজমাতা লক্ষীপ্রিয়া দেবীর অভিপ্রায়ে তদানীস্তন রাজধানী খাসপুরে ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) এক নৃতন প্রাধাদ নির্মিত হইয়ার্ছিল। \*

করিব। এ বংশ তোমার বংশীয়কে পালন কবিবেক। ভোমার মহা মহা অপেরাধ হইলে সাতটা অপবাধ ক্ষমা করতঃ তৎপর দণ্ড দেওয়া যাইবে। তোমার বংশীয় কেহ এ বংশ হইত্তে অক্সায় দণ্ড পাইবে না। এ অনুগ্রহ ভূলিলে (অস্পষ্ঠ) এ অঙ্গীকার ভূলিব না। সাত সত্য। ইতি।

<sup>\*</sup> See the Report on the Progress of the Historical Research in Assam,—1897. P. 10.

এই প্রাসাদ সংলগ্ন (এক হাত দীর্ঘ ও তিন পোয়া প্রস্থ) প্রতিরের লিপি এস্থলে দেওয়া গেল:---

"প্রীশীনন্দনন্দনাক্ষয়া নেজাকরস চক্রমিতে
শাকে কার্ত্তিকস্থিতে ভান্ধরে হেড্পাধিপতি
শীশীমন্ধরিশক্র নারায়ণাভাদয়িনি রাজ্যে
ভদন্তর্গত থাসপুর নাম নগরে ৺ তৎপাদ
পক্ষ মক্রন্দ লোল্পমানা শ্রীল শ্রীমতী
রাজ মাতা লক্ষীপ্রিয়াদেবী সাধিতেইকাদি
নিচয় নির্দ্বিত বিচিত্র প্রাণাদভিরাম।"

তাঁহার মন্ত্রীর নাম জয়িসিংহ বর্মা ছিল। তিনি বর্ণারপুরের নিকট চক্রানিতে এক মন্দির নির্মাণ পূর্বক শিব স্থাপন করেন। মন্দির সংলগ্ন লিপিতে "শ্রীযুক্ত জয়সিংহ মহাপাত্র—১৭০৬ শক্ষাণা লিখিত আছে। মহারাজ ছরিশ্চক্রের তুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচক্র ও কনিষ্ঠের নাম গোবিন্দ চক্র।

ত্রৈপুর রাজধানীর ফায় কাছাড়ের রাজধানী উত্তর হইতে ক্রমণ: দক্ষিণ
নিকে অগ্রসর হইরাছে দেখা যায়। শিলচর হইতে প্রাচীনতম ডিমাপুর
কাছাড়ের প্রায় একশত মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। ডিমারাজধানী। পুরের পর মাইবঙ্গের প্রতিষ্ঠা, ইহার অবস্থান
বর্ত্তমান রাজধানী শিলচরের প্রায় পঞ্চাশং মাইল উত্তরে। তাহার পরেই
খাসপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়, ইহাও শিলচর হইতে কিঞ্চিদ্ধিক দশ মাইল
উত্তরে অবস্থিত। উদারবন্দ পরগণা স্থিত শিবরবন্দ মৌলায় উক্ত রাজপাট ছিল।
ঐ স্থানে মহারাজ হরিশচক্র ও তংপুত্র ক্ষণচক্র ও গোবিন্দ চক্রের নামে আখ্যাত
তিনটি ইটকালয়ের ভগ্লাবশেষ আছে। তয়্তর্ধ্যে ৮ ফিট এবং চতুর্দ্দিগছ
বারেন্দাগুলি ৪২ ফিট প্রশন্ত। খাসপুরের রাজবাটীর সিংহ্বারের ও রণচণ্ডী
দেবীর মন্দিরের চিত্র প্রদন্ত হইয়াছে।

রাজনগর পরগণায়ও প্রাচীন রাজকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে। উক্ত পরগণায় হাতীরহাড় নামক গ্রামে "গোয়'রের জঙ্গাল" বলিয়া খ্যাত ছুইটি বাঁধ আছে, উহা ঘাঘরা নদী পর্যস্ত বিস্তৃত। পশ্চিমদিগের বাঁথটির কোন কোন স্থান প্রায় ১০০ ফিট প্রশস্ত, ইহার উচ্চতা ১০ ফিট হইবে, ইহার নিয়-দেশে প্রায় হুই ফিট খনন করিলে একটা প্রাচীর পাওয়া যার, ইহাও প্রায় ১৪০ ফিট দীর্ঘ এবং ছয় ফিট উচ্চ হইবে। ইহার দক্ষিণ সীমাদেশে হুইটি প্রাচীন পরিশুদ্ধ পুদ্ধবিণী আছে। জনপ্রবাদাস্থপারে তিপ্রা জাতীয়দের এদেশ আক্রমণ কালে উহা বিনির্মিত হুইয়াছিল।

পিতার পরলোক গমণের পর ক্লফচক্র ১৭৭০ খৃষ্টান্দে কাছাড় রাজিসিংহাসনে
মহারাজ আরোহণ করেন। তিনি প্রান্ধাণ গুরুতর অ ভিপ্রায় লইয়া
কুল্লচক্র । রাজ কার্য্য করিতেন বলিয়া কথিত আছে। যোগশাল্পে
পারদর্শী পঞ্চথণ্ড পরগণা বাদী গোপীনাথ শিরোমণি তাহার সন্ভাপণ্ডিত ছিলেন।
ইহাঁকে তিনি সনেক নিজর ভূমিদান করেন।
ভূমিটুক্ ব্যতীত আর দশদন। মহাল নাই। গেইট সাহেব স্বীয় আসামের ইতিহাসে
লিপিয়াছেন যে, ইহার সময়েই প্রান্ধাণণ কর্ত্ক তাঁহার। ভীমপুর ঘটোৎকচ বংশীয়
বলিয়া পরিচয় দিতে ও আপনাদিগকে হিন্দু ও ক্ষত্রিয় জাতি বলিতে শিক্ষিত
হন।

\* দানপত্রের প্রতিলিপি এই:—

" প্রীতি ভ্রাবীশ্বাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রধন্ত নাবায়ণ বাচাত্র নূপ-সম্মত-দানপত্তিকেয়ম্।
গোপীনাথেতি বিখান তা কুলীন তা শ্রিয়াহিত:
প্রত্যক্ষ সাধকস্থাহি নাড়ী শোধন কর্ম্মিটাঃ।
প্রীত্যন্তি গালো বংশ (অস্পষ্ট)
ইঠং মন্থা চ যং বিপ্রং সম্ভ্রমায়ত কলবঃ।
ধর্মাধ্যক্ষ মহ শেন যত্র নাটী কৃতং শিবঃ
ভূষা শিরোমনিজ্যা সঙ্গতা প্রাক্ত সম্মতা।
দানাহামীদৃশং পাত্রং শালো বিং স্মীক্ষ্ট।
প্রদন্তা ভ্রত্তে ভূমিঃ প্রীগোপীনাথ শ্র্মিণ।
শিরোমণিত্য (সম্পষ্ট) পঞ্চথ তাধিবাদিনে,
নিজ ং ভূজ্তাং তাগ্লিয়ে ধসীং সীমাকৃতা।
স্থাস্ত্যা সন্ততেঃ সাতৃ ভবরায়া প্রভাবিতা।"

ইহাৰ পৰে ভূমিৰ চতু:দীমাও পৰিমাণ লিখিত ছিল, অক্ষৰ অম্পষ্ঠ ও অপাঠ্য বিধায় উক্ত হইল না। গোপীনাথ শিৰোমণিৰ জীবন চতুৰ্থ ভাগে দেওয়া বাইৰে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর রাজবংশে বিবাহ করেন ও শশুরের উদাহরণে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। অনেকের মতে ইহাই কাছাড় রাজবংশের হিন্দুধর্ম গ্রহণ; বস্তুত: তাহা ভ্রান্ত ধারণা। মহারাজ স্থরদর্শ নারায়ণ প্রথম হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন; তদন্ধিত শদ্ধ-চিত্রই তাহার প্রদাণ। কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরেই থাসপুরে বিফু মন্দির, দাদশচক্রের মন্দির প্রভৃতি প্রভিষ্টিত হয়; বিষ্ণু মন্দিরের চিত্র এস্থলে প্রদন্ত হইল।

মহারাজ ক্ষণ্ডকের সময় আগা মোহমন বেজা নামক জনৈক মোগল কর্ত্ত্ব থাসপুর আক্রান্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। বিজয়োণ্যন্ত মোগল খাসপুর অধিকার করিয়া বদরপুর আক্রমণ করে, সে বৃদ্ধান্ত ইতিপূর্ণের \* বর্ণনা করা গিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড় ও শ্রীহটের সীমা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। সীমা নির্দারণ জন্ম গবর্ণমেন্ট পক্ষে শ্রীহটের এক আমীন গমন করেন ও সীমা স্থলে এক খালা থনন করা হয়। রাজ পক্ষীয় লোকেরা পরে সীমানাস্থিত এই খালা ভরাইয়া দেয় ও শশু কাটিয়া লইয়া যায়। চাগঘাট পরগণায়ও এইরপ ঘটনা ঘটে। এই সকল বিরক্তিকর ব্যাপার নিবারণের জন্ম বদরপুরের তুর্গাধ্যক্ষ তীব্রভাবে আদিষ্ট হন। পরে অন্সন্ধানে দেখা যায় যে, বিবাদীয় ভূমির অধিকাংশ যথার্থই কাছাড় রাজ্যের অন্তর্গত। \* স্ক্তরাং গবর্ণমেন্ট আর অন্তর্গর হন নাই।

### (মণিপুর।)

ইহার পর নানাকারণে মণিপুরের সহিত কাছাড়ের বিশেষ সম্বন্ধ রাজধানী ও সংঘটিত হয়। এ স্থলে তাই মণিপুরের কথা একটু রাজবংশ। বলা প্রয়োগন। কাছাড়ের পূর্ব সীমায় মণিপুর রাজ্য অবস্থিত, ইহার উত্তরে নাগা পাহাড়, দক্ষিণে লুশাই পাহাড় ও ব্রহ্ম

শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৩য় অধ্যায় দেখ।

<sup>†</sup> Allen's Assam District Gaxetteers VOL. II. (Sylhet), P. 38.





দেশ এবং পূর্বের ব্রহ্মদেশ। আয়তন ৮৪৫৬ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২৮৪৪৬৫ জন। প্রধান নগর ইমফাল, লগতাক নামক স্থবিস্থত হলের সন্নিধানে অবস্থিত, উক্ত হলের সংলগ্নভাবে লিন্ফেল ও তেইওল নামক বিস্তৃত ঝিল বিভ্যমান। এক সময় ইহাগা লগতাকেরই অংশ ছিল, তংকালে এই লগতাক সাগর সদৃশ প্রতীয়মান হইত, সন্দেহ নাই।

মণিপুরের অধিবাসী মণিপুরী জাতি অত্যন্ত পুশা প্রিয়। সর্ব্ধনা স্থলর ফুল, পুশাগুচ্ছ ৪ পত্রন্তবকাদি কাণে দেয়, কীর্ত্তনাদি উপলক্ষ পাইলেই গলদেশে পুশামালা ধারণ করে, কপালে তিলক কাটে ও দেহ চন্দন চর্চিত করে। কুনারীরা সর্বাদা পরিচ্ছন্ন থাকে ও সঙ্গীত ইহাদের অতি প্রিয়। এই মণিপুরই যে মহাভারতের গন্দর্ভরাজ চিত্রবাহনের রাজ্য ছিল, বর্ত্তমান মণিপুরীদের আচার ব্যবহার সে কথা শ্বতিপথার্চ্ করিয়া দেয়।

মহাভারতে বণিত আছে যে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্রণ মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শনের পর সম্লোপকুলে অবহিত মণিপুরাধিপতি চিত্রবাহন-ছহিতা চিত্রাঙ্গলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ পত্তনের পার্যস্থ সম্ভতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান মনফুরকেই কেহ কেহ মণিপুর বলিয়া অন্থমান করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হয় ভাগ ১ম খণ্ড প্রথম অধ্যায়ের শেষে টীকা প্রসঙ্গে আমারা মণিপুরের অবস্থান বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্ব প্রান্তবন্তী প্রাগজ্যোতিষ, কৌণ্ডিল্যা, শোণিতপুর (তেজপুর) প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যনগরী সম্হের অবস্থানের সহিত নাগরাজ-রাজ্য নাগাপাহাড় এবং তদ্দিশিদিয়র্ত্তী মণিপুর রাজ্যের সংস্থিতি প্রভৃতি চিস্তা করিলে এই মণিপুরকেই মহাভারত্যেক্ত মণিপুর ব্লিতেই মনে হয়। পুর্ব্বোক্ত ঝিলাদি সমন্থিত লগতাক তৎকালে সাগর সদৃশ ছিল এবং তাহাই যে সাগর বলিয়া বর্ণিত হয় নাই, তাহা বলা মাইতে পারে না। প আবার স্থান বিশেষের রাজবংশ অজ্ঞাত কারণে ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করায় সে স্থানও পূর্ব্ব নামে পরিচিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

<sup>\*</sup> ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

<sup>🕈</sup> খৃ: ৭ম শতাকীতে জীংট ও ত সাগর তীরে ছিল ?

নাগারাজ্য ও মণিপুর যেরপ পাশাপাশি, এই উভয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যেও তদ্রপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। মণিপুর রাজ্যের রাজ্যণের অভিযেক কালীন সর্পের মৃত্তিময় অঞ্চত্রাণ ইত্যাদি ধারণ করায় এই সম্বন্ধ স্থিতি হয়। কোন কারণে মণিপুরীদের জাতিপাত ঘটিলে নাগায় ভক্ষণে তাহারা সমাজে পুনংগৃহীত হওয়ার প্রথা পরস্পারের সম্পর্কই বিজ্ঞাপিত করে। কিন্তু চতুদ্দিকছ অসভ্য পার্কত্য জাতির তুলনায় মণিপুরীদিগকে স্কসভ্য বলা ঘাইতে পারে; ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে গদ্ধর্ক জাতি বিদ্যা তাহাদিগকে নির্দেশ করিতে ইচ্ছা হয়।

মণিপুরের পূর্ব ইতিহাস একরপ অজ্ঞাত হইলেও নাগাজান্তীয় নৃপতি প্রচান প্রসিদ্ধ পেম হেইবার পূর্বেক ক্রমান্বয়ে ৩৬ জন নরপত্তির কাহিনী। রাজ্ঞাশাসন কথা শুনা যায়। পেমহেইবা মণিপু -গাজের দত্তক পুত্র ছিলেন, ১৭১৪ পৃষ্টাব্দে তিনি পিতাকে নিহত ক্রমে গরীব নয়াজ নাম ধারণ পূর্বক সিংহাসনাধিকার করেন; ইহার রাজত্বকাল ৪০ বংসর; এই সময়ে ব্রহ্মাজত্বর প্রাধাত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গরীব নয়াজের ২য় পুত্র জিটসই ১৭৫৪ গৃষ্টাব্দে পিতা ও জ্যেষ্ঠ জ্রাতা শ্রামাইকে নিহত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু পাঁচ বংসর মাত্র রাজত্ব করার পর সর্ব্ব কনিষ্ঠ জ্রাতা বৃক্টসই কর্তৃক বিত্তাভ্তিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ইনি হই বংসর মাত্র জীবিত ছিলেন; তংপর শ্রামানইর পুত্র গুক্তাম রাজা হন। ইনি নিজ জ্রাতা জয়সিংহ বা ভাগ্যচক্রকে সাহায্যার্থ রাথেন। ভাগ্যচক্রই পরে মণিপুরের রাজা হন, ইহার সময়েই মণিপুরের রাজা হন, ইহার সময়েই মণিপুরের

আতঃপর কয়েকবার মণিপুর এক্সিয়ে কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ১৭৬৫ খৃটাবে তিনি এক্সিয়ে কর্তৃক ভাড়িত হইয়। কাছাড়ে পলায়ন করেন; ভাগাচক্র বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যের পুনকদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃটাজে ভিনি নবদীপ গমন করেন, কিন্তু ভগবানগোলার সম্লিকটে পদ্মাগর্ভে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ওঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত হর্চজ (মহাস্তবে রবীন চজা) ভিন

বংসর রাজত্ব করেন। মধুচন্দ্র নামে তাঁহার দূর সম্পন্ধিত এক ভ্রাতা তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু মধুচন্দ্রেরও ভাগ্য বড় স্থান্দ্র ছিল না। তিনিও নিজ ভ্রাতা কর্ত্বক উত্যক্ত হন, প্রকৃতই ১৮০৯ কাছাড় রাজের খুষ্টাকে মণিপুরে বিষম অন্তর্কিবাদ উপন্থিত সহায়তা। হইয়াছিল। মধুচন্দ্র (মধুসিংহ) স্থীয় ভ্রাতা মারজিং কর্ত্বক রাজাচ্যুত হইয়া, কফ্চন্দ্রের আশ্রম গ্রহণ করেন। \* কফ্চন্দ্র প্রাণ্ডাগ করেন। কংপর ব্লারাজ মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তথন মারজিংকে বাধ্য হইয়া কিয়ংকলের জন্ম মহারাজ কফ্চন্দ্রের আশ্রমে কাছাড়ে আলিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কাছাড়াধিপতির ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র অতিথি মারজিতের একটা মনোহর অধ্ব বলক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ এ ঘটনার তিন বংসর পরে ১৮১০ খুটান্দে কফ্চন্দ্র মুত্যুমুণে পতিত হন।

কৃষ্ণ চন্দ্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দ চন্দ্রই সিংহাসনারোহন করেন। গে:বিন্দ মহারাজ চন্দ্র সিংহাসনারোহণ করিয়া রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা স্থশুন্ধানার গোবিন্দ চন্দ্র। করেন। এই সময়ে তিনি কাছাড়ের আইন সংস্থার প্র্বেক নৃতন বিধি প্রবর্তিত করেন। ১৮১৭ গৃষ্টান্দে সৃষ্ণাত তেওপ্রবর্তিত দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকটি আইনের মূল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাছাতে জানা বায় যে,—

দত্তের মধ্যে অর্থ দণ্ডই অধিক ছিল। ব্রাহ্মণকে প্রায়ই দণ্ডভোগ করিতে হইত না, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণোংপীড়নকারী গুরু দণ্ডে দণ্ডিত হইত। হন্তবারা যে ব্রাহ্মণকে আঘাত করিত, তাহার হন্ত ছেদন করা যাইত। ব্র'হ্মণের একাসনে উপবেশন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এবং নিতম্বের মাংশছেদনই ইহার দণ্ড ছিল। স্বর্ণ রত্বাদি বিষয়ে বঞ্চনা করিলে নাসিকা ও হন্তছেদনই দণ্ড ছিল। চুরের প্রতি গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, ঘোড়া, হাতী, গুরু প্রভৃতি

<sup>\*</sup> Hunter's Statistical Accounts of Assam. VOL. II. (Sylhet) P. 120

<sup>🕇</sup> জীবুস্ত কৈলাস চল্ল সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস ব্য ভা: ১ম অ: ২৬০ পৃষ্ঠা ।

হরণ কারীর হন্তপদ ছেদিত হইত। শত পণ স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং ২০ দ্রোদ ধান্ত হরণে মৃত্যুদণ্ড বিহিত ছিল। কিন্ত চোর আহ্মণ হইলে তাহার দণ্ড অপমান, কারণ " ব্রাহ্মণের যে অপমান, সেই বধের তুল্য।" ভয় প্রদর্শন করিয়া কেহ কার্যোদ্ধার করিলে অর্থনতে দণ্ডিত হইত। অসমর্থ বুদ্ধ পোষণ না করিলেও অর্থন ও দিতে হইত। নীচ আচ আড আডীকে অপ-মান করিলে বিশেষরূপে দণ্ডিত হইত। সাধারণতঃ স্থরাপানে অকদণ্ডই বিহিত ছিল, ব্রাহ্মণকে স্থরাপান করাইলে ব্রদণ্ড দির্দিষ্ট ছিল। অপবিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য হইত এবং উচ্চ জাতিকে ডক্ষণ করাইলে দণ্ডিত হইতে হইত। অপরাধী স্ত্রীলোকের প্রতি অবস্থামুসারে দণ্ডের গুরুত্ব ছিল,—অনচ্চব্লিত্রা স্ত্রীলোক পুরুষকে বিষ বা শগ্নিবারা নিহত করিলে তাহাকে জলে ডুবাইরা মারাই বিধি ছিল। স্ত্রীলোকের প্রতি বলৎকার कतित्त अर्थत्राधीत्क त्लोह कठारह ताचित्रा अधि कालाहेशा मध कन्ना हरेख। বলংকার ব্যতীত অর্থ দণ্ডই বিহিত ছিল। এতদেশে বিল্লানামে দীর্ঘপত্র বিশিষ্ট স্থনাম প্রদিন্ধ একরপ তৃণ দর্মত্রই দেখিতে পাওয়া মার, যে গৃহ দাহ করে, শ্ব্যাদি নাশ করে ও রাজপত্নী গমন করে, উক্ত বিদ্বা তৃণের পত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে অগ্নিদম্ব করতঃ হনন করাই বিধি ছিল; কিছ বধ্য ব্যক্তি ১০০ শত মোহর দিতে পারিলে অব্যাহতি পাইত। অঙ্গচেদ দণ্ডে দণ্ডনীর वाकित व्यवाहिक शाहेरक इहेरल १० हि स्माहत आमान निषिष्ठे हिल। রাজাজা প্রথণকারীর কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতির পথ ছিল না। এরপ বিশেষ বিশেষ অপরাধে গুরুদণ্ড ব্যবহিত থাকিলেও লোক সাধারণত: নীতি বির্গহিত কাৰ্য্য কৰিতে ভীত হইত, কাজেই কচিং এইরূপ দণ্ড লোকে ভোগ করিত।

এই আইন ওলির যে জীর্ণ শীর্ণ মূল পুত্তক আমাদের হতগত হয়, তাহার উপর ও নীচ দিক পঁচিয়া নই হইয়া পড়ায় অপাঠ্য হওয়াধ সম্দায় পাঠ করা যায় নাই। রাজকীয় উক্ত জীর্ণ আইন সর্কারংগী কালের হন্ত হইতে বক্ষার উদ্দেশ্তে যতদ্ব পাঠকরা যায়, অপরিব্যতিত ভাবে টুউপসংহারের টিকাধ্যায়ে ভাহা যোজত হইল। এভঘারা এদেশীয় পরবর্তী হিন্দু নুপতি বর্গের প্রচারিভ আইলের নম্না ও শাসননীতির আভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।



স্নান মন্দির







কাছাড় রাজ্যের মৃদ্রা। (উপসংহার ১১৩ পৃষ্ঠা) মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্র এই সময় স্থনামান্ধিত মুদ্রাও প্রচারিত করিয়া ছিলেন, এই সময়কার একটা কাছাড়ী রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহার একদিকে "গোবিন্দ চন্দ্র রাজেন্দ্র" বাহাত্রের নাম ও অপরদিকে "হেড়িম্ব পুরধীশ শ্রীরণচণ্ডীপদাক্র " ইতি বাক্য অন্ধিত। গোবিন্দ চন্দ্র ধাসপুরে প্রসিদ্ধ "স্থান মন্দির" প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা অদ্যাপি অভ্যাবস্থায় আছে। এফলে উক্ত স্থান মন্দির এবং তৎপ্রচারিত মুদ্রার চিত্র দেওয়া গেল।

মণিপুর-পতি মধুদিংহের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করা পিয়াছে, ভাঁহার অক্যতম আতা গন্ধীরদিংহকে গোবিন্দ চন্দ্র নিজ সেনাপতি নিযুক্ত করিমছিলেন।
মারজিতের গন্ধীরদিংহ মারজিতের চির বিরোধী ছিলেন।
আক্রমণ। ১৮১৮ খুটাব্দে মারজিং কাছাড় আক্রমণ করেন।
গোবিন্দ চন্দ্রও বাধা দিতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেনাণ্ডি গন্ধীরিণ্ছে
বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক আত্পক্ষে যোগ দেন। গোবিন্দ চন্দ্র ভাবেন নাই
যে মণিপুর-বীর গন্ধীরদিংহ ব্যক্তিগত ভাবে আতার বৈরী হইলেও এক্ষণে
ভাঁহাকে পরাজিত করিয়া আমল পর্বত্রমালা-বিলাসিত স্থদেশ "মিতাই ভূমিকে"
তিনি পরাধীন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন না; গোবিন্দ চন্দ্রের সমন্ত আশা
ভর্মা নির্ব্বাপিত হইল; এই অচিন্তিত পূর্ব্ব বিপংপাতে গোবিন্দ চন্দ্র অনত্যোপায়
হইয়া প্রীহট্টে আগমণ পূর্বক ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্দ্র

গোবিন্দ চন্দ্রের দেনাপতি স্বরূপে গম্ভীরসিংহ মারজিংকে পরাজিত না করিলেও একান্তভাবে তংপক্ষে যোগ দেন নাই। তাঁহার অপর ভাতা চৌরজিং নির্কাসিত ভাবে জয়ম্ভীয়ায় ছিলেন, গম্ভীরসিংহ তাঁহাকে আহ্বান কবেন। ভাতার আহ্বানে তিনি সগৈতো কাছাড়ে আগমন করিলে ভয়ে মারজিং মণিপুরে প্রস্থান কবেন। চৌরজিং কাছাড়ের দক্ষিণ দিক আয়ন্ত করিয়া লন।

ইহার পরবর্ষে ব্রহ্মরাজ মণিপুর জয় করেন; মারজিং বিপংকালে কাছাড়ে আগমন পূর্ব্বক ভাতা চৌরজিং ও গন্তীর সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া কাছাড়ে বাদ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তথায়ও তিনি শান্তিলাভে সমর্থ হ**ইলেন না, ব্রহ্মরাজ** াহার অন্ত্সরণে কাছাড় আক্রমণ করেন। মারজিংকেও গোবিন্দচক্রের সমদশা লাভ করিতে হইল,—তিনিও ইংরে**জ** গ্রন্মেন্টের সাহায্য প্রার্থী হ**ই**লেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ গবর্ণর জনারণ ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ঘোষণা পত্রে লিখিত হয় যে গবর্ণমেন্টের আশ্রিত কাছাড় রাজ্যে ব্রহ্ম সৈত্য প্রবেশ ব্রহ্ম যুদ্ধ ও করায় গবর্ণমেন্ট অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। বদরপুরের সিন্ধি। যে দিবস লর্ড আমাহাষ্ট্র এই ঘোষণা প্রচার করেন, তাহার পরদিন গবর্ণরজনারলের এজেন্ট স্কট সাহেব বদরপুরে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত সন্ধি পত্র সাক্ষর করেন, তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহিঃশক্র ছইতে চিরনিন কাছাড় রাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাও নির্দ্ধারিত ছয় যে যুদ্ধাবশানে কাছাড়পতি দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক কর প্রদান করিবেন।

জুন মাসে বারশত দৈল্ল লইয়া কর্ণেল ইনেস (Colonel Innes) সাহেব কাছাড় যাত্রা করতঃ যাত্রাপুর অধিকার করেন, যাত্রাপুর অধিকৃত হওয়ার পর ত্থপাতিল নামক স্থান অধিকৃত হয় এবং মণিপুর পর্যন্ত একটি রাজা প্রস্তুতের জ্বল্ল কার্যারম্ভ হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে ও স্থানের ত্র্গমতায় রাজা প্রস্তুতের কাজ অধিক্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই উচ্চমে বহুতর বলীবর্দি ও অনেকটি হত্তী বিনষ্ট হয়, ইনেস চালিত সৈক্রও কাছাড় উদ্ধারাস্তর প্রতি নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্ম সৈল্ল সমূহ কাছাড় ইইতে মণিপুরে গিয়া আড্ডা করে।

ব্রহ্ম সৈতা কর্তৃক মণিপুর অধিকৃত হইলে মণিপুরের বহুতর প্রক্রা পদায়ন করিয়া কাছাড় ও প্রীহটে আগমন পূর্বক উপনিবেশ হুপেন করিয়াছিল। এই সময়েই গন্তীরসিংহ পাঁচশত অহুচর সহ প্রীহটে আগমন করেন। প্রীহটের মণিপুরী রাজবাটী এই সময়েই নির্মিত হইয়াছিল। গত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূকশেপ উক্ত রাজফ্রাক্রাক্রিবিধ্বন্ধ হইয়াছে।

গ্রবর্ণমেন্টের আশ্রায়ে গম্ভীরসিংহ শ্রীহট্টে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহার গম্ভীবসিংহ সৈন্তাদিগকে গ্রবর্ণমেন্ট অন্ত্রশস্ত্র দিয়া পরিপুষ্ট ও শ্রীচট্টে। স্থাশিক্ষিত করিলেন। ইহাতে অবস্থাই গ্রব্ণমেন্টের স্থাদেশ্য ছিল। এই সৈন্ত সংখ্যা ক্রমে বিগুণ হইতেও অধিক হইয়াছিল। গন্তীরসিংহ বীরপুরুষ ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট পুন: পুন: ইহা স্বীকার ক্রিয়াছেন। প্রান্তীরসিংহ হইতে গবর্ণমেণ্ট অনেক সমন্ত্র সহায় তা প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। প্রীইট্ট হইতে থাসিয়া পর্বতের উপর দিয়া রাস্তা প্রাস্তত কালে, থাসিয়াদের অন্ত এম অধিনায়ক কমলাসিংহ ও চৌবরসিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উথিত হইয়া, তত্রতা ইংরেজ কর্মচারী সহ বহু সংখ্যক দেশীয় লোক নিহত করে। শ্রীহট্টের প্রধান রাজকর্মচারীর অন্তরোধে পার্শ্বত্তা-যুদ্ধ-বিশারদ গন্তীরসিংহ যুদ্ধক্তেরে গমন করেন। ইতিপৃর্বে (৫ম থণ্ডে) দিতীয় অধ্যামে ১৮২৯ খৃষ্টাব্বে থাসিয়া িজয়ের মে বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সে যুদ্ধ প্রধানতঃ ইহারই সহায়তা ও শৌর্যো জয় করা হয়।

এই সময়ে মহরম পর্বা ও রথবাত্রা এক ভারিখে উপস্থিত হ প্রয়ায় প্রীহটের হিন্দু ও মোদলমান মধ্যে এক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। প্রীহটের বীর্যাবান মোদলমানদিগকে দমিত রাখা অদন্তব বোধ করিয়া, নামে মাত্র নবাব, গণর খা কর্তৃপক্ষকে অস্করোধ করেন যে রথবাত্রার ভারিখটা একদিন পিছাইয়া দেওয়া হউক। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গন্তীরসিংহকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বলেন হে, ভাহা কলাপি সন্তবপর নহে। কাজেই এক তারিখে হিন্দু মোদলমানের উভয় উৎসবই সম্পাদিত হয়, এবং উভয় পক্ষে ঘোরজর বিবাদ উপস্থিত হয়। মোদলমানগণ হিন্দুদিগকে তীরতেজে আক্রমণ করে। হিন্দুগণ ভয়ে গন্তীরসিংহের নিকট উপস্থিত হয়। বলা বংহুলা যে, তংপর মণিপুরী সৈক্রের সহিত্ লাঠির সহায়তায় মোদলমানগণ অলক্ষণ মাত্র মারামারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গন্ত বিশিংহের দৈক্তদল "গন্ত রিশিংহের লেভী" নামে খ্যাত ছিল, এবং গবর্ণমন্ট কর্তৃক কাপ্তেন গ্রাণ্ট সাহেব ইহার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। এই মণিপুরী দৈক্তদল অক্ষযুদ্ধের সময় বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। এক্ষ দৈক্ত সমূহ কাছাড় হইতে মণিপুরে গিল্পা আড্ডা করিলে, গন্তীরসিংহ নিজ পাঁচ শত মণিপুরী দৈক্ত লইয়া এক্ষ দৈক্ত দিগকে তাড়াইয়া দিতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে লেপ্টেনান্ট পেম্বারটন (Lent: Pemberton) সহ প্রীহট্ট হইতে যাত্রা করেন, এবং বহু ক্ষের পর ১০ই জুন মণিপুর উপস্থিত হন।

তাঁহর উপস্থিত মাত্র শত্রুগণ ইমফাল ত্যাগ করতঃ ১০ মাইল দ্রবর্ত্তী অলুনামক স্থানে চলিয়া ধায় এবং অবংশ্যে মণিপুর ত্যাগ করে।

ব্দাযুদ্ধের অবসনে ১৮২৬ গৃথাকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী যাদ্রো নগরে যে সন্ধি সাক্ষরিত হয়, ভাহার সন্তাহসারে গন্তারাসংহ ব্রহ্মরাজ কতৃক মণপুর-পতি বলিয়া স্বীকৃত হন। \* অতঃপর গন্ত রসিংহ নির্কিবাদে মণিপুরের সিংহ সনারোহণ করেন। শ

ব্ৰহ্মধ্দ্ধের অবসানে মহাবাজ গোবিলচন্দ্ৰ কাছাড়ের বাজ সিংহাসনে পুনরাবোহণ কবেন (১৮২৬ গৃগাল।) কিন্তু অধি গ দিন রাজ্য সভ্তোগ তাঁহাব গোবিলচন্দ্র ছাণোয় ঘটে নাই। ১৮৩০ গৃগালে কভকগুলি কাছাড়ে। মণিপুবী,—সন্তব ৩: তৎকত্তি অপমানিত মার্জিতের অহু হর, একবা বহনী যোগে গোপন ভাবে রাজ প্রাধানে প্রবিষ্ট ইইয়া তাঁহাকে

পভাৰ দিংতেৰ ভাতা নৰুদি বেব ১৮৩৪ পৃষ্ট কেনুমৃত্যু চইলে তদীয় অবপ্ৰাপ্ত বেষস্ক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ রাজ। হন ও সেনাপতি নবসিংহের ভর্গানে থাকেন। বাজমাতা করেক নিচত হওয়ার গুপু ময়না জ্ঞাত হটয় :৮৪৪ খুই'কে স্বয় রাজা হন। ১৮২০ খুষ্টাব্দে নবদিংতেৰ মৃত্য হটাল ভাঁহাৰ ভাগাই বান্ধা হল, কিন্তু নবদিংতেৰ পুত্রগণ তথন পলায়িত চক্রক ভিকে কাছাড় হইনত আন্মন কবতঃ মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন। ১৮৭৯ খুটাব্দের নাগায়্দ্ধে চন্দ্রকার্তি-গ্রব্থমেন্টকে দৈল্পরারা বিশেষ সহাযত। কবেন, সাত বংসর প্রে ভাঁচার মৃত্যু চয় ও তুলীয় ছেটে পুত্র জবচনল সিংহ রাজ্য লাভ কবেন। তাঁহার রাজবের চতুর্থ ব্যে বৈনাত্রের আত্মণ সহ বিবাদ ডপাপ্তর হহলে, ভাগেকে বাজা চইতে ব্যিত ১০তে হয়। এই স্ন্যে কুলচন্দ্র বাদা হন্ত প্রব্মেণ্ট ইহা অন্ত্রনাদন কবেন ও বাব সেনাপতি টিকে-দ্ভিংকে বাঙা চইতে দুবে বাগিতে অনুবোধ কবেন। এই অনু'বাধ বকিতে না হওয়ায় স্থাসামের চিফকমিশনার কুইণ্টন সাতেব পাবি-ষদবর্গ ও ৪০০ সৈতা সহ মণিপুনে গমন কবেন। ১৮৯১ গৃষ্টাকে ২৪শে মাঘ টিকেন্দ্র-কিংকে গত করার টদেশে বৃদ্ধ হয় ও সন্ধা। পর্যান্ত যুদ্ধ ১০ য়া স্থান্ত হয়। তথন সপা-বিষদ চিককনিশনার নিরস্তাবস্থায় টিকেকুলিংসত সাক্ষাং করিছে গিয়া উপ্পত্ত মণিপুরাগণ কর্ত্ত নির্দায় ভাবে নিজ্জ চন। এই লোমহবণ ভাষণ হত।।কাণ্ডের পরিণাম ফল-টিকে-ক্রক্তির কাঁসি ! কুলচক্রের নির্কাদন এবং নরসিংতের প্রপৌত্র বালক চুডাঢান্দকে রাজ্য সমর্পন।

<sup>\*</sup> A collection of Treatics &c. VOL. I. P. 213.

<sup>🕈</sup> মণিপুবেব অবশিষ্ট কথা :----

হত্যা করে। গোবিন্দচক্রের উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না, কাছেই তদীয় রাজ্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্বক অধিকৃত হয়। \*

মহারাজ রুফচজের কাচাদিন নামে এক সেবক উত্তরদিয়তী পার্ক্ত্য প্রেদেশ শাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; রুফচজের মৃত্যুর পর রাজ্য সংক্রাপ্ত উত্তর গোলযোগে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। গোবিন্দ-কাছাড়। চন্দ্র কৌশল জাল বিস্তার ক্রমে তাহাকে সমতল ক্লেক্রে (ধরমপুরে) আনয়ন করতঃ বধ করেন। তাহার পুত্র তুলারাম, পিতার হত্যা কাতে গোবিন্দচজের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ান। এবং নাগা, কুকি প্রভৃতি দ্বারা দল গঠিত করিয়া তাহাকে উত্যক্ত করিতে থাকেন। ক্রনাগত তিনটি মুদ্ধে তুলারাম জয়ল:ভ করেন। বহুকাল কলহের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্ক বাধ্য হইয়া, ১৮২৯ খৃষ্টান্দে গোবিন্দচক্র তুলারামকে ২২২৪ বর্গনাইল পরিমিত ভূমির অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে অধীন রাজা বলিয়া স্থীকার করেন। ইংলই সম্প্রতি উত্তর কাছাড় নামে ম্বাভিহিত।

১৮০৫ খৃঠাবে তুলারামের রাজ্যদীমা উত্তরে যমুনা ও দয়াং নদী, পূর্বেধন শ্রী নদী, দক্ষিণে মাত্র নদী ও নাগাপাহাড় এবং পশ্চিমে দয়াং নদী নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৫০ খৃটাবে তুলারামের মৃত্যু হয়। তুলারামের মৃত্যুর পর হাছার পুত্র নকুলরাম ও এজনাথ উত্তর কাছাড় শাদন করেন। ইট ইতিয়া কোম্পানীকে বার্নিক ৮টি হাতী কর স্বরূপ দিতে হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাবেদ নকুলরাম নাগাদিগের প্রতিকৃলে স্বস্থ ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃদ্দে নকুলরাম গ্রগমেণেটর আদেশ গ্রহণ করেন নাই, এই কারণে তাঁহার মৃত্যুর পর ভাদীয় রাজ্য গ্রগমেণ্ট স্বধিকার করেন। নকুলরামের বংশধরগণ কিঞ্চিৎ বৃত্তি ও কতক ভূমি নিজ্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তক কাছাড় ব্লাজ্য অধিক্বত হইলে কাপ্তেন

<sup>• \* &</sup>quot;Gobinda chandra was finally assassinated in 1830 without any son the British took possession of the country, in accordance with the condition of the treaty of 1826."

Hunter's S. A. of Assam. VOL. II (Sylhet)

ফিদার ইহার প্রধান শাসনকর্ত্তা বা স্থপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু
কাহাড় রাজ্যের এই রাজ্য গবর্গনেন্টের অধিকারভুক্ত হওয়ার
আধ্নিক কথা। ঘোষণা পত্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্টের
পূর্বের প্রচারিত হয় নাই। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কাহাড় জিলা ঢাকা কমিশনারের
অধান করা হয়, কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বের দেওয়ানী বিচার প্রবর্তিত
হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইন্তে দণ্ডবিধি আইনাম্নসারে বিচার আরম্ভ হয়।
১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থপারিনটেনডেন্ট পদের পরিবর্ত্তে ডিপুটা কমিশনার পদের
স্থিতি হয়, এই কর্মচারীর মাজিট্রেট, কালেক্টর ও স্বজ্ঞবের ক্ষমতা আছে।
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রীহট্রের জ্ঞ্জ নির্দিন্ট সময়ের জ্ঞ্জ কাহাড় গিয়া সেসনের
বিচার করিয়া আসিতেছেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১ লা জুন হাইলাকান্দি স্বভিভিশন পৃথক করা হয় ও একজন এনিষ্টান্টের উপর ইহার শাসনভার সমর্পিত করা হয়। ইহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুশাই কর্তৃকি কাছাড় আক্রান্ত হয়, তবিবরণ প্রসক্ষতঃ ধম খণ্ডের ৩য় অন্যায়ে বিবৃত্ত করা গিয়াছে। লুশাইগণ বাঁশের ছিল্কা ভাকিয়া বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত করতঃ শাঙ্কেতিক ভাবে বাক্য আদান প্রদান করিয়া থাকে; এই নিরক্ষর অসভাগণের মধ্যে ইহা পরস্পর পত্র ব্যবহার স্বরূপ হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাবে আসামে চিক্কমিশনার পদের সৃষ্টি হইলে কাছাড়কে পুনর্বার আসাম প্রদেশ ভূক করা হইয়াছিল; সম্প্রতি ইহাও পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

উত্তর কাছাড়ের স্বডিভিশনের আফিস গংলং নামক শৈল শৃক্তে ১৮৮০
খ্টাকে স্থাপিত হইয়াছিল। কিছু তুই বংসর অতীক্ত হইতে না হইতেই
(১৯৮২ খৃ:) শস্ত্ধন নামক এক কাছাড়ী প্রকাশ করে যে, সে স্থর্গ হইতে
অলোকিক ক্ষমতা লাভ করত: "দেও" হইয়াছে! স্তরাং সে দেও উপাধি
ধারণ করিয়া অনেক উদ্ধত সহচর সহ লোকের ভীতি উৎপাদন করে।
মাইবলের চত্দিগভী অধিবাসী তাহাকে মান্ত করিয়া একরপ কর দিতে
আরম্ভ করে।

কাছাড়ের ডিপুনী কমিশনার মেজর বয়েড ইহাকে দমন করা আবশ্রক বোধে দলবল সহ মাইবদ উপস্থিত হন। পরনিন প্রতাহে বিকট বাছ ও চিৎকার ধ্বনিতে তাঁহার নিজাজদ হয়; অতে দৈনিকগণ সদ্ধীন সহ বন্দুক হয়ে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ায়। দেখিতে দেখিতে দেশুগণ দা হয়ে তীরবেগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অঘাত করিতে আরম্ভ করে; তৎক্ষণাং গুলি ও স্কীন চালান হয় এব দেশুগণ পলায়ন করে; পলায়ন কালে দৈবচক্রে শশুধন নিহত হয়। মেজর বয়েডের হস্তের হুই অঙ্কুলির মধ্যে গুরুতর আঘাত লাগায় কিছু দিন মধ্যে তিনিও মৃত্যুম্পে পতিত হন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আদিসাদি গংজং হইতে ৩১১৭ ফিট উচ্চ হাফ্লং শৃক্তে স্থানান্তৰিত করা হইয়াছে। এহানের উত্তর পূর্ব্ডদিখর্ত্তী প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় স্থাবন পুলিশ স্থাবিনটেনডেণ্টই এথাকার প্রধান কর্মচারী; বিচার ও শাসন, উভয় ক্ষমতাই তিনি পরিসালন করেন।

# উপসংহারের ভীকা।

## মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের আইন। (থণ্ডিত)

मात्रण मात्रणः

কতাপরাধোপি রান্ধনি কৃত প্রহারং শূল মারো প্যাগ্নেপচেং———

বান্ধণেতর বিষয়মেতৎ
সর্ব্ব পাপন্ব বস্তিতেমপি বান্ধণং
ক্দাচিদপিন হন্তাৎ—————

ভাগা পুত্রদাস শিষ্য কনিট শোদরা: কুতাপরাধ্য (ছিন্ন) উপরে যে সকল লিখা গিয়'ছে ভেদের কথা ইহাতে যদি ঐ সকলের পতন হয় তবে রাজাতে (১) ৬২॥১০ সড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়।

মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয় ভবে তাহাকেহ রাজা প্রতিবদল শ্লাদি ধারা মারিতে হয়————

ক্ষতাপরাধী যে রাজা তাকেহ যদি কোন বাক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে শ্লদিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব বান্ধণের মারণাস্তিক শাস্তি নাই

সর্ব্ধ পাপযুক্ত যে এ'ন্ধণ তাকেহ (২) বধ করিতে পারে না————

ভাগা ওপুত্র ও দাস ও শিধা ও কনিষ্ঠ সোদর এই সকলে অপথাধ

<sup>(</sup>১) বাজাতে – বাজাকে

<sup>(</sup>৩) ভাহাৰেই – ভাহাৰেও।

রজাবন্ধনেন (ছিন্ন) \* অতি স্ক্র কৃষ্ণি ইতি খ্যাতেন এষাং পুঠে ভাডনং কুৰ্য্যাৎ-

ষুগপ (ছিন্ন) পদপথি তুলা গমনেচ শুমাসনয়ো: সংহাপবেশনে বাত:ড্নদপদওঃ

চর্মভেদে সর্বত্র সার্দ্ধ দিশত ननाः-

(ছিন্ন) পঞ্চদশত (ছিন্ন) 💳

অস্তিভেদে সহম্র পণাঃ---(ছিন্ন) নাগাকর দস্তা ৬ছ ন'ং ভেদ পঞ্চত পণাঃ -

(ছিন্ন) ভ্ৰমিতে উভয়োৰ্দণ্ড:

করিলে রজাপি বন্ধন করিয়া বাসের স্তন্ধ কঞ্চি (৩) দিয়া পৃষ্ঠেতে তাড়ন করিতে পারে এহাতে রাজনগু

ব্রান্সণের সহিত্তুলা হৈয়া বাদ (৪) করে যে শৃত্তে কিম্বা পথে ষাইতে সমান হৈয়া গমম করে যে শৃত্রে কিম্বা এক সমান স্থাতে শয়ন করে যে শৃদ্রে কিম্বা সমান আসনেতে বৈশে (৫) যে শৃদ্রে তাকে রাজা বেত দিবেন-

সমান ব্যক্তিয়ে (৬) মারণেতে (৭) যদি চর্ম ভেদ হয় তবে রাজাতে ১৫॥৵ পুনুর কাহন দশপুণুদুণ্ড দিতে হয়—

সমান ব্যক্তিয়ে মারিতে যদি মাংস ভেদ হয় তবে রাজাতে ৩১৷০ একত্তিস •কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়-

সমান ব্যক্তিয়ে অস্থি ভেদ করিলে ৬২॥ শাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয় কৰ্ণকিম্বা নাদিকা কিম্বা দম্ভাদি ভেদ করিলে রাজাতে ৩১া• একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়-

এবঞ্চ সম'ন ব্ৰাহ্মণে যদি এক জনার উপর আরেক (৮) জনায়ে পরস্পর অস্থ্র ভ্রমায় তবে উভয়েহি রাজাতে ৩১৷৽ একত্তিস কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়-

আইন গ্রন্থার কাগল জীর্ণ, কাগল পাঁচয়া উপর ও নীচ দিক ক্ষয় হইয়াছে ও নাড়াচাড়ায় ক্রম্শ: ক্ষয় ১ইতেছে, এক এক স্থল থসিয়া পড়িয়াছে, তৎস্থলে (ছিন্ন) লিখিত হইল।

কোন ও চিহুাদি নাই, চেছ্দ স্থলে এক এক রেখা মাত্র হ্লন্ধিত আছে।

বাঁশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘ শাখাকে কঞ্চি বলে। (৪) বাদ – বাদায়ুবাদ। (৫) বৈশে – উ শ-, বেশন করে।(৬) ব্যক্তিয়ে – ব্যক্তি। (৭) মারণেতে – প্রহারে। (৮) আরেক – আরও এক।

ছেদয়েৎ'-

ব্ৰাহ্মণেষু কোপাৎ পানিং প্ৰছ-রণ শুদ্র: পাণি ছেদন দণ্ড:

কোপাৎ পাদেন প্রহরণ পাদ ट्मिन मेखाः-

সহাসনেবদন্ শুদ্র: কটাাং কৃত-চিহ্ন: (ছিন্ন) অথব: নিতম্ব সমীপ মাংদ খণ্ডং কর্ত্তায়ং -----কোপাং প্রহারার্থং ক্রকুটা'-মুখং বিভারয়ত শুদ্রভ দাবাটো

ব্রাক্ষণোপরি মুত্র মৃংস্কৃত: শূদ্রত লিকং ছেদয়েং-

ব্রাহ্মণোপরি পুরীযোৎসর্গে গুলং ছেদম্বেং—

ব্রাদ্ধণক্ত কেশেষু পাদয়ো ৰ্বাগ্ৰীবায়াং বা অণ্ডকোষে বা

শৃত্রে যদি ক্রোধ করিয়া আন্ধাণকে হস্ত খারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয় ---

শৃব্ৰে যদি ক্ৰোধত পাদ দ্বারা ত্রান্ধণকে প্রহার করে ভবে ভাগার পাদ ছেদন করিতে হয়————

ব্ৰ:ম্বণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈদে তবে তাহার নিত্ত্বের মাংস ছেদন করিতে হয়----

শৃদে কোপ করিয়া ত্রাহ্মণকে মারিবার নিমিত্তে যদি ভ্রুকুটী মুখ বিস্তার করে ভবে ছইর (১) ঠুট ছেদন করিতে হয়-----

শৃত্রে ক্রোধ করিয়া যদি ব্রাক্ষনের উপর প্রস্রাব করে তবে তাহার লিঙ্গ ছেদন করিতে হয় -----

শৃত্রে যদি ক্রোধ করির) ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠা ক্ষেপন কবে তবে তার গুদ ছেদন করিতে হয়—

শৃদ্রে যদি কোধ ক<sup>ি</sup>য়া ব্রাহ্মণের কেশেতে ধরে কিন্বা গ্রীবাতে ধরে কোণাদগৃহ্তঃ শুদ্রপ্তহ: ১ ছেদয়েং—১ কিম্বা পায়েতে ধরে কিম্ব। অওকোধেতে ধরে তবে তার হন্ত ছেদন করিতে

( এস্থলে একপাতা নাই। )

শিরসি প্রহরন চৌরবং (ছিন্ন) প্রাপ্নোতি= মহিষাদিনাং কুকুগাদীনাঞ খামী শক্তোপ্যেতান অবারংন দাৰ্দ্ধবিশত পণ দণ্ডা:-

(ছিন্ন) ত্যুকেপি যদিন বকেৎ তদাপক শত পণ দণ্ডা:---

ৰাক পাৰুষাদিনা নীচো যদি সম্ভমতি লজ্ময়েং তদাং নীচং দ এব তাড়য়নু রাজদণ্ড্যোন ভবতি

কিন্তু মহকেতে তাড়না করিলে চৌরের প্রায় রাজদণ্ড দিতে হয়

মহীধাদির ও কুকুরাদির স্বামী সমর্থ থাকিতে কোন ব্যক্তির উপর गश्यिमि ও कुकुतामि क्रयिट यमि বারণ না করে ভবে ১৫॥৵৽ পনর কাহন দশ পণ দশু দিতে হয়—

দূরকর ২ এমত বলিতেহ যদি মহিষাদি ও কুরুরাদির স্বামীয়ে আসিয়া বারণ না করে ত রাজাতে একত্তিস কাহন চাইর পণ দও দিতে হয়—

নীচ লোকে যদি (ছিন্ন) ব্যক্তিকে বাক্য দারা (ছিন্ন) এহাতে নীচ লোক (ছিল) ম বাক্তিয়ে হস্তমারা (ছিল) দৰে রাজ দণ্ডহয় না---

### সম্পূর্—

ভানা কর্ত্তব্য কোন কোন ব্যক্তিকে চৌর বলা ভাষ তাহা নিরুপনের নিমিত্তে ুএই আইন শ্রীযুত হেড়ধেখর নৃপেক্ত বাহাহ্রের হুজুর ৻¢ীশ**ল** [৯] **হৈতে** বিবাদনর্পণ গ্রন্থান্মদারে দেববাণি (১০) ও ভাষাতে (১১) নীচের লিখিতান্মদারে भक ১१७२ माला > शहिला दिशादक खाती कतितलन-

চৌরৈ: সহ মিলন খনিতাদি চৌরম্বধার্ঘ্য রাজা চোরিত

চৌরের সহিত সর্ব্বদা সংস্**গ করে** চোরিত ত্রব্যাণামন্য ত্রেনাপি যে কিছা যাহার পাশ চৌর কর্মের খনিত্রাদি অস্ত্র থাকে ও যাহার পাশ

<sup>[</sup>৯] কৌশল = কৌজিল १ (১১) দেববানি <sup>—</sup> সংস্কৃত I (১১) ভাষা — বঙ্গজাবা I

ন্তবাং দ্রবাস্বামীনে দাপয়িতা শান্তোক্তৎ দণ্ডং গুরীয়াৎ—— চৌরিত দ্রবা পাওয়া জায় সেহ চোর হয়-এই এই চিহ্ন দারা চোরকে অব-ধারণ করিয়া রাজায় (১২) সপ্রমাণ ত্রবাস্থামিকে ত্রব্য দেওয়াইয়া চোরকে যথা (ছিন্ন) বেন—

চোরানাং নিগ্রহে পরমং যত্ন কুৰ্য্যাৎ----

চোরকে নিগ্রন্থ করিতে রাজা পরম যত্ন করিবেন—চোরের নিগ্রহেতে যশোর্ত্তি হয় অতএব পরম যত্ন করিব----চোর তুই প্রকার হয়——

চোরাল (ছিন্ন) একাশা (ছিন্ন)

প্রকাশ চোর ও অপ্রকাশ চোর---কপট তোল (১৩) করে বে বণিগাদি

তত্ত্ৰ প্ৰকাশ চৌরা বণিগাদয়: অপ্রকাশ চৌরা সন্ধি (চিন্ন)

সেই প্রকাশ চোর-সন্ধানাদি দ্বারা চৌরি করে যে সেই

জানা কর্দ্তব্য কপট ভোল করি ও কপট গণা (১৪) করি ও কপট লেখ্য দারা ধনের বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া পুত্রধারাদিকে প্রতিপোষণ করে যে ব্যক্তি ঐ ২ ব্যক্তি-বাবে (১৫) কভ প্রানেতে কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণ নিমিত্তে এই আইন

অপ্রকাশ চৌর ----

💐 মুত হেডখেশ্বর বাহাতুরের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদ দর্পণ গ্রন্থাহসারে দেববাণি ও ভাষাতে নীচের নিখিতাতুসারে শক ১৭৯৩ সালের ১ পছিলা বৈশাখ

जात्री कतिलन हेि ----

কপট (ছিন্ন) কপট লেখ্যেন কপট গণনেন অর্থস্য বৃদ্ধি হ সাভ্যাৎ বণিত্ব: পরিবারান পুষ্তি----

কপট তোল ও কপট গণন ও কপট লেখ্য এই সকল ছারা ধনের বুদ্ধি ও হাস করিয়া পুত্রদারাদিগকে প্রতি-পালন করে যে ব্যক্তি-যে ব্যক্তিয়ে কপট (ছিন্ন) ছারা

ৰ: কপট তুলাদিনা পরস্রব্যাষ্ট্রমাং

(১২) রাজায় — বাজা। (১৫) ভোল — ওজন (১৪) গণা – গণনা। (১৫) ব্যক্তিরায়

<sup>।</sup> ব্যক্তিরা , ব্যক্তিগণ।

সম্পতরতি সপণ শতবয় দণ্ডা:

যন্ত নবমা:শ অপহরতি স পঞ্বিংশতি পণ ন্যনপণ শতবয় দণ্ডং দদ্যাং—————

দশমাংশ হরণে পঞ্চাশং
পণন্যনপণ দ্বিশতং দণ্ডং

একাদশাংশ হরণে পঞ্চপণাধিক
সপ্ততি পণ ন্যনপন দ্বিশতং

বলেশাংশ হরণে পণ শতং দ**ওং**—

ক্রয়োদশাংশ হরণে পঞ্চপণাধিক সপ্ততি পণাঃ—————

চতুর্দ্দশাংশ হরণে পঞ্চাশংপণাঃ

পঞ্চদশংশ হরণে পঞ্চ (ছিন্ন) পণাঃ

যন্ত সপ্তমাংশ মপহরতি তক্ত পণ দিশতোপরি পঞ্চবিংশতি পণ বৃদ্ধিঃ ষষ্টাং (ছিন্ন) পণদিশতোপরি পঞ্চাশৎ পণ বৃদ্ধিঃ রা দ্রব্যের অষ্টম ভাগের ১এক ভাগ হরণ করিলে রাজাতে ১২। সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়——————

এবং নবম ভাগের এক ভাগ হরণ করিলে রাজাতে ১০৮৮ দশ কাহন পনরপণ দণ্ডদিতে হয়

দশমাংশ হরণ করিলে রাজাতে ১০/ নও কাহন ছয় পণ দণ্ড দিতে হয়-একাদশাংশ হরণ করিলে ৮০৮ আই (১৬) কাহন সাত পণ রাজাতে দণ্ড দিতে হয়-

ঘাদশাংশ হরণ করিলে রাজাতে ৬০ স্বয়া ছয় পণ দন্ত দিতে হয়———

ক্রমোদশাংশ হরণেতে ৪া৶ চাইর কাহন এগার (১৮) পণ রাজাতে দণ্ড দিতে হয়

চতুর্দ্দশাংশ হরণেতে ৩।/০ তিন কাহণ হই পণ দণ্ড দিতে হয় পঞ্চদশাংশ হরণেতে ১৷৷/০ এক কাহন নও (১৮) পণ দণ্ড দিতে হয়

এই ক্রেমে অধিকাংশ হরণেতে অধিক দণ্ড দিতে হয়——————— • সপ্তমাংশ হরণেতে ১৪/• চৌদ্ধ

কাহণ একপণ দণ্ড দিতে হয়
যন্তাংশ হরণেতে ১৭॥৵৽ সতর
কাহণ দশ পণ দণ্ড দিতে হয়-

(১৬) चाहे - चाए। ( ১१) अश्रशात - अशात। ( ১৮) नख - नंत।

পঞ্চ সপ্তত্তি পণ বৃদ্ধি:

চতুর্থাংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি
শতপণ বৃদ্ধি:

তৃতীয়াংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি
পঞ্চবিংশতি পণাধিক শতপণবৃদ্ধি:

দিতীয়াংশ হরণে পণদ্বিশতোপরি

পঞ্চমাংশ হরণে পণ দ্বিশতোপরি

পঞ্চাৎপণাধিক শতপণ বৃদ্ধি:

পঞ্চমাংশ হরণেতে ১৭০ গতর
কাহন তিন পণদগু দিতে হয়

চতুর্থাংশ হরণ করিলে ১৯৫ উম্বইস
(১৯) কাহন বার পণ দগু দিতে হয়

তৃতীয়াংশ হরণ করিলে ২১৮০
একইস কাহন পাচ পণ দগু দিতে হয়

ঘিতীয়াংশ হরণ করিলে রাজাতে
২২৮৮০ বাইস কাহন চৌদ্দ পণ দগু
দিতে হয়

চোরিত দ্রবাকে অই ভাগ করিয়া
প্রতি ভাগেতে যাহা হয় এই এক

ভাগকে পুনশ্চ নবমাংশ ও দশমাংশ

ইত্যাক্রমে (২০) বৃদ্ধি ও হাস

জানা কর্ত্তব্য তামাদি ঔষধ দারা স্থ্য করি বিক্রী (২১) করিলে এবং ক্রুরাদির মাংস হরিণাদির মাংস করি (২২) বিক্রী করিলে এবং অল্প মৃত্য বদি বঞ্চনা করি বহুমূল্য বিক্রী করিলে যাহা দণ্ড হবে তাহা নিরপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড্দেশ্বর নূপেন্দ্র বাহাদ্বেরপ হন্ত্র কৌশল হৈতে বিবাদদর্শণ গ্রন্থায়সারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিত। সুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পইলা বৈশাথে জারী করিলেন ইতি———

করিতে হয়—

অন্তবর্ণস্থ ঔষধাদি যোগাৎ
স্বর্ণসূত্রম মৃৎপাদ্য য: ক্রয়াদি
ব্যবহারং করোতি

ফলাস্বাদি মাংসং হরিণাদি
মাংসত্বেন প্রকাশ্ত বিক্রী

ক্বর্ণাতিরিক্ত যে দ্রব্য তাতে [২২]
ঔষধাদি কোন লাগাইয়া ক্র্বর্ণের সমান
করিয়া ক্রর্ণ হেন ভ্রম জন্মাইয়া এবং
কুকুরাদির মাংসকে হরিণাদির মাংস হেন
প্রকাশ করিয়া বিক্রয়াদি ব্যবহার করে

<sup>(</sup>১৯) উম্বইস 🗕 উনিশ।(২০) ইত্যাক্রমে 🗕 ইত্যদি ক্রমে। (২১) বিক্রী 🗕 বিক্রর (২২) করি 🗕 করিয়া (বলিয়া)। [২২] তাতে – তাহাতে 1

নীয়তে স<sup>্</sup>নাগাদও কর শৃত্য করণীয়া পন সহস্র দওশ্চ—

(ছিন্ন) দ্ৰবাং গৃহীত্বা (ছিন্ন) প্ৰকাশ (ছিন্ন) কান্ বঞ্চয়স্তি তেহৰ্পাসক্ষপতোদণ্ডা:———

ঔষধাদি বোগান্দ্রেমাদিকং ক্বত্রিখং ক্বত্ব! যে বিক্রীণস্তিতে ক্রেতে মূল্যং দত্বা মূলবিগুণং দঙ্গং রাজনি দদ্যাৎ——

শুদ্ধ স্থবর্ণ নক্তন্দিবমগ্নো-শ্বায়নানে ক্ষয়োন ভবতি

অথ রক্তত পণশতে পলবয় মেব——

তথা ভবতি ত্রপুনিরাদ শীশৈ বা অষ্ট পলামব—— বে বাক্তি তাহার নাসাছেদ ও হ সছেদ ও দস্ত শূন্য করিয়া ৩২॥। রাজা দণ্ড লইতে হয়

অল্প মৃল্য প্রব্য আনিয়া যদি বছ মৃল্য প্রব্য হেন প্রকাশ করিয়া জ্বী ও বালককে বঞ্চনা করিয়া জ্বী ও বালকেতে বিক্রম্ন করে তবে মৃল্যামুরূপ অর্থাৎ যত টাকার প্রব্য হয় তত টাকা রাজ্বাতে দণ্ড দিতে হয়———

ঔষদাদি দিয়া স্থবর্ণাদিতে কৃত্রিম জন্ম।ইয়া থেই ব্যক্তিয়ে বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিয়ে ক্রয় কর্ত্তাতে (২৩) মূল্য ফিরং দিয়া রাজাতে মূল্যের বিগুণ লও দিতে হয়——

এক রাত্রি ও এক দিবস কাল ব্যাপক
অগ্নিতে দাহ করিলে কিঞ্চিন্নাত্র ক্ষীণ
না হয় যে স্থবর্ণ তাকেহি (২৪) শুদ্ধ স্থবর্ণ
জানিবা——

এক রাত্রি দিবা ব্যাপক অগ্নিতে দাহ করিলে শত পলেতে তৃই পল কীণ হয় বে রন্ধতেতে (২৫) তাকেহি শুদ্ধ রূপা বলি

পিতল ও রাক ও শীস (২৬)
(ছিন্ন) ত্রিদিবা ব্যাপক অগ্নি (ছিন্ন)
করিলে যদি অষ্ট পণ (ছিন্ন) তাৰহি
ভদ্ধ জানিবা——

<sup>(</sup>২০) ক্রয় কর্ত্তাতে — ক্রেডাকে। (২৪) ডাকেহি — ভাহাকেই (২৫) রম্বতেতে — রম্বতে। (২৬) শীন — সীসক।

তথা তাবতি তাম্রেপণ পঞ্চকং

শতপল ডায়েতে, ৫ পাচ পল কীণ হয়

जानृत्म त्नोरह ममननानि कीश्रत्स

শত পল লোহেতে ১০ দশ পল ৰদি কীণ হয় তবেহি শুদ্ধ তাহা

### ইতি সম্পূর্ণ।

জানা কত্তব্য অপ্রকাশ চোর অর্থাৎ সিংহ দিয়া (২৭) গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চোরি করে যে ব্যক্তিয়ে তাহার কি ২ দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন প্রীযুত হেড্বেশব নূপেন্দ্র বাহাত্ত্রের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থাত্মসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতামুসারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পছিলা বৈশাবে জারী করিলেন ইতি——

খননং কৃত্বা গৃহং প্রবিশ্ব যে চৌরান্চৌর্যাং কুর্বস্থি রাজাতেযাং হক্তৌ ছিত্বা তীক্ষ শূলে নিবেশয়েং খনন করিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হৈয়া চৌরি করে যে ব্যক্তি এমত চোরকে রাজায়ে হস্তবয় ছেদন করিয়া ভীক্ষ

শূলেতে প্রবিষ্ট করেন-

(ছিন্ন) নাং না (ছিন্ন) ভালি রত্না (ছিন্ন) বাণ বধ্যঃ কুলীন পুরুষ ও স্থীলোক ও মরকত অর্থাৎ প্রস্তরাদি ও রত্ব এই সকলকে রাত্রিতে উপরের লিখিতাহুসারে ্যদি চোরি করে তবে

সেই বধ্য হয় ----

মধ্যম পুরুষ হরণে হস্তপাদৌ ছিম্বা চতুম্পথে স্থাপ্য---- এবং মধ্যম পুরুষকে যদি হরণ করে তবে রাজা তাহার হন্ত ও পাদ ছেদন করিয়া সেই চোর ব্যক্তিকে চতুস্পথে অর্থাং চৌক বাজারে রাখিবেন

অধ্য পুরুষ হরণে পণসহত্রদগুঃ

যদি অধম পুরুষকে হরণ করে তবে রাজতে ৬০০ বাসইট কাহন আট পণ দণ্ড দিতে হয়——

<sup>(</sup>১২৭) সিংহ বিরা - মাটী খনন করার উপযোগী সিংএর আকৃতি যন্ত্র ছারা খুঁদিয়া, সিঁপ কাটিলা।

অধ হর্ডারং হন্তপাদৌ কটিং ছিত্বা প্রমাপবেং——

গবোষ্ট্র গজাপহরণে একচরাণাদিকঃ কার্য্য----

বিংশতি জোণ ন্ন ধায়াপহরণে তৎসমং ধানং স্থামিনি দ্যাৎ
তদেকাদশ গুণঞ্চ রাজনি দুওত্বেন
্যাক্ত——

हैरजाधिकां इद्रात मादनीयः-

ব্রাহ্মণস্ঠাবমানমেব বধ:-

মধ্যবিধ আহ্মণ চৌরস্থ ললাটে ভগাদি চিহ্নং কৃত্বা রাজ্যাহিঃ-সারয়েৎ——

চৌরিতত্বেন জ্ঞাতানাং দ্রব্যাণাং ক্রেডা রক্ষিতা গোপন কর্তা চ চৌর সম দণ্ডাঃ—— খোটক হরণ করে যে ব্যক্তি ভাহার হস্ত ও পদ ও কোটি ছেদ করিয়া মারিবেক——

গো ও অষ্ট্র অর্থাং উট ও গন্ধ অর্থাৎ
হস্থি এই সকলকে চোরি করিলে
তাহার এক চরণ ছেদন করিবেক——
বিংশতি দ্রোণের (ছিন্ন)
ধান্তের স্থামিকে তাতৃ (ছিন্ন)
দিয়া রাজাতে ঐ ধান্তে (ছিন্ন)
শদশুণ ধান্তের মূল্য দণ্ড দিতে হয়——
বিংশতি দ্রোণ পরিমিত ধান্তের অধিক
ধাত্ত চোরি করিলে মারনীয় হয়——

অপমান করিব ব্রাহ্মণের যে অপমান সেই বধের তুলা মধ্যম ব্রাহ্মণে যদি চৌরি করে

যদি ব্ৰাহ্মণ চোর হয় তবে তাহাকে

মধ্যম ব্রাহ্মণে যাদ চৌর করে
তবে তাহার কলাটেতে ভগাহ
করাইয়া রাজ্য হৈতে বাহির করিবেক
চোরিত দ্রব্য হেন জানিয়া যেই
ব্যক্তিয়ে ক্রম ও রক্ষণ ও গোপন করে
সেই চৌর সমান দণ্ড হয়

ইতি সম্পূর্ণ :।

জানা কর্ত্তব্য অকস্মাৎ কর্ম করে যে ও বল করি কর্ম করে (২৮) [ছিন্ন] করি কর্ম করে বে ভাহার দণ্ড কি হবে ভাহা নিরপণের [ছিন্ন] এই আইন শীযুত হেড়ম্বের নৃপেন্দ্র বাহাত্ত্রের ছজুর [ছিন্ন] হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থায়-সারে দেববানী ও ভাষাতে নীচের লিখিতাত্মারে শক ১৭০৯ সনের ১ বৈশাখে জারী করিলেন———

সহসা বলেন দর্পিতৈর্বংকর্ম ক্রিয়তে তৎ সাহসং প্রথম মধ্য-মোত্তমতেলাৎ তৎ ত্রিবিধং—

লাকলসেতৃ পূষ্প মূল ফলেষ্
চোরিভেষ্ সাহসন বিনাশিতেষ্
বা তেষাং মধ্যে অক্স ম্লোষ্
পণশতং———

বছমূল্যে তদুবাসম ধনং দণ্ড:——

স্বীপুং হেমরত্নাদেব বিপ্র-ধন ক্রমি কোষান্তব বস্ত্র বিশেষেষ্ মৃল্যসম দও:—

হীন পুৰুষে বিগুণ দণ্ড:—

অকস্মাৎ যে কর্ম করে ও বলবারা কর্ম করে যে দর্পবারা কর্ম করে যে ভাহার নাম সাহস দেই প্রথম মধ্যম উত্তম ভেদে তিন প্রকার ২য়———

লাকল (২৯) সেতু পুষ্প ও মূল ওফল
এই সবের মধ্যে অল্প মূল্য ষেই থেই জব্য
(৩০) হয় তাহাকে যদি সাহসাদি বারা
চোরি করে অথবা বিনাশ করে তবে
রাজাতে ৬।০ সয়াছয় কাহন দণ্ড দিতে
হয়——

বহু মূল্যের যেই যেই প্রব্য যদি চোরি করে
বিশ্বা নাশ করে তবে রাজাতে সেই
অবেয়র সমান মূল্য দৈতে হয়——

স্ত্রী ও পুরুষ হেম ও রত্ন ও দেব বিপ্রধন ও ক্বমি কোষান্তব অর্থাৎ তদ-রাদি বস্ত্র ও পট্ট বস্ত্রাদি ঐ সকল জব্য চোরি করিলে রাজাতে ঐ জ্রব্যের সমান মূল্য দণ্ড দিতে হয়———

হীন বর্ণ পুরুষে যদি সাহস করি উপরের হিথিভান্তুগারে কর্ম করে ভবে রাজাতে জব্যের বিওণ মূল্য দণ্ড দিজে হয়----

( २৮ ) वन क्रि = वनभूर्वक । ( २৯ ) कृषि कार्तात यञ्ज वि१ । ( ७० ) विहे विहे = वि वि ।

চোর সংসর্গ নিবৃত্ত যে হর্তা ভাড়নীয় স্থাৎ

অথ প্রথম সাহসম্মাধনে

শতং মধ্যমধনে দিশতং তদপেক্য কিঞ্চিদধিকে (ছিন্ন) দিশতং বহু মুন্যেত (ছিন্ন) সমং—

মধ্যম সাহসক্ত পঞ্চশতং
তত্তাপি ক্রিয়াভেদো বিবক্ষণীয়ঃ

চোরের সংসর্গে নিরুতে (৩১) থাকে যে তাহাকে র। [ছিন্ন] ক্রিডে হয়———

উত্তরোত্তর ক্রমে অধিক [ছিল্ল]
করিলে উত্তরোত্তর ক্রমে দণ্ড অধিক হর
অথবা ১৫॥৵৽ পনর কাহন দশ পণের
ন্নে ধন চোরি করিলে ৬।০ সমাছম
কাহন দণ্ড—১৫॥৵৽ পনর কাহন দশ
পণ চোরি করিলে ১২॥৽ সাড়ে বার
কাহন দণ্ড তদপেক্ষাত (৩২) কিঞিৎ
অধিক ধন চুরি করিলে ১৫॥৵৽ পনর
কাহন দশপণ দণ্ড তদপেক্ষাত অধিক ধন
চোরি করিলে সেই ধনের তুল্য ধন দণ্ড
এবং বছ মূল্য দ্রব্য হয় তবে তাহার
ম্ল্যের সমান দণ্ড———

জানা কর্ত্তব্য মাতা পিতা স্ত্রী ও পুত্র ঐ সকলকে ভবণ পোষণ না করিলে এবং ব্রাহ্মণেতে ও ক্ষত্রিতে ও বৈশ্যেতে ও শৃদ্রেতে (৩৩) বিষ্ঠা দিয়া কিম্বা স্থরা ও লম্বন ভক্ষণ কাষ এবং মোহন ও বশিকরণ ও উচ্চাটন ঐ সকল করাইবার উদ্যোগ করে যে এবং ব্রাহ্মণের ভেশ (৩৪) ধারণা (৩২) করে যে শৃদ্রে তাহার কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুক্ত হেড়ম্বের নৃপেক্স বাহাত্রের হজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্শন গ্রন্থায়ুসারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতায়ুসারে শক ১৭৩১ সালের ১ পহিলা বৈশাথে জারী করিলেন—

মাতৃ পিতৃ স্ত্রী পুত্র ভরণ পোষণ (ছিন্ন) পণাষ্ট পণা দণ্ডঃ—

সমর্থ থাকিয়া বেই ব্যক্তিয়ে মাতা পিতা ও স্ত্রী ও পুত্র এই সকলকে যদি ভরণপোষন না করে তবে সেই ব্যক্তিয়ে রাজাতে ৩৫॥০ সাঁড়ে সান্তিস কাহন দও দিতে হয়—

<sup>(</sup>৩১) নিবৃত্তে – নিভূতে। (৩২) ভদপেকাত – ভদপেকাও (৩৩) শৃত্তেতে – শৃত্তকে। (৩৪) ভেশ – বেশ। (৩৫) ধারণা==ধারণ।

বিষ্ঠাদিনা,ব্ৰাহ্মণ দ্যণে শূদ্রস্থ বোড়শ স্থবণ দণ্ডঃ——

লশুনাদিকং ভোজয়িত্বা শত স্থবৰ্ণ দণ্ড——

স্থুরাং পায়য়িত্ব। বধ্যঃ----

বিষ্টাদিনা ক্ষত্রিয়ং দ্যয়িত্বা
অষ্ট্রে স্বর্ণান দণ্ড্যঃ——

লভনাদিনা পঞ্চাশ১----

(ছিন্ন) ররা অন্বছেদঃ——

বিষ্ঠাদিনা বৈশ্যং দ্যয়িত্বা চতুঃ স্বৰণান্ দণ্ড্যঃ——

লশুনাদিনা পঞ্চবিংশতি
স্থবর্ণান্ দণ্ড্যঃ——
স্থবয়া অল্লাকছেদঃ——
ইত্যুৎক্কট্ট ব্রাহ্মণাদি বিষয়ং

অম্বত্ৰ বিশতপণা দণ্ড:----

শৃত্তে যদি বিষ্ঠাদি দারা ব্রাহ্মণকে
ত্ই করে তবে রাজাতে ১৬ যোড়শ স্থবর্ণ
দণ্ড দিতে হয়——

শৃট্টে যদি প্রান্ধণকৈ লশুনাদি ভক্ষণ করায় তবে রাজাতে ১০০ একশত স্থবর্ণ দণ্ড দিতে হয়-----

স্থরাপান করাইয়া যদি শৃত্তে ব্রাহ্মণকে হুষ্ট করে তবে রাজা ঐ ব্যক্তিকে বধ করিতে হয়

এবং শৃত্তে যদি বিষ্ঠাদি দারা ক্ষত্রিয়কে ছাই করে তবে রাজাতে ৮ আঞ্ছ ক্ষবৰ্ণ দণ্ড দিতে হয়——

যদি লশুনাদি ঘারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৫০ পঞ্চাশ স্থবর্ণ দণ্ড দিতে হয়——

স্থরা ভক্ষণ করাইয়া যদি ক্ষত্রিয়কে ছুষ্ট করে তবে রাজা তাহার অঙ্গছেদ করিতে হয় এবং বৈশুকে যদি শৃদ্রে বিষ্ঠাদি ঘারা নষ্ট করে তবে রাজাতে ৪ চাইর স্থবর্ণ দণ্ড দিতে হয়——

লশুনাদি ভক্ষণ করাইলে রাজ্ঞাতে
২৫ পঞ্চবিংশতি স্থবর্গ দণ্ড দিতে হয়
স্থরাপান করাইয়া ছষ্ট করাইলে
অন্থলীছেদ করিতে হয়——

অঙ্গলীছেদ করিতে হয়——
এই সব দণ্ড উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ও উৎকৃষ্ট
ক্ষত্রিয় ও উৎকৃষ্ট বৈখ্যের হয়——
অক্সত্র এতাদৃশ কর্ম করিলে ১২॥০ সাড়ে
বারকাহন দণ্ড দিতে হয়——

এবং স্তম্ভন মোহন বশীকরণ বিদ্যেবণোচ্চাটন মারণ রূপ ষটকর্মস্বপি—— স্তম্ভন ও মোহন ও বশীকরণ ও উচ্চাটন ও বিষেষণ ও মারণ এই সব কর্ম্মের উদ্যোগ করে যে ব্যক্তি তাকে রাজাতে ১২॥০ সাড়ে বার কাহন দণ্ড দিতে হয়—

জানা কর্দ্রব্য যেই ২ খানে বধ ও হস্তাদি ছেদন তাহার প্রতিনিধি দণ্ড কি দিবেক তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়ম্বের নৃপেক্র বাহাতুরের হুজুর কৌশল হৈতে বিবাদদর্পণ গ্রন্থায়সারে দেববাণী ও ভাষাতে নীচের লিখিতাফুসারে শক ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী ক্রিলেন ইতি——

বধ প্রতিনিধি দণ্ডঃ স্থবর্ণ শতং

বধযোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি. ১০০ একশত স্থবর্গ দণ্ড দিতে পারে তবে ঐ ব্যক্তিকে বধ. করাবেন না——

অদছেদ প্রতিনিধিঃ পঞ্চাশৎ

এবং অঙ্গছেদন যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ৫০ পঞ্চাশং স্থবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে অঙ্গছেদ করাবেনং না——

রাজ্যাদ্বহিস্করণ প্রতিনিধিঃ পঞ্চবিংশতিঃ—— রাজ্য হৈতে রাহির করিবার যোগ্য অপরাধি ব্যক্তিয়ে যদি ২৫১ পঞ্চবিংশক্তি স্থবর্ণ দণ্ড দিতে পারে তবে বাহিরা করাবেন না——

জানা কর্ত্তব্য নিরপরাধিরে অপরাধি বলিয়া বান্ধিলে এবং অপরাধি ব্যক্তিকে (ছিয়) এবং অল্ফোর শরীরেতে শস্ত্র (ছিয়) তনমাত্রেতে এবং স্ত্রী (ছিয়) শ করিলে এবং রাজাজ্ঞা পালন না করিলে যেই যেই দণ্ড হবে তাহা নিরপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত হেড়মেশর নূপেক্র বাহাত্বের ছজুর কৌশল হৈতে

বিবাদদর্পন গ্রাম্থায়সারে নীচের লিখিতায়সারে শক ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাখ জারী করিলেন ইতি——

নিরপরাধং যো বগ্গতি যশ্চ সাপরাধং মুঞ্জি সপণ সহস্র দুগুহি:————

কৃট প্রমাণেন কৃট মুদ্রয়া বা যঃ কার্য্যং সাধ্যেৎ স পণ সহস্র দণ্ডাহ
( ছিল্ল ) অল্লাপরাধ বিষয়ং----

পরদেহে শস্ত্রপাতন মাত্রে ব্রাহ্মণীতর গর্ন্ত পাতনে চ পণ সহস্রং----

(ছিন্ন) পবীতাদি বিপ্র চিহ্ন ধারণেন জীবিকাং কুর্ব্বতঃ শূদ্রস্তাষ্ট শতপণ দণ্ডঃ——

অভক্ষাস্থ বিক্রয়িনঃ দেব-প্রতিমাভেদকস্থ পণ সহস্র দণ্ডঃ

বিষাগ্ন্যাদিনা পুরুষদ্বীং ( ছিন্ন ) ঞ্চাগার্ত্তনীং জ্রিয়ং শিলাং বধ্বা অপ্সূপ্রবেশয়েৎ নিরপরাধি ব্যক্তিকে যদি অপরাধি হেন বলিয়া বান্ধে এবং অপরাধি ব্যক্তিকে পাইয়া যে ছাড়ে এই ত্ই ব্যক্তিয়ে রাক্ষাতে ৬২॥০ সাড়ে বাস্ট্ট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

কৃট প্রমাণ অর্থাৎ মিথাা লেখা
পত্র করিয়া ও কৃট মূলা অর্থাৎ মিথাা
মোহর বানাইয়া (৩৬) কার্যোদ্ধার করে
যে ব্যক্তি সেই রাক্ষাতে ৬২॥• সাড়ে
বাষ্টট কাহন দণ্ড দিতে হয়——
কিন্তু এই দণ্ড অতি অল্প বিস্যুতে
(৩৭) করিতে হয়——

অন্তের শরীরেতে অস্ত্র দারা অল্প কর করিলে এবং ব্রাহ্মণী ভিম্বাবৈ স্ত্রী যদি ইহার গর্ত্ত নষ্ট করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসাইট কাহন দণ্ড দিতে হয়——

যজ্ঞপৰীতাদি ধারণ করি ব্রাহ্মণের যেই ২ চিহ্ন তাকেহ (৬৮) ধারণ করিয়া যদি উপজীবিকা করে তবে সেই শৃদ্রে রাজাতে ৫০১ পঞ্চাস কাহন দণ্ড দিতে হয়——

যাহার ভক্ষ যেই দ্রব্য না হয় সেই
দ্রব্য যদি তাহার পাশ বিক্রেয় করে
এবং নির্দ্মিত দেবতা প্রতিমা ভালে তবে
ঐ ২ ব্যক্তিরা (০৯) রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে
বাসাইট কাহন দণ্ড দিতে হয়——

বিষ্ণারা কিম্বা অগ্নি দারা পুরুষকে মারে যেই স্ত্রীয়ে কিম্বা সেও অর্থাৎ পুন নষ্ট করে যে স্ত্রীয়ে তাকে শিলা বাদ্ধিয়া জলেতে কেপ্না করিব——

কিন্তু গর্ভ যুক্তা হৈলে জলেতে কেপনা করিবে না-----

<sup>(</sup>৩৮) বানাইয়া — প্রস্তুত করিয়া। (৩৭) বিষয়েতে — বিষয়ে। (৩৮) ভাকেই — ভাহাও। (৩৯) ব্যক্তিরা — ব্যক্তিগণ।

পতি গুরু নিজাপত্যত্নীং কণ করনাসোষ্ঠ শৃক্তাং কৃত্বা গোদারা প্রমাপয়েৎ

শুদ্ধিচিন্তামণো স্ত্রীনাং বধাশং ছেদন নিষেধঃ

শিষ্যগা গুৰুগা পতিন্নী নিক্ষিতগাচ ত্যাজ্যা——

বিবাদনিণ ছৈ। ধান্তাদি
শক্ত যুক্ত ভূমি গৃহ সমৃহ
গ্রাম গোষ্ঠাদি নানাবিধ
শক্তাযুক্ত থলসংজ্ঞক স্থান
দাহক। রাজ্পত্মাভিগামিচ
ধীরণ পত্তাগ্রিনা দগ্ধব্যাঃ।
বীবণং বিশ্ব ইতি খ্যাতং

পরিশ্রম জন্নে ঔষধ প্রয়ো-গেন প্রহারেণ বা গর্ত্তপাতান প্রথমমধ্যমোত্তম (ছিল) দণ্ডা:— স্বামী কিম্বা গুরু কিম্বা আত্ম পুত্র এই সকলকে বধ করে যে স্ত্রীয়ে তাহার নাসা ও হ ০ ও ওষ্ট অর্থাৎ ঠুট (৪০) এই সকল ছেদন করিয়া গো হারা মারিবেক——

কিন্তু শুদ্ধিচিস্তামণিকারের মতে স্থীলোকের বধ ও অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারে নাহি (১১) শিরোম্গুনাদি (ছিন্ন) অপমান করিয়া দেশের বাহির করিবেক——

শিষ্য গামিনী ও গুরু গামিনী ও পতিত্বী অর্থাৎ পতিকেই মারিয়াছে যেই স্ত্রীয়ে এই সকল স্ত্রীকেই এতাদৃশ মতে দেশের বাহির করিব এবং নিন্দিত পুরুষ গামিনী যে স্ত্রী তাকেই (৪২) এতাদৃশমতে দেশের বাহির করিব——

বিবাদ নির্গ হৈতে লিখিয়াছেন—ধাঞাদি
শক্ত যুক্ত যে ভূমি ও গৃহ সমূহ ও গ্রাম ও
গোষ্ঠাদি ও নানাবিধ শক্তথলা (৪৩) নাম
এই সকলেতে অগ্লি দিয়া দাহ করে যে ব্যক্তি
এবং রাজপত্নীতে অভিগমন করে যে ব্যক্তি
ভাকে বীশ্লা (৪৪) পত্র দিয়া বেষ্টিত করিয়া
দাহ করিবেক---

### मर्ल्युर्व :--

যদি গর্ত্তিণী স্ত্রীকে পরিশ্রম করাইয়া গর্ত্ত নষ্ট করে তবে ১৫॥৵৽ পনর
কাহন দশপন এবং যদি ঔষধাদির যোগ
করাইয়া গর্ত্ত নষ্ট করে তবে ৩১।০ সয়া
একতিস কাহন এবং ধদি প্রহার দারা
গর্ত্ত নষ্ট করে তবে রাজাতে ৬২॥০ শাড়ে
বাষ্টট কাহন দণ্ড দিতে হয়—

<sup>(</sup>৪০) ঠুট – ঠোট। (৪১) নাহি – কদাপিনা। (৪২) তাকেহ = তাহাকেও। (৪০) থলা – বাজ্যাদি সংগ্রহের নির্দ্ধিষ্ট স্থান। (৪৪) বীর্ষা – বিন্না তৃণ, জ্ঞীহট ও কাছাড়াঞ্চলের মাঠে দীর্ষ পত্র একরপ তৃণ করে।

অকুত্বামপি রাজাজ্ঞাং কুতাং কুত্বায়: প্রকাশয়তি রাজাজ্ঞা খণ্ড-য়তি বা কুট প্রস্তরাদিনা তোলয়তি বা তম্ম মারণ মন্ধ্য হেদো বা রাজায় যেই বিষয়ের আজ্ঞা না
দিয়াছেন সেই বিষয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন
হেন বলিয়া যে প্রকাশ করে ও যে
ব্যক্তিয়ে রাজাজ্ঞা থওন করে ও যে
ব্যক্তিয়ে কৃট প্রস্তরাদি অর্থাৎ অল্প শিলা
দারা তোল (৪৫) করিয়া অধিক বানায়
(৪৬) এই সকল ব্যক্তির মারণ রূপ
দণ্ড ও অঙ্গ ছেদন রূপ দণ্ড করিবেক কিন্তু এই দণ্ড বিষয় বৃঝিয়া করিতে
হয়——

#### ইতি সম্পূর্ণ:—

প্রকাশ বধকা (ছিন্ন) নির্জ্জন স্থানং নীত্বা বা বধ (ছিন্ন) তেষ-মঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক মারণং—

তাদৃশ বধকস্ত ব্রাহ্মণস্ত শিরোম্গুয়িতা ললাটে ভগাঙ্কং দত্বা গর্দভেন পুরাহহিস্করণং দত্তঃ— প্রকাশ করি বধ করে যে ব্যক্তি
ও অপ্রকাশক করি বধ করে যে ব্যক্তি
এই তুই ব্যক্তিকে রাজায়ে অঙ্গছেদন
পূর্বক মারিবেক——

কিন্তু এতাদৃশ বধক যদি ব্ৰাহ্মণ হয় তবে বধ করিতে পারে না কিন্তু শিরোম্প্তন করাইয়া ললাটেতে ভগাহ্ম করাইয়া গর্দভেতে চড়াইয়া পুরী হৈতে বাহির করিব—————

জানা কর্ত্তব্য অন্তের স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে এই ব্যক্তির কি দণ্ড হবে এবং অন্তের স্ত্রীরে জাইয়া যদি মোহ জন্মায় তবে কি দণ্ড হবে তাহা নিরূপণের নিমিত্তে এই আইন শ্রীষ্ত হেড়স্বেশ্বর নৃত্তের বাহাত্রের হজুর কৌশল হৈতে

<sup>(</sup>৪৫) তোল - তৌল। (৪৬) বানার - প্রস্তুত করে ( এছলে) প্রদর্শন করে।

বিবাদদর্পন গ্রন্থায়সারে দেববাণী ও ভাষাতে শব্দ ১৭৩৯ সালের ১ পহিলা বৈশাথে জারি করিলেন ইভি---

পরস্থিয়া সহ নির্জ্জনে রাত্যাদে প্রতিসন্ধান পূর্বকমবস্থিতিঃ
চিত্তাকর্ষণ (ছিন্ন) সম্ভাবণঞ্চ (ছিন্ন) দিচ ক্রীড়া (ছিন্ন) নালিস্কানিচ—
(ছিন্ন) স্থিয়াসহ মৈথুনামুক্ল
সম্ভাবণে প্রথম সাহস দণ্ডঃ

পরদারাভিমর্ষিণো ব্রাহ্মণে তরান্ ত্রীন্ কর্ণ নাসাদি ছেদন রূপ দণ্ডং রুম্বা প্রবাসয়েৎ—

ক্তিয়াং বৈশ্বায়াং শ্বায়াং বা বান্ধণোগত্যা পঞ্চশত পণ দণ্ডাই:----

রজক চর্মকারাদি স্তিয়ং গত্তা পণ সহস্রং—————

ধন প্রাত্তাদি সৌন্দর্যাদি
দর্পেণ যা পতি (ছিন্ন) ব্যভিচরতি তাং (ছিন্ন) লোক মধ্যে
কুকুরৈ খাদয়েৎ———

অত্যের স্ত্রীর সহিত প্রতি সন্ধান করিয়া নির্জ্জন স্থানেতে নিয়া কি (ছিন্ন) দি কালেতে অবস্থিত হৈয়া চিত্তাকর্ধ-ণের উপযুক্ত কথা কহে যে ব্যক্তি ও অন্তের স্ত্রীর সহিত এক শ্যাতে শয়ন করে যে ও ক্রীড়া করায় ও চুম্বন আলি-দ্বন করে যে ও অত্যের স্ত্রীত মৈথ্ন করে যে এই সব ব্যক্তিরা রাজাতে ১৫॥৵০ পনর কাহন দশ পন দণ্ড দিতে হয়

ব্রাহ্মণে যদি ক্ষত্রিনীও বৈশ্বানী ও শৃদ্রানী গমন করে তবে রাজাতে ৩১। একত্তিশ কাহন চাইর পণ দণ্ড দিতে হয়————

রজক অর্থাৎ ধুপা চর্ম্মকারক অর্থাৎ চামারর স্ত্রী যদি ব্রাহ্মণাদি গমন করে তবে রাজাতে ৬২॥০ সাড়ে বাসইট কাহন দণ্ড দিতে হয়———

ধন ও ভ্রাতাদির ও সৌন্দর্য এই
সবের গর্বেতে দর্প করিয়া স্বামীকে না
মানিয়া অন্ত পুরুষের সহিত (ছিন্ন) র
করে থেই স্ত্রীয়ে এতা (ছিন্ন) স্ত্রীকে
রাজায়ে লোক (ছিন্ন) তে আনাইয়া
কুকুর দিয়া থাবাইবেক——

অন্তর্ম্বারাং দর্পেনাভি গস্তারং তপ্তেলোহময়ে শার্মিছা দাহয়েং——

মারণ নিযুক্তা: পুরুষা স্তত্ত কাঠং কিণেযু— —

চণ্ডালাদি স্বীগমনে ক্ষত্রিয় বৈক্তো ক্ষতাশিরঙ্ক পুরুষাকৌ প্রবাসয়েৎ—— অনহরকা অর্থাৎ মানেনা যে স্ত্রী তাকে যদি দর্প করিয়া অভিগমন করে তবে তাহাতে অগ্নি মধ্যেতে লোহময় পাত্রেতে শয়ন করাইয়া দাহ করাবেক— মারণেতে নিযুক্ত যেই যেই পুরুষ সেই সকলে তাহার উপর কার্চ কেপনা করিবেক——

ক্ষত্রিয়ে ও বৈক্তে যদি চণ্ডালাদির স্থী গমন করে তবে তাহার শরীরেতে মন্তর রহিত পুরুষ অন্ধিত করাইয়া দেশ হৈতে বাহির করাব——

আমাদের প্রাপ্ত আইন গ্রন্থাননীতে ইহার পর আরও একটি পাতা ছিল, কিছ তাহা এত জীর্ণ ও মলাযুক্ত যে অনেক স্থলে অক্ষর পাঠ করা কঠিন, তাই উক্ত অপাঠ্য পাতের নকল এ স্থলে দেওয়া গেল না।

এই অপাঠ্য পত্রের পরও আরও অনেকটি পত্রের সমাবেশ চিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা, ও সমুখের কয়েকটি পত্র বহু অন্তুসন্ধানেও পাওয়া বায় নাই।

যাহা পাওয়া গিয়াছে, অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে বাংলা লেখকদের বর্ণ শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি থাকিত না। প্রায় সর্বত্র ইহা দেখা যায়। আইনের সংস্কৃত অংশও বথাবথ উদ্ধৃত হইয়াছে, কোন অংশই সংশোধন করা হয় নাই। প্রাচীন লেখার উপর কোন স্থলেই হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ইতি।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কৃত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে দিতীয় ভাগে গঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীহটের ইতিবৃত্তে ভৌগোলিক বৃদ্ধান্ত ও ঐতিহাদিক বৃদ্ধান্ত নামক পূর্বাংশ সম্পূর্ণ।

# শ্রীহটের ইতির্ভ।

প্রথম ভাগের

পরিশিষ্ট।



# পরিশিষ্ট। (ক)

#### \*\*

## (ভৌগোলিক র্ক্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়।)

#### ১৯০১ शृष्टीत्मत्र लाक मरशात विवत्न।

( )

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনাস্থ্যারে শ্রীহট জিলার লোক সংখ্যা—২,২৪১,৮৪৮ জন। তৎপূর্ব্বে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনাস্থ্যারে ... ২১৪৪৫৯৩ জন ছিল।

, coeffe ... ,, ,, capt

, space, , , , space, , ,

শ্রীহট্টের লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে।

#### ( )

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনামুন্দারে শ্রীহট জিলায় যোট হিন্দু সংখ্যা ১০৪৯২৪৮ এবং মোসলমান সংখ্যা ১৯৮০৩২৪ জন্ম ব্রাহ্ম, খৃষ্টীরান, ও জৈনাদি বিবিধ ধর্মাবলম্বী ১২২৭৬ জন মাত্র হয়।

#### ( 9 )

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনাম্ন সমগ্র শ্রীহট বিলাম পুরুষ সংখ্যা ১১৪১০৬০ বন এবং জীলোকের সংখ্যা ১১০০৭৮৮ বন হয়।

#### (8)

১৯০১ थ्होरमद शननाम् शारत और छि, विवारिक व्यक्तित शर्था। ৮৯০৭১৯ सन ( छन्नार्थ) भू: ৪০৫৩६० सन এवः जो ৪৫৪৭৯৮ सन ); ध्वः पविवारिकत शर्था। ->०११৪०७ सन ( छन्नार्थ) भू: ७४०৯० এवः जो ৪১২৩६० सन।)

विश्वप्रोक ও विश्वपा नःश्वा—२१८२८ जन (देशांत्र मरश्र, विश्वप्रोक ४०८२८ जन এवः विश्वपा २००५८१ जन।)

(ক) হিন্দুদের মধ্যে বিবাহিত ৪২০৮৩৩ জন (তর্ত্তার্থ্য পুং ২০৭৯০৭ জন এবং জী ২১২৯২৬ জন!)

অবিবাহিত ৪৬-৭-৯ জন ( তন্মধ্যে পুং ৩---৫৪ জন এবং স্ত্রী ১৬-৬৫৫ জন।)

(খ) মোসলমান মধ্যে বিবাহিত ৪৬৪২৪৩ জন, তন্মধ্যে পুং সংখ্যা ২২৪৮৭৮ জন এবং স্ত্রী ২৩৯৩৬৫ জন।)

चिताहिष्ठ सामनमान मश्या ७:०८६२ कन, ( उन्नास्य पूर ७७>८२० कन ७ जो २८०००२ कन।)

#### ( t )

- ১৯০১ খৃষ্টাব্দের পণনাস্থ্যারে শ্রীষ্ট্র জিলার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা— ৯৭৫১৯ জন মাত্র হয়। (ইহার মধ্যে পুং সংখ্যা ৯২৯৬৮ জন এবং জী ৪৫৫১ জন মাত্র।)
- (क) देशांत्र मरशा वक्षणांचा २००६१ कन, (जग्रासा पूर नरशा ४৮१७) जनर बी १२२७ कन।) देशता जांचा १२७७ कन (जग्रासा पूर १४८६ कन ७ वी २>> कन माज।) जलाल छात्रांचिएत नरशा ०१२১ कन मोज, (जग्रासा पूर ०८१६ जनर वा नरशा २३७ कन मोज।)
- (খ) বঙ্গভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু ৭১২২১ খন, (তর্মধ্যে পুং ৬৭৬১৩ খন ও স্ত্রী ৩৬০৮ খন।)

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যা ৪৭১৬ জন (তন্মধ্যে পুং ৪৬৭৪ জন ও স্ত্রী ৪২ জন।)

हेरदाकी निक्किण वाख्नित्वत्र मर्था स्थानममान मर्था २१० कन (जन्मर्था भू: २७३ कन ७ खी २ कन ।)

লিখিতে পড়িতে জানেন, এরপ ছোসল্যানের সংখ্যা ২১৬৪৬ জন। তথ্যধ্যে পুং ২১০১১ জন ও ব্লী ৬৩৫ জন।) ( 6 )

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনামুসারে **শ্রীহট্ট জিলা**র অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ২১৪৪৩২৯ জন, ( তন্মধ্যে পুং ১০৪৮০৯২ জন এবং স্ত্রী ১০৯৬২৩৭ জন।)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনাস্থ্যারে ব্যবসায় উল্লেখে নিয়লিখিত রূপ সংখ্যা প্রাপ্ত হপ্তয়া গিয়াছে ;— মিরাসদার বা ভূমির উপস্থতভোগী—৪৮৫১০৩

প্রজা বা কৃষিজীবী ... ...১১৬৮৫৬৪ ( " পুং ৫৯৫৭৯৩ স্ত্রী ২০১৮৪৭)
বাগানের মজ্র প্রধানতঃ বৈদেশীক) ১৩৫২১৪/" পুং ৬৬১৯১ স্ত্রী ৬৯০২৩)
জালজীবী ... ... ...১১৩৭২২ ( " পুং ৫৮০৬৫ স্ত্রী ৫৫৬৫৭)
গুরুতা বা পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী২৮৬৮৬ ( " পুং ১৪৪৫৪ স্ত্রী ১৪৩৩২)
সাধারণ মজ্র... ... ২৭২২৪ ( " পুং ১১৮৩৮ স্ত্রী ১০৯২৫)
ভিক্সুক ... ...২৭২২৪ ( " পুং ১১৪৫৩ স্ত্রী ১৫৭৭১)
লোক গণনা সম্বন্ধে অপর জাতব্য (ছ) এবং (জ) পরিশিষ্টে দ্রেইবা।

# পরিশিষ্ট ৷ (খ)

## (ভৌগোলিক বৃত্তান্ত:ম ভাগ ১ম অধ্যায়।)

শ্রীহট্টের বাজার সমূহ।

# [ উত্তর ঐীহট্ট।]

|                           | সদর থানাধীনে।                 |                    |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| আখালিয়া বাজার।           | কাজির বাজার                   | বন্দর বাজার।       |
|                           | গোলাপগঞ্জ থানাধীনে।           |                    |
| কুড়ের বাজার।             | গোলাণ গঞ্জ।                   | চন্দরপুর।          |
| ঠাকুর বাড়ী।              | পুরকায়স্থ বাজার।             | ্পূৰ্বভাগ বাজার    |
| ভাইয়ার বা <b>ৰ্লা</b> র। | ভা <b>ইয়ার (পুরার্তন</b> ) । | রা <b>ধালগঞ</b> ।  |
| সেনাপতি বাজার।            |                               |                    |
|                           | ফেঁচুগঞ্জ থানাধীনে।           | ,                  |
| খিলাছড়া।                 | চৌধুরী বাব্দার।               | ফেঁচুগ <b>ঞ</b> ।  |
| বিহানী বাজার।             | সেনর বাবার।                   |                    |
| ,                         | বালাগঞ্জ খানাধীনে ৷           |                    |
| ধনকার বাঞার।              | গিয়াস নগর বাজার।             | গোয়ালা ব্যুক্তার। |
| ধানার বাজার।              | দেওয়ানর "                    | নওরা বাজার।        |
| পরগণার বাব্দার।           | পুরকারস্থ "                   | বালাগঞ।            |

বরুলার বাজার। মুক্লচণ্ডীর বাজার। মোজারপুর বাজার।
সরকার ,

বিশ্বনাথ থানাধীনে।
আমতলি বাজার। কামালর বাজার। কালীগঞ্জ।
পরগণার বাজার। বিশ্বনাথের " মুফ্তির বাজার।
রাজাগঞ্জ। লামাকাজি বাজার। সৈফাগঞ্জ।
হ্রার বাজার।

জয়ন্তীয়া অঞ্চলের কানাইঘটে থানাধীনে।

আগবাটিয় বাজার। কানাইরঘাট। গাছবাড়ী বাজার।
চাতল বাজার। চান্দের হাট। নূতনপুর বাজার।
বীরদল , ভবানীগঞ্জ। মাণিকগঞ্জ।
মূখীগঞ্জ। মূলাগাল বাজার। রাজাগঞ্জ।
সরকারর হাট।

গোয়াইনঘাট থানাধীনে।

কানাইঘর বাজার। গারোর বাজার। গোরাইন বাজার।
জাবহর জাবহর বাজার। নিজপাট বাজার।
পাঁচহাতী খেল "পানিছড়া বিলাকান্দিবাজার।
মানিকগঞ্জ। মিরভিরি বাজার। সরুফোদ বাজার।

# [ कतिमग्र । ]

## করিমগঞ্জ খানাধীনে।

| কচুমুধ বাজার।        | করিমগঞ্জ।                     | কালীগঞ্জ।       |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| কালীনগর "            | কা <b>জিখালে</b> র ধার বাজার। | কুছৰাউরী বাজার। |
| খলার "               | খোড়ামারালস্কর "              | চপরা ,,         |
| চাদনিখাট "           | ছাগলীর বাজার।                 | দত্তপুর "       |
| <b>मत्रभात्र</b> "   | नग्र <b>ावाका</b> त्र ।       | পুরান বাবার।    |
| वहनात ,,             | বদরপুর "                      | বাবুর বাঙ্গার।  |
| বিয়াবাইল "          | ঐ ( পুরাতন )                  | বৈভনগর ,,       |
| ভাকা ,,              | ভোলানাথ বাজার।                | মণিপুরীপাড়া "  |
| মিয়াখালি "          | মিয়ারবা <b>ভা</b> র।         | মীরের বাঙ্গার।  |
| শোনশী "              | রতনগঞ্চ।                      | রাতাবাড়ী "     |
| শন্মীর "             | লাভু বাজার।                   | নিশাম বাজার।    |
| ত্ৰীকোণা "           | শ্রীগোরী "                    | শহিৰ্বালয় "    |
| সা <b>হাজী</b> "     | चूत्रानमभूत् 💃                | স্ক্রপগঞ্জ।     |
|                      | জলতূপ থানাধীনে।               |                 |
| আৰীমগঞ্জ।            | আফিসর বাঙ্গার।                | আভঙ্গীর বাবার।  |
| আলীনগর বাজার।        | কলাজুরা "                     | কাকুরা "        |
| কান্থনগোর "          | কাটলতলি "                     | কাষালর ,,       |
| কাৰীবাড়ী "          | গৰভাগ বাগান।                  | গবড়ার বাজার।   |
| গা <b>ল ্কুল</b> র " | গোপালরাম্বের বাজার।           | খাখুর বাবার।    |
| চরিন্না "            | চুড়ৰাই "                     | জন্ত্ব "        |
| হালিমপুর "           | তেরাদলর "                     | मर्भंत वाकात।   |

| रक्निगरनाम ,  |
|---------------|
| পাৰীয়ালা ্,, |
| বরণীর বাজার।  |
| বৈরাগী বাজার। |
| ভোলাচহর রাজার |
| রাধার বাশার।  |
| শালেশর "      |
| সাবাৰপুর 💃    |

হ্বামর বাজার।
ক্রিক্স্টুক্রাক্রাক্র।
বিচরার বাজার।
বোগপ্রচণ্ড বাঁ রু
বিরাধানি রু
রাজার বাজার।
শিরাজগঞ্জ।
স্ক্রানগর বাজার।

বানাইর বাজার।
বড়লিবার বাজার।
বিহানি বাজার।
বোরালির বাজার।
নোন্দী বাজার।
বানার বাজার।
লিরালঠেক।
সোণারপা বাজার।

### রাতাবাড়ী ও পাধারকান্দি থানাধীনে।

আধনটালা বাপানহাট।
ইচাপঞ্।
কানাই বাজার।
তিলভূন বাপান হাট।
পাধারকান্দি বাজার।
বাবুর বাজার।
বেধ্লি বাপান হাট।
হাতীধিরা

আনীপুর বাগান হাট।
এরালীগোল বাগান "
চরগোলা বাজার।
নরাবাজার।
পুতনী বাগানহাট।
বালীছড়া বাজার।
নরাই বাগানহাট।

ইভটালা বাগান বাট।
উদন বাজার।
চাক্ষবিরা বাগামহাট।
পরগণার বাজার।
বড়নালীর বাজার।
বৈঠাখাল বাগানহাট।
সলগই

# ( मिक्क श्रीरहे।)

### কমলগঞ্জ থানাধীনে।

আলীনগর বাগান। কমলগঞ্জ বাজার। वाषित्राहका वाशान। কাণিহাটী বালার। কুর্মছড়া বাগানহাট। काठाविन बागामहाठे। বাটের বাজার। টীলার বাজার। তুলসীদাসীর বাজার। দৌরাছড়া বাগানহাট তেত্ইগার .. **मीषोत्र भात्रत्र** .. পাথারিয়া বাগানহাট। वावूत्र वांचात्र ( श्रीनांषशूत्र )। . বাবুর বাজার (কামার টেকি) বাদেউরাহাতের বাজার। বৈরাগীর বাজার। মহালরপাড়া বাজার। মাধ্বপুর বাগানহাট। यहनशूत्र वाशान। মিরভিঙ্গা বাগানহাট 1 যোনশী বাজার। রাণীর বাজার। সলিমুলার বাজার। শমশেরনগর বাজার। সরকারের বাজার। হরিনগর বাজার।

### মতিগঞ্জ থানাধীনে।

কাকিরাছড়া বাজার। কালাপুর প্রেগনিঞ্জির বাজার। জীবনগঞ্জ বাজার।
মতিগঞ্জ। রাজুরেবাজার। বৌলেখির "
শ্রীমঞ্চল বাজার। সিন্দুর খাঁ "

### भोलवीवाकात्र शानाधीतः।

আধাইলক্ড়া। কালেরখাঁ বাজার। কাজির বাজার (আধানগিরি)
কাজির বাজার (বেকাম্ড়া)। গোবিন্দপুর বাজার।
গোপীনাথপঞ্জ। ফকিরর বাজার। নরাবাজার।
চিপির বাজার। দশের বাজার। দীখীরপার বাজার।
ফুর্নাপঞ্জ। ভৈরবের বাজার। মদনগঞ্জ।

| যতুম্ধ বাজার।            | মৌলবী বান্ধার।                    | শিবগঞ্জ।                          |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ভাষরায়ের বাজার।         | সরকারের বাব্দার।<br>রাজনগর থানাধী | त्र ।                             |
| কদম হাট।<br>ঘোষের বালার। | কানকাপন বাজার।<br>চৌধুরীর বাজার।  | ঘরগাও বাজার।<br>দেওয়ানদীঘীরপার " |
| তারাপাশাবাবার।           | রাজ্ঞকর "                         | বাগিচার বা <b>লা</b> র।           |
| ভাষার হাট।               | ভাটের বাঞ্চার।                    | ভৈরবগঞ্জ।                         |
| সরকারের বাজার।           | সাহেবের "                         | সোণাতুলা বাজার।                   |

# ( হবিগঞ্জ।)

## निवशक्ष थानाधीतन ।

| ইনারেতগঞ্জ।<br>নবিপঞ্জ।                                               | ধাগাউড়া বাজার।<br>শিবগঞ্জ।                                                                 | গোপায়া বাজার।<br>সৈদপুর বাজার।                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| नापग्य ।                                                              | মাধবপুর থানাধানে।                                                                           | व्यवद्भ राजाम                                                                         |  |
| ইটাখনা বালার। ছাতি আইন " ধর্মদর " মোনশী বাজার। সাহাপুর হাট। হরিণধনা " | কালীর বাজার। তেলিয়াপাড়া , মনতলা , বাগাস্থরা , স্থরমাছড়া বাগানহাট। মুচিকান্দি প্লান্ধানি। | লগদীপপুর বাজার<br>দেওগাছ বাজার।<br>মাধবপুর "<br>বেজোড়া হাট।<br>সেনদর বাজার।          |  |
| আমু বাজার। গাজীগঞ্জ । চুনারুঘাট " পারতুল বাজার। রাজাবাজার। লালচান্দ " | আরাকিপাড়া বাজার। চান্দপুর বাজার। দারাগাও " বিসরগঞ্জ। রেমাছড়া " সাকির মাহামুদ।             | গড়গড়িয়া বাজার। চাক্ষভাকা " দেওয়ানডি " মুচিকান্দি বাজার। লক্ষরপুর " হবিবুলা বাজার। |  |

লাথাই থানাধীনে।

वृत्रावाणात्र ।

गांषारे वाकात ।

আজমীরগঞ্জ।

গুণাই বাজার।

মারকলি বাজার। বিধলনবাজার।

| বাণিয়াচঙ্গ থানাধীনে    | ì            |
|-------------------------|--------------|
| हेक्त्राम वाष्ट्रात्र । | কমলগঞ্জ।     |
| जगन्न्या "              | পুকরা বালার। |
| বাণিয়াচল "             | বিরাটর হাট।  |
| শন্ধর "                 | স্কাতপুর।    |

### হবিগঞ্জ থানাধীনে।

|                 | श्वगक्ष थानावात्न ।         |                          |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| ভূলেশর বাজার।   | দাউদনগর বা <del>জা</del> র। | নন্দনপুর বা <b>জা</b> র। |
| পুँ विशाक्ती "  | পুরীধলা বাজার।              | देशन वाकात्र।            |
| বাহ্বৰ "        | বেকিটেকা "                  | মশাব্দান "               |
| মীরপুর হাট।     | শায়েন্তাগঞ্জ।              | সরকারের বাজার।           |
| गाराकी वाकात्र। | স্বর বাজার।                 | হবিগঞ্জ।                 |

## ( স্থনামগঞ্জ।)

#### ছাতক থানাধীনে।

हेमामभक्ष हार्छ। আমবাড়ী বাজার। কালাকুরা বাজার : চৌধুরীর হাট। (भाविष्मगञ्ज । ছাতক বাজার! ভাউয়ার হাট। बिशाशूत्र वाकांत्र। দোহালিয়া বাজার নয়াবাজার। মঙ্গপুর বাজার। দোয়ারা বাজার। বারুইগাঁও " সিংহচাপড় " यद्रका वाकाद्र। সোণাউতা " হিমচৌধুরীর হাট। জগমাথপুর থানাধীনে। ইসাকপুর বাজার। 🕜 কামারধালা বাজার। কামিমীপুর বাজার পাটপুরা কেশবপুর " ব্দগন্নাপপুর পালিগাও वृश्वाहे न রমাপতি শ্বিক্যঞ্জ। রস্বগঞ্জ। হুসেনপুর হাট। তাহিরপুর থানাধীনে। বাঁধাখাট বাজার। ভাহিরপুর বাবার। শ্রীপুর বাজার। मित्रा है धानाधीरन। আনন্দপুর বাজার। গাছিয়া বাজার। চরণারচর বাজার।

ভাষারচর বাজার।

হসেনপুর "

স্ক্রপুর

বাহতলা

সলা বাঞ্চার।

|                                         | ধৰ্ম     | পাশা ধা                            | নাধীনে           | .1                        | ,                                           |     |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----|
| ধর্মপাশা বাজার।<br>বিচনা "<br>মধ্যনগর " | <b>3</b> | য়শ্রী বাজ<br>নীর বাজা<br>রাজপুর " | त्र I            | <b>म</b> दि<br><b>भ</b> व | কোর হাটী বাজ<br>খেলা বাজার।<br>বাড়ী বাজার। | ার। |
|                                         | হ্বৰা    | মগঞ্জ থা                           | । <b>ना</b> यादन | l                         |                                             |     |
| জয়কলস বাজার ।                          | ,        | দয়নগর ব                           | াব্দার।          | 9                         | াগলা বাজার।                                 |     |
| সাচনা বাজার।                            | 3        | ত্নামপঞ্                           | 1                |                           |                                             |     |
|                                         |          |                                    |                  |                           |                                             |     |
| বাজার সংখ্যা।                           |          |                                    |                  |                           |                                             |     |
| উন্তর শ্রীহট্ট                          | (জয়ন্ত  | ীয়ার বাৰ                          | ার সহ)           | -                         | હહ                                          |     |
| করিমগঞ্জ (চ                             | া বাগা   | নের বাৰা                           | ার <b>সহ</b> )   |                           | >09                                         |     |
| দক্ষিণ শ্ৰীহট্ট                         | (        | ক্র                                | )                |                           | 95                                          |     |
| হবি <b>গঞ্জ</b>                         | (        | ঠ                                  | )                |                           | 69                                          |     |
| সুনামগঞ                                 |          |                                    |                  |                           | 49                                          |     |
| , .                                     |          |                                    | শোট.             | ••••                      | <b>99</b> 4                                 | ٠   |

---\*;\*---

# পরিশিষ্ট। (গ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়।)

**শ্রিহটের পোক আ**ফিস

ेসমূহ।

# [ উত্তর ঐছিট।]

হেড্ আফিন:—শ্রীহট্ট বা সিলেট (সহরে)।
তদধীন ব্রাঞ্চ আফিস।

আধানিয়া (আধানিয়া)

কুরুয়া (কুরুয়া)

খাদিম নগর (শ্রীহট্ট)

গোলাপগঞ্জ (বরায়া)

জলালপুর (জলালপুর)

অরতীরাপুর (অরতীয়া পুরীরাজ)

ভালপুর (হ্লালী) ঢাকা দক্ষিণ (ঢাকা দক্ষিণ) বিখনাথ (বাজ্বণ ভাগ) ভোলাগঞ্জ (পাঞ্ছা) রায় নগর (প্রীহট্ট) —লালবীলাঁর চৈডক্তনগর)

সব আফিস :—গোর্মাইন ঘাট (ধরগাম)।

তদধীন ব্রাঞ্গ আফিস :--জাফলং (জাফলং)।

সব আফিদ:—কেঞ্ গঞ্জ (হাউলিমৌরাপুর)#।

তদধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস—

গিলাছড়া (গিলাছড়া), যোগল বাজার (রেলা)।

দব আফিস ঃ--বালাগঞ্জ (বোয়ালজুর)#।

ভষ্যতীত— কানাইর ঘাট, (চাউরা, জরতীরা)#, এই ব্রাঞ্চ আফিস করিম-গঞ্জ সব আফিসের অধীন ; এবং বেগমপুর (অরজ্পুর) এই ব্রাঞ্চ আফিস দক্ষিণ শ্রীষ্ট্রের মন্ত্রমুখ সব আফিসের অধীন।

## করিমগঞ্জ।

সব আফিস :--করিমগঞ্জ ) কুশিয়ার কুল )\*।

তদধীন বাঞ্চ আফিস---

(কুশিয়ার কুল) কালীগ্ বাজার (এগারসভী) ক্রিমগঞ্জ বাজার গৰাজল (চাপঘাট) জলভূৰ (বাহাত্বপুর) বড়লিখা (পাথারিয়া)

বিহানিবাজার ( পঞ্থও ) ভাজাবাজার ( চাপঘাট ) বীরঞী ( কুলিয়ার কুল )

লাউতা (পঞ্গণ্ড) লাতু (বারপাড়া)

শ্রীপোরা ( চাপুখাট )

সিদ্ধৰপুত্ৰ

নব আফিনঃ—চূড়খাই ( চুড়খাইড় )

ভদধীন ত্ৰাঞ্চ আফিল-

আইগ্ৰাম [ইছামতী] ব্ৰাহ্মণগাও (ইছামতী ]

সব আফিস: -- চান্দ্ধিরা ( প্রভাপপড় )\* !

তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিদ---

হাতীখিরা [প্রভাপগড়]

সব আফিস:--দক্ষিণ ভাগ (পাথারিয়া) \*।

ક્ર ছুল্ল ছছড়া [ প্রতাপগড় ] \*।

ইছামতী [ ইছামতী ] \*৷

পাথাব্ৰকান্দি [প্ৰতাপগড় ] \*

তখ্থীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---

কানাই বাজার (প্রতাপগড় | নিলাৰ বাজার (ডৌয়াদি.)

্সব আফিস:—রাতাবাড়ী [ পলডহর )\*।

## मिक्कि औइ है।

नव व्यक्तिन: -- (मोनवी वाष्ट्रांत ( ट्रीग्रानिन )

তদধীন বাঞ্চ আফিস—

ত্লভপুর (চৌয়ালিস) দীঘীরপার (চৌরালিস) ক্ৰলপুর (ভান্তগাছ) রাজনগর ( শমশেরনগর)

সব আফিস:-কাজলদাড়া ( লংলা ) \*।

তৰ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---

ইন্দেশ্বর (ইন্দেশ্বর ) \* করিমপুর (ইন্দেশ্বর ) থাজুরীছড়া (ছয়চিরি ) ফুলতশা (ভাটেরা )\*

সব আফিস :— কুলাউড়া ( লংলা )

তদধীন ভ্ৰাঞ্চ আফিস---

পৃথিষপাশা ( লংলা )

রজনীগঞ্জ ( লংলা )

সব আঞ্চিস: — শমশেরনগর ( কাণিহাটী ) \*।

কমলগঞ্জ (ভাহ্নগাছ) কৈলাসহর (রাজকী) \* দত্তগ্রাম (কাণিহাটী ) হাজিপুর

সব আফিস: — যোগছড়া ( আদমপুর ) \*।

ঐ সাতগাও (সাত**গা**ও)

তদ্বতীত—শমশেরগঞ্জ ( সাতগাও ) এই ব্রাঞ্চ আফিস হবিগঞ্জ স্বডিভিশনের সাটিয়াজ্বী স্ব আফিসের অধীন।

## रिविगञ्ज।

### সৰ আফিসঃ---ছবিগঞ্জ [ তরফ ] \*।

তদধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস—

কালিয়ার ভালা (বাণিয়াচল) জলস্থা (জলস্থা) পৈল (ভরফ)
পুথুরা (বাণিয়াচল) মাদনা (লাথাই) \* মান্দারকান্দি (মান্দারকান্দি)
বাবৈ (বাবৈ) \_ বাণিয়াচল (বানিয়াচল) বেকিটেকা (তরফ)
বান্ধাণ্ডুরা (উচাইল) লাথাই (লাথাই) স্ক্লাতপুর (জোয়ানসাহী)

সব আফিস: —আজমীরগঞ্জ (জয়ার বাণিয়াচন)

তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---

ৰাকাইলছেও (বিথৰণ )

বিপদল (বিপদল)

সব অফিস:—আৰমপুর ( আদমপুর) \*।

🕯 ইটাখলা (বেঁজোড়া) \*।

তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফি স---

```
ছাতি আইন (বেক্সোড়া) গোবিন্দপুর (কাশিমনগর) মাধ্বপুর (বেক্সোড়া)
বেজোড়া (বেজোড়া)
               সব আফিস: --ইনায়েতগঞ্জ ( আগনা)
                    তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---
                   দৈদপুর বাজার ( আগনা )
          সুব আফিসঃ—কালীঘাট [বালিশিরা] 1
             ঐ
                    চান্দপুর বাগান [ তরফ ]
            ঐ
                    নবিগঞ্জ (জয়ার বাণিয়াচঙ্গ )
                    ওদধীন ব্ৰাঞ্চ আৰুস-
                            লুগাও (দিনারপুর)
        কলাভরপুর
                স্ব আঞ্চিস:---শারেন্ডাগঞ্জ (তর্ফ)
                    তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---
আসাম পাড়া (তরফ) গোপায়া (তরফ) চুনাক্ল্ছাট (তরফ)
লালচান্দ ( ক্তর্ফ ) স্থার (তর্ফ )
                সব আফিস: -- সাটিয়াজুরী (তরফ)
                    তদ্ধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস---
পুঁটিজুরী (পুঁটিজুরী) বাছবল (ফয়জাবাদ) রসিদপুর (তর্ফ)
                 সব আফিস--- শ্রীমঙ্গল (বালিশিরা)
```

## स्नामगञ्ज।

## সৃব আফিস :—স্থনামগঞ্জ ( দক্ষণ 🕲 )।

আমৰাড়ী (পাগলা ) গৌরাবং (লন্ধণশ্রী ) তাহিরপুর (লাউড়) দিরাইচান্দপুর (খালিসা বেতাল ) ধর্মপাশা (শেলবর্ষ ) পাগলা (পাগলা ) পাথারিরা (খালিসা বেতাল ) স্থাইড় [ ন্থাইড় ] সাচনা [বেতাল ] সব আফিস:—ছাতক [ ছাতক ] \*।

কৈ গোবিন্দগঞ্চ [ কৌড়িয়া ]
তদধীন ব্ৰাঞ্চ আফিস—

জগঝাপ [পাগলা]

জাতুয়া [ জাতুয়া ]

সব আফিস: — দোয়ারাবাজার ( তুহালিয়া )

তন্ধতীত—কামারধাল [ নৈগাল ], কুবালপুর, ( আজুয়াজান ), জগন্ধাপপুর [কিসমত] আতুয়াজান, জগন্ধাধপুর ( ঐ ), পাইলগাও [ ঐ ] এই চারিটী পোট আফিস হবিগল সবডিভিশনের ইনারেতপঞ্জ সব আফিসের অধীন।

চিহ্নিত পোষ্ট আফিন সমূহে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন <del>আ</del>হে।

### পরিশিষ্ট।(घ)

(ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ১ম অধ্যার।)
ক্রিহট্টের পুলিশ ফেটণন ও আটউ পো**ইট** সমূহ।

### উত্তর ঐাহট্ট।

| নাম              |       |     | সব ইং। | হেডকনেষ্টবল। | কনেইৰল ৷       |
|------------------|-------|-----|--------|--------------|----------------|
| ষ্টেশন বা থানা : | •     |     |        |              |                |
| শ্রীহট্ট (সদর)   | •••   | ••• | •      |              | <b>&gt;</b> 5. |
| তদধীন আউট পে     | iğ :— |     |        |              |                |
| ৰীহট সহর ( পারবু | (न )  | ••• | •      |              | ৩৮             |
| গোশাপগঞ          | •••   | ••• | • 5    |              | ¢              |
| পোয়াইন ৰাট      | •••   | ••• | >      |              | . •            |
| কেঞ্গ ঞ          | •••   |     |        | >            | ₹              |

|                         |              | পরি        | শিষ্ট।   |                   | 33        |  |
|-------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|-----------|--|
| নাম                     | •            | <b>म</b> र | हिं ।    | হেড কনেষ্টবৰ।     | क्राइवन । |  |
| <b>েঃশ</b> ন বা থানা :— | _            |            |          |                   |           |  |
| কানাইঘাট                | •••          | •••        | >        |                   | b         |  |
| তদ্ধীন আউট পো           | <b>è</b> —   |            |          | •                 |           |  |
| <b>জয়ন্তীয়াপুর</b>    | •••          | •••        | >        |                   |           |  |
| টেশন বা ধানা :          | -            |            |          |                   |           |  |
| বালাগ <b>ল</b>          | •••          |            | ₹        | -                 | ۲         |  |
| ভদধীন আউট পে            | i <b>8</b>   |            |          |                   |           |  |
| বিখনাথ বাজার            | • • •        | •••        | 5        |                   | ¢         |  |
| করিমগঞ্জ।               |              |            |          |                   |           |  |
| ষ্টেশন বা থানা :—       | •            |            |          |                   |           |  |
| করিমগ্ <b>ঞ</b>         | •••          | ***        | Ó        | 3                 | ٧٤        |  |
| তদধীন আউট পো            | <b>§</b> —   |            |          |                   |           |  |
| <u>পাথারকান্দি</u>      | ●            | •••        | 3        | >                 | ŧ         |  |
| <u>রাতাবাড়ী</u>        | •••          | ***        | >        | -                 | ć         |  |
| ষ্টেশন বা থানা :        | •            |            |          |                   |           |  |
| <b>জ</b> লডুব           | • • •        | •••        | *        |                   | e • • •   |  |
|                         | ī            | ক্ষিণ      | ত্ৰী হ   | ष्ट्रे ।          |           |  |
| ষ্টেশন বা থানা :        | <b>-</b>     |            |          |                   |           |  |
| মোলৰী বাজার             | • • •        |            | र        | -                 | 78        |  |
| তদধীন আউট পে            | <b>118</b> — |            |          |                   |           |  |
| <b>শ্রীমঙ্গল</b>        | •••          |            | <b>ર</b> | -                 |           |  |
| ষ্টেশন বা ধানা :        | •            |            |          |                   |           |  |
| সুলাউড়া ···            | • • • •      | •••        | ₹        |                   | 5         |  |
| পূৰ্ব্বে ম              | তিগঞ্জ, ব    | ম্লগ্ৰ     | ও হিলাগি | ন্যার আউটপোষ্ট ছি | न ।       |  |

# হবিগঞ্জ।

| নাম               |              |                | সব ইং।      | হেড কনেষ্টবল।  | কনেষ্টবল।    |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| ষ্টেশন বা থানা    | :            |                |             |                |              |
| ₹বিগঞ ⋯           | •••          | •••            | •           | _              | 28           |
| তদধীন আউট         | শোষ্ট—       |                |             |                |              |
| মুচিকান্দি · · ·  | •••          | •••            | ર           |                | <b>b</b>     |
| হেশন বা ধানা      | :            |                |             |                |              |
| নবিগঞ্চ ···       | •••          |                | ર           |                | ۶۰           |
| বাণিয়াচঙ্গ · · · | • • •        | •••            | ২           | water to       | · <b>b</b>   |
| তদ্ধীন আউট        | পোষ্ট        |                |             |                |              |
| <b>আ</b> বিদাবাদ  | •••          | •••            | >           |                | •            |
| ষ্টেশন বা পানা :  | :            |                |             |                |              |
| মাধব <b>পুর</b>   | •••          |                | ર           |                | · <b>b</b> - |
| তদধীন আউট (       | পোষ্ট—       |                |             |                |              |
| ৰাথাই             | •••          | •••            | >           | •              | ь            |
|                   | পৃৰ্বে অ     | <b>জ্মীর</b> গ | ঞ্জে একটি অ | াউট পোষ্ট ছিল। |              |
|                   |              | স্থন           | াম গঞ্জ     | 1              |              |
| 'ষ্টেশন বা থানা : | ; <b>-</b> - |                |             |                |              |
| ञ्चनामगङ          | •••          | •••            | •           | Espiral        | ંડર          |
| ভদধীন আউট         | পোষ্ট—       |                |             |                |              |
| ভাহিবপুর          | •••          | •••            | <b>د</b> .  | •              | *            |
| (देशमन वा शाना :  |              |                |             |                |              |
| ছাত্তক …          | •••          | •••            | ঽ           |                | <b>'b</b>    |
| <b>খৰ্মপাশা</b>   | •••          | •••            | ` <b>ર</b>  |                | · <b>b</b> - |
| ंपिबारे …         | •••          | •••            |             | *              | <b>t</b>     |
| তদ্ধীন আউট (      | পোষ্ট—       |                |             |                |              |
| 'জগদ্বাথপুর       | •••          |                | •>          | -              | •            |
|                   |              |                |             |                |              |

পূর্ব্বে পাণ্ডুয়াতে একটি আউট পোষ্ট ছিল। ঞ্জিহট্টের প্রত্যেক স্বডিভিশনেক টাউনে এক একজন ইনিস্পেক্টর আছেন।

### পরিশিষ্ট। (ঙ)

(ভৌগোলিক বুত্তান্ত ১ম ভাগ চতুর্থ অধ্যায়।

#### প্রীহটের চা বাগান সমূহ।

### উত্তর শ্রীহট।

| সংখ্যা     | নাৰ                     | অধিকারীর নাম                           | যে যে থানাধীনে   | যত মাইল দুরে     |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 5          | ইন্দানগর                | দুভা টি কোং                            | ফেঞ্গঞ্জ         | २७ <del>३</del>  |
| ર          | কালাগোল                 | <b>∓</b> ন্সলিডেটেড টি                 | ,                |                  |
|            |                         | এও লেও কোং                             | <b>अ</b> ह्य     | 2                |
| •          | কে•য়াছড়া              | লাকডোড়া টি, কোং                       | ,,               | 65               |
| 8          | পাদিমনগর                | নৰ্থ সিলেট টি কোং                      | "                | **               |
| ¢          | अननी े                  | <b>ক</b> ন্সলি <b>ডে</b> টেড <b>টি</b> |                  |                  |
|            |                         | এণ্ড লেণ্ড কোং                         | গোয়াইনঘাট       | >5               |
| ৬          | চেঙ্গরখাল<br>( ও ফডেপুর | i) <b>&amp;</b>                        | "                | >•               |
| ٩          | চিকনাগো <b>ল</b>        | বাবু ভোৱারমল তুঞিয়                    | <del>াল</del> ,; | 2 • <del>₹</del> |
| <b>b</b> - | <del>স</del> মন্তীয়া   | কন্সলিভেটেড টি                         |                  |                  |
|            |                         | এণ্ড লেণ্ড কোং                         | ;,               | ৩২               |
| ۵          | জাফলং                   | <b>*</b>                               | ,,               | 52               |
| ۶۰         | ভকার গোল                | ঁলুভা টি কোং                           | কানাইর্ঘাট       | 8•               |
| 22         | ভারাপুর                 | ৰাবু ৰৈকুণ্ঠ চন্দ্ৰ গুণ্               | পারকুল           | 2                |
| >3         | <u>হ্</u> নছড়া         | নুভা টি কোং                            | কানাইর ঘাট       | <b>િ</b>         |

| <b>4</b> 2 | পরিশিষ্ট ৷        |                      |                       |                |  |  |  |
|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|--|--|
| 20         | বড়কান            | কন্দলিভেটেড টি       |                       |                |  |  |  |
|            |                   | এণ্ড লেণ্ড কোং       | সদর                   | >•             |  |  |  |
| >8         | ৰাগছড়া ্         | ঠ                    | <b>ভ</b> য়স্তীয়াপুর | ৩১             |  |  |  |
| >4         | বান্ধণছড়া        | মাং ৰক্ভ, করিম বক্স, |                       |                |  |  |  |
|            |                   | গোলাম রক্ষানি ও আৰ   | ৰুল মজিদ ঐ            |                |  |  |  |
| 36         | <b>ন</b> ছরাপুর এ | <b>4</b> :           |                       |                |  |  |  |
|            | আনিপুব            | লেণ্ড মর্গেব্দ বে্ব  |                       |                |  |  |  |
|            |                   | অব ইণ্ডিয়া          | (平獎刘朝                 | ર•             |  |  |  |
| 31         | মালনীছড়া         | সিলেট টি কোং         | <b>জয়ন্তী</b> য়াপুর | <del>૦ ફ</del> |  |  |  |
| <b>:</b> & | মূলাগো <b>ল</b>   | নুভা টি <b>কো</b> ং  | কানাইর ঘাট            | <b>96</b>      |  |  |  |
| >>         | লাকভোড়া          | লাৰতোড়া টি কোং      | <b>म</b> नन           | ٠              |  |  |  |
| ٩»         | নালাখাল           | কন্দলিডেটেড টি       |                       |                |  |  |  |
|            |                   | এও লেও কোং           | <b>জয়ন্ত</b> ীয় পুর | <b>9</b> 8     |  |  |  |
| <b>د</b> ډ | <b>ৰুভাছড়া</b>   | লুভা টি কোং          | <b>কানা</b> ইরঘাট     | ७३             |  |  |  |
|            | •                 | •                    |                       |                |  |  |  |

### করিমগঞ্জ।

| मःचा।               | নাম    | অধিকারীর            | নাম               | যে   | য়ে পানাধানে     | যত মাইল দুরে  |
|---------------------|--------|---------------------|-------------------|------|------------------|---------------|
| <b>ত অলিভি</b> গ    | ছড়া   | . কন্সলিডে          | টি ভূট            |      |                  |               |
|                     |        | <b>ત</b> ્ર         | লেও ে             | কাং  | <b>রাতাবাড়ী</b> | \$•           |
| २ व्यानम ही         | লা মি: | এইচ ব্রাউন :        | क्टबहेरा          | 7    | পাথার কাব্দি     | ২৩            |
| ৩ সানিপুর           | চরগে   | াশা টি এসসি         | য়েশন             |      | <b>রাভাবাড়ী</b> | ••            |
| <b>८ व्यवांनी</b> ८ | গাল এ  | ৰা <b>লী</b> পোল টি | কোং               |      | পাথার কা         | चि ১ <b>૧</b> |
| ৫ কালাছড়           | চর ধে  | া <b>লা টি</b> এস্  | ने <b>रत्र</b> भन |      | ন্নাতাৰাড়ী      | … <b>ખ</b> ર  |
| ७ कानी नः           | ার     | ভারত সমি            | তি                |      | n                | ৩•            |
| ণ কেকড়া            | গোল কন | সলিডেটেড টি         | এখ ে              | গপ্ত | কোং"             | · 8•          |
| ৮ গম্ভীরছড়         |        | 3                   |                   |      |                  | ر<br>د        |

| ৯ চরগোলা 🖷                 | চরগোলা টি এসসিয়েশন             | র:ভাগাড়ী ৩               | •      |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| ১০ চান্দ্রথিরা             | চাব্দধিরা টি কোং                | <br>शाथात्रकान्मि २१      | 8      |
| ১১ চান্দনী ঘাট ও           |                                 |                           |        |
| বিভানগর                    | ৺রাজা গিৰীশ চক্ত বায়           | রাতাবাড়ী ৩:              | ٠<br>১ |
| ১২ চাম্পাবা <sub>ই</sub> ী | পুতনী টি কোং                    | পাথারকান্দি ২৫            | ŧ      |
| ১৩ টারবীণ ছড়া             | চরগোলা টি এসসিয়েশন             | রাতাবাড়ী . ৩             |        |
| ১৪ ভিলভূম                  | মিঃ জি এস্ সি ব্লেক প্রভৃতি     | পাথারকান্দি ৩             |        |
| ১৫ मिन् (भाग               | ভূপেন্দ্ৰশ্ৰী ঘোষ               | क्रम्पूर २                |        |
| ১৬ ধামাই এবং শিলঘ.ট        |                                 | » ·                       |        |
| ১৭ পুতনী                   | পুতনী টি কোং                    | <b>পাথার</b> कान्मि २     | ١      |
| ১৮ পিপলা গোল               | ` ঐ                             | " <b>ર</b> ં              | b      |
| ১৯ বৈঠাথাল                 | কন্সলিডেটেড্টি এও লেও সে        | কাং " ২                   | હ      |
| ২০ ভুব্ৰিঘাট বা ইভ টীৰ     | ৷ ৰি: এম সি নৌড, লুইস ও         |                           |        |
|                            | এফ এইচ নৌড                      | "                         | ¢      |
| ২১ মদনপুর                  | বাবু ঈশন্ন চক্র দত্ত ও          |                           |        |
|                            | প্রসন্ধার দভ                    | व्यवजूव ১                 | ŧ      |
| ২২ শাশুরা ছড়া             | চরগোলা টি এসদিয়েশন             | রাতাবাড় <del>ী ৪</del>   | 4      |
| ২৩ মোকাম ছড়া              | ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড দিলন টি কোং  | " … ⊍€                    | 3      |
| ২৪ লক্ষীছড়া               | বাবু ঈথর চক্র দত্ত ও            | •                         |        |
|                            | প্রসর কুমার দত্ত                | পাথারকান্দি               | ۵      |
| ২ <b>৫ লখাই</b> ভেলি       | ল <b>ন</b> াই ভেলি টি কোং       | " २४                      |        |
| ২৬ লালখিরা এবং সোণা        |                                 | " २                       | ٩      |
| ২৭ লালছড়া এবং ফানা        | ই ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলন টি কো |                           |        |
| ২৮ শমনভাগ                  |                                 | ं कन जूर २                |        |
| ২৯ শিপিন জুরী বিল          | শিপিন জুরী বিল টি কেং           |                           |        |
| ৩• শিবছড়।                 | ইট্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড সিলন টি কে   |                           |        |
| ৩১ শিংলাছড়া এবং বালি      | ছড়া চরগোলা টি এসসিয়েশন        | " ໑                       |        |
| ०२ मनगरे                   | হাতীধিরা টি কোং                 | পাথায়কৃন্দি ও            | •      |
| ৩০ সাহ্বা <b>ভ</b> পুর     | বাবু গোলক চন্দ্ৰ দাস প্ৰভৃতি    |                           |        |
| ৩৪ সোণাক্ষপা               | মিঃ সি মেঞ্চিস প্রভৃতি          | " ⋯ ₹                     |        |
| ৩৫ হাতীপিরা                | হাতীধিয়া টি কোং                | <b>পাথা</b> রকান্দি ··· ও | ર      |

## ( मिक्क श्री हर्षे । )

| সংখ      | গ। নাম             | আধিকারীর নাম যে বে ধা                | নাধীনে যত মাইৰ       | ा मृदत्र   |
|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|
| >        | আ্মরইল ছড়া        | কন্দলিডেটেড টি এও লেও কোং            | <b>শ্র</b> মদল       | ₹8         |
| ર        | আলীনগর             | অনীনগর টি কোং                        | ক্ষ্ণপঞ্             | ১৬         |
| •        | ইটা                | লংলা ( <b>ঞ্ৰ</b> হট্ট) টি কোং       | মৌশবী ৰাজার          | ۵۷         |
| 8        | উধনা               | মি: এইচ এস কুরী প্রভৃতি              | র <b>ভি</b> নগর      | ७७         |
| t        | উত্তরভাগ           | ইন্দেশ্বর টি এণ্ড ট্রেডিং কোং        | <b>9</b>             | ٥¢         |
| <b>.</b> | কাৰিয়াছভা         | ৰন্দলিভেটেড্টি এণ্ড লেণ্ড কোং        | শ্ৰীমঙ্গল            | ١٩         |
| ٩        | <b>ৰ</b> াজুরীছড়া | ক্র                                  | n                    | ২৩         |
| ۴        | কাণিহাটী           | ৰংগা ( শ্ৰীহট্ট ) টি কোং             | ক্মলগঞ্চ             | ১৬         |
| 3        | কাপনা পাহাড়       | মি: এইচ সাৰ কুগ প্ৰভৃতি              | হিশালিয়া            | ٥.         |
| ٠.       | <b>কালী</b> ঘাট    | কন্সলিটেড্টি এগুলেগু কোং             | <b>टी</b> भवन        | 25         |
| >>       | <b>कानी</b> ि      | কালীটি টি কোং                        | হি <b>কাৰি</b> য়া   | ₹8         |
| ۶۷       | <b>কুৰ্শ্বছ</b> ড় | মি থমাস্ মেক্লিন                     | কমলগঞ্জ              | <b>૨</b> ૨ |
| ५०       | ক্লেভাতন           | মিঃ কে সি হেরিখন প্রভৃতি             | হিন্দা <b>ৰি</b> য়া | 2,9        |
| 8 (      | গন্ধীছড়া          | কন্সলিডেটেড টা এও লেও কোং            | মতিগ <b>ঞ্</b>       | २२         |
| 30       | গৰাসনগর            | মি: এইচ পি এ <b>গ মেক্সি</b> কিন     | মোলৰীবাজার           | ٩          |
| 36       | গাজীপুর            | মিঃ এন্ডু ইউল এও কোং প্রভৃতি         | <b>हिका</b> किया     | २७         |
| >1       | গোবিন্দপুর         | বাৰু বৈকুঠ নাথ শৰ্মা ও স্থখমৰ চৌধ্ৰী | কমলগঞ্জ              | ₹•         |
| ٦٢       | চাতলাপুর           | খালীনগর টি কোং                       | , 10 <sub>.e</sub>   | 25         |
| >>       | চান্দভাগ           | ৰুভা টি কোং`                         | বা <b>জ</b> নগর      | >1         |
| २०       | ভিণরাছড়া          | ৰনসনিভেটেড্টি এখ নেও কোং             | <b>এ</b> ম্পল        | २७         |
| २১       | धनार               | ধলাই টী কোং                          | ক্মলগ#               | २७         |
| २२       | পত্ৰখনা            | মিঃ থ্যাস মেক্মিকিন                  | v                    | १२         |
| २७       | প <b>ৰ্কভপু</b> র  | মিদ্ট্েদ ৰেলফোর                      | রাজনগর               | ۳          |

| সংখ্যা নাম                   | অধিকারীর নাম যে বে থান                   | াধীন <u>ে য<b>ভ</b> মা</u> | हेन मृद्ध     |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ২৪ পারাকান্দি                | দৈয়দ আলী আকবর ধন্দকার                   | হিঙ্গাজিয়া                | . <b>১</b> ৫  |
| ২৫ পুটীয়াছড়া               | ৰন্যলিভেটেড ্টি এণ্ড ৰেণ্ড কোং           | <b>टी</b> भक्त             | २७            |
| ২৬ ফুলছড়া                   | <b>A</b>                                 | "                          | 76            |
| ২৭ ফুগতলা                    | নিউ সিলেট টি কে৷ং                        | হি <b>দ</b>  জিয়া         | ૭ર            |
| ২৮ ফুব্কুরী                  | কন্দলিডেটেড্টি এণ্ড লেণ্ড্কোং            | ম ভিগঞ্জ                   | <b>२</b> २    |
| ২৯ বন্ধম্যাপ                 | মিঃ মেৰুদিন এণ্ড কোং প্ৰভৃতি             | ৰাজ নগর                    | ۶۶ -          |
| ৩০ ৰুবুম ছড়া                | কন্সলিভেটেড্ টি এণ্ড লেও কোং             | <b>শ্রী</b> ম <b>ঙ্গল</b>  | . २8          |
| ০১ ভবউড়া (উ <b>ত্ত</b>      | র) ভবউড়া (শ্রীহট্ট) টি ক্যেং            | "                          | >8            |
| ७२ ঐ (प्रकि                  | ণ) 🔄                                     | "                          | <b>&gt;¢</b>  |
| ৩৩ মিৰ্ভিকা                  | মি: জে পিটার এণ্ড আৰু এল এদ্টন           | কম্ল <b>গ</b> ঞ্জ          | ج             |
| ৩৪ মা <b>জ</b> ডিহি          | মাৰ্ডিহি টি কোং                          | <b>শ্রী</b> ম <b>ঙ্গল</b>  | ۵             |
| ৩৫ মাধবপুর                   | <b>ষিঃ থ</b> মাস মেকমিকিন                | <b>ক</b> ম্লগ <b>ঞ্চ</b>   | 72            |
| ৩৬ মিৰ্জাপুর                 | মিঃ সি ই লেন প্রভৃতি                     | <b>बी</b> भज्न             | ٥.            |
| <b>৩</b> ৭. যাগ <b>ছ</b> ড়া | ৰুন্দ <b>ৰিডে</b> টেড্ টি এণ্ড্লেণ্ড কোং | "                          | 33            |
| ৩৮ রত্ব                      | ইম্পিরিয়েল টি কোং                       | হি <b>ক্</b> াজিয়া        | ર 🤊           |
| ৩৯ লাখিছড়।                  | কন্সলিডেটেড্ টি_কে৷ং                     | <u>শ্রী</u> ম <b>ক্</b> ল  | २ •           |
| ৪ <b>• বাবি</b> য়া ছড়া     | ঁ শ্ৰোলৰী আলী আমজদ খান                   | হিসাজিয়া                  | २५            |
| ৪১ রাজকী                     | স্বমাডেলি টি কোং                         | ".                         | ৩৬            |
| ৪২ রাজ্যাট                   | কন্দলিডেটেড্ টি এণ্ড্লেণ্ড কোং           | শ্ৰীমঙ্গল                  | ₹€            |
| ৪৩ রাজনগর                    | ৰাজনগৰ টি কোঃ                            | বাজনগৰ                     | >•            |
| ८६ वरमा                      | লংলা (ব্ৰহট্ট) টিকোং                     | শি <b>কা</b> জিয়া         | >3            |
| ৪৫ লোমনী                     | মিঃ আর এল আস্টন                          | n                          | <b>&gt;</b> 2 |
| ৪৬ শিজুর বাদী                | ৰাইছড়া কন্দণিডেটেড্ টি এণ্ড লেণ্ড কো    | • "                        | 76            |
| ৪৭ শিলুয়া                   | স্থ্রমাভেণি টি কোং                       | n                          | <b>68</b>     |
| ४৮ नम्द्रभन्न नशन्न          | (ৰাগীছড়া সহ) লংলা 💐 হট্ট টি কোং         | <b>ক্</b> মলগঞ্জু          | ۶¢            |

| সংখ্যা নাম     | অধিকারীর নাম মে যে থানা                         | <b>धीत</b> य ठ     | মাইল দুরে    |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ৪৯ সাগর নাল    | কন্সলিডেটেড্ টি এণ্ড্ লেণ্ড কোং                 | হি কাজিয়া         | ٥.           |
| •• সাত গাঁ     | মি: জে এইকিন প্রভৃতি                            | শ্ৰীমদল            | <b>₹</b> >   |
| ८১ मिस्रत्रथान | ৰন্সলিডেটেড্টি এণ্ড্লেণ্ড কোং                   | ,,                 | ₹8           |
| ৫২ হরছড়া      | বাবু সুগ্যমণি দ:স                               | ৰাজনগ <b>ৰ</b>     | <i>&gt;७</i> |
| ৫০ হালাইছড়া   | कन्मनिष्फिर्छ है । अध् ल ७ (काः                 | হি <b>কা</b> জিয়া | , 28         |
| ৫৪ হিকাজিয়া   | চরগোলা টি এসসিয়েশন                             | **                 | ) ¢          |
| ৫৫ হগনীছড়া    | <ul><li>₹ন্দলিডেটেড্টি এণ্ড্লেণ্ড কোং</li></ul> | <b>बै</b> गदन      | . २७         |

## ( **হবিগঞ্জ।** )

| সংখ্য    | া নাম        | অনিকারীর নাম                | বে যে থানাধীনে       | যভ মাইল দুরে      |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>,</b> | আসো বা খ     | নশ্চামপুর মি: এচিশন প্রভৃতি | মূচিকান্দি           | · <sub>.</sub> ૨૭ |
| ર        | চান্দপুর     | চান্দপুৰ টি কোং             | **                   | ٤٥.               |
| ৩        | চান্দিখিরা   | চানিধিরা টী কোং             | <b>;</b> ,           | २२                |
| 8        | দে ওয়ানদি   | মি: সার এল এসটন প্রভৃতি     | ,,                   | ۶۹                |
| e        | তেলিয়াপাড়া | তেলিয়৷ পাড়া টি কোং        | • মাধবপুর            | २ऽ                |
| હ        | দারাগা ও     | উৰউৰা টি প্ৰভৃতি            | মূচিক। <del>শি</del> | . >6              |
| ٩        | পার কুল      | পারকুগ সিণ্ডিকেট            | ,,                   | 64                |
| <b>b</b> | রসিদপুর      | বরউড়া শ্রীহট টি কোং        | ,,                   | 39                |
| ۵        | রেমা         | हेन्भितिदान हि (काः         | <b>'</b> >>          | <b>२</b> 8        |
| 56       | লঙ্গপুর      | লস্করপুৰ টি কোং             | ,,                   | 45                |
| >>       | नामहान       | মিঃ আর এল আস্টন প্রভৃতি     | 5 ,,                 | <b>\$</b> ₹       |
| 53       | স্ব্ৰমা      | हेन्भिविदवन हि दकाः         | মাধ্বপুর             | ₹•,               |

#### তব্যতীত উত্তর প্রীহট্টের অধীনে---

তোরাগাল, দনকর গোল, দলদলি, মলকাং ছড়া, ও ছামিল নগর এই পাঁচটি চা বাগান।

क्त्रिमशः अत्र चरीत-

ত্রিমিতি, হলভছড়া, রামনগর, বিনোদিনী টি ছেট, ও পাধ্রিয়া এই পাঁচটি চা ক্ষেত্র।

.प्रकिन खैरएवेद चरीत—

একাকনী, খাইছড়া, গন্ধিছড়া, তিল ফপুর, দেওছড়া, দিলদরপুর, ভ্বাছড়া, লালছড়া, ও অনতলা এই নমটি চা বাগান !

এবং হবিগঞ্জের অধীনে-

ক মলছড়া, কাপাইছড়া, ঘরঘরিয়া' পঞ্চেশ ও শিলাছড়া এই পাঁচটি চা ক্ষেত্র।
মোট ২৪টা চা ৰাগানের নাম পূর্ব্বোক্ত বিবরণে লিখিত হয় নাই; এতংসূহ
অবিষ্টের চা বাগান সমূহের মোট সংখ্যা ১৩০টা।

### পরিশিষ্ট (চ)

( ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ১ম ভাগ ৫ম অধ্যায়।)

#### পড়ক সমূহ।

## উত্তর ঐাহট।

(১) শ্রীহট হইতে প্রাতীন প্রধান শড়ক পূর্বাভিম্থে ঢাকাউত্তর পর্বাস্ত শাসিয়া করিমগঞ্জের এলাকায় প্রবেশ করতঃ ছই শাধার বিভক্ত হইরা কাছাড় গিয়াছে। এ শড়ক গাড়ী চলিবার বোগ্য। এ শড়কে ছইটি পরিদর্শন বাংলা

- चारह। नाम रशानानशक ( > भारेन पृरत ) अ तामना ( >৮ मारेन पृरत )।
- (২) শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক পশ্চিমাভিম্থে গোবিলগঞ্জ ও তথা হইতে অনামগঞ্জ গিয়াছে। ইহাও গাড়ী চলিবার যোগ্য। পং বাংলা,—গোবিলগঞ্জ (১৪ মাইল)। অনামগঞ্জ (৪১ মাইল)।
- (৩) শ্রীহট্ট হইতে একটা শড়ক উত্তরাভিমুখে কোম্পানীগঞ্চ গিয়াছে। পং বাংলা কোম্পানীগঞ্চ (১৭ মাইল)।
- (৪) শ্রীহট হইতে একটা শড়ক পূর্ব উত্তরাভিম্থে করন্তীরা—নিজপাট গিয়াছে। (তথা হইতে কোয়াই হইয়া একটা পথ ৬৪ মাইল দূরে শিলং গিয়াছে।) পং বাংলা—হরিপুর (১৪ মাইল); জয়ন্তীয়াপুর (২৬ মাইল)। (ক)—জয়ন্তীয়াপুর হইতে একটা শাখা-পথ কানাইরবাট হইয়া শ্রীহট্ট-কাছাড় রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পং বাংলা—কানাইরঘাট (২১ মাইল)।
- (৫) প্রীহট হইতে একটা শড়ক দক্ষিণাভিম্থে ফেঁচুগঞ্চ পর্যান্ত গিয়াছে। ফেঁচুগঞ্চ প্যান্ত গাড়ী চলিয়া থাকে। পং বাংলা ফেঁচুগঞ্চ (১৫ মাইল)।
- (৬) শ্রীহট্ট হইতে একটি শড়ক দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে বেগমপুর পর্যান্ত গিয়াছে। (এ শড়কের একটা শাখা পশ্চিম দিকে বিশ্বনাথ প্যান্ত গিয়াছে।)

শাথাপথ—শ্রীষ্ট-কাছাড়-রোডের হেতিমগঞ্জ, এবং গোপালগঞ্জ ইইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণমূখে তুইটি শড়ক ঢাকাদক্ষিণ ঠাকুরবাড়ী গিয়াছে এবং এইটু হইতে একটা শড়ক জলালপুর পর্যান্ত গিয়াছে।

#### করিমগঞ্জ।

- ১। শ্রীহট-কাছাড়-বোডের একটা শাখা চুড়ধাই হইতে পুর্বাভিম্থে করিম-গঞ্জ হইয়া বদরপুর ও তথা হইতে কাছাড় গিয়াছে। পং বাংলা সেওলা। ডাক বাংলা করিষগঞ্জ ও বদরপুর।
  - ২। করিমগঞ্চ হইতে দক্ষিণাভিমুখে হুরভছড়া পর্যান্ত একটা শড়ক গিয়াছে।

- পং বাংলা—নিলাম বাজার (১০ মাইল); পাথারকান্দি (২০ মাইল); ছ্লভছ্ড়া (৩৪ মাইল)।
- (ক) শাথা—পাথারকান্দি হইতে পশ্চিমাভিমুখে বড়লিখা। (খ) পাথারকান্দি ছইতে দক্ষিণাভিমুখে চান্দখিরা, বৈঠাখাল হইয়া হাতীথিরা পয়স্থি।
- (গ) পাথারকান্দি হইতে দক্ষিণাভিমুখে শিলুয়া পয় 🗑 ।
- ৩। শ্রীহট্ট-কাছাড় বোডের চূড়খাই-করিমগঞ্জ শাখা হইতে একটা শড়ক পশ্চিমাভিম্থে লাড় ও তথা হইতে দক্ষিণাভিম্থে বড়লিখা ও জুড়ী ষ্টেশন হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টে প্রবেশ করিয়াছে। পং বাংলা—বড়লিখা (১৫ মাইল)।
- (क) শাখা—লাতু ষ্টেশন হইতে পশ্চিমাভিম্থে (৪ মাইল দ্রে) জ্বলভুব ও তথা হইতে উত্তরাভিম্থে (৭ মাইল দ্রে) বৈরাগী বাজার পর্যান্ত গিয়াছে।
- (খ) লাতু ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে (৮ মাইল দ্রে) নিলামবাজার প্যাস্ত।

### मिक्किंग और है।

- ১। প্রীহট্ট-ফেঁচুগঞ্জ রাতা বৃদ্ধিত হইয়া ভাটেরা, বরমচাল, হিলাজিয়া, তাজ-পুর প্রভৃতি অতিক্রম করত: শ্রীমঙ্গল ও মীরপুর হইয়া হবিগঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে। পং বাংলা—শ্রীমন্থল ও মীরপুর।
- (ক) শাখা—ছিকাজিয়া হইতে মৌলবীবাজার। (খ) শমশেরনগর টেশন হইতে মৌলবীবাজার। (গ) শ্রীমকল হইতে মৌলবীবাজার। (ঘ) মৌলবীবাজার হইতে মহুমুখ (৯ মাইল দূরে)।

### হবিগঞ্জ।

- >। হবিগ# হইতে একটা শভ়ক পশ্চিমাভিমুখে বাণিয়াচক্ষ হইয়া জলস্থখা গিয়াছে।
- (क) শাখা—হবিগ# হইতে মাদনা। (খ) স্চিকান্দি হইতে ইটাখোলা।
   ২। হবিগ# হইতে দক্ষিণাভিম্থে একটা শড়ক গোবিন্দপুর গিয়াছে।
- (क) শাখা—জগদীশপুর হইতে মাধবপুর।

### সুনামগঞ্জ।

১। গোবিন্দগঞ্জ হইতে একটা শড়ক স্থনামগঞ্জ পয়া স্ত গিয়াছে।

## পরিশিষ্ট (ছ)

( ट्रिंटिशानिक वृक्तां ४ म जांग ने म ज्यान । )

#### সবডিভিশনামুসারে জাতি নির্দ্দেশে সংখ্যা।

| <b>ৰা</b> তি | উত্তর শ্রীহট্ট | ক্রিমগঞ্চ              | मांकन औरहे   | হবিগ <b>ঞ</b>  | হ্নামগ <b>ঞ</b> | মোট           |
|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| কায়স্থ      | >6>59          | <del>७</del> ३२७       | 4964         | <b>૨૨</b> • ১૨ | ১৽ঀ৬৽           | <b>40660</b>  |
| কামার        | 5.65           | २२৮৫                   | ২৮৬৮         | ₹8৮€           | ۵۰۰۶            | 3886          |
| কুমার        | 2020           | 466१                   | 9899         | 9356           | 34.6            | <b>১</b> २२१৮ |
| গণক          | 101            | 845                    | <b>७७</b> -७ | ₹%•₽           | 269             | 6920          |
| গোয়ালা      | >७२१           | <b>36F3</b>            | 4998         | 8968           | <b>(%)</b>      | ১৪১২৭         |
| চামার        | 468            | 4669                   | >0>99        | १७७१           | રં૧૪            | >>10          |
| ঢোলি         | 290            | 467                    | <b>6689</b>  | ५००२           | રં ક            | >->-0         |
| তেশি         | ૭૨ <b>૯૨</b>   | <b>e&gt;89</b>         | <b>699</b>   | 3.67           | 8360            | ৩৽৩১২         |
| नांग         | ८४६८८          | <b>२</b> > <b>6</b> •२ | २०७६०        | ৩৩৯ ৭২         | <b>60760</b>    | ३५८२७७        |
| ধোপা         | 8692           | 8.66                   | ceze         | 6750           | 8 • 90          | २७६०४         |
| নমঃশৃত্র     | ₹•90€          | vereb                  | 24595        | 8२७५१          | 56576           | 302009        |
| নাপিত        | \$080          | २৮१৫                   | - 8675       | ७३२७           | 0¢•¢            | २५२२८         |
| ত্রাহ্মণ     | b803           | <b>%</b> 288           | 3566         | 33206          | 8854            | ८७१६७         |
| ভূ ইমালী     | 4968           | >•••                   | 22870        | <b>066.</b>    | <b>ડ</b> ૮૭૨    | 87728         |
| মণিপুরী      | 659            | >0>>>                  | २१४          | <b>(</b> 0.    | 3009            | >6.80         |
| যুগী         | >6301          | 66884                  | >66.98       | 23366          | 22062           | 96976         |

| बाक्र <b>र</b> | ) २ <b>(</b> ) | 9595 | 3.2.               | 250 <b>6</b> | २            | 980 <b>4</b> 6 |
|----------------|----------------|------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| देवगा          | २ ७५           | 883  | 3390               | 202          | ७ <b>५</b> ) | 9610           |
| नारा           | २ २ ४ ४        | 9595 | 9946               | 208          | १२३७         | 9•880          |
|                |                | ₹    | ।<br>-পরিশিষ্ট দ্র | ।<br>টেব্য।  | •            |                |

### পরিশিষ্ট (জ)

#### (ভৌগোলিক বৃত্তাত ১ম ভাগ ৭ম **অ**ধ্যার।)

#### ১৯•১ थृष्टीत्सव हालानि क्लि मःशाः।

| বাভি             | <b>ત્ર્</b> ષ | ন্ত্ৰী      | জান্তি   | পুং             | স্বী        |
|------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>আ</b> গরিয়া  | ۵۰            | 54          | কুরমি    | २८३১            | ٠٩ ه د      |
| আগর ওয়ালা       | ۲             | <b>৮৮</b>   | কেওয়াত  | 288             | २२৮         |
| শাহির            | 2966          | २७७१        | কোচ      | ₹•              |             |
| আহুরা            | >>            | ۶۹          | কোল      | >>60            | 3900        |
| আসামী            | 91            | ২৯          | কোরা     | 695             | <b>૭</b> ૭૮ |
| <b>ও</b> রাপ্তন  | €80           | २८२७        | ধস       | <i>&gt;</i> 6∙8 | 5892        |
| কইরি             | . 2229        | २८२         | খান      | >60             | <b>6-9</b>  |
| ক <b>ন্দ</b>     | 876           | <b>२8</b> २ | থান্দাইত | t•              | ٦¥          |
| কণ্ডু            | 696           | eeq         | থারিয়া  | २•8             | 7646        |
| <b>কালও</b> য়ার | >>>           | >• ₹        | গণ্ড     | 46              | >>\$        |

| শতি             | <b>બૂ</b> ં   | ন্ত্ৰী       | জাতি              | ઝૂર               | ন্ত্ৰী               |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| গ্রাইট          | <b>२</b> २१   | >69          | মাঝি              | 8¢•               | 868                  |
| <b>গুরং</b>     | >¢8           | 524          | মালো              | <b>b</b> b••      | 9768                 |
| ঘাট ওরালা       | <b>२</b> २∙   | <b>३</b> ७8  | মূন্দ             | CP (3             | 8569                 |
| ঘাসি            | ৬৩৭           | ৭৬১          | মৃসহর             | >8%৮              | 3809                 |
| চাৰা            | ८७१           | >48          | পাশী              | 1666              | 79.4                 |
| নাগবংশী         | 202           | <b>55</b> 2  | রাজওয়ার          | 398               | 929                  |
| মুনিয়া         | ٤٥٠১          | ১৩৬•         | রাজবংশী           | و و و             | २७७                  |
| তেলিকা          | २৮৫           | ২৯৬          | রাজবহর            | 5 <b>44</b>       | eez                  |
| দোশাদ           | <i>\$0</i> 88 | >8¢b         | লহাইতকুরি         | २२७               | >96                  |
| বাগদি           | )040          | 976          | সা <b>ও</b> তাল   | <b>&amp;</b> C) 6 | 4661                 |
| বাণিয়া         | , <b>८</b> ৮১ | ৪৭৬          | স্ত্রধর           | <b>up</b> be      | . 41-60              |
| <b>বা</b> উরি   | 8674          | 8२४२         | <b>স্</b> র∖হিয়া | ७१६               | •                    |
| বৈরাগী          | > • • ₹       | <b>১</b> २७• | দেওর              | 4                 | ડર                   |
| ভর              | 8838          | 8898         | হাইজক             | >৫১৬              | <b>3</b> 2 <b>63</b> |
| ভূইরা           | ७६२६          | ०८४:         | ক্ষত্রি           | १७६२              | <b>e</b> <0>         |
| ভূমি <b>জ</b> · | ₹\$७•         | २७५४         | কামতি             | •                 | 9                    |
| महिलि           | <b>৫</b> ٩•   | 8•२          |                   |                   |                      |

অৱ সংখ্যক ৰলিয়া এতব্যতীত আরও করেকটি জাতীয় লোকের সংখ্যা এই ভালিকা ভূক্ত করা হয় নাই।

#### পরিশিষ্ট (ঝ)।

#### ব্রীহটের মোসলমানী নাগরাকর।

भा के कि b षा दे उ अ गुअस्त वर्ग 44 >1 & 2 d & bry/a क अ श घ ७ ठ इ फ का 🚓 2 45 6 7 1 7 4 4 1 🕏 ठिए ए १० थ म्थ न 4 14 月 別 イ で 大 上 町 भ क व ड घत ल घ र क

5 4/ M1 M1 M M N° 本1 命 季 年 年

## পরিশিষ্ট (ঞ.)

( ভৌগোলিক বৃত্তাৰ ১ম ভাগ ৯ম ভাগায়।)

## প্রধান দেবালয় সমূহ।

( উত্তর শ্রীহট্ট )

| নাম।              | স্থাপরি      | তা।                 | ঠিকানা প্রভৃতি।                                     |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| কালভৈব্ব          | <b>५</b> ९६० | গৃষ্টাব্দে স্থাপিত। | দশনামী আগড়া নামে খ্যাত।                            |
| কালী              | माना         | হরচন্দ্র সিংহ কর্তৃ | <ul> <li>লংকাবাসী ৺কালীচরণ ভট্টা-</li> </ul>        |
|                   | 7600         | গৃষ্টাব্দে স্থাপিত। | চাৰ্য্যের তত্তাবধানে কালীঘাটে                       |
|                   |              |                     | প্রতিষ্ঠিত।                                         |
| গোপাল জিউ         | 594+         | 27 57               | আধড়ার নাম গো <b>পালটীলা।</b>                       |
| গোবিন্দ ব্লিউ     | >900         | " রাঘ্ব খলাব        | तंत्री                                              |
|                   | জগন্না       | ধ নাজির কর্তৃক স্থ  | ।পিত। নয়া শড়ক, শ্রীহট্ট                           |
| গোবিন্দ 🗃 উ       | 76.0         | "যশবস্তু সিংহ       | কর্ত্তৃক স্থাপিত। জিন্দাবাঙ্গার, শ্রীহ <b>ট্ট</b> । |
| ৰগন্নাথ জিউ       | 3900         | " স্থাপিত।          | বাশাগঞ্জ, শ্ৰীহট্ট !                                |
| জগন্নাথ জিউ       | >960         | " হংক্ষ গোস         | ঞি কতৃ দ স্থাপিত। জিন্দাবাজার।                      |
| জগন্নাথ জিউ       | )F.o.o       | " স্থাপিত।          | कानी घाँढे, औरहै।                                   |
| মহাপ্ৰভূ জিউ      | >96.         | " স্থাপিত।          | ় সাদিপুর, শ্রীহট্ট।                                |
| রাধামাধব জিউ      | _>900        | " ঠাকুর যুগল        | কত্তক স্থাপিত। যুগলটীলার আখাড়া                     |
|                   |              |                     | নামে খ্যাত।                                         |
| বলদেব জিউ         | >96.         | " মদনমোন্দি স্থ     | াপিত। মিরাবাজার, শ্রীহট্ট।                          |
| <b>এ</b> ছর্গা    | >46.         | " লালা গৌরহনি       | র সিংহ কত্তৃক স্থাপিত। 💐 বুর্গা                     |
|                   |              |                     | বাড়ী নামে খ্যাত।                                   |
| <b>ভামত্ত্</b> তন | >pic.        | " স্থাপিত।          | <b>ग्रामञ्</b> नदतत्र वाथक्।।                       |

#### ি [ করিমগঞ্জ। ]

কানাই লাল ঠাকুর ফকির কর্তৃক স্থাপিত । হাটখলা, প্রতাপগড়।
মহাপ্রতৃ " বাদে কুশিয়ার কুল।
বহাপ্রপু বাবু ম্রারি চন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত। ডৌয়াদি।

#### ( দক্ষিণ শ্রীহট্ট।)

নাম। স্থাপন্বিতা। ঠিকানা প্রভৃতি।
মহেশ্বর 

১৭৫৭ খৃ: হুদয়ানন্দ দত্ত কর্কৃ স্থাপিত। 

কালী 

১৭২৮ খৃ: রাজারাম দাস 

কালী 

১৮০০ খৃ: গ্লারাম শর্মা 

১৮০০ খৃ: গ্লারাম শর্মা 

১৮০৪ খৃ: জগয়াথ দাস 

১৭০০ খৃ: ঠাকুর শাস্তরাম 

রাষ্ম্পদ 

গয়ঘর বাদী অন্থপরাম দত্ত কত্তি 

১৭৮৮ খৃ: স্থাপিত।

#### ( হবিগঞ্জ। )

কালী ... মহাগাল রামগলা মাণিক্য ... বিষগা-রাজকাছারী।
কালী, মহাদেব ও বিষ্ণু ... কেশব মিশ্রা। ... বাণিরাচল।
ঐ ঐ ঐ ... ১৭০০ খৃ: লস্করপুরে স্থাপিত ও ... সহরে।
১৮৮২ খৃ: হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত।
গিরিধারী ... রাটীশালবাদী লালদিং চৌধুরী ... নয়াগাও মহাপ্রভুর
কন্ত ক্র ১৭০০ খৃ: স্থাপিত। আধড়া।
গোবিন্দজিউ ... কৃষ্ণদান রামায়েত। ... নবিগঞ্জ বাজার।
গৌরাল মহাপ্রভু ... বামনারায়ণ ও রাজনারায়ণ ... লাটীয়া।
সাহা ক্ত ক্ স্থাপিত।

```
••• ১৮৪০ খৃ: বিত্রানন্দ গোস্বামী ••• ইকরাম।
গৌরাত্ব মহাপ্রভূ
                              কত্ত্ৰ স্থাপিত।
 রাধাগোবিন্দ
                    কৃষ্ণচন্দ্ৰ গোৰামী।
                                                  মুড়াকড়ি।
                          ( স্থামগঞ্জ।)
        ··· বাণিয়াচকের হিন্দুভূৰামী স্থাপিত। ... মন্দলীবাগ, ছাতক।
 কালী
 কালী
         ··· ১৮০০ খৃ: তিলক নন্দী স্থাপিত। ... তাঁতিকোণা, ছাতক।
              ১৮৮২ খৃঃ স্থাপিত।
                                            ··· সহরেঁ।
 रेहजनामश्र अञ्चल अरु अरु अरु अरु । किंद्र । किंद्र । किंद्र । किंद्र । किंद्र ।
 জগন্নাথ ... ১৮০০ খৃ: স্থনামদী দিপাহী।
                                                 সহরে।
         ··· ১৮ • • খৃ: জগরাও পুরের চৌধুরীগণ
   ঐ
                            কন্ত্ৰ স্থাপিত।
                 ১৮> । খ: জানকীদাসী বৈষ্ণবী ... পাথারিয়া।
 রাধামাধৰ
                             কন্ত্ৰ স্থাপিত।
```



## শ্রীহট্টের ইতিরত্ত

দ্বিতীয় ভাগের

পরিশিষ্ট।



### পরিশিষ্ট। (क)

ঐতিহাসিক বৃক্তান্ত। (২য় ভাগ ১ম **খণ্ড ৪র্ব অ**ধ্যায়)

#### ত্রৈপুর রাজবংশ তালিকা।

( > ) রাজমালা, ( ২ ) বিশ্বকোষ ও মহারাজ ৮ বীরচন্ত মাণিক্য বাহাছুরের অর্থসাহায্যে বিভরিত শ্রীমন্তাগবতের ভূমিকা প্রকাশিত তিনটি বংশতালিকা অবলম্বনে বিশেষ আলোচনা পূর্বাক লিখিত। (তিনটি বংশ-পত্তের
লিখিত নামাবলীতে অনৈক্য প্রদর্শন জন্ম নামের পূর্বে যথাক্রমে ( > ) ( ২ )
( ৩ ) সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এই অন্ধপাত না থাকিলে তিনটি তালিকার
মিল আছে বুঝিতে হইবে।)





| 1                         |                                          |                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>ত্রিলোচন              | <br>১, ২ <b>ত</b> র <b>লন্মী</b>         | ), ২ <b>খাহা</b> ম                                |
| <b>प</b> िक् <b>ष</b>     | ৩ (ক্লপরায়)                             | ও (হরিরা <del>জ</del> )                           |
| তমু দক্ষিণ<br>তমু দক্ষিণ  | ১, ২ মাইলক্ষী<br>৩ (লক্ষীবান)            | ১, ২ কভর্কা<br>৩ (কালীরা <del>জ</del> )           |
| ञ्च प्रक्रिश              | ্ (নাম্ব্রি)<br> <br>নাগেশ্বর            | ১,২ কালভরকা                                       |
| <del>ধর্ম</del> তর        | ্য<br>থোগেশ্বর                           | ৩ (মাধৰ)                                          |
| ধৰ্মপাল                   | ১, ২ ঈশ্বর ফা                            | চক্ৰফা                                            |
| <b>সুধর্ম</b>             | ৩ (নীল্ধ্বজ্)                            | গজেখর                                             |
| তর্ব <del>ল</del>         | ১, ২ <del>বঙ্গ</del> ধাই                 | वीत्रत्र <del>ाक</del><br> <br>निकासन             |
| দেবাঞ্চ                   | <b>৩ (বস্থরাজ</b> )                      | নাগেখর<br> <br>শিধিরা <i>জ</i>                    |
| নরাঙ্গিত<br>।             | ধনর জিফা                                 | । ।<br> <br>দেবরাজ                                |
| ধৰ্মাক্ত<br>।             | > <b>, ২ মুচুংফা</b><br><b>৩(হ</b> রিহর) | ংবিয়াল<br> <br>> ধুরাসা                          |
| রু <b>ন্ধা</b> সদ         | <br>১, ২ মাইচুকা                         | ২ বরা <del>জখ</del> র<br>৩ ধৃসরা <del>জ</del>     |
| সোমাদদ                    | <b>৩ (চন্দ্রশেখ</b> র)<br>               | ্র<br>১ তীররা <del>জ</del>                        |
| নোযুংরায়                 | > তওঁরাজ<br>২ তক্নরাজ                    | ২ ত্রিরা <b>জ্</b><br>৩ বারকী <b>ভি</b>           |
| ভর্মুন্স                  | ৩ চন্দ্র সিংহ                            | }<br>সাগরক)                                       |
| ১, ২ তররাজ<br>৩ (রাজধর্ম) | > তরফাণাইফা                              | ।<br>শ্বয়চ <b>ঞ</b>                              |
| া<br>হাম্রা <del>জ</del>  | ২ ত্রিপদী<br>৩ সুমস্ত                    | হৰ্য্যরায়                                        |
| ীর্রা <del>জ</del>        | ।<br>৩ ধর্মস্ত<br>(এই নাম বিশ্বকোব       | ) হাত্ংকণা <u>ই</u>                               |
| শ্রীর্। <b>জ</b>          | (धर नाम । परारम्।<br>ও রাজমালায় নাই)    | ২ উত্ত <b>দ</b> ফ <b>ী</b><br>৩ <b>ইন্দ্ৰকীভি</b> |
| <b>ब</b> िमान             | রূপ <sup>বৃ</sup> ত্ত                    |                                                   |
| <b>লন্মী</b> তরু          | ভরহাম<br>                                | ১,২ চরাচর ১,২ হাচুংকা                             |

| *                          | পরিশিষ্ট )               |                                   |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                            | - ·1                     |                                   |
| বিশার                      | > ভূজারুকা               |                                   |
| 1,                         |                          | ),२ बूठकका ),२ <b>नांशू</b> तात्र |
| কুৰার                      | ২ <b>বৃত্তপ</b> রাজ      | ৹ উদ্ধব ৩ সাধরায়                 |
| ~ ] "                      | <b>০ হি</b> ষ্তিছ        | ं जापमात्र                        |
| সুকুষার                    |                          | প্রতাপরায়                        |
| 43713                      | > লালেকা                 | 49141818                          |
| \ <del></del>              | २ जनकण                   | form of the                       |
| > তছরাও                    | ০ বা <b>জ</b> বস্ত       | वि <b>ष्ट्र</b> श्रमान            |
| ২ তব্দরাও                  | 1                        |                                   |
| <b>० वी व</b> हन           | > দেবরায়                | বাণে <b>শর</b>                    |
|                            | ২ <b>দে</b> বরা <b>জ</b> |                                   |
| 1                          | ০ পাৰ্স্ব                | বীরবাহ                            |
| वनवित्राच ১,० (छचरका       | 1                        |                                   |
| ० नरशक                     | ১,২ শিবরায়              | সমাট                              |
| <u> </u>                   | ০ সেবরায়                |                                   |
| ন <u>রেন্</u> ত            |                          | ১,২ চম্পা                         |
| 5 9 a                      | \ \( \tag{\tag{256}}     | ৩ চম্পকেশ্বর                      |
| <b>ইল্</b> কীৰ্ত্তি        | > ভুকুরফা                | 1                                 |
|                            | २ मोनकूकका               | মেবরাজ                            |
| বি <b>শা</b> নরাজ          | ৩ হরিরার                 |                                   |
| I                          | ( व मिवतात्र )           | CENTETE!                          |
| <b>যশো</b> রা <del>জ</del> |                          | > ছেংফাছাগ                        |
|                            | > খাক্লংফা               | ২ সংখ্যাচাগ                       |
| > <b>,२ नर्वाक</b>         | ২ কুরক্ষা                | ৩ ধর্মধর                          |
| ৩ বঙ্গ                     | ৩ কিরীট                  |                                   |
| 19                         |                          | > ছেংতুম্ফা                       |
| 7120121                    | ৩ রামচন্দ্র              | ২ সিংহতুলফা                       |
| রাজগঙ্গা                   |                          |                                   |
|                            | (এই নাম বিশ্বকোৰ         | 111011                            |
| ১,২ গুক্ররায়              | ও রাজ্যালায়             | > चार्चका                         |
| ৩ চিত্ৰসেন                 | नाइ)                     | २ कुश्रदीमका                      |
| _ا_                        |                          |                                   |
| প্রভাত                     |                          | ० ब्रा <b>ब</b> र्खा              |
|                            | > ছেংকণাই ললিভয়ায়      | 6                                 |
| > মিরিছিম                  | २ जिश्हकनी               | > খিছুংকা                         |
| ২ মকুসোম                   | • नितरह मूक्सक           | ৩ মোহন                            |
| ৩ শরীচি                    |                          | ( বিশকোৰে এই                      |
| 1                          | ক্মলরার                  | नाम नाई)                          |
| หห่า                       | 1                        |                                   |
| 1                          | <b>রুক্সা</b> স          | > (বিতীয়)                        |
| › ন <b>ওরাজ</b>            | 4.4414                   | ভুকুরকা                           |
| २ नवजात्र<br>२ नवजात्र     | বশোকা                    | २ , मानकूकका                      |
| ২ ব্যৱসার<br>৩ কীর্ত্তি    |                          | ० , हिन्नोन                       |
| A 4 114                    | <b>৩ বলোরাজ</b>          | - » <\n\n                         |
|                            |                          |                                   |

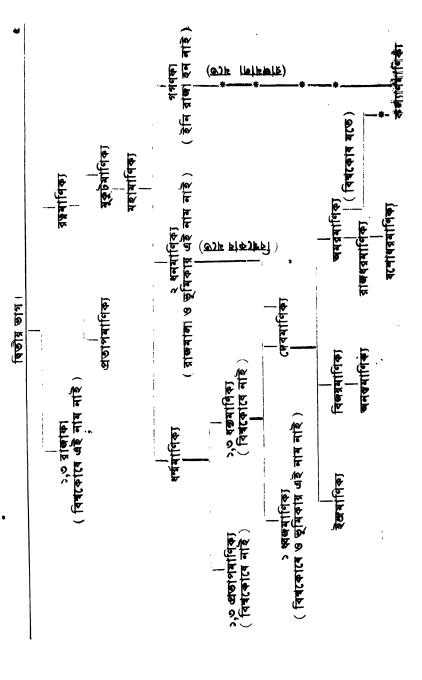

রক্সমাণিক্য মহেন্দ্রমাণিক্য ধর্মমাণিক্য মুকুন্দমাণিক্য উপায়ি পাঞ্জিয় পূত্রে প্রত্যেক রাজাই ঐ'উপাধি ধারণ করেন, উপাধি বিহীন ব্যক্তিগ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। প্রপ্রকার পরবর্তী করেক জন রাজার क्रेनानिक्यम्। विका जिंदम्द्र ने अधि শ্ৰীশ্ৰীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য নরেন্দ্রকিশোর রজেন্দ্রকিশোর টক্ডাগ্বত ও বিভূপুরাণ মতে ত্রিপুরের পূর্বপামী ৩০ পুরুব পূর্বে ক্রতার নাম পাওয়া যায়। রাজ্যালা মতে ক্রতার পুত্রই ত্রিপুর। মাণিক্য তুর্গামাণিক্য রামগঙ্গা মাণিক্য য্বরাজ উপেন্স চক্রধ্বজ (शां विक्या विका গঙ্গাধর ঠাকুর রাধাকিশ্যের মাণিক্য ক্ষাকিশোর মাণিক্য যুবরাজ হরিমণি दाक्षद्रमानिका > वनदाममानिका वौत्रध्यानिका यामर (मरवस्य व्राथमध्य ছত্ৰমাণিক্য কৃষ্ণচন্দ্র বড় ঠাকুর কালীচন্দ্ৰ ৰাণিক্য ভৎসবরায় विक्र नादाश्र জগৎরাম মাণিক্য পরিশিষ্ট ৷ नर्गनहत्त ७ नरब्रिक्षमानिका গৌরচন্দ্র যুবরাজ চম্পকরায় গঙ্গাপ্ৰসাদ या धरा ठल ड्रायक्ट **ল**গরাথঠাকুর **अयमन ठाक्**ड **जर्र्या** | क्र স্ব্যপ্রভাপনারায়ণ ঠাকুর হারাধন ঠাকুর ঈশানচল ঠাকুর ৰহেশচন্দ্ৰ ঠাকুৰ রামচন্দ্র ঠাকুর বিজয়শ্বিক্য শস্ত্রত্ত ঠাকুর

ৰাৰ প্ৰাপ্ত হওয়া বার নাই, ডক্তছলে (\*) ভারকা চিক্ দেওয়া গিয়াছে।

### পরিশিষ্ট। (খ)

-:0:-

( ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় খণ্ড ৫ম অধ্যায় )

তরফের সৈয়দ বংশপত্রিকা।

সৈয়দ শাহ নসিরউদ্দীন সিপা-ই-সালার।
|
সৈয়দ শাহ সিরাজ উদ্দীন



वानी वहेरा नित्र हेमीन भर्गा उरमाननी वहेन्न :--



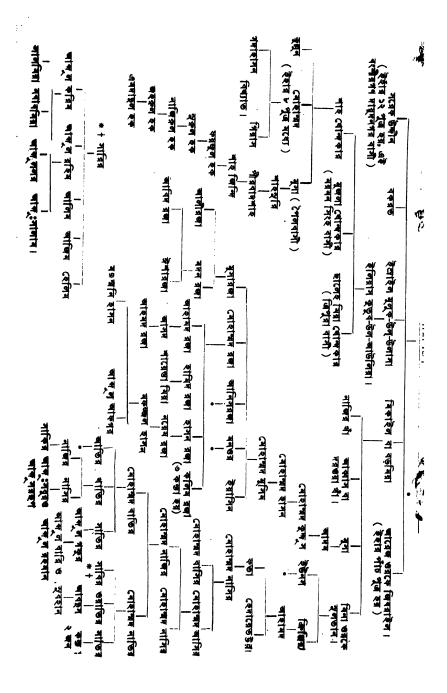

## পরিশিষ্ট। (গ)

\_\_\_• : •\_\_\_

ঐতিহাসিক বৃদ্ধান্ত ২য় ভাগ ২র খণ্ড ৫ৰ অধ্যার।)

-----

মুড়ারবন্দের দরগার নক্সা।

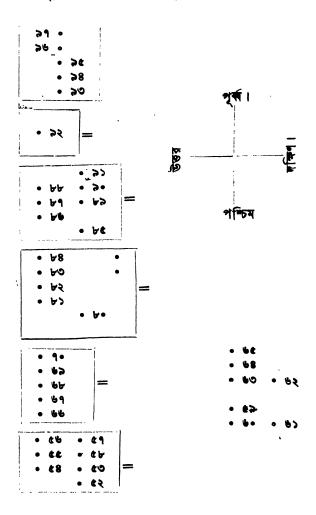

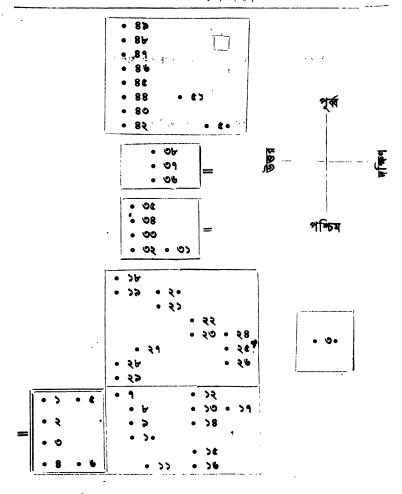

মুড়ারবন্দের দরগায় শতাধিক কবর আছে, অধিকাংশই পূথক ইপ্টকময় প্রাচীর বেষ্টিভ ও উপরে ইপ্টকন্তুপ বিশিষ্ট। সৈয়দ নসিরউদ্দিন সাহেবের দেহ অক্তবিত হইলে তদীয় বস্তাদি প্রীহট্টে ও এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। দরগাটি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, পূর্ব্ব প্রান্তে খোয়াই নদী প্রবাহিত। (০) শৃষ্ট চিহ্ন ঘারা কবরের অবস্থান পরিচিহ্নিত করা হইয়াছে। ছইটি রেখা পাতন পূর্ব্বক প্রবেশ পথ পরিচিহ্নিত করা হইয়াছে। এই নকসা ১২০০ বঙ্গান্দের অন্ধিত নক্সা দৃষ্টে এই স্থানে যোজত করা হইল। নিয়ে কবর সমূহের সংখ্যামুসারে নির্দেশ করা গেল, যথা, :—

| ২  শাহ সিরা <b>জ</b> উদ্বীন  | ¢          |
|------------------------------|------------|
| ৩ " নসিরউদ্দীন               | ¢          |
| ৪ ঐস্ত্রী                    | ¢          |
| ৮ শাহ মহেবউলা সাহেবের স্ত্রী | •          |
| ৯ শাহ মহেবউল্লা              | 6          |
| ১০ ঐ ভ্ৰাতা                  | •          |
| >> শাহ মোহাম্মদ উক্লা        | Ą          |
| ১৮ বড়মিয়া                  | 6          |
| ১৯ দৌলভ আবিদ                 | •          |
| २२ मार माউनमाट्यत्त्र खौ     | 6          |
| ২৩ শাহ দাউদ                  | હ          |
| ২৮ " খোদাবন্দ সাহেবের স্ত্রী | <b>b</b> : |
| ২৯ শাহ খোন্দাবন্দ            | ٠          |
| ৩১ " হাসন্মালি               | 4          |
| ७० देनग्रमिन                 | ь          |
| ৩৪ শাহ সয়েফ                 | >          |
| ৩৫ ঐস্ত্রী                   | 7          |
| ৩৭ শাহ ইস্রাইল               | >          |
| ৪৬ কুতুব-উল-আউলিয়া          | ک          |
| সাহেবের কবর।                 |            |

৪৭ ঐস্তী

৪৯ ঐ বৈবাহিক

৫ পাহ স্থুরি ৬ ঐ স্ত্রী २ योनवी हेममाहेन ৬০ আকুল ইমাম ১ সওদাগর আজিমাবাদ ২ একটি মদক্ষিণগৃহ ৬৩ ইয়ার মোহাম্মদ ৪ হাজিদৌলত ৮৫ মোহামদ ইউস্থক ৮ শাহ ধোন্দকার ঐ স্ত্রী **মিয়াখোন্দকার** ঐ স্ত্ৰী **শাজারিয়া খোন্দকার** ঐ স্ত্রী শাহ মুসা ঐ স্ত্রী ২ শাহ মোহাম্মদ " স্বাকাস বেরারি " গিয়াস " হারণ

" ऋलयन

### পরিশিষ্ট। (খ)

---000----

( ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ২য় খণ্ড ৬।৭ ম অধ্যায়। )

हेटोत ताकवः भावली--- > म।

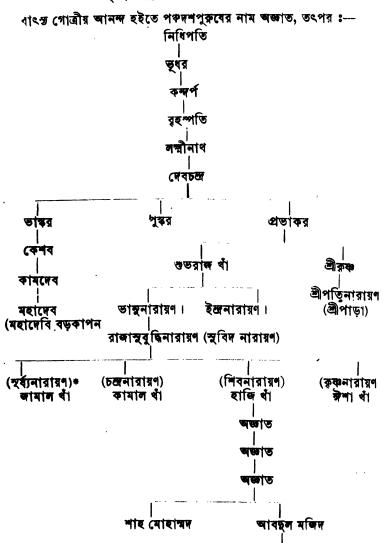

|                                           |                                                     | W.                                                    | -                                  |                    |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| ্নাব্রুল মন্ত্র<br>আব্রুল মন্ত্র          | ष्मोक् न मुख्डकड                                    | আৰু ল কাশিম                                           | আৰু ল নহুর                         | আকি ল হুস্ন<br>^   | —<br>আকুল <u>রহমান</u><br>— |
|                                           | ष्याक् न हिक्स                                      | মোহামদ নসরফ                                           | ्याश्यम बात्राम<br>(नाश्यम बात्राम | ्रशानाम्<br> <br>  | (मार्थायम<br>सम्बन्धिय      |
| बाक वाम्रकःकृत क्षांकृत कवा               | न्द्रन्ता<br>(मोद्रोम्पण्डांकद्र<br>सम्बद्धः समित्र | ুমাহাম্মদ আসরফ<br>                                    | ্ষাত্তাকুর)<br> -<br>মোহাজুদ সাদির | त्याहाचाम क्या<br> | বাবেশ<br>                   |
| আৰু বিষ্ঠান আৰু বান্তয়ন<br> <br>         | । গাৰুত বানু । বংস<br>ভেডয়ই নিঃস্থা<br>কির †       | তুশান ব্যৱস্থান<br>ভেত্যুই নিঃসন্থান) মোহামদ আবিদ<br> |                                    | बाम गर्बानी        | এক্রামজালী                  |
| ৰোহত্ত্ৰদ্ৰাদ্ৰভাল<br>(ওরফে গান্দ্রনিয়া) |                                                     | মোহামদ মস্বক<br>ও মন্তাফা।                            | <br>মোহাম্মদ ওয়াতির<br>(আদলমিয়া) |                    | ্রওয়া <b>জ্জালী</b> ।      |
| নোহামদ ইয়াক্ব                            |                                                     |                                                       |                                    |                    |                             |
| শাৰীর উল্লেসা<br>(সিকান্দরমিয়ার স্ত্রী   |                                                     |                                                       | ١                                  |                    |                             |

শ্রীবৃত কেলাসচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে।
 ইনি এ বংশে অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন, ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

#### इंगित ताजवःभावनी--- २ ग्र ।

---0---

#### ( >म द्राष्ट्रवःभावनी श्रवमाःभ (एव । )

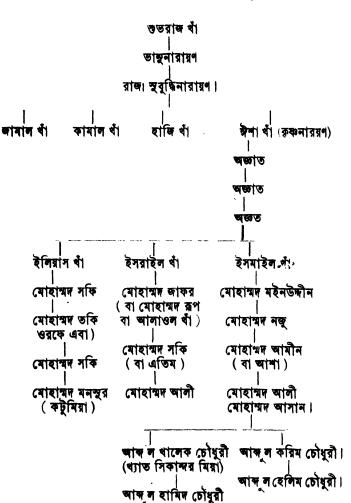

# পরিশিষ্ট। (ঙ)

( ঐতিহাসিক রন্তাস্ত ২য় ভাঃ ২য় খঃ ১০৷১১ শ অধ্যায় প্রতাপগড়ের রাজবংশ। মৃজা মালিক মোহাম্মদ তোরাণী। বড় মালিক্ ছোট মালিক गानिक कामान উদ্দীন মালিক প্রতাব (রাজা) মারামত থা (রাজা) বড় বাঁ আদম বাঁ মজলিস করম নওয়াবাঁ জমসের খা সোবান্দাজ বাঁ সরফরাজ বাঁ তেগরাজ বাঁ আফতাবউদ্দীন (রাজা) সাকিরউদ্দীন ওজমনউদ্দীন উক্লমীন তাহিরউদ্দীন আসকউদ্দী আজফর মোহাশ্বদ স্থলতান মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন ্(ব্রাঙ্গাঠাকুর) মোহাম্মদ (জফরগড়) জানযোহাম্মদ বদরুদ্ধীন মোহাত্মদ গোলামআলী চৌধুরী (शानांय निव । গোলাম রজা चार्विषं त्रका আদম রজা चानी त्रका আহমদ রজা শ্রীষুত সাদত রজা প্রভৃতি। শ্রীষুত ইয়াকুব রজা। (ছয় পুত্ৰ জীবিত আছেন ৷)

# পরিশিষ্ট (চ)।

(ঐতিহাসিক রুভান্ত ২য় ভাগ এয় খণ্ড ২।এয় অধ্যায়।)

স্ত ২য় ভাগ এয় খণ্ড বাণিয়াচকের রাজবংশ।

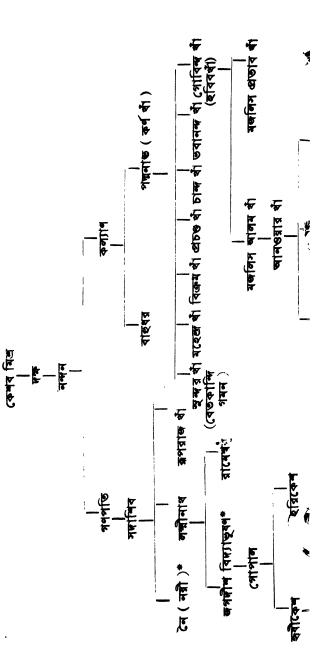

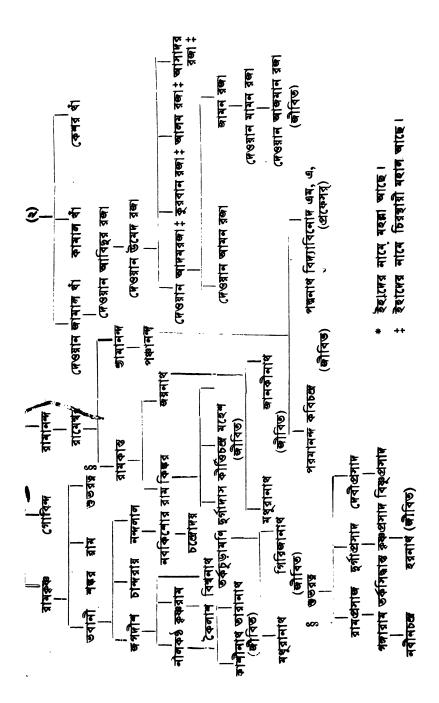

## পরিশিষ্ট। (ছ)

( ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড ২।৩ অধ্যায় । )

জগন্নাথপুরের রাজবংশ। রমানাথ (লাউড়) কেশব (জগন্নাথপুরে গমন) একপুত্র (कामीवात्री) (লাউড়ে অবস্থিতি) শনি বা শনাই প্ৰজাপতি कुर्वात थै। রাজসিংহ (পণ্ডিত খাঁ) বিজয় সিংহ জয় সিংহ পরমানন্দ সিংহ (গোবিন্দ সিংহ) বিনোদ রায় রাজবল্লভ গন্ধবরায় (প্রতাপ সিংহ) দেবচন্দ্ৰ রামচন্দ্র রায় **ঐমন্ত**রায় রঘুনাথ \* স্থবিদ রায় (১০ নং তাং) মধুরেশ রায় মধুস্দন রায় রঘুনাথ রায় হরিহর বিনোদ রায় জগৎবল্লভ অনুপ রায় সানন্দ রায় পুরুবোত্তম জগৎ রায় কামদেব হাররায় † গোলোকনাথ সদানন্দ সমুদরায়\* যশমন্তরায় (৮০ নং) (১৪ নং তাং) খুলনরায় † জীবনরায়† चक्रभवाष (गाभीनाथ (>**৫ নং তাং**) স্থ্পররায় (৮ নং) **মদনমোহন** চৌধুরী চৌধুরী। রামনারায়ণ রাজীবরায় দীননাথ চৌধুরী (शाक्नहांक वननहांक कक्रनहस्त्र अप्रताशान গোবিন্দচন্ত্র তারানাথ চৌধুরী (জীবিত) অক্যকুমার চৌধুরী (জীবিত)

इहाता वित्रचात्री महान वत्नावख कात्रक। (महात्मत नर नात्मत शत्त त्मध्ता हहेताद्दा)
 † इहाता हानावानि महान वत्नावख कात्रक ( महात्मत नर नात्मत शत्त त्मध्ता हहेताद्दा)

# পরিশিফ (জ)

## (ঐতিহাদিক বৃত্তান্ত ২র ভাগ ৫ম খণ্ড ১।২ অধ্যায়।)

## থীহটের রেশিডেও

8

## कालकेत मानिट्डिंग

#### এবং

## **जिथ्**की कमिननात्रगरात नामावनी।

| <b>ক্ৰ</b> িক  | 319                                          | আগ্ৰন কাল         | গ্ৰন কাল           |  |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| <b>मश्या</b> । | নাম                                          | (ভাং, ৰাস, শ্বঃ)  | (ভাং, নাস, 🐮)      |  |
| >              | মি থেকারে (শ্রীহট্টের প্রথম রেসিডেণ্ট        |                   |                    |  |
| ŧ              | মিঃ সমনার (Mr. Sumner)                       |                   |                    |  |
| ၁              | মিঃ হলাণ্ড (Mr. Holland)                     |                   | •••••              |  |
| -              | রবার্ট লিও ্নে (Robert Lindsay)              | הרפרורוכ          | 0-1612145          |  |
| t              | মিঃ হিন্দমেন (Mr. Hyndman)                   |                   |                    |  |
|                | মতাস্তরে                                     |                   |                    |  |
| Ŀ              | মিঃ হডদন বা মিঃ হামিণ্টন(সহকারী)             | <b>&amp;</b>      | à                  |  |
| 9              | জন উইলিস (John Willis)                       | ७०।७।२१४३         | @PC CC •©          |  |
| •              | <b>জে</b> আর নটী                             | 1                 |                    |  |
|                | (মতাস্বরে জে আর বানটী)                       | ०८१८।८            | 8 <b>&lt;</b> P< < |  |
| ь              | এইচ नक (H. Lodge)                            | 868616166         | >929               |  |
| <b>&gt;</b>    | তে আমৃটা (J. Ahmuty)                         | 4461110           | •18174•0           |  |
| >•             | <b>ত্তে</b> ডব <b>লিউলেইরি</b> (J. W. Łairy) | •181>A•A          | •19174-0           |  |
| >>             | िंश अन् मिनः (C. S. Maling)                  |                   | ٠.                 |  |
|                | ( মতান্তরে মিঃ মরিক্)                        | • 9 5 <b>৮•</b> ৩ | -12124-9           |  |

| ক্ৰিক         | नाम ।                                | আগৰন কাল                    | গৰন কাল                |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <u> यश्वा</u> |                                      | (ভাং, মাস, খঃ)              | 1                      |
| >ર            | এফ ्यात्रशान (F. Morgan              | •।२।>৮•१                    | •1017P•P               |
| >૭            | ৰে ক্লেঞ্ (J. French)                | •181>6•9                    | >>1>+1>+1>             |
| >8            | है (यसू (प्रन (E. Mexwell)           | >51>01>69                   | 417717402              |
| >¢            | (भूनः) (क रङ्गक्                     | 412212609                   | ७०।२२।२৮२२             |
| >6            | <b>ভে</b> ডবলিউ মেকন্বল              |                             |                        |
|               | (J. W. Macnable)                     | )। <b>)२।</b> >५२           | <b>७७।०।</b> ७৮५७      |
| >9            | (পूनर्सात) (ङ (ङक्                   | >११०।>৮>०                   | <b>७।</b> २।२५४৮       |
| 3F            | ট্যাস বাৰ্থায                        |                             |                        |
|               | (Thomas Burnhum)                     | 4171777                     | 78 75 7676             |
| >>            | <b>ৰে পি ও</b> য়াৰ্ড (J. P. Ward)   | 7817517676                  | >9 6 :60               |
| २•            | জি কলিকা (G. Collins) মতান্তরে       |                             |                        |
|               | कि कनार्थम्                          | ) वाषा । उपर व              | ७।१।১৮२८               |
| २>            | দি টকার (C. Tuker)                   | <b>८।१।</b> ऽ४२8            | ) १। २२। २४८ <b>८</b>  |
| २२            | ভবলিউ জে টরকুয়াও (W. J.             |                             |                        |
|               | Turquan 1)                           | >१।>२।>৮२६                  | <b>।</b> जिंदे हें ५ ७ |
| २७            | (পুনঃ) সি টকার                       | <b>मा</b> शाप्रमश्          | २८।२।১৮२२              |
| 48            | নি বেরি (C. Bury)                    | २८।२।२५२३                   | 261413455              |
| ₹€            | (পুনঃ) ডবলিউ জে টরকুয়াও্            | >6191>6                     | ३।८१३५७३               |
| રહ            | এক্ গোল্ডস্বেরি (F. Goldsbery)       | <b>३।</b> ८।४८०५            | >६iम।>म०>              |
| २१            | (बाउँ रेन कर्न                       |                             | •                      |
|               | মতান্তরে <b>টেইন ক</b> র্স           | .>६।४।>४०>                  | २७।७।२৮७७              |
| २४            | এ সি বিভ ্উয়েক (A. C. Bidwell)      | २७।७।२৮७७                   | \$812213POG            |
| 4>            | चात्र अवेष्ठ मिन्देन (R. H. Milton). | २ <b>८।</b> २२।२५० <b>६</b> | >4 >> >                |
| 9•            | এ বি প্লাওডেন (A. C. Plowden)        | >61>>1>FOP                  | 2612-1162              |
| .9,           | (পूनः) এ ति विष् (धरत्रन             | २१ ३•।२७०३                  | 0-19/28-8-             |
| ०२            | (পুনঃ) এ সি প্লাওডেন                 | Q-1917A8-                   | 1101:485               |

| ক্ৰিক        | নাম                                   | আগৰন কাল          | গুৰুৰ কাল                  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| সংখ্যা       | 919                                   | (ভাং, নাস, গ্ৰঃ)  | (ভাং, নাস, বঃ)             |
| ಌ            | (পুনশ্চ) এ সি বিড্উয়েল               | १।०।১৮८२          | 81512480                   |
| <b>98</b>    | (পুনশ্চ) এ সি প্লাওডেন                | 81२1>৮8७          | ২৽।৩।১৮৪৩                  |
| <b>0</b> €   | সি এফ্ সিলী (C. F. Sealy)             | २०।७।১৮8७         | २६।८।७৮८०                  |
| ૭৬           | এ এস এনাও (A. S. Annand) ·            | २६ ८।७৮८७         | 7181284                    |
| ৩৭           | <b>গি ডবলিউ মেকিলফ</b> ্              | 71817484          | 212012484                  |
| ೦೬           | (পুনঃ) এ এস এনাগু                     | ११००१४८           | भाग्याम्बरू                |
| ્ર           | ডব্লিউ বি বাৰুল (W. B. Buckle)        | २।२२।२४८          | ्यगात्रह• <u>े</u>         |
| 8•           | এস্এ জি সেভার                         |                   |                            |
|              | শ্ৰীহট্ট দৰ্পন গ্ৰন্থমতে মিঃ মাজ      | <b>७।</b> २।२৮৫०  | <b>१३।</b> २४६६            |
| 82           | টি সি লারকিন (T. C. Larkin)           | 91517466          | २२।>२।>৮৫৫                 |
| ` 8२         | এক্ এ শ্লেডার (F. A. Glover)          |                   |                            |
|              | শ্রীহট্ট দর্পণে—গল্বর                 | २२।ऽ२।ऽं५७७       | , 81212468                 |
| 80           | এ সি বার্ণার্ড ( A. C. Barnered)      | 81212466          | २५।२।२५८७                  |
| 88           | ( পুনঃ ) এফ ্এ গ্লেজার                | <i>५</i> ५।)।>৮৫७ | <b>७७।</b> ऽशंऽम <b>८७</b> |
| 8800         | 🛶 পूनः ) টি সি नात्रकिन               | >@ >< >           | >>101>64                   |
| 86           | <b>ত্মার ও হেউড</b> ্ (R: O. Heywood) | <b>७०।</b> ७७७    | ७।२।ऽ৮৫৮                   |
| 89           | <b>এইচ নেলগ্ন (</b> H. Ñelson )       | <b>लारा</b> ७४६४  | ₹₽1812₽ <b>€</b> \$        |
| 84           | ডব লিউ <b>জে লঙ্গ</b> মোর             |                   |                            |
|              | W. J. Longmore)                       | <b>5</b> P1812P69 | >•1>>1>৮€>                 |
| <b>68</b>    | পি এ হাম্ফ্রে (P. A. Humphurey)       | 2012,112465       | २०।२२।२४६३                 |
| ¢•           | টি ওয়ালটন (T. Walton)                | २०।२२।२৮৫३        | )।०।১৮७•                   |
| ٤٤.          | জি জি বেলফোর (G. G. Balfour)          | ) 0 >F@•          | ) २१७।२৮७२                 |
| <b>¢</b> ၃ 1 | ( পুনঃ ) টি ওয়ালটন                   | >२।७।>৮७>         | \$81 <b>612</b> P.62       |
| ્દ           | এস এফ ডেভিস (S. F. Davis)             | <b>२</b> ८।७।२৮७२ | २।>२।>৮७>                  |
| <b>48</b>    | প্ৰিভন্তর স্থিপ Theodore Smith)       |                   |                            |
|              | (In charge)                           | राऽराऽ४७७         | <b>&gt;२।०।১৮७२</b>        |

| क्षिक           | - नाम                                  | আগ্ৰন কাল               | গ্ৰন কাল          |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| म्ह्या  <br>देद | ·                                      | (छार, बान, क्षः)        | (ভাং, মাস, ধ্বঃ   |
|                 | এন এইচ সি টেলার                        | •                       |                   |
|                 | (S. H. C. Taylar)                      | <b>ऽ</b> २।०।১৮७२       | २०।२।১৮७६         |
| t b             | এইচ বেবরীজ ((H. Bhaveridge)            |                         |                   |
|                 | (In charge)                            | २०।२।১৮७8               | 61012868          |
| 49              | <b>ৰে</b> শস্ সাদারলে <b>ও</b> ্ডুমণ্ড |                         |                   |
|                 | (James Sutherland Drummond)            | \$ 1017F#8              | २०।८।७৮७          |
| e.              | ( भूनः ) এইচ বেবরীজ (Jn charge)        | २०।८।১৮७८               | >०।६।>৮७          |
| 63              | (পুনঃ) কেম্স সাধার লেও ড্রমও           | >-16122-8               | २९।०।১৮७          |
| ••              | ভব্লিউ কেম্বল (W. kemble)              |                         |                   |
|                 | (In charge)                            | २७।०।১৮७৫               | ००।६।२৮७          |
| 4>              | (পুনশ্চ) টি ওয়ালটন                    | ००।६।२৮७६               | वाशात्रमधम        |
| <b>6</b> 2      | (পুনঃ) কেম্বল সাহেব                    | <b>७।</b> २।२ <b>७७</b> | >91>0156          |
| <b>60</b>       | এফ ডললিউ ভি পিটার্সন                   |                         |                   |
| •               | (F. W. V. Peterson)                    | <b>२१।२०।२४७</b> ४      | >91>2156          |
| 48              | (পুনশ্চ) কেম্বল সাহেব                  | <b>२१।</b> २२।२৮७৮      | भ्रभ्य १०         |
| bŧ              | ( পুনশ্চ ) ডুমণ্ড সাহেব                | ٠٩٩<١<١٠                | . २१।२०।२৮१       |
| 46              | এইচ সি সাদার লেও্                      |                         |                   |
|                 | (H. C. Sutherland)                     | २१।>०।>৮१०              | •1>01>6           |
|                 | ডিপুটা কৰিশনার গণ:—                    |                         | •                 |
| 69              | এ এग क्र (A. L. Clay)                  | ०।७०।७৮१८               | ¢181>৮ <b>৭</b> ৭ |
| <b>6</b> L      | এ ষেনসন (A. Manson)                    | 6181269                 | . २२।८।১৮१        |
| *               | द्यत्री गर्ध्यम बन्जन                  |                         | -                 |
|                 | (Henry Luthmon Johson)                 | २२।८।>৮१५               | SIGISARE          |
| 9•              | দি টিভেন্সন (G. Stevenson)             | . > -   e   > + + e     | >२।७।>४७          |
| 9>              | (ज (करमणी (J. Kenedy)                  | 201612475               | 2210126           |
| 19              | अक अन (द्वांनक (F. L. Herald)          |                         |                   |
|                 | (officiating)                          | כלוסונר (               | रवाऽराऽक          |

| ক্ৰৰিক<br>সংখ্যা | নাষ                                         | আগমন কাল<br>(তাং, মাস, ধ্বঃ) | গৰন <b>কাল</b><br>(তাং, বাস, <b>খুঃ</b> ) |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 90               | ভব্লিউ এইচ লী (W. H. Lee)                   | •                            | •                                         |
|                  | (officiating)                               | रहाऽराऽ४३ऽ                   | >१।०।১৮३२                                 |
| 98               | পি.এইচ গুব্রায়েন (P. H. O'Brien)           | ७५।०।७५३२                    | >>।१।२৮>२                                 |
| 96               | (পুনঃ) লী সাহেব                             |                              |                                           |
|                  | (Acting officer)                            | २०।१।२४३२                    | रवार•। <b>ऽ</b> ४व्र                      |
| 96               | বি বি নিউবোল্ড (B. B. Newbold)              |                              |                                           |
| -                | (officiating)                               | र <b>्गा०।</b> १४३७          | `>PIPI>P>8                                |
| 99,              | এফ সি হেনিকার (F. C. Heniker) (officiating) | 918176                       |                                           |
| -                | ` -                                         | _                            | <b>७।</b> २२।ऽ५ <b>३</b> ६                |
| 96               | ( পুনঃ) ওব্রায়েন সাহেব                     | 817517485                    | 91917426                                  |
| <b>چ</b> ٩       | এল জে কার্ল (L. J. Kershed                  | 1.10151.5%                   |                                           |
|                  | (officiating)                               | <b>माना</b> प्रमञ्ज          | ) >> >P&                                  |
| P.º              | (পুনশ্চ) ওব্রায়েন সাহেব                    | ्र। <b>२।</b> २।२४७७         | २०।२।२४३४                                 |
| 42               | (পুনঃ, কার্শ সাহেব                          | <b>४८४८।८।</b> ८६            | २७।२।ऽ४३४                                 |
| <b>b ર</b>       | টি ইমার্সন (officiating)                    | २१।२।ऽ४२४                    | २१।२२।२४३४                                |
| મ્હ              | এ পোটি শ্বস (A Portious)                    | <b>२५।२२।२५३</b> ५           | ٠٠وداوا٩                                  |
| P8               | ডি এইচ লিজ (D. H. Lees)                     | ००६८।८।४                     | >>171750-5                                |
| F¢               | चाकृ व मिक (officiating)                    | १२।४।७०२                     | २०।२०।२३०२                                |
| ৮৬               | ( পूनः ) निक गाट्य                          | とっていっていて、                    | o•ecipico                                 |
| ৮٩               | জে সি আরবুথ নট                              |                              |                                           |
|                  | (J. C. Arbuthnott)                          | 71417900                     | 8•6( • •                                  |
| <b>৮৮</b>        | এইচ এল সেলকেন্ড (H. L. Salkeld)             |                              |                                           |
| 49               | ( পুনঃ ) আরবুথ নট সাহেব                     | •                            |                                           |
| >0               | এস জি হাট সাহেব                             | !                            |                                           |
| 22               | भिः कार्य गार्य                             | i                            |                                           |
| _ >રૼ            | মিঃ <b>হেজলে</b> ট সাহেব                    |                              |                                           |

( বর্তমান 🎾

बखवा--१७ त्रःथाक नाट्य किছूमिन श्रात्री रहेत्राहित्मन ।

## পরিশিষ্ট (ঝ)

## ( ঐতিহাসিক রুত্তান্ত ২য় ভাগ ৫ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।)

#### আসামের

### **ठिक-कमिनातरात्र नामावली**।

| ক্রমান্থবায়ী নাম।                                | শাসনকাল।                       |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| कर्णन चात्र এইচ किष्टिश्न (Cal. R. H.             |                                |            |
| Keatinge)                                         | >৮ <b>98—&gt;</b> ৮ <b>9</b> ৮ | थुष्टीम ।  |
| সার ধুয়ার্ট বেলি (Sir steuart Bayley)            | >494 ->44                      | <b>্র</b>  |
| मि: नि व ইनियं (পরে সার চার্ল স্ ) (C. A.Elliote) | )44))440                       | ঐ          |
| ৰিঃ ডবলিউ ই ওয়াড (W. E. Ward)                    | .>446>449                      | <b>(</b>   |
| মিঃ ডি ফিট্জ্ পেট্রিক (পরে সার ডেনিস্)            |                                |            |
| (D. Fitzpatrick)                                  | >64466446                      | <b>(5)</b> |
| মিঃ জে, ওয়েষ্ট লেও (পরে সার জেমস্)(J. Westland)  | )PP9—)PP9                      | À          |
| মিঃ জে ডব ্লিউ কুইণ্টন্ (J. W. Quinton)           | <b>ン</b> PPタ―->Pタ>             | <b>a</b>   |
| বিগ্রেডিয়ার কেনারেল কলেট (Birgrediar genera      | 1                              |            |
| Collect.)                                         | , לפאנרפאנ                     | <b>a</b>   |
| (পুনঃ) ডবলিউ ই ওয়াড, (পরে সার উইলিয়াম)          | 7697                           | ঞ          |
| অনারেবল্ জে এস কটন (Hon. J. S. Cotton)            | >>>>                           | Ò          |
| ৰিঃ জে বি ফুলার (J. B. Fuller)                    | >>0066-0066                    | <b>5</b>   |
| (পুনঃ) জে এস কটন ( পরে সার হেন্রি )               | >>000->>05                     | <b>(a)</b> |
| (পুনঃ) জে বি স্থার ( পরে সার বোষ্ফিন্ড ্)         | >>><>>>                        | ঠ          |
| অনারেবল্ এল হেয়ার (H. L. Hare) (পরে সার ভে       | ।ब्(त्रठे) †                   |            |
| . '                                               | >>৽দ—>>৽৸                      | <b>(</b>   |
| শার চার্ল বিলি (Sir Charles Bayley) †             | >> A                           | <b>a</b>   |
| সার লেন্সেট হেয়ার। †                             | বর্ত্তমান।                     |            |

 <sup>&</sup>gt;>- बंडो(क्व > च्हें चट्डोवब व्हेंटल हैनि भूक्वकं ७ चानाद्यत व्हांग्रेंग्

<sup>+</sup> ইইারা পূর্বাদত ও আসাদের ছোটলাট-।

# পরিশিষ্ট (ঞ,—১)

## ঐতিহাসিক র্ত্রাস্ত—উপদংহার।

### (रुफ्षीय ताकवःभावनी।

আমাদের সংগৃহীত এই বংশাবলীতে প্রায় ১৮০ জন নরপতির নাম দৃষ্ট হয়, শ্রীষুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রকাশিত বংশাবলীসহ ইহার অনেক অনৈক্য লক্ষিত হয়। কাছারের রাজগণের উপাধি "নারায়ণ"; কিন্তু নিয়ে প্রত্যেক নামের সহিত অনাবশুক বোধে উপাধি লিখিত হইল না।

| > 1             | ভীমদেন।             | اود         | উত্থানধ্বজ।         | ७१ म       | উদয় চন্দ্র।                            |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|
| २ ।             | ঘটোৎকচ।             | २० ।        | উমানন্দ।            | ०৮।        | কালী।                                   |
| 91              | (सचर्व।             | 1 < 5       | উদ্দানন্দ ?         | । ६७       | क्लग (१)                                |
| 8               | মেঘবল্লভ।           | २२ ।        | কান্তিকচন্দ্ৰ।      | 80         | রুত্তস্ত্র।                             |
| ¢               | মেঘসিংহ।            | २०।         | <del>উইन्</del> य । | 821        | काखिनहस्र (?)                           |
| 61              | মেপরিপুধ্বজ।        | २8          | মুনীজ নারায়ণ।      | 8२ ।       | শক্ৰজিৎ।                                |
| 9 1             | মেবকান্তি।          | २६ ।        | কেতু।               | 8०।        | चूपर्यन ।                               |
| <b>b</b> 1      | (यषपर्भ।            | २७ ।        | ভীৰকীৰ্ত্তি         | 88         | स्टेंश्या ।                             |
| ۱۶              | মেখদালী।            | २१।         | তীল্মদেন।           | 8¢         | সুশীত্ন।                                |
| > 1             | মেখহ্যতি।           | २৮।         | ভীশ্বপালক।          | 861        | প্যারীভন্ত।                             |
| >> 1            | মেম্বকৈতু।          | २२ ।        | শিবমোহন।            | 891        | ্ভাস্বরধ্বজ।                            |
| >२ ।            | क्विग्नात्रात्र्व । | 901         | বিশ্বন্তর।          | 8F I       | ভাকুচন্দ্র।                             |
| >०।             | रेषवास्त्र (?)      | ७५।         | বিনোদকেশব।          | 1 68       | বেতাল।                                  |
| >8              | শিব।                | ७२ ।        | কেন্দ্ৰবল।          | 601        | হিরণ্যনারা <b>রণ</b>                    |
| >61             | শিবনাথ।             | ७०।         | বিতাশ।              | ¢>         | <b>यिद्रह्य</b> ।                       |
| <b>36</b> I     | শিবকান্তি।          | <b>98</b> 1 | বিশ্বপ্রযোদ।        | <b>e</b> २ | हेम्हळा ।                               |
| >91             | निर्छग्रनात्रात्रण। | 96          | উनम (१)             | 103        | <sup>-</sup> हिरम् <mark>य</mark> त्र । |
| <b>&gt;&gt;</b> | উদয়ভীম।            | <b>96</b>   | উপেজ।               | 481        | ভদ্ৰসেন।                                |

| 461 7        | াকন (?)                 | PO 1         | गररक ।                   | >>> 1           | रेक्सम् ।       |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 461          | रेपान ।                 | A8           | मक्न।                    | >> <b>?</b>     | ললিভধ্বৰ।       |
| 491          | क्षेत्र ।               | P6           | কুলভন্ত।                 | >>01            | সিংহপাল।        |
| 201 7        | নি (ইন্তা) চন্ত্ৰ       | PP           | क् <b>नि</b> त्र (१) ·   | >>81            | टेरमध्दव ।      |
| e> 1 5       | हेळिनिश्ह ।             | 491          | ভানু।                    | >>< 1           | শিপওচক্ত।       |
| 6-1          | <b>ও</b> ণকীর্ত্তি।     | PP 1         | क्यन।                    | >>61            | क्र्यूमध्यव ।   |
| 651 "        | পীতকীৰ্ত্তি।            | ۱ دم         | পন্ধ।                    | >>9 1.          | প্রমন্তথ্যক।    |
| ७२ ।         | উপেন্ত্ৰকীৰ্ভি।         | >- 1         | সঙ্গীব।                  | >>F             | উদিতচন্ত্ৰ।     |
| <b>43</b>    | নীল নারারণ।             | 1 <6         | জয়ক্রথ।                 | 1 6 C C         | প্রভাকর।        |
| 48           | পদ্মনাভ।                | <b>३</b> २ । | मक् ।                    | <b>&gt;२•</b> । | कर्श्वष्टा ।    |
| . 661        | পদ্মলোচন <sup>্</sup> । | ३०।          | শক্তবিৎ।                 | <b>२२</b> २ ।   | গিরীশ্চন্ত।     |
| 46           | পদ্মসেন !               | P8           | গাণ্ডীব।                 | >२२ ।           | (भोत्रष्ट्यः।   |
| 49           | পীতনারারণ।              | 1 36         | ভূতেক্ত।                 | <b>)</b> २०।    | वीव्रव्यः।      |
| <b>4</b> 6 1 | বৃৰভ নারারণ।            | ३७ ।         | ভূবনচ <b>ত্ৰ</b> ।       | <b>१२</b> ८ ।   | সুৰিত চক্ৰ।     |
| 65           | खनहस्र ।                | ۱ ۹ ۵        | ব্ৰশ্ <del>কৰি</del> ৎ।  | >२६।            | সুহাক চক্ত।     |
| 90           | সুরসেন।                 | 9F           | বিশ্ব <b>জি</b> ৎ।       | <b>&gt;२७</b> । | व्रनहस्य ।      |
| 451          | রিপুদর্শ।               | 1 66         | ষণি <b>জি</b> ৎ।         | >२१।            | ক্লকান্তি।      |
| १२ ।         | ব <b>লভন্ত</b> ।        | >••          | ভাস্থুজিৎ।               | ) <b>4</b> × 1  | প্রকাশচন্ত্র।   |
| 101          | চন্দ্রশেশর।             | >0>1         | म <b>पनिष</b> ् । .      | >२२ ।           | थक्त्रव्य ।     |
| . 981        | মুকুটভঞ্জন।             | >= 1         | रेखिष९।                  | 1000            | প্রস্থারচন্ত্র। |
| 96           | क्करन्न।                | >००।         | मध्यिष् ।                | 1001            | প্রকাণ্ডচন্ত্র। |
| 961          | षित्रैषठख ।             | >•81         | বিলোদ।                   | <b>२०</b> २ ।   | বিক্ৰমচন্ত্ৰ।   |
| 99 1         | षियाठळ ।                | >• €         | विन्यूष्टवा ।            | ७७०।            | বিপুলচন্ত্র।    |
| 96 1         | <b>जीन्द्र</b> ।        | >•6          | विचानव्यक्षयः।           | >08             | বিষ্চত ।        |
| 1 1> 1       | षिरवस् (१)              | >•11         | বিন্দুরেক <b>থাত্ত</b> । | 1964            | বিশেশর।         |
| ۲• ۱         | গোত্রনারারণ             | 17061        | क्रेंच्यव ।              | >06             | লাদিত্য।        |
| <b>b</b> >1  | গোপী।                   | >-> 1        | প্রভাগধ্বদ্ধ।            | 1 100           | वीत्रव्य ।      |
| <b>V2 1</b>  | मरक्षत्र ।              | >> 1         | विध्यक्ष ।               | ) AOK           | ূপুগুরীকান্দ।   |

| 1 606         | ভূপাল।           | >601          | বীরসিংহ।     | 2691         | মকরধ্বন্ধ।               |
|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1 •8¢         | व्यापन ।         | >681          | नीद्रिंगरः । | 78A I        | তামধ্বন্ধ।               |
| 1 686         | পুরন্দর।         | >66           | মেখবল।       | 1681         | সুরদর্শ নারায়ণ।         |
| <b>১</b> 8२ । | ত্রিলোচন।        | >६७।          | উদয়চন্দ্র।  | >901         | গন্তীরদিংহ <b>ধ্বদ</b> । |
| 1086          | विविध ।          | 1896          | বাছবল।       | >9> 1        | হিমাজিনারায়ণ।           |
| 2881          | কার্ত্তিকচন্দ্র। | >641          | গ্রামচন্ত্র। | >१२ ।        | গোপীচন্দ্র।              |
| 1 28¢         | नीमहस्य ।        | 1696          | ইন্দ্ৰবল।    | > १७ ।       | তুলসীধ্বজ।               |
| 7891          | मकद्रन्तरञ्ज ।   | >60           | বীরধ্ব হ।    | >98          | ধর্ম্মধবজ।               |
| >891          | জনাৰ্দন।         | >6:1          | চন্দ্ৰখনৰ।   | 1966         | রামচন্দ্র।               |
| >84           | কেশবচন্দ্ৰ।      | <b>३</b> ५२ । | মেঘধ্বজ।     | <b>७१७</b> । | কার্ত্তিকচন্দ্র ।        |
| 1 484         | রণচন্দ্র (দিতীয় | ) >७ ၁        | শিথিধ্বজ।    | >9918        | হরিশ্চন্ত ।              |
| >00           | মানচন্দ্র।       | >68           | উদয়াদিত্য।  | ३१৮।         | नक्षीहरा ।               |
| >6>1          | বীরদর্প।         | >66           | सम्बद्धः ।   | । दश्द       | ₹ <b>₹</b> \$5 <b>2%</b> |
| >৫२।          | वौद्रञ्ज ।       | <b>७७७</b> ।  | গরুড়ধ্বঞ্জ। | >4.1         | গোবিন্দচন্ত্র।           |

---::---

# পরিশিউ ( ঞ,—২ )

## ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত—উপসংহার।

আসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট সাহেব সঙ্গলিত কাছাড়ের নর- , প্তিগণের ক্রমান্থ্যায়ী নাম ও শাসন সময়।

- ১। थुनकत्रा (Khunkora)--> १२० थृष्ठात्म तामञ करतन विद्या काना यात्र ।
- २। (मनाञ्च ... >৫ >৬ थृष्ठीत्म मृञ्च दश विहा काना यात्र।
- ৩। হেড্সেশ্বর (উপাধিমাত্র)-১৫৭০ খৃষ্টাদে রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।
- ৪। শক্তদমন বা প্রতাপনারায়ণ-->৬১০ ঐ উ
- ৫। नत्र नाताय -- ( भक्रपमत्तत्र श्रुख । )
- ৬। ভীমদর্প বা ভীমবল--->৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় বলিয়া জানা যায়।
- १। वीत्रमर्भ " -- >७८८, >७१> शृष्टीत्म त्राक्षव कर्त्रन ।
- ৮। গরুড়ধবজ
- ৯। মকরধ্বজ ( ক্রমান্বরে রাজা হন।)
- ১০। উদয়াদিতা
- ১১। তামধ্বজ-১৭০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য করেন এবং ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়
  विनया জানা যায়।
- >२। ञ्चत्रवर्य-->१०५ थृष्टोटक निःशाननाद्याद्य कट्वन।
- २०। इतिम्हल नाताम् -- २१२२ थुडोस्न तामक करतन वनिमा साना यात्र ।
- 28। मिक्कारी (नाम नरह)-29७८ थुड्डीस्म त्राव्य करतन विवश काना यात्र।
- ১৫। হরিশ্চন্ত ভূপতি —: ৭৭১ ঐ ঐ

व्यवः १४१० चुडी एम मृत्रु हत्र ।

১৭। গোবিন্দচক্স—১৮১০ খুষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৮৩০ খুষ্টাব্দে
মৃত্যু হয়।

#### ইতি সমাপ্ত।

## -শুদ্ধি-পত্ত।

মন্তব্য ;— শ্রীহট্রের ইতিরত্তে মুজাকর প্রমাদ না ধাকার জন্ম বৈষ্ট , চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া যায় নাই, চেষ্টার আধিক্যের সহিত প্রমের মাত্রাও রদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং সামান্ত করেকটি ফর্মার প্রফ দেধিয়াছেন মাত্র ; নিয়ে করেকটি সাজ্বাতিক প্রম শোধনকর। গেল। মুজাকর প্রমাদে তদ্যতীত আরও বহুতর বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে, বাহুল্য বিধার সে সমস্ত শোধিত হয় নাই।

| পৃষ্ঠা                       | পংক্তি                          | <b>শ</b> শুদ্ধ  | শুদ্ধ            |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| /•                           | रु द                            | াত্যায়ন শরণম্  | কাত্যায়নী শরণম্ |  |  |  |  |  |  |
| প্রথম ভাগ।                   |                                 |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| २२                           | <b>ે</b> ર                      | দেখা যার        | দেখা যায়        |  |  |  |  |  |  |
| ¢ b                          | ৬                               | ক গ্লা          | কম্লা            |  |  |  |  |  |  |
| ৫৬                           | >8                              | <b>মাং</b> সাসী | মাং <b>সা</b> শী |  |  |  |  |  |  |
| ৯৬                           | 22,20126                        | ফুল             | স্থূল            |  |  |  |  |  |  |
| > 8                          | 6<                              | এখন             | এখানে            |  |  |  |  |  |  |
| ٥٠٢                          | 28                              | শ্ৰভ            | শুব্ৰ            |  |  |  |  |  |  |
| ,,                           | २०                              | প্ৰথিত          | প্রোণিত          |  |  |  |  |  |  |
| দ্বি                         | তীয় ভাগ                        | ১ম খণ্ড।        |                  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                 |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| ೨೨                           | 64                              | Tuzbek          | Yezbek           |  |  |  |  |  |  |
| ৩৬                           | <b>o</b>                        | আপিত            | ষাপত্তি          |  |  |  |  |  |  |
| ৩৮                           | <b>२8</b>                       | জ-পরিশিষ্ট      | ঞ-পরিশিষ্ট       |  |  |  |  |  |  |
| দিতীয় <b>ভাগ ২</b> য় খণ্ড। |                                 |                 |                  |  |  |  |  |  |  |
| •                            | २७                              | পৰ্বতে          | পূর্ব্বেতে       |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                 |                 | ~                |  |  |  |  |  |  |
|                              | /•  ২৯  ৫৮  ৫৬  ১০৪  >০৫  "  ছি |                 |                  |  |  |  |  |  |  |

| व्यशात्र            | পৃষ্ঠা             | পংক্তি       | শণ্ড হ        | <b>35</b>     |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>৫</b> ৰ          | , 50 9             | २>           | কৌশলের        | কৌশলীর        |
| <b>39</b>           | >>-                | >>           | ना व श        | না বলিয়া     |
| <b>39</b>           | .*<br><b>&gt;7</b> | ১২           | <b>इन</b>     | হন,           |
| હ <del>ર્</del> કે, | <b>22F</b>         | 4>           | কড়ার         | কাড়ার        |
| <b>&gt;&gt;</b> **  | <b>२</b>           | <b>9</b> ,   | ছি <b>ল</b> । | ছিল।          |
| 22 <b>4</b>         | २७६                | ₹8           | ৩৫ নং         | ৩৪ নং         |
|                     |                    | দ্বিতীয় ভা  | গ ৩য় খণ্ড।   |               |
| <b>৩</b> য়         | ৩৮                 | २१           | গৌড়          | বোর           |
|                     |                    | দ্বিতীয় ভাগ | গ ৪র্থ খণ্ড।  |               |
| ২য়                 | <b>6</b> ¢         | <i>و</i> ر   | <b>আ</b> মি   | আসি           |
|                     |                    | দ্বিতীয় ভাগ | া মে খণ্ড।    |               |
| >শ                  | 74                 | २>           | সিপাহী        | সিপাহী হত     |
| ২য়                 | 88                 | ₹•           | There         | Their         |
| <b>৩</b> য়         | 66                 | 9            | মহা <b>লে</b> | <b>মহালের</b> |
| "                   | ७२ -               | ь            | नियान -       | নিশাম         |
| 8र्थ                | 96                 | <b>૨૧</b> '  | পঁচিশ ল       | পঁচিশ শত      |
| e٦                  | 95                 | >•           | সময় ইতে      | সময় হইতে     |
| . ,,                | P.                 | 76           | শাণর          | ধারণ          |
| "                   | <b>b</b> 3         | 9            | হাত           | হাত,          |
| ,,                  | 40                 | >«           | মূল্যেও       | মৃশ্যও        |
|                     |                    | উপস          | ংহার।         |               |
|                     | ۶۹                 | >8           | প্রাবাহিত     | প্ৰবাহিত      |
|                     | >•9                | · <b>b</b>   | গুরুতঁর       | গুরুর         |
|                     | 37                 | <b>७•</b> •  | <b>जी</b> वन  | <b>की वनी</b> |
|                     | ১৩৩                | >9           | রাহির         | বাহির         |
|                     |                    | -            | 0             |               |